



## দেৰতাত্যা হিমালয়

দুই পর্ব একত্রে

প্রবেধকুমার সাভাল

[ ঐজওয়াহরলাল নেহরুর মুখবদ্ধ সম্বলিত ]



মিত্ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

#### [ এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৪ খুটান্দ ]

#### Devatatma Himalaya

A travelogue on the Himalayas by Probodhkumar Sanyal
Published by
Mitra & Ghosh Pub. Pvt. Ltd
10 Shyama Charan Dey Street
Cal-73
Price Rs

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬২ প্রথম পেপার-ব্যাক সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০

#### প্রকাশক:

এস. এন. রায় মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্দ প্রাঃ লিঃ ১০ খ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলি-ূ৭৩

# মুক্তক: ফোটো প্রদেস ১১সি, নবীন সরকার খ্রীট কলিকাতা-৪





### FUREWURD

September 18, 1955 New Delhi

This book is in Bengali, and I am very sorry to say that I do not read Bengali. I have always regretted my ignorance of this great language of India. I have, therefore, not been able to read this book, but I have seen summaries of it which have interested me greatly.

I like mountains wherever they might be. But the Himalayas have exercised a peculiar fascination on me. Almost everything connected with them attracts me. They are not only physically present in India, dominating the vast Indian plain, but, for every Indian, they convey a deeper message. They have been entwined in the life of our race from the dawn of history and have not only affected our politics but have been an intimate part of the art and literature, mythology and religion of our people. I suppose nowhere else in the world have any mountains or mountain ranges played such an important part in the development of a race as the Himalayas have done in India for thousands of years past.

So, I welcome writings about these great and ancient friends and protectors of ours. More particularly, I welcome the approach of anyone who feels intimate and friendly with them and not that of a mere geographer. There is beauty there and poetry and both fierceness and calm of spirit. It is only those who can put themselves in tune with these varying moods that can appreciate the Himalayas. The author of this book, Shri Probodh Kumar Sanyal, has evidently been very much in tune with these great friends and companions of ours. I envy him his many journeys.

Others, who read this book, may be helped by it to gain some insight into this charm and realise somewhat the fascination they have exercised through the ages for innumerable generations of the people of our country.

Jawaharlal Nohin

#### মুখবন্ধ

#### জওয়াহরলাল নেহর,

এ বইখানি বাপালায় লেখা; এবং অতি দ্ধেথের সপ্সেই বলি বাপালা আমি জানি না। ভারতের এই গরীয়সী ভাষায় আমি অক্ত—একন্য চিরদিন আমার পরিভাপ আছে। মূল বইখানি আমি পড়তে পারিনি; তবে ভাষাতরে তার অনেকগ্লি সংক্ষিণ্ড অংশ আমি পড়েছি, সেগ্লিল বিশেষ ভাবে আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

পাহাড়-পর্বত যেখানেই থাকুক, আমার প্রিয়। কিন্তু হিমালয় আমার মনের উপর এক অন্তত মোহাবেশ বিশ্তার করেছে; ভার সপো ষা কিছ্ম সংশিলট তাই আমার মনকে টানে। হিমালয় যে শ্বদ্ধ ভারতের বিশ্তীর্ণ সমতল ভূভাগের শীর্ষে নগাধিরাজ রূপেই বিরাজমান তাই নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে তার একটি গভীর বাণীও মন্দ্রিত। ইতিহাসের উষাকাল থেকে হিমালয় আমাদের জাতির জীবনের সপো গ্রাথত; এবং শ্ব্রু যে আমাদের রাষ্ট্রনীতিকেই হিমালয় প্রভাবিত করে এসেছে তাই নর, আমাদের শিল্প-কলা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের প্রাণ এবং ধর্মের সংগ্রেও এই পর্বতমালা ঘানষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। স্কুদ্র অতীতকাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের জাতীর জীবনের বিকাশে হিমালয় যে-অংশ গ্রহণ করেছে, আমার মনে হয় প্রিবীর অন্য কোথাও অপর কোনো পাহাড়-পর্বত বা গ্রিরশ্রেণী তা করতে সক্ষম হয়নি।

এই কারণে আমাদের এই স্প্রোচীন ও স্মহান বংধ্ ও প্রতিপালক সন্দর্শেষ সকল রচনাকেই আমি সমাদর করি; এবং বিশেষ করে ন্যাগত জানাই তাঁকে যিনি শ্বধ্ ভৌগোলিকের দ্ভিতৈ হিমালয়কে দেখেননি, যিনি বন্ধ্ বলে তাকে হ্দরে গ্রহণ করেছেন। একদিকে তা'র আছে সোন্দর্শ ও কাব্য; অন্যাদকে যেমন ভর-ভীষণতা তেমনি ভাবের প্রশানত গাল্ভীর্য। হিমালয়ের এই বিভিন্ন মেজাজ-মির্জির সপ্যে যাঁরা আপন আপন সন্ব মেলাতে পারেন, তাঁরাই হিমালয়ের রসগ্রহণে সমর্থ হন্। এ গ্রশ্থের রচয়িতা গ্রীপ্রবাধকুমার সান্যাল আমাদের এই মহান বন্ধ্ ও স্থার স্ক্রে নিজ অন্তরের স্ক্র নিবিড়-ভাবে মিলিয়েছেন—একথা তাঁর লেখা থেকে স্পণ্ট বোঝা যার। হিমালয়-অগ্রনে তাঁর বহুবার প্রতিনের কথা ভেবে আমি ঈর্যান্বিড বোধ করি।

অন্যান্য থাঁরা এ বইখানি পাঠ করবেন, এ বইয়ের দৌলতে হিমালয়ের আকর্ষণী শক্তির রহস্য তাঁদের অন্তর্দশিতর সম্মানে কিয়ংপরিমাণে উন্ঘাটিত হবে; এবং য্গায্গান্তকাল ধরে অগণ্য বংশপরম্পরায় হিমালয়ের গিরিশ্পেমালা আমাদের দেশবাসীর মনে যে মোহিনী মায়া বিস্তার ক'রে এসেছে, তারও কতকাংশ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন।\*

### দেবতাত্মাহিমালয় [প্রথম বস্ড]

## — স্চীপত্ত—

| রহন্নপূর। গাড়োয়াল                    | •          |
|----------------------------------------|------------|
| পশ্চিম সীমান্তের হিমালয়               | \$         |
| মায়াপ্রেী হরিন্বার                    | <          |
| গ্ৰহাতীথ অমরনাথ                        | 6          |
| পাঞ্জাবের হিমালয়                      | 4          |
| নেপাল ও পদ্বৰ্গতিনাথ                   | ٥          |
| দ্রোণভূমি দেরাদ্ন                      | 9          |
| দেওদার পর্বত মুসেরি                    | b          |
| হিমাচল শিমলা ও কিল্লর <del>েক</del> ত  | ۵          |
| কালিশঙ                                 | 20         |
| [ দ্বিতীয় খণ্ড ]                      |            |
| — স্তীপত্র —                           |            |
| হাশ্মীর ও পীরপাঞ্জাল                   | >          |
| क्रम्य, करानाय,ची कालीस्त्र            | ২          |
| কাংড়া বৈজনাথ ধবলাধার                  | •          |
| হৈমাচলরাজ্ঞা মণিড                      | 8          |
| কুল, লাহ,ল বিপাশা                      | ¢          |
| ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতাল ও গাগর গিরিপ্রেণী | ৬          |
| নিষিশ তিবত                             | ٩          |
| নাণীক্ষেত র্পকুও কোসানী [কুমায়ন]      | A          |
| স <b>ং</b> ধকার ভূটান                  | 2          |
| হ্মাচল আলমোড়া                         | ٥٤         |
| স্পাবতী হিমাচল                         | 22         |
| গলহাউসী [চাম্বং]                       | ১২         |
| চালদ <b>্ভ কোট</b> শ্বার               | 70         |
| হু বিকেশ নীলধারা                       | <b>\</b> 8 |

বর্তমান ন্বিতীয় থক্ডে 'দেবতামা হিমালয়' গ্রন্থবানি সমাণ্ড হোলো। ক্রেন্তা ও পাঠকগণের স্বিধার জনা এই গ্রন্থ দ্বই থণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।

এই বইখানিকে সূত্রী ক'রে তোলার জনা ধারা অন্যান্য সহায়তার সঙ্গে আলোকচিত্ত ইভ্যাদ পাঠিয়ে আমাদিগকে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে দার্জিলিংবাসী স্প্রেসিশ্ব আলোক-চিত্রকর শ্রীযুক্ত মণি সেন, শ্রীযুক্ত উ্মাপ্রসাদ মুখোপাধায়ে, শ্রীনগরের মিঃ এম-কে-ধার কৌসানীর দ্বামী আনন্দ্, দিল্লীর ডাঃ মাণ্ড বস্থ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উদ্রেখবোগ্য। এ ছাড়া ভারত গভর্মেণ্টের স্থাপত্য বিভাগ, ন,তত্ত বিভাগ, তথা ও প্রচার এবং যানবাহন বিভাগ—এ'রাও তাঁদের করেকটি বিশেষ মূলা-বান ছবি দিয়ে গ্রুম্থের সোষ্ঠব ব্যাম্থ করেছেন। ভারতীয় 'পর্যটন-তথ্যসরবরাহ দশ্তর' তাঁদের কয়েকটি ছবি প্নেম্রেণের অনুমতি দান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দুখানি দুজ্পাপা ছবি পাঠিয়ে আনন্দৰাজার 'প্টেটস্ম্যান' পরিকা আমাদের সাহায়া করেছেন। .এ'দের প্রত্যেকের নিকট আমাদের আশ্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এ'রা ভিন্ন আরও কয়েক-জনের ছবি এই গ্রম্খে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পার।

প্রীয়ার অমল হোম মহাশয় রবীন্দ্রনাথের হস্তালিপিটি দিয়ে এ গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছেন। তাকে আমাদের আন্তরিক কৃতস্কতা জানাই।

সমগ্র বইখানি দুই খণ্ডে 'দেশ' পতিকার ছাপা হবার সমর পাঠক মহলে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। উপরস্তু, ভারতের প্রধান মন্ট্রী প্রশেষ পণ্ডিত জওরাহরলাল নেহর, মহাগর এই বইখানির প্রথম খণ্ডে একটি ম্খবন্ধ রচনা করে দিয়ে এর বৈগিল্টা নির্দেশ করে দেন্। আমরা সানন্দে জ্বানাই, দেশের শিক্ষিত সাধারণ এ গ্রন্থের ধথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, ন্বিতীর খণ্ড গ্রন্থখানিও পাঠকসমাজের নিকট সমান সমাদর লাভ করবে। অস্ত্রস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। প্রেপিরো তোয়নিধীবগাহ্যস্থিতঃ প্রিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

—কালিদাস



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্ৰণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :















# দূৰভাষণ

বছর দুই আগে কাশ্মীর থেকে ফিরছিল্ম। পরলোকগত স্বরেশচন্দ্র মজ্মদার মহাশয় তথন দিল্লীতে। তিনি তাঁর অফিসে ব'সে আমাকে তিরন্কার করেন, হিমালয়-ভ্রমণকথা আমি আজও কেন লিথছিনে; ভ্রমণকাহিনী না লিখলে আমার নিস্তার নেই। কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে 'দেশ' সম্পাদক বন্ধ্বের সাগরময় ঘোষ 'দেবতাত্মা হিমালয়ের' জন্য আমার নিকট বারন্বার স্মারকলিপি পাঠান্, এবং আমার প্রয়োজনের মতো অনেকগ্রিল ফটোও পাঠিয়ে দেন। এমনি ক'রে তাল-বাহানায় তিন বছর কাটে। গত বছর 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রথম খন্ড 'দেশ'-এ ছাপা হয়। দ্বঃখ রইলো এই, বাণ্গলার লেখক ও সাংবাদিক গোষ্ঠীর পরম অকৃত্রিম বন্ধ্ব স্বরেশবাব্র হাতে এ বই তুলে দিতে পারলম্ম না। সেই লোকান্তরিত শ্বভান্ধায়ীর উদ্দেশে আমার সকর্ণ শ্রুণা নিবেদন করি।

এই গ্রন্থের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিমালয়প্রেমিক শ্রীষান্ত জওয়াহরলাল নেহর, মহাশয় একটি ম্খেবন্ধ রচনা করে দিয়েছেন। তাঁর নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো। প্রধানমন্ত্রী**ছ গ্রহণের প**র ভারতের কোনও ভাষার কোনও গ্রন্থ সম্বন্ধে অদ্যাবধি তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেননি: এজন্য মাসকয়েক আগে এই গ্রন্থের একটি মুখবন্ধ লিখে দেবার জন্য তাঁকে অন্বরোধ করেছিল্ম। আমি তখন দিল্লীতে। কিছুকাল পরে তিনি জানান হিমালয় তাঁকে বিষ্ময়াবিষ্ট ক'রে এসেছে চিরদিন। আমি যে হিমালয় নিয়ে গ্রন্থ রচনায় বর্সেছি এজন্য তিনি অতিশয় আনন্দিত। এমন গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু, লিখতে পারলে তিনি খ্ববই খুশী হতেন, কিন্তু বাজ্গলা না জানার জন্যই অস্ক্রবিধা।—আুজ্বুপর 'দেবতাক্সা হিমালয়' ইংরেজীতে অন্বাদ করিয়ে তাঁর কাছে পাঠ্টেন ইয়। এই সংবাদটি পশ্চিমবঙেগর মৃখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র ক্র্যুভিমহাশয়ের কানে ওঠে। তিনি সোৎসাহে গ্রীয়্ত নেহর্র সহিক্ত প্রিলাপ করেন এবং সম্প্রতি কর্মস্ত্রে দিল্লীতে থাকাকালীন প্রক্রেমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়েও এ বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। আমার হিষ্কৃতিয় ভ্রমণ সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের এই সন্দেহ ঔংসাকা ও উদ্দীপুল্ম <mark>আমাকে মাশ্ধ করেছিল।</mark> বাণ্গলার এই প্রের্যসিংহের প্রতি আমার সম্রুদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বৃত্তিশ বছর আগে আমার মা গিয়েছিলেন হরিন্দারে তীর্থদর্শনে। আমি সঙ্গে ছিল্ম। সেই আমার প্রথম হিমালয় দর্শন। সেটি ১৯২৩ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। সাধারণত যে-জগতে এবং যে-সমাজে আমার চলাফেরা ছিল, হিমালয় তা'র থেকে সম্পূর্ণ পূথক। সাতরাং সেদিনকার সেই তর্ন বয়সের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে সমগ্র হিমালয় আমার চোঝে এক বিচিত্র অভিনব আবিষ্কার মনে হয়েছিল। নাতনের আক্ষিত্রক আবিভাবে চমক লেগেছিল আমার জীবনে। ফলে, যিনি আমাকে প্রথম হিমালয় চিনিয়েছিলেন, সেই জননীর অজ্ঞাতসারেও আমাকে বারকয়েক হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। কারণ তিনি জেনেছিলেন এ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। অতঃপর ভারতীর সৈন্যবিভাগে চাকরি নিয়ে প্রায় দেড় বংসরকাল আমি হিমালয়ে বাস করেছিলম। সেটি পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর কো-মারী নামক অঞ্চল,—অধ্না পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত। এই অঞ্জটি হোলো কাম্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমে। এখানে বসবাসকালীন আমি সীমানেতর নানা পার্বতা অণ্ডলে ঘোরাফেরা করি। আমার পিছন দিকে তখন সমগ্র ভারত**ক্তে 'সাইমন কমিশন' বয়কট** করার ব্যাপার নিয়ে তুমলে রাজনীতিক ঝড় ঝণ্টা চলেছে। সেটি ১৯২৮ খুন্টাব্দের শেষ প্রান্ত। পণ্ডিত মোতিলাল নেহর, কন্প্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। সেইকালে হিন্দ্রোজ পর্বতমালার দক্ষিণপূর্ব উপত্যকা অর্থাৎ খাইবার গিরিসম্কটের শেষপ্রান্ত লান্ডিকোটালে দাঁড়িয়ে ইংলাভের দুই রাজনীতিবিদ্ সার জন সাইমন ও মিঃ এটলীকে মুখেমুখি দেখেছিলুম। তাঁরা তখন ডুরাণ্ড লাইনের পরিমাপ করছিলেন। অতঃপর ১৯৩২ খুন্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমি কেদার-বদরী তীর্থবারা করি এবং চারশো মাইলের কিছা বেশী আমাকে পায়ে হে°টে পরিক্রমা শেষ করতে হয়,— সেই পরিক্রমা হাষিকেশ থেকে আরম্ভ, এবং আলমোড়া জেলার রানীক্ষেত নামক পার্বত্য শহরে তা'র শেষ। মোট আটতিশ দিনে এই যাতা সম্পূর্ণ হয়। এই কাহিনীটি নিয়েই লেখা হয়েছিল 'মহাপ্রম্থানের পথে'। কিন্তু এইখানে আমার থামবার জো ছিল না। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ অবধি ব্রক্তিরার অবিশ্রান্তভাবে আমি হিমালয়ের নানাস্থানে পরিপ্রমণ করি এর্ং এই সময় থেকেই অদ্যাবধি নানা অবস্থায় আমার একাধিক বন্ধ, ও জ্রান্ধবীর সংগ ও সহযোগিতা লাভ ক'রে আসছি। তাঁদের অনেকেই স্ক্রামে এবং ছম্ম-নামে 'দেবতাম্মা হিমালয়ে' এদেছেন এবং এই গ্রন্থের বিতীয় খণ্ডে আরও অনেকেই আসবেন।

হিমালয় ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে আমি প্রেটিবিকাল ধ'রে একাধিকবার ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ ক'রে বেড়াই, সে-পথ আজও শেষ হয়নি। এ প্রসঙ্গে সে-সব আলোচনা বেমানান। কিন্তু হিমালয় তা'র আপন দ্বকীয়তা ও দ্বভাবের বৈচিত্রে আমার কাছে পরম বিস্ময়-জনক বিষয়-বস্তু। দাক্ষিণাত্যের পর্ব ও পদিচম ঘাট, পদিচম ভারতের আরাবল্লী, মধ্যভারতের বিন্ধ্যাগিরিশ্রেণী, এবং রেবা-দিপ্রা-বেরবতী-নর্মদা-তপতী ও হায়দরাবাদ অণ্ডলের বহু পার্বত্যলোকে ঘোরাফেরা ক'রে দেখেছি, কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় অপার এবং অনন্ত বিস্ময় আর কেউ বহন করে না। এই গিরিশ্রুগমালার তলায় তলায় বিচরণ করতে গিয়ে হ্দয়বান পর্যক্রের নিজ্কর প্রকৃতি আচরণ চিন্তাধারা ধ্যানধারণা,—সমস্তই সাময়িক কালের জন্য পরিবৃত্তিত হয়, এটি বা'র বা'র অন্তব করেছি। বে-আত্মগত ভার্বিট পর্যটককে পেয়ে বসে, সমতল জগতে সেটি দ্বর্লভ। আমার বিশ্বাস, ভাবনার এত বড় আশ্রম হিমালয় ছাড়া আর কোথাও নেই।

প'চিশ বছর আগে হিমালয় নিয়ে আজকের মতো এত আলাপ আলোচনা এবং গবেষণা ছিল না। সেদিন অবধি বাংগলা সাহিতা ক্ষেত্রে প্রধানত ধারা হিমালয়কে সংপরিচিত করেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গত জ্বলধর সেন, সভ্যচরণ শাস্ত্রী এবং শিল্পাচার্য গ্রীয়ত্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যারের নাম বিশেষ শ্রন্ধার সব্পো স্মরণীয়। এ রা ছাডাও অনেকে আছেন, যাঁরা এ'দেরই মতো হিমালয়ের এক একটি বিশেষ অঞ্চলে তীর্থযান্তা করে এসে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এ ভিন্ন যে সকল ইউরোপীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে হিমালয়ের অগণ্য শিখর-বিজয়ের অভিযান করেছেন তাঁদের অনেকের রচনা জনসাধারণের কৌত্হলকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে হিমালয়কে নিয়ে আলোচনা উঠেছে সম্প্রতি.—কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও কয়েকখানি হিমালয়-সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে। এ ছাডাও আরেকটি কারণ আছে। এতকাল ধরে হিমালয়ের সমগ্র চেহারাটা ছিল দ্বস্তর, দ্বরতিক্রম্য এবং নিরুংসাহকর। ইদানীং পেট্রল-চালিত খান-বাহন্যদির সহায়তায় হিমালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর অনেকটা সুসোধ্য হয়েছে। আজ সমাদ্রসমতা থেকে নয় হাজাব ফটে উচ অর্বাধ মোটরগাডি চলাচল করতে পারে। আনাগোনা কতকটা সহজ হয়েছে ব'লেই শিক্ষিত সাধারণের ওদিকে চ্যেথও পডেছে।

হিমালয় নামটি নতুন; এর আদি পোরাণিক নাম হোলো মহাত্রিমবলত।
ভূতত্ববিদরা বলেন, মাত্র ছয় কোটি বছর আগে সমন্ত্রগত্তির নীচেকার
প্রাকৃতিক আলোড়নের ফলে হিমালয় ক্রমশ মাথা তুলে জিড়ায়। ফলে,
গণ্গা উপত্যকার সংগা উত্তরপূর্ব পাঞ্জাব এবং কাশ্মক্তি উপত্যকার সৃষ্টি
হয়, এবং গণ্গা মহীতলে অবভীর্ণা হন্। অক্তিও হিমালয়ের দুইতৃতীয়াংশই নাকি ভূগভেঁ। এই মহাহিয়য়ুল্তের শাথাপ্রশাখার আরম্ভ
রহমদেশ থেকে চীন-তিব্বত সীমানা এবং সেখান থেকে আসাম বাজ্গলা
নেপাল হয়ে কুমায়ন পাঞ্জাব কাশ্মীর হিন্দুকুশ ও আফগানিস্তান হয়ে

মধ্যপ্রাচ্যের প্রান্তে চ'লে গেছে। সমগ্র হিমালরের দৈর্ঘ্য কমবেশী পাঁচ হাজার মাইল, এবং প্রম্থে কোথাও পাঁচশো মাইল, অথবা কোনো কোনো ম্থলে তারও বেশী। প্রিবীর অপর কোনও পর্বভিশ্রেশীর সংগ্র হিমালরের তুলনা চলে না। কোনও ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে সমগ্র মহাদেশপ্রসারিত এই গিরিপ্রেশীর আগোগোড়া পরিভ্রমণ করা সম্ভব নয়।

করেকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছাড়াও হিমালয়ে শত সহস্র দেবমন্দির বিদ্যমন। এদের অধিকাংশই প্রাচীন মহিমার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। আধ্বনিক কালের কোনও ধনপতি হিমালয়ের কোনও গহনলাকে গিয়ে দেবস্থানের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ দৃশা চোথে পড়ে না। তবে ধর্মশালা এবং মান্দিরসংস্কারাদি কোথাও কোথাও দেখেছি বটে। সে বাই হোক, হিমালয়ের হিন্দ্বতীর্থই আমরা জেনে এসেছি, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনদের তীর্থমন্দিরও যে অগণ্য, একথাটিও মনে রাখা দরকার। ভানী নির্বেদিতা এককালে এ নিয়ে সামান্য কিছ্ব আলোচনাও ক'রে গেছেন। খ্টানদের কাতি কিছ্বনেই, তবে প্রায় প্রত্যেক পার্বতাশহরে একটি অথবা একাধিক গিজা বর্তমান। মসজিদের সংখ্যা প্রব হিমালয়ে একেবারেই নগণ্য, তবে পশ্চিম হিমালয়ের দিকে কোথাও কোথাও চোথে পড়েছে। মন্দিরের পথ যত দ্সতর, ততই তার আকর্ষণ; মসজিদের পথ যত দ্সোধ্য, ততই তার জনপ্রিরতা। হিমালয়ের কোনো দ্বর্গম অণ্ডলে একটিও মসজিদ নেই।

হিমালয় পর্যটক ব'লেই যে আমি সঠিক তীর্থযাত্রী—একথা সত্য নয়। তীর্থযাত্রটা গোণ, হিমালয় পর্যটন হোলো মুখা। লক্ষ্যটা আনন্দের, উপলক্ষ্যটা তীর্থের। হিমালয়ের রং মেথেছি আমি সর্ব দেহে মনে, রস পেয়েছি সর্বত্র। ইংরেজী ভাষায় এই পরিভ্রমণের সত্যকার সংজ্ঞা হোলো এইস্থেটিক্। কেবলমাত্র তীর্থযাত্রা করাই যদি মূল উদ্দেশ্য হোতো, তাহ'লে র্যেদিন বদরীনাথের মান্দরে ঢুকে বিষ্ফুম্তি দর্শন করলম্ম, সেইদিনই আমার গাড়োয়াল দেখা শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা হয়ন। সমগ্র কুমায়্নে আমাকে আট দশবার ভ্রমণ করতে হয়েছে। হিমালয়ের সকল তীর্থদেবতা দর্শন মোটামুটি দশ বছরেই শেষ হয়, কিন্তু জিলেশ বছরেও আমার কাছে হিমালয় শেষ হয়নি। আমি ভক্তিভাসমান্ত্রীই যে, মান্দরে ঢুকে ঠাকুর দেখামাত্র ভাবাংলতে চক্ষে অসাড় হয়ে বার্ট্রী। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ে কোথাও অধ্যাজসাধনার কেন্দ্র দেখলে ক্রিমি আনন্দ পাই। ওর মধ্যে মানুষেরই মহিমাকে দেখতে পাই—ফ্রেমিন্র দৃঃসাধ্য পথে গিয়ে দেবন্থান বানিয়েছে। ঠাকুর-দেবতার ক্রিছে আমার কোনো বন্তু কাম্য নেই।

মোট কথা, আমার দূণ্টি ছিল হিমালয়ের সামগ্রিক চেহারাটার দিকে। এর আনুপূর্বিক বিশালতাকে আমার মনের মধ্যে ধারণ করবো,—এই

ছিল লক্ষ্য। হিমালয়ের যে-অংশটাকে বলা হয় 'মহাভারতীয়'—যেটা হিন্দ্রভারতীয়া সংস্কৃতির প্রধান ধরেক ও বাহক—সেটার নাম হোলো শিবলিঙ্গ পর্বতমালা। ইংরেজিতে একে বলা হয়, শিউয়ালিক্ রেন্জ্। এর দৈর্ঘ্য ছয়শো মাইলের কম নয়, কিল্ড এর বাইরে হিমালয় অনেক ব্যাপক। দুই হাজার বছর আগে ভারতের মানচিতের যে সঙ্কেত পাওয়া যায় তাতে তার পশ্চিম সীমানা নিদিপ্টি হয় সোলেমান গিরিশ্রেণী, এবং উত্তর পশ্চিমে হিন্দুরাজ পর্ব ত্যালার সীমানা অবধি। রাজনীতিক কারণে যুগে যুগে মানচিত্র পরিবর্তিত হয়, এ আমরা জানি। কিন্তু আমার বতদরে জানা আছে, মাত্র একশো বছর আগেও পামীর উপত্যকার একটা অংশ ভারতের অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ হিন্দাক্রণ এবং কারাকোরমে ওরফে ক্লম্পারিশ্রেণী ভারতের উত্তর প্রাকার হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। এই দুইে পর্বত্যালার অপর প্রান্তে পামীর যালভূমি পড়ে ব'লেই সম্ভব্ত পামীরকে আমরা হারিয়েছি। অবশ্য একথাটা মনে রাখা দরকার, হিমালয়ের বহু, অঞ্চল আজও অন্ধার্মান্ত,—তাদেরকে 'no man's land' বললে কিন্ত কালক্তম যদি কেউ আগে-ভাগে গিয়ে সেখানে ভুল হবে না। আধিপত্য বিস্তার ক'রে বসে, তবে পরবতী'কালে তাকে হটিয়ে দেওয়াও অস্ববিধান্তনক। দ্ব একটি উদাহরণ এখানে দিই। বদরীনাথের মন্দির থেকে কিছা দুরে অবস্থিত মানা-গ্রামের অধিবাসীরা তিব্বত গভর্গমেন্টের দরবারে আজও রাজস্ব দের কেন, আমার বৃণিধর অগর্ম্য। লাডাক প্রদেশকে পশ্চিম তিব্বত বলা হয় কেন, এ এক সমস্যা। কাশ্মীর্ম্প্রত নাংগা এবং দেবসাই পর্ব তন্ত্রেণীর ওপারে গিলগিট অঞ্চলে সিন্দ্রনদের তীরে হিন্দ্র-তীর্থ রামঘাট বিদ্যমান, কিন্তু এই গিলগিট অন্তলে কান্মীর-ভারতের সীযানা আজও অনেকথানি জানিদিন্ট। এ ছাড়া কৈলাস পর্বত্যালার সম্বশ্বেও কিছ্ কথা থেকে যার। প্রোকাল থেকে কৈলাস ও মানস-সরোবর, রাবণ হুদ, গরেলা মান্ধাত। ইত্যাদি হিন্দুতীর্থাগুলির সংগ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি আত্মিক যোগাযোগ ছিল, সেই আত্মীয়তা অদ্যাবধি বর্তমান। ভারতের প্ররাণে কাবো উপকথায় এমন কি ইতিপ্লাসের কোনো কোনো ক্ষেত্রেও এর উল্লেখ দেখতে পাই। কিছুকান্স্রীগৈও কৈলাস ও মানসসরোবরের তীর্থখাত্রীরা তাক্লাকোট ক্রিক্ট ভারত সরকারের সাহায্যে আপেনয়ান্দ্র সংগ্রহ করতেন, চীক্রঞ্জবং তিব্বতের আধিপত্যের কথা তথন উঠতো না। কেবল তাই্ট্রের, কেদার-বর্দার-গণ্গোত্রী-যম্নোত্রীর মতই কৈলাস ও মানসসরোক্ত্রিসমস্ত দেবদেবী এবং প্জা-অর্চনার অন্তোনাদির পরিচয় এখন্ সমগ্রভাবেই ভারতীয়। অনেকের ধারণা, কৈলাস পর্বতমালার সমান্তরাল—ধার ভিতর দিয়ে লাডাক থেকে তাসিগঙ ও গারটক হয়ে প্রাচীন ক্যারাভান্ পথ সোজা

দৃক্ষিণে নেমে চলে গিয়েছে মানসসরোবরের দিকে,—সেইটিই হোলো ভারতের আদি সীমানা। দেখা যাছে অন্বৈতবাদী ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উদাসীনার ফলে যুগযুগানত কলে ধ'রে ভারতভূমি বারস্বার স্বিধাবিভন্ত হয়ে চলেছে, এবং এক এক যুগে এক এক ট্রুকরো ভূভাগ কেটে নিয়ে যাছে বাইরের লোকে। স্বতরাং আজ যদি কেউ বলে ভারতের উত্তর ভূভাগ হিন্দ্রকুশ, কারাকোরাম এবং কৈলাস পর্বতমালার স্বারা প্রাকার-বেন্দিত, আমি ভাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করবো না। প্রাকালের আর্মরা যদি ভারতের ঐক্যসাধনার আচমনীমন্দ্রে সাতিট নদ-নদীর সংগ্যে রহাপ্রেকেও সংযুক্ত করতেন, তাহলে ভূল ঘটতো না।

কিন্তু ভৌগোলিক আলোচনা আমার এই উপক্রমণিকার মলে উন্দেশ্য নয়। হিমানয়কে নিয়ে আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলা চলেছে.— সে সম্বন্ধেও কোনো বন্তব্য প্রকাশ করা আমার লক্ষ্য নয়। এই গ্রন্থে সমগ্র হিমালয়কে তা'র স্বভাব ও সৌন্দর্যসহ হুদুয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা হরেছে। আমি যতদ্রে জানি, ভারতের কোনো ভাষায় হিমালয়ের সমগ্র ভৌগোলিক রূপ নিয়ে কোনও লেখক আজও এ ধরণের প্রচেষ্টায় হাত দেননি। নগাধিরাজ হিমালয়ের গিরিশ্বগমালা দেবভূমি ভারতের শিররে অতন্দ্র প্রহরায় নিয়ন্ত রয়েছে কল্পে কল্পান্ডে। কতবার চেরে থেকেছি, দূর দূরাল্ডরে প্রসারিত তা'র শাখা-প্রশাখা একদিকে মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের হিমবায়্র সর্বনাশা ঝাপটার থেকে ভারতকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করছে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সাগরের মৌশ্মী বায়ুর পথ উত্তর দিকে অবরোধ ক'রে সমগ্র ভারতকে শস্যশ্যামলতায় সে প্রাণময় ক'রে রেখেছে। এই কারণে দেবতামা হিমালর ভারতের নিত্য রক্ষক ও প্রতিপালক। বেদে উপনিষদে পরাণে মহাকাব্যে এবং ইতিহাসের পর্বে পর্বে তিনি ভারতের প্রজা পেয়ে এসেছেন। বিশাল-বিস্কৃত গিরিরাজের শাখা-প্রশাখাগুলি সংখ্যাতীত নামে প্রকাশ। সহস্র সহস্র গিরি-নদী নিবর্ণিরণী এদের স্তরে-স্তরে প্রবাহিত। চিরতুষারমণ্ডিত শতসহস্ত মাইল বিস্তৃত এর অগম্য অঞ্চল। হাজার হাজার বর্গমাইল ব্যাপ্তিঞ্র ভीষণ গহন অরণ্যানী। এনের সংক্রে মিলে রয়েছে হিংস্ল ব্যুছ্টিভন্ত্র্ক, হস্তী, হায়না, হরিণ, গণ্ডার, সম্ভর, বাইসন, চমরী, ট্রাটাদি বহর জানোয়ার, এবং শতসহস্রবিধ সরীস্পের অবাধ ক্রিরণক্ষের হোলো হিমালারের মর্মে মর্মে। ইতিহাসের চোখের আড়ারে কত ধর্মসংগ্রাম ঘটে গেছে হিমালারে, কত রাজভিথারী কে'দে বেড়িয়েছে এর নির্জান গিরিনদীর তীরে তীরে, কত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী পদ্মাইটো চোথ বুজে ব'সে অবশেষে পাথর হরে গেছে। সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, একটির পর একটি সভ্যতার আবিভাব ও তিরোভাব, বীরবিক্তম নরসিংহদলের অনাবিষ্কৃত একটির

পর একটি কাহিনী.—হিমালরের পাথরে পাথরে চিহ্নিত। এই মহাপুণ্ড গিরিমালার স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ ক'রে গেছেন আর্থ'শ্ববিগণ। ভারপর একে একে গৌতম বান্ধ, মহাবীর, রামানন্দ, সমাট অশোক, আচার্য শংকর, শ্রীজ্ঞান দীপত্কর, মহাকবি কালিদাস, গ্রের, নানক, কবীর,—এবং একালেও দেখেছি রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, জওয়াহরলাল প্রভৃতি মনীষীরা কোনো না কোনো সময়ে হিমালয়ে নিজ নিজ অস্থায়ী বাসা বে'ধেছিলেন। অনেকের কাছেই হয়ত অবিদিত, চির-তুষারমৌলী বিশ্বশ্রেগর সম্মুখবতী কৌসানী পাহাড়ের চ্ডায় বসে গান্ধীজি তাঁ'র অনাসন্ভিযোগ গ্রন্থের কয়েকটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। অনেকে হয়ত ভূলতে বসেছে, মুক্তেশ্বরের তীর্থপথে রামগড় পাহাড়ের চ্ডোয় ব'সে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অর্বাধ কাব্যরচনা করেছিলেন। সুভাষ-চন্দ্র তাঁর স্বভাব-বৈরাগ্য হেত কিশোর বয়সে সন্ন্যাস নেবার কণ্পনায় হিমালয়ে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া যে সত্যকাহিনী আজও খ্টান জগতে স্প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেটি হোলো ব্যাং যীশ্রণ্ট তাঁর তর্ণ বয়নে অহিংসাবাদী গোতম বৃদ্ধের মল্রাসিন্ধ হয়ে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং গোতম ব্রুদেধর জন্মভূমি নেপাল এবং হিমালয়ের কয়েকটি অণ্ডল শ্রুমণ করে পনেরায় মধাপ্রাচ্যের দিকে চলে যান্। পশ্ভিতগণের কাছে এর তথ্যসমাণাদি আজও বর্তমান।

সমগ্র হিমালয়ের নানা অগলে বহু সহস্র প্রাচীন দেবদেউল, মন্দির ও বেশিষমঠ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হিন্দুকুশে, হিন্দুরাজ পর্বতমালায়, পীরপাঞ্জালের পশ্চিম অংশে,—যে সমস্ত অগুল আজ পাকিস্তান ও পাঠান মুলুকের অন্তর্গত,—সেখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে শত শত দেব-মন্দির, মঠ ও গৃহুকা এখনও বিদামান। তারা স্প্রাচীন অতীতকাল থেকে অদ্যাবিধি নানা ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এই আদিঅন্তহীন গিরিশুগেদলের আশেপাশে যুগ-যুগান্তকাল থেকে লক্ষ্ম লক্ষ্য সংসার-বিরাগী সাধ্য, সম্র্যাসী, জীবনবৈরাগী, বাউল; তপ্যবী, জ্ঞানাস্প্রসুদ্ধ, তীর্থবাসী, সত্যসন্ধানী প্রভৃতি নানাগ্রেণীর মানুষ আপন আপ্রতির জঠরে বেমন বাসা বেখে থাকে ছোট ছোট পাখী। এই হিফ্টের্টরের শৃংগবিজয় অভিযানে কতবার এসেছে প্থিবীর কত শত অভিযানকারী; কতদিনের কত মৃত্যুবরণের পর গোঁরীশৃংগবিজয়ে আজু জ্বারা সাফলালাভ করেছে। এই হিমালয়ের অনাবিশ্বত উষধিবনে মৃত্যুক্রনিনী আবিশ্বার করা এই শতাব্দীতে সম্ভব—বহু, বিজ্ঞানী একথা মনে করেন। বীরের দুঃসাধ্য অধ্যবসারে, সম্র্যাসীর একাগ্র তপশ্চর্যায়, তীর্থযাত্রীদলের প্র্জা-বন্দনায়,

কবি শিল্পী দার্শনিকের সৌন্দর্য-কল্পনায়—দেবতাত্মা হিমালয় মান্বের চিরবিক্ষয়।

সমতল জগতে ছাটি কোথাও নেই.—আমাদের চোথ মন চিন্তা কল্পনা—এরা নিতাই বিদ্রানত: প্রতি মৃহতে মন ছোটে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে: দুন্দি আরুট হচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে একটির থেকে অন্যটিতে। কিল্ড হিমালয়ের আশ্চর্য জগতে আমাদের মনের ছাটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত,—সেই কারণে বাহিরের থেকে দূটি ফিরে আসে আপন অল্ডরে; रमरे पृष्टि जानस्पत्र भव्य जाम्वास य**प**्तत । भनायनी <mark>यस्नवृश्चित कथा</mark> এখানে বলা হচ্ছে না, কিন্তু আধ্বনিক কালের জটিল, ঝঞ্চাবিক্ষ্মধ এবং ক্রান্তিকর জীবনযাতার থেকে ধারা মাঝে-মাঝে অদুশ্য হয়ে যেতে চার, হিমালয় তাদের পক্ষে একটি পরম আশ্রয়। একথা স্বীকার করবো বৈকি. হিমালয়ের অরণাজটলা তা'র মাটি পাথর ত্বার নিঝার সমস্ত মিলিয়ে আমার চেতনার জড়মকে অনেকবার মাজি দিয়েছে,—উংসাক উন্মাধ মনকে চণ্ডল ক'রে তলেছে বারম্বার। হিমালয়ের ডাক দঃখ দেয় অনেক সময়ে. কিন্তু দুঃখের মধ্যে প্রাণ-পার্ব দের উদ্বোধনও ঘটায়। মনে মনে আনন্দ-উংসবের যে সাডা প'ডে যায়.—বাইরের লোকের কাছে সেটি হয়ে থাকে দুর্বোধ্য। ধর্নাকে ধারণ করে কেবলমার সেই বান্তি, যে নিত্য উৎকর্ণ। সবাই সে-ডাক শোনে না।

'দেবতাত্থা হিমালয়ে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে তাঁদের কথা সমরণ করি, এই স্দৃদীর্ঘকালের মধ্যে যাঁরা মধ্যে-মাঝে আমার সংগী হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এখন জীবিত নেই, এবং অনেকের খোঁজখবরও জানিনে। আমি যে একজন লেখক ও গ্রন্থকার,—এ পরিচয়ও অনেকের নিকট গোপন করা ছিল। আজ সেই সব নামহারা বাংগালী ও অবাংগালী নরনারীকে মনে পড়ছে,—যাঁদের সংগে একতে কেটেছে অনেকদিন এবং যাঁদের সেবা ক'রে আমি আনন্দ পেতৃম। কোনওকালে হিমালয় নিয়ে তাঁদেরই জনৈক সহচর গ্রন্থরচনা করবে,— এ অনেকের ধারণা বহির্ভূত ছিল। আমার সেইসব অজ্ঞাত অখ্যাত অপরিচের সংগী ও সাংগনী—জীবিত ও মৃত—খাঁরা এক-এককালে আমার পথের পরমান্ধীয় হয়ে উঠেছিলেন,—এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্তালে তাঁদের সকলের উদেশে আমার আন্তরিক প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও শ্লেধার্ঘ নিবেদন করি।

গুম্পকার

গান্ধী-জন্মতিথি অক্টোৰর ২, ১৯৫৫

# দূৰভাষণ

'দেবতাত্মা হিমালয়' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশকালে প্রথমেই জানাই, আমার হিমালয় ভ্রমণকথা আপ্মতত এই খণ্ডেই সমাণ্ড হোলো। কিন্তু এই বিষয়টি এমন বিশাল এবং বিস্তৃত যে, এই গ্রন্থ রচনাকালে এর প্রারম্ভ ও পরিশেষ কম্পনা ক'রে অনেক সময় যেন কতকটা উদ ভ্রান্ত বোধ করেছি। স্দীর্ঘকাল ধরে ভারেরীর পৃষ্ঠার এবং কতকগুলি ছিন্নভিন্ন কাগজের টুক্রোয় শ্রমণকথাগর্লি টুকে রেখেছিল্ম। কিন্তু কোনওকালে সেগর্লি একর কারে গ্রন্থরচনায় হাত দেবো, একথা মনে থাকলে আরও খাঁচিয়ে নানকেথা সয়ত্নে লিখে রাখড়ম। ফলে এই হোলো, অনেক মানুষ হারিয়ে গেছে, অনেক কাহিনী বিষ্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে এবং অনেক তথ্যও আর একর করা গেল না। অপ্রকাশিত থেকে গেল প্রচুর, এবং যা অসমাণ্ড থেকে গেল তার পরিমাণও কম নর। শুধু তাই নয়, তাদের সপ্রে রইলো আমার রুটিবিচ্যুতি, ধর্বতা, ক্ষান্তা ও রুপণতা। বস্তৃত, হিমালয়ের সঙ্গে আমার মানসিক ঘনিষ্ঠতা যেন নিতান্তই ব্যক্তিগত: পরস্পরের এই আত্মীয়তা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বোঝানো কঠিন বলৈও মনে হয়েছিল। সেই কারণে এই দ্রমণকথাগ**্রাল দ**ুই খণ্ডে শেষ করার পর কেমন একটি প্রিয়বিচ্ছেদবেদনা অনুভব করছি। যে ছিল একান্তই আপন, সে যেন হয়ে গেল সর্বসাধারণের। যার সংগ্রে আমার থদয়ের নিভত মধ্বর সম্পর্ক, সে যেন এসে দাঁড়ালো প্রকাশ্য ম**ঞ্**র উপরে নাচের আসরে। পাঁজরের কোণে একট্র ব্যথা লাগে বৈকি। যদি কেউ তার সুখ্যাতি করে ত করুক, আমার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হবে। ওর সংগ্রে আমার অনেক স্থদঃখের ইতিহাস জড়ানো।

হিন্দ্রকুশের উপত্যকা থেকে পার্বত্য আসাম অর্বাধ হিমালরের বে বিস্তৃত ভৌগোলিক উত্তর-প্রাচীর আমরা মানচিত্রে দেখি তার ক্রিউনিট ভূভাগ আমার ভ্রমণের মধ্যে এলেও এদের সম্বন্ধে ক্লার্টেনাকালে প্রত্যেকের প্রতি প্রথান্পৃত্থ স্বিচার করা সম্ভর্ক ইয়ান। ধর্থানে অনেক ক্ষে<u>ত্রে</u> আমার অক্ষমতা রয়ে গে<del>তু</del>ি এই অক্ষমতাকে অপসারিত করার জন্য ভবিষাৎ কালের সর্বসাধক স্থারিবাজকের পথ চেয়ে রইল্ম। তব্ প্রথম থড়ের প্রভাষকে 🕮 বলেছি, এখানেও তা'র প্রনর্বান্ত ক'রে বলি, মানুষের এক-জন্মে সমর্গ্র হিমালর আনুপূর্বিকভাবে শ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এ কাজ আয়ুত্কালের একশ' বছরেও কুলোয় না।

মোটামর্টি সাতাশটি পর্বে হিমালয়কে ভাগ করে এই ভ্রমণবৃত্তাশ্ত শেষ করেছি, কিন্তু চন্দ্রিশটির বেশী দ্ই খণ্ডে আর দেওয়া গেল না। যথাসময়ে এর একটা ব্যবস্থা করার চেন্টা রইলো।

এই গ্রন্থের দুই খণ্ডেই ইতিহাস ভূগোলা রাজনীতিক তথ্য, সামাজিক সংস্থা, লোকাচার প্রবাদ উপকথা রুপক পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একট্-আধট্ আলোচনা করা হয়েছে। হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছিল তাই নিয়েই কাজ চ'লে গেছে। কিন্তু একথা মনে ছিল, এই গ্রন্থ কোনও বিশেষ বিষয়ের গবেষণাক্ষেত্র নর। চলমান মনের উপরে যারা ছায়া ফেলেছে তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথার প্রামাণা নিয়ে কেউ কেউ প্রণন তুলেছেন, তাঁদের সপ্পে আমার বিয়েধে নেই। নতুন নতুন গবেষণার ফলে ইতিহাস বার বার বার্যাখ্যা বদলার, এটি দেখতে পাওয়া গেছে। আমার এ গ্রন্থ ইতিহাস ভূগোল দর্শন প্রোণ—এদের কোনটাই নয়। শৃধ্যে, একটি কথা বলি, ঐতিহাসিক রাজনীতিক বা সামাজিক তথা পরিবেষণ-ব্যাপারে আমার নিজের ভাষ্য যোগ করেছি অপ্পই, কেননা তা'রা নিজেদের পরিচয় নিজেরাই বহন করেছে। আমার হাতে তা'রা একটি বিশেষ প্রকাশভণ্যী পেয়েছে মাত্র।

ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য, ভূতত্ব, এবং হিমালয়ের প্রাকৃতিক ভূগোলের তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের রচনা থেকে মধ্যে মার্থে অলপস্বলপ সাহায্য পেয়েছি, তাদের নামও গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। সেই নব জাবিত ও মৃত বিশেষজ্ঞগণের উল্পেশ আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার অন্যান্য বস্তুব্য এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডের 'পূর্ব'ভাষণে' এর আগে ব'লে এসেছি।

--গ্রন্থকার

প্রায় দেড় হাজার বছর হ'তে চললো।

সিংহাসন থেকে নেমে এসে সম্রাট হর্ষবর্ধন অভিবাদন করলেন পরিব্রাজক হরুয়েন সাংকে,—মহাত্মন্, বিদায় নেবার আগে এই অখন্ড সমগ্র মহা-ভারত আপনার আশবিদি কামনা করে।

প্রণত বিনয়ে পরেষশ্রেষ্ঠ হায়েন সাং জবাব দিলেন, এই যোগাসীন ধ্যান-নিমীলিত প্রাচীন ভারতের আশীবাদ আমিও সপে নিয়ে যেতে চাই, রাজন্। ভূ-স্বর্গময় এই ভারত। হিমালয়ের ওই রহমুপ্রেয় দাঁভিয়ে বারস্বার আমি সেই ভূ-স্বর্গলোক দর্শন করেছি।

ভারতের প্রাচীন আর্যসভ্যতার আদি মন্দ্র লাভ করেছিল এই ব্রহ্মপ্রো। হাজার হাজার বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই রহমুপুরার পথ দিয়ে গেছে মুনি শ্বষি যোগী সম্ন্যাদী পরিব্রাজক আর পর্যটক। হিমালয়ের এই দ্বস্তর ও দ্বারোহ পর্বতের প্রান্তে কোনো এক নিঝ'রিণী-ভীরস্থিত তপোবনে ব'সে মহাম্বানি বেদব্যাস রচনা করেছিলেন শিবপর্রাণ তথা কেদারখণ্ড। অন্যান্য প্রোণেও এই ব্রহম্প্রোকে বলা হয়েছে ভূম্বর্গ। মহাকবি কালিদাস এই ব্রহমু-পরোকে বলেছিলেন স্বপ্নপরে । সমগ্র মহাভারতের বিরাট কাহিনী এই রহম্মপর্রায় ব'সে লেখা হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য, তারপর অশোক, তারপর সম্দুগ্রুপ্তের রাজস্বকাল—ইতিহাসের সেই গোরব-র্যাহমার কালে ব্রহ্মপুরা ছিল ঋষিগণের তপস্যালোক, আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্র। এই ব্রহমুপ্রের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে গোম,খী নিঃস্রাবিত জননী জাহাবী, গেছে দেবলোক প্রবাহিনী অলকানন্দা, গেছে ব্রহ্মলোকবিধোতা মন্দাকিনী। এখানকার সূর্য-করোজ্জ্বল তুষার-কিরীট হিমালয়ের প্রথম দতর হলো ব্রহ্মলোক--প্থিবীর থেকে অনেক দ্র; তা'র নীচে ষেখানে শিবলিকা পর্বতমালার দ্রতিক্রম্য স্তর, সেটি দেবলোক, দেবগণের বিচরণ-ক্ষেত্র। ভাগীরথী ষেখানে ইপ্রিলাহতা উমিমি,খরা হয়ে খবিকুলের আশ্রমসীমান্তে বয়ে চলেছেন সেই স্তর্টিকে চিরদিন খবিরা ব'লে এসেছেন তপোলোক। তা'র নীচে যেখানে সিগতিতপরিব্যাপত হিমালয়ের পাদম্ল, যে-স্তর হলো অরণ্যময়—যেখানে ্রাজনী প্রসারিত—তার নাম হোলো মর্ত্যলোক, সেখানে নর-বানর, পশ্বপক্ষ্ট্রীটপতখ্গর অবারিত লীলাভূমি। সেই ভূভাগে নেমে গণ্গা উপতাকার নুষ্কেইরৈছে গণ্গাবতরণ; গণ্গা সেখানে জ্বীবলোকে অবতরণ করেছেন। তিনি ক্রেছিন আর্যাবর্ত প্রতিপালনে। চিভূবনতারিণী তর**ল**তর**ণে**গ!

আমার প্রথম তার্ণ্য তা'র চোথ মেলেছিল ব্রহমুপ্রের ওই শিবলিংগ পর্বত-দেবতায়া—১ মালার নীচে গণগাবতরণের প্রান্তে। বিরশ বছর আগে সেদিন প্রথম হিমালারের পাদম্ল স্পর্শ করি। কিন্তু সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার রহাপুরা এখন আর নেই, আছে তা'র স্থালবতী একটি নাম—গাড়োয়াল। মাত চারণাে বছর আগে রাজা অজয়পাল সমগ্র রহাপুরার বাহালটি দ্বর্গ একত ক'রে এর নামকরণ করেছিলেন গড়বাল। অর্থাৎ দ্বর্গপ্রধান। সেদিন চোপ মেলেছিল্ম, কিন্তু কিছম দেখিনি। আবিষ্কার করেছিল্ম নতুনকে, বিচিত্রকে, ভারতের প্রেষ্ঠ মহিমাকে,—তাই দ্বিট ছিল নিমেষ-নিহত, একাগ্র। শ্রুম্ব দেখে এসেছিল্ম তা'র নীল ধারা,—এক রহস্য থেকে ভিল্ল রহস্যলোকের ভিতর দিয়ে কোন্ পর্বতমালার তলা দিয়ে কোথার যেন হারিয়ে গেছে। সেদিন আমার মন বাংময় ছিল না, তাই আম্বাদ আর উপলব্ধির পথ দিয়ে ক্ষম্বাতুর প্রাণ কেবল আপন থাদ্য সংগ্রহ ক'রে ফিরেছিল। তব্ তা'র মধ্যেও উপলব্ধি অপেক্ষা আবিষ্কারের চেন্টা ছিল প্রধান।

তারপর কতবার গেছি এই ব্রহমুপ্রেরর প্রান্তসীমায়, ওই গাড়োয়ালের পাহাড়তলীর নীচে নীচে, নীলধারার তীরে তীরে, ওর বনে-বনান্তরে, গিরি-গ্রেলাকে, ওর মনোরম বদন্তশোভার ভিতর দিয়ে, ওর উন্মাদিনী নিঝরিণীর প্রদতরসঙ্কল তটে তটে। কত মধ্যাহের একান্ত ভাবনা, কত প্রভাতের নিঃসঙ্গ নির্জনতা—আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাক্ষর রেখে গেছে ওর ওই সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটে, এখানে, ওখানে, মন্দিরে, তপোবনে, উপত্যকায়, আর গভীর গহ'্বরে। আজ তাদের ইতিহাস আর মনে নেই। কিল্তু ওখানে আমি বার বার দেখতে চের্মেছি যা দৃণ্ডিগোচর হয় না, ভাবতে চেরেছি যা ভাবনাতীত, জানতে চের্মেছি যা জ্ঞানের সীমানার মধ্যে নেই। বিজন ভীষণ গিরিগহনরের নীচে শিলাতলে গিয়ে নিঃসংগ বসেছি, দেখেছি কতবার বসন্তশোভা কলম্বনা দিশাহারা স্রোতস্বিনীর এপাশে ওপাশে, তারপরে সহসা কোথাও কোথাও তৃণগুল্ম শৈবালে আকীর্ণ অন্ধকার গ্রহাগভেরি দিকে চেয়ে ছমছমিয়ে এসেছে সর্বশরীর, আবার ফিরে এসেছি ভয়ে ভয়ে। হয়ত ওদের মধ্যে ছিল ভয়াল মরাল, কিংবা কোনো অনাবিষ্কৃত অতিকায় জন্তু, কিংবা কোনো অটল অচল যোগতন্দ্রাচ্ছন্ন মহাঋষি,— জ্ঞটাজটিল ধ্যানমৌন মহার্ম্পবির। হায় হায় ক'রে উঠেছে প্রাণ, হায় হায় করেছে সমগ্র জীবন। কিন্তু তারপর আবার গিয়েছি নিজের পথ দিয়ে। এনে হয়েছে আমার পিছন নিয়েছে সেই হাজার হাজার বছর আগেকার অশক্ত্রী ছায়াম,তির দল। তা'রা শ্নতে চেরেছে আমার মধ্যে তাদের পায়ের জিল, তা'রা দেখতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের প্রকাশ, জানাতে চেয়েছে প্রক্রির মধ্যে দিয়ে তাদের আশীর্বাদ। অবশেষে ছায়াম্তিরা বিলীন হয়েছে ইবন আমার এই কায়া-মূতিরিই মধ্যে।

গাড়োয়ালের সংগ্র তিব্বতের ধোগাবোগ সাঁমান্য নয়। যোশীমঠ থেকে তা'র আভাস পাওয়া যায়, হন্মান চটি ছাড়ালে তা'র পরিচয় মেলে। মেয়ে-প্রে,ষের ১১২।র। ও পরিচ্ছদ দেখতে দেখতে যায় বদলে। গৃহপালিত পশ্রদের আকারেরও শাগবর্তন ঘটে। যেমন নেপালে, যেমন পূর্ব কাম্মীরে, যেমন সমগ্র সিকিম ও ৠটানে, তেমনি উত্তর-পূর্ব গাড়োয়াল যেখানে মিলেছে তিব্বতের পাহাড়ে, থেখানে তার ছোঁওয়া-ছ্র্রিফছ্র বেশী। সেখানে আচার-আচরণ, সামাজিক প্রখাদি, আচ্ছাদন-পরিচ্ছদেই যে কেবল তিব্বতকে এড়ানো যায়নি তা নয়,— িশতের প্রবল প্রভাব পড়েছে হিমালয়ের বহু মন্দিরে ও স্থাপতো। যোশীমঠ নলো, উখীমঠ বলো, কেদার ও বর্দারনাথের মন্দির বলো,—তিব্বতের গ্রুষ্ণা ও মন্দিরের যে সমুহত ম্থাপত্যশিলেপর সঙ্গে আমাদের রিকছ, পরিচয় আছে, তাদেরই প্রভাব পড়েছে এই সব মন্দিরে। কাম্মীরের লাডাকে এই কথা, কুলা উপত্যকার উত্তর প্রান্তে এই চেহারা, উত্তর আলমোড়াতেও এরই প্রনরাবৃত্তি। তুকী স্তান ও পামীরের মালভূমি থেকে যাদের আসতে দেখেছি, যে সকল হ্নজাতির লোককে একদা দেখেছি ঝিলম্ নদী ও সিন্ধনেদের তীর ধরে এসে সীমান্তে পেণিছেছে—তারাও এই শান্ত-শৈব-বোদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে আজও এড়াতে পারেনি। তিব্বতী অথবা কোনো বড় গৃহ্ফায় ত্বকে দেখো, সেখানে শক্তির্পিণী মহাকালী রয়েছেন হয়ত ভিন্ন নামে, এবং হিমালয়ের নানা মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দেখো, বৌন্ধ-প্রভাবের কী চমংকার পরিণতি! ভারতের সংগ্রে পশ্চিম তিব্বত একাকার।

এই গাড়োয়ালের সমগ্র উত্তর সীমানা তিব্বত ও কাশ্মীর থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে শতদ্র নদী। মানস সরোবর থেকে নেমে কৈশাস পর্বতের পাদম্ল বেয়ে অনধ্যুষিত গিরিসঞ্চটের ভিতর দিয়ে শতদ্র নদী চলে গেছে তিব্বত পেরিয়ে গাড়োয়ালের উত্তর দিয়ে উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে। যেমন কাশ্মীরের নীলগণগা। এদের ম্লধারাকে কি কেউ অনুসরণ করেছে? শত সহস্র গিরিনদী নির্বারিণী, শত সহস্র শাখা-প্রশাখায় কোন্ পথ দিয়ে কোথায় এদেরকে নিয়ে চলেছে কেউ কি জানে? এদের এপারে ওপারে এমন অনেক অনাবিষ্কৃত গিরিসঞ্চটসঞ্চল ভূভাগ রয়েছে যেখানে আজও কোনো মানুষের পায়ের দাগ পর্জেন। জন্তু সেখানে জন্মায় না; কীটপতংগ সরীসূপ কোথাও খ্রে পাওয়া যায় না। সেই নিষ্প্রাণ ভূণতর্লতাহীন অসাড় পার্বত্যলাকের জিজনতা বিভীষিকার মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি কতদিন!

কিন্তু গাড়োয়ালে এর কিছ্ন ব্যতিক্রম। অকটি পর্বত ছাড়িয়ে অন্য পর্বত অতিক্রম করো, এক চ্ড়া থেকে অন্য চ্ড়ায়—র্ক্কতা ক্রেই কোথাও। তুষারের সমান্তরাল বাদ দাও,—শুখ্ চেয়ে থাকো সমগ্র ব্রহ্মপুর্বাধীদকে। যতদ্রে দৃষ্টি চলে কেবল ঘননীলের আভা, চারিদিকে সব্জের স্থারের । যত চাও নদী, যত চাও জলধারা, যত তাকাও এখানে ওখানে,—স্থাতিবকাবনমা! প্রথিবীর সব ফ্ল এখানে ফোটে স্তবকে স্তবকে। যেখানে যাও, যেদিকে চাও,—তপোবন! ওই যেখানে বাঁকা আলো পড়েছে গৃহার পাশ দিয়ে লভাবিতানের ছায়ার তলায়

ঝরনার ঠিক ধারেই,—ওখানে উদ্বেলিত হচ্ছে কর্ণ কবিতার ব্যঞ্জনা! ওই ছায়াছের নিভ্ত নিকুঞ্জে বাকি জীবন কাটানো যায় বৈকি! তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে চলেছ, পথের কোন একটি বাঁক ঘ্রেই তোমার কানে পেণছবে জলধারার মৃদ্ব কলতান! রঙ্গীন পাখায় প্রজাপতিরা ছেয়ে ফেলেছে উপত্যকা, রঙ্গরুগগীন আপেল আর আনার বিরাট পাহাঁড়ের গারুদেশকে রঙ্গলাবিত করেছে—তুমি দেখে নাও প্রথবীর অন্টম বিশ্বয়। পাখিদের দিকে দেখো,—যাদের দেখোনি তৃমি কোনোদিন, যাদের বর্ণস্বুষ্মা তোমার কলপনাকে নিয়ে য়াবে নন্দনকাননে,—চোখ ভ'রে তাদের দেখে নাও। চেয়ে থাকো স্নীলনয়না নদীর দিকে,—অনন্ত উদার গাসনলোকের প্রতিছায়া পড়েছে যার জলরাশিতে। সে রোমাঞ্চ-কৌতুক তোমার পক্ষে অবিশ্বরণীয়। উত্তর্গপ পর্বতের চ্ড়ায় ওঠো,—চ্ড়া থেকে চ্ড়ায়,— চিরতুষারমিণ্ডত তিশ্লে পর্বত আর নয়নাভিরাম নন্দাদেবীর শোভা তোমাকে মন্দ্রমুশ্ধ ক'রে রাথবে। চেয়ে থাকো পিন্দার হিমবাহের দিকে, চেয়ে দেখো নন্দকোট। ওখান থেকে নেমে এসেছে পিন্দার গণ্গা, যেমন এসেছে রামগণ্গা গাড়োয়াল থেকে আলমোড়ায়। তোমার দ্বিট অপলক চোখ।

গাড়োয়ালের প্রকৃত রূপ হোলো গাঙেগয়। উত্তর বহমুপুরায় গোমুখী থেকে গণ্গার উৎপত্তি জানি। কিন্তু জানা গেল কি কোথা থেকে এলো অলকানন্দা আর সরস্বতী? জেনেছি কি ধবলীগৎগার জন্মস্থল? সহজে কিছু জানা যায় না! কিন্তু অসংখ্য নামে অগণা জলস্ত্রোত পরিণামে গিয়ে মিলেছে গংগায়, —বে-গণ্যাকে আমরা জেনেছি হরিন্বারে চণ্ডীপাহারের পাদম্লে। মনে প'ড়ে গেল চণ্ডীর পাহাড়ভলীকে—শিবলিংগ পর্বতমালার পাদমূল। দেরাদুন উপত্যকার সীমানা। হিংস্র শ্বাপদসংকুল ঘন অন্ধকার অরণ্যলোক চ'লে গেছে যতদ্র দ্বিট যায়। উপরের চ্ডায় রয়েছে চক্টা অস্বরন্যশিনী। নদীর এপারে শিবপ্রজায় ব্যুস্ত হরিদ্বার, ওপারে চলেছে শক্তিপ্রজা! কনখলে যাবার পথে মায়াবতীর পাশ দিয়ে গুগার মূলধারার তীরে তীরে পথ। আশ্চর্য, এই নদীর উপরে দাঁড়ালে উত্তর দিগল্তে সোজা দেখা যায় তুষারমোলী বদরিনাথের পর্বত-চ্জা—আকাশপথে হয়ত পঞ্চশ মাইলের বেশী নয়। এই গণ্গার দ্বৈ তীর ভূমি থেকে তুলেছি কত বিচিত্রবর্ণের নাড়ি,—নিটোল মস্ণ মোলায়েমুস্থাথেরের ট্ক্রো। হরিদ্রাভ, রপ্তিম, নীল, সব্জ, লোহিতনীলাভ, কৃষ্, প্রীরো কত রং ন্রিড় তুলেছি অনেক, হিমালয়ের নানা অণ্ডলে। ন্রিড্রুলৈছি রং-পো আর রায়ভাক আর তিস্তার তীরে—যেখান দিয়ে পথ চেরিলিয় গৈছে সিকিমে ভূটানে আর নাথ্-লা গিরিসংকটে, ন্রিড় তুলেছি রহুপ্তিরে আর বাগমতীতে, গোমতী আর কৌশল্যার তীরে, ন্রিড় তুলেছি প্রেমিয় আর সর্যতে, ন্রিড় তুলেছি বিতস্তায় বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়্ অজানা অনামা নদীর উৎস অনাবিস্কৃত রয়ে গেল চিরকালের জন্যা, শুধুর তাদের থেকে ন্রিড় কুড়িয়ে বেড়াল,ম।

নদা পার হয়ে গেছে চন্ডী পাহাড়ের পথ। কতকটা চড়াই। এপার থেকে দেখেও এনেক চড়াই,—এপারে গিয়ে কিছ্মদ্র উঠলে অতটা আর মনে হয় না। পালাড়ের প্রে-দাক্ষণে নদী,—আর সব দিক ঘন অরণ্যে নিবিড়। চড়াই পথে গাঁলাতি কালার মান্দর,—হতদ্র মনে পড়ে, ওঁর নাম দাক্ষণকালী। মান্দরের পালাটীন, যেমন গাড়োয়ালের বহু শত মান্দরই প্রাচীন। মান্দরের প্রেড়াও মান্দরের। শৈব হরিন্বার কেড়ে নেয় সব উপচার, কালী আর চন্ডীর জন্য থাকে সামানা। এখানে বিধি হোলো বলিদান। পাকদন্ডী পথে বেয়ে উঠতে থাকলে অবশেষে পাওয়া যায় চন্ডীর মান্দর। লোহার রেলিং ঘেরা প্রদক্ষিণকরা বারান্দা। ভিতরে চন্ডীর ম্তি। উনি আনন্দ পান অস্করের হিংসায়, দংষ্টায়, নখবে, রক্তিপপাসায়। সমগ্র স্তিত ওঁর সংহারের লীলাক্ষেত্র। দ্বুক্তের বিনাশ, একলাণের ধ্বংস—এই ওঁর মন্ত্র। উনি ভারবাী—ভীর্তার বৈরী। ভয় হোলো মন্সাধের অপম্ত্যু, তাই উনি ভয়নাশিনী। উনি ভয়ভীষণা, তাই অভয়মন্ত্র দান করেন।

পথ ভূলে নেমেছি পশ্চিম দিকে। কিন্তু সেই পথে পাওয়া গেল তাদের, থারা গ্রহাবাসী সাধ্। ওরা চিরকাল থাকে এই হিমালয়ে—সংসার থেকে দ্রে থেখানে জনসমাগম নেই, প্রত্যহের জীবনসমস্যায় ওরা আলোড়িত নয়। ওরা কি খায়, কে ওদেরকে থাওয়ায়, সব খবর রাখিনে। ওরা জানে স্থেরি উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়নের কাল, ওরা জানে চান্দ্রমাসের নির্ভূল হিসাব। গ্রহ নক্ষ্র শ**্রক্রপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ গণ**না ক'রে ওরা জানতে পারে, কবে কোথায় ওদেরকে যেতে হবে। ওরা ব্*ঝ*তে পারে কবে প্রয়াগ-চিবেণীর সংগমে কিংবা পঞ্চবটীতে পূর্ণ-কুন্ডের মেলা, ব্রুবতে পারে ঝুলন পূর্ণিমায় কবে তুষারতীর্থা অমরনাথের পূর্ণাঞ্চ্য দর্শনি। শিবরাহিতে পশ্বপতিনাথ, অক্ষয়তৃতীয়ায় বদরিনারায়ণ, কবে অর্ধোদ্য় যোগ, কবে স্যাগ্রহণ! ওরা পথে-পথে থায় আর ঘুমোয়, পথে পথে ওদের জীবন-মৃত্যুর খেলা,—ওরা উলগ্গ দরিদ্র সর্বত্যাগী ক্রেনহমের্ছ অন্বৈতবাদীর দল,—কিন্তু ওরা বে'ধে রেখেছে আসম,দ্রহিমাচল ভারতের ঐক্যসংহতিকে। ওরা শ'রে রেখেছে সম্মাসী যোগী ভারতের আবহমানকালের ধর্মসংস্কৃতিকে। ওরা এই ভঙ্গমাখা নম্নদেহে যখন ব্রহ্মপুরার পাহাড়ে-পর্বতে শীতাতপুঞ্জুজার-বির্ভিত হয়ে ঘ্রে বেড়ায়, তখন ব্রতে পারিলে ওরা কোন্ অপ্রের, কোন্
কাতির, কোন্ সমাজের, কোন্ ধরনের। ব্রতে পারিলে ওরা কোন্ অপ্রের কি অনার্য,
মণেগাল কি দ্রাবিড়, মারাঠা কি তিব্বতী। ওদের কোনো জভ্যুক্তিই, ওরা সম্যাসী।
ওদের কোনো ধর্ম নেই,—ওরা হোলো বিশ্বদার্শনিক পর্যাম্বে ওদেরক
কখনো দেখেছি আর্থানমন্জিত, তুষার প্রান্তরে কখনে দৈখেছি ওরা আপন মনে
বসেছে জপে, কখনো দেখেছি এই বহাপ্রেক্তি পাহাড়তলীর কোনো প্রাচীন
অশ্বত্বের তলায় নিক্কাম বত নিয়ে আপন মনে পড়ে আছে মাসের পর মাস, কখনো বা কোথাও তাকিয়ে রয়েছে আপন মনে অপলক চক্ষে। কাছে গিয়েছি.

বসেছি, গাঁজা টিপে ছিলিম সাজিয়ে পাশে রেখেছি, ভাঙ বেটে গ্লী পাকিয়ে দিয়েছি, আটা মেখে র্টি সে'কে বসেছি,—িকন্তু দিনের পর দিন গেছে, কোনটাই স্পর্ণ করেনি।—পা ছুইনি ভয়ে, পাছে লাথি মারে; গা ছুইনি, পাছে কমেড়ায়, অনামনস্ক হইনি, পাছে হঠাং আক্রমণ করে। তারপর একদিন গিয়ে দেখি, সব ফেলে সে কোথায় নির্দেশ হয়ে গেছে! কিন্তু এই বহাপ্রা, এই গাড়োয়াল,—এ অণ্ডল ছাড়া অন্য কোথাও ওরা স্থির থাকতে চায় না। এখানে ওরা সংখ্যায় বেশী, এখানকার পাহাড়-পর্বতেই ওদের অবিশ্রান্ত আনাগোনা। পাঠান মোগল ইংরেজ,—কারো আমলে কেউ ওদের ঘাঁটায়িন, ওদের তপোভংগ করতে সাহস করেনি। অমন যে গোঁড়া ম্সলমান সম্লাট ঔরংগজেব, তিনিও গ্রের রামরায়কে এই বহাপ্রার উত্তরে মোহন গিরিসংকটে একটি সয়্যাস আশ্রম নির্দেশ করে দিয়েছিলেন।

সাধ্দের আশ্রম-সীমানা ছেড়ে নামল্ম নদীর বাল্ভ্মে। কিন্তু অপরায়ে সেই অরণ্য সীমানেত বাল্পথের ওপর ব্যাদ্রের পদচিক্ন দেখে গা ছমছম ক'রে উঠলো। জনমানবের চিক্ন কোথাও নেই। বাঘের প্যায়ের দাগগর্নাল অতি স্পন্ট হয়ে চ'লে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সম্ভবত একট্ম আগেই গেছে। স্ক্রাং বিদ্রান্ত দ্রতপদে অরণ্যের বাঁক পোরিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেল্ম।

রাজা অজয়পালের মৃত্যুর পর থেকে ব্রহ্মপ্ররা তা'র স্বাভন্তা গৌরবে ভারতের শ্রন্থা আকর্ষণ করতে থাকে। গাডোয়ালীরা প্রধানত হোলো 'ছহুগী' ব্রাহমুণ,—ওরা স্বপাক ভিন্ন অপরের হাতে খাদা গ্রহণ করে না। যেমন কাশ্মীরের দেহাতী সরল ম্সলমান সম্প্রদায়। তা'রা ভর পায় পাছে কাম্মীরী পণ্ডিতের রামা কিছু থেলে তাদের জাত যায়। কিন্তু কৌতুকের কথা এই, কাশ্মীরের রাহ্মণ, পাঞ্জাবের হিন্দ্র ও শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কাম্মীরী মুসলমানকে পাচক ও পরিচারক রাখে। যে কোনো হিন্দু ও পাঞ্জাবী হোটেলে ম্সলমান পাচক ও ভূত্য—এতে কারো কোনো আপত্তি ওঠে না। যে কোনো উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের ঘরে কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কাজ করে,—কোনো আপত্তি ওঠে না। সে যাই হোক, ক্ষার-রাহমুণ ব'লেই গাড়োয়ালীরা রহমুপন্নার নাম বদলে একদা ক্ষাত্রপরে নামকরণ করে। বিচ্ছিন্ন ও বহুর্যান্ডভ ব্রহা্রপরের্ট্রেসংহত রাষ্ট্রের পার্শ্তরিত করে রাজা অধ্যাপালই ন্তন নাম প্রবর্তন করক্ষ্ট্রিগড়বাল। রাজা অজয়পালের গোষ্ঠী এই চন্দ্রবংশীয় রাজারাই তখন ক্রিমিণিল অর্থাং আধ্রনিক কুমায়নের প্রবল প্রতাপানিত অধিপতি। প্রের পর সন্সমূপ গাড়োয়ালের চেহারা দেখে হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্য প্রের ধারে গড়বালের প্রতি ঈর্ষানিকত হোলো। ক্রমে ভূম্বর্গ গড়বালকে ক্র্মিনত করার জন্য তিব্বতী লামারা তৎপর হতে লাগলো। ভারতে তথন ফ্রেনিল সাম্রাজ্য চারিদিকে আপন আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এই পাবতা রাজ্যের দিকে পাঠান অথবা মোগলেরা কেউই হাত বাড়াতে সাহস করেনি। তখন হিমালয়ের সংগ্যে বৃহত্তর

ভারতের রাজনীতিক যোগাযোগ ছিল কম; সেদিন আজকের মতো আল্তর্জাতিক নিরাপতার কথা ওঠেনি। স্কুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাবর শাহ থেকে উনিশ শতাব্দীর বাহাদ্বর শাহ পর্যাল্ড হিমালয়কে নিয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামাননি। কেবল তারা পার্বতা রাজাদের সঙ্গে মোটাম্বটি সম্ভাব রেখেই চলেছিলেন।

ইতিহাস বলতে আমি বিসনি। কারণ এতে আছে অনেক ফাঁকি, অনেক কারছিপি এবং বহুরকমের পক্ষপাতিত্ব। বলা বাহুলা, ইংরেজের লেখা ইতিহাসেই সবচেয়ে বেশী হের ফের, কেননা এগুলোর মধ্য থেকে স্ক্রাতম মিখ্যার অদ্শা আন বোনা। স্থলে কথাটা সহজে বলে না ইংরেজ। উনিশ শতাব্দীর প্রথমে গ্র্থারা যখন গড়বাল আক্রমণ করে, এবং রাজা প্রদান্ত্তন দাহায্য করতে। গ্র্থারা পরাজিত হলো, কিন্তু ইংরেজ পেরে গেল পূর্ব গাড়োয়াল। টেহরী গাড়োয়াল রইলো পশ্চিমে টেহরী রাজধানীকে কেন্দ্র করে। মেহলচৌরী হলো সেই টেহরী ও বৃটিশ গাড়োয়ালের প্রচীন-সীমানা। লর্ড লান্সডাউনের নামে একটি ক্রে পার্বত্য শহর তৈরী হোলো হিমালরে—সেখানে বসানো হোলো গাড়োরাল রেজিমেন্ট্। লানসডাউনের কথা পরে বলবো।

এই ব্রহমপ্রার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে গেছে চারটি প্রধান তীর্থপথ। কেদারনাথ, বদরিনাথ এবং উত্তরকাশী হয়ে ষম্বনোত্তরী ও গণ্গোত্তরীর পথ। নদীমাতৃক হোলো ভারত। নদী তা'র জননী। তিনি জলদান করেন ভারতকে। জল মানেই জীবন। সমগ্র অখণ্ড ভারতের জীবন-সূত্র এসেছে হিমালয়ের থেকে। আচার্য শণ্কর তাই একদা এসেছিলেন এই উত্তরধামে, এই বহরুপরোয়। রহালোক থেকে যে নদী প্রথম দেবলোকে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই সন্ধিম্থলে আচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতীক্ দেবাদিদেবের মন্দির, পাশে বসিয়েছেন পার্বতীকে। নদী হোলো পার্বতী, মহাদেবের জটা হোলো চ্ডা। ওই জ্লধারার প্রবাহে নেমে এসেছে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন ও যোগ, ভারতের প্রসন্ন শান্তি ও ত্যাগধর্ম। যাঁরা চিরদিন ভারতের এই সংস্কৃতি, দর্শন, স্বোগ ও ত্যাগধর্মকে ধারণ করেছেন, বহন করেছেন, প্রচার করেছেন,—তাঁরা মন্ত্র নিয়েছেন ওই ব্রহ্মপর্রা থেকে। ত্যুঁর্ক্ত একদা বৃক্ষবল্কল ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন গৈরিক বাস। সেই ুগৈরিক বর্ণের পরিছেদ আজও রয়েছে অস্লান। শবিকুলে যাঁও, গ্রেকুলে যুক্তি, যাও কর্মনে আর লালতারাবাগে, যাও হ্রিকেশে কিংবা দেবপ্ররাগে, ক্রিক্টের বালেনীমঠে কিংবা উত্তরকাশীতে,—দেখবে বিচিত্র এই ভারত ছিল জের্মার কাছে অনাবিষ্কৃত! দেখবে নিজের আধ্ননিক শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার বিচ্যুক্ত নিয়েবা কিছু নিয়ে তুমি একটা নিজ্প্ব মনোবৃত্তি গ'ড়ে তুলেছ, ক্রিমানে এসে তা'র ব্যাখ্যা যাছে বদলে। যদি তুমি সত্য ভারতবাসী হও, যদি এদেশের সংস্কৃতির কণামাত্রের সপো তোমার আপন মানবতার ভিলমার সনান্তিকরণ থাকে, তবে ডুমি কেবল

বদ্লাবে শন্ধন নয়,—তোমার ইচ্ছা অভিরুচি সংস্কার অভ্যাস আদর্শ, এমনকি তোমার প্রকৃতিগত পরিবর্তনিও অবশ্যস্ভাবী। হিমালয়ের হাওয়ায় তুমি হারিয়ে গেছ।

পথ অনেক দ্র, অনেক দ্রারেই। তা হোক, হ্মিকেশ থেকে চলো, ধারে ধারে চলো, চলো নদা পেরিয়ে, পাহাড় ডিগিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে,—চলো দ্র থেকে দ্রে। পিছন দিকে একবার তাকাও। চেয়ে দেখো পিছনে, কখন ফেলে এসেছ তোমার স্বকায়তা, তোমার স্নেহমোহবন্ধন, তোমার প্রত্যহ জীবনের কত শত তুচ্ছ ভর্নাংশ। তুমি ইছা অনিচ্ছার অতীত—পথের অচ্ছেদ্য টান তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কথা ব'লো না একটিও, জানতে চেয়ো না কিছ্ম,—ধারে ধারে ওই হিমালয় তোমার চোখের সামনে নিজেকে প্রতিভাত করবে। প্রলরপয়োধজলে এই বিশ্বস্থিত হোলো একটি মহাপদ্মপ্রত্য। সেই পদ্ম বিকশিত হয়েছে সত্যনারায়ণ স্থের কিরণসম্পাতের দিকে। হিমালয় তেমনি তা'র সমগ্র আর্যাবর্ত জ্যোড়া বিশাল পদ্মকোরককে একেকটি দল মেলে শতদলে বিকশিত করবে তোমার বিসময়বিম্বরণ দ্রিটপথে।

দূর থেকে দূরে যাও। নরেন্দ্রনগর থেকে টেহরী, কিংবা দেবপ্রয়াগ থেকে। যদি 'দেরী স্বেশ্বরী ভগবতী' ভাগীরথীকে চাও, তবে দেবপ্রয়াগ থেকে ধরো। টেহরী ছাড়াও, তারপর ডুন্ডাগাঁও আর উত্তরকাশীর পথে চলো। যমনেত্রেরী যাও তবে সোজা উত্তরে: গণেগাত্তরী যদি যাও—তবে ওই পূর্বপথ। পূর্ব থেকে উত্তর। ভাগীরথী তোমার সঙেগ সঙেগ রয়েছেন তুমি যতদুরে যাবে,—যেখানে যাবে। হিমবাহ আছে আরো উত্তরে, আছে বিজন ভীষণ তুষার প্রান্তর—আছে দেবাদিদেবের হিমজটা—যার ভিতর দিয়ে জাহাবীর ধারা গোম,খীর দিকে হারিয়ে গেছে। অবশেষে তুমি বিশ্রাম নাও গণেগাত্তরীতে গণ্গামন্দিরে। চেয়ে থাকো গণ্গার আদি আর অন্তে—গোম্বুখী থেকে গণ্গা-সাগর,—প্রায় দ্ব' হাজার মাইল, দেখবে প্রথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতি একটিমাত্র নদীকে এমূন ক'রে জাতির প্রত্যেকটি মাণ্গলিক অনুষ্ঠানে এমন শ্রন্থা ও অনুরাগের সংগে গ্রহণ করেনি। 'কন্যাকুমারীতে যাও, যাও মাদ্বায় আর রামেশ্বরমে, যাও আব্ব পাহাড়ে আর দ্বারকায়, যাওুজ্রিগল্লাথে কিংবা পঞ্চবটীতে,—সেখানে তোমার শেষ প্রণালাভ ঘটবে গণ্গাজুল্জীনে। এই গাণেগয় সভ্যতা বিশাল ও বিচিত্র ভারতকে সর্বকালজয়্তী বিশ্বনে বে'ধে রেখেছে।

দেবপ্রয়াগ থেকে র্দ্রপ্রয়াগ—অলকানন্দা থেকে ফুর্দাকিনী। চারিদিকে কেবল 'গিরিশ্ভগমালার মহৎ মোনে ধ্যাননিম'না প্রেক্সী'। নীচে নীচে তা'র বনস্পতির পথ, স্ন্যাম বনানী অন্ত ল্ডাক্সিনে ছাওয়া। র্দ্রপ্রয়াগ থেকে গ্রেকাশী, তারপর গোরীকৃণ্ড হয়ে তুষাররাজ্য কেদারনাথ। ফিরবার পথে উথীমঠ চামোলী হয়ে যোশীমঠ,—যোশীমঠ থেকে নেমে বিষ্কুগঙ্গা পেরিয়ে

সোজা বদরিনাথ। সোজা, তব্ অত সোজা নয়। ধ্লাবল্ণিঠত দেহ, ছিল্ল ভিল্ল মলিন পরিচ্ছদ,—আড়ণ্ট আর অবসল্ল, শ্রমমালিনা ঢাকা পাণ্ড্র দেহ! কিন্তু ওটাই হোলো প্রস্কার। ওই চিন্নদরিদ্র হতমান অলবস্থাহীন গাড়োয়ালীদের সংগ্য নিজেকে মেলানো; ওই সর্বহারা মানহারা জনতার মধ্যে আত্মপরিচয়হীন হয়ে থাকা,—তবেই ব্রহ্মপুরার সত্য পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রেতায়্ব ও দ্বাপরযুগের দুই বিরাট কাহিনী এই বহুমুপুরায় এমে মিলেছে। সমগ্র ভারতে ছড়ানো রানায়ণ আর মহাভারত। হিমালয়ে এসে মিলেছে সেই দুই ধারা। লংকায় রাবণকে বধ করা হোলো সত্য, কিন্তু এই হত্যার প্রায়ন্চিত্ত কি নেই? ভানহ্দয়ে মৃত্যু হয়েছে দশরথের, কিন্তু পিতৃপ্রুষের তপণি যে বাকি। রাজা রামচন্দ্র পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলেন দেবপ্রয়াগে। লছমনঝুলার কাছে ব'সে চার ভাই মিলে মহাদেবের নিকর্ট প্রজা নিবেদন করলেন। এপারে তাই বিশ্বেশ্বর, ওপারে নীলকণ্ঠ। চারটি ভাইকে কেন্দ্র ক'রে চারটি স্মাতি ফলক—তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলো চারটি মন্দির। তবে রামচন্দ্রের মন্দিরটি স্থাপিত দেবপ্রয়াগে। সম্ভবত ভারতের আর কোনো অঞ্চলে এমন শত সহস্র পার্বত্য ও স্থাচীন মন্দির আর কোথাও নেই,—যেমন আছে, এই গাড়োয়ালে। অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যলোক, অটুট স্বাস্থ্যপ্রী, অর্সুংখ্য উপত্যকা,—তা'র সংখ্যে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যামবসন্ত শোভা, গিরিশ্তগতলে উপলখত্তময় নদীস্ত্রমের উদার বিস্তার, এবং তারই তীরে তীরে মেঘখন্ড দলের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম,—আর উপরে অনক্ত গগনে মহামৌন শান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে ওঞ্কার ধর্নিত হচ্ছে সমগ্র বহরপর্বার শত সহস্র মন্দিরপ্রাৎগণ থেকে!

পরিব্রাজক হ্য়েন সাংয়ের আমলে ব্রহ্মপ্রার সীমানা কতদ্র অবধি প্রসারিত ছিল, সে থোঁজ এখন আর কেউ নেয় না। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাছে, তখনও পোরাণিক ব্রহ্মপ্রা ঐতিহাসিক গাড়োয়ালে এসে পেণছয়িন। অথচ সমগ্র পন্চিম তিব্বত ভারতেরই একটা অংশ, এটি ঐতিহাসিক সত্য। প্রসাচরণে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক রীতি ও অভ্যাসে—উভয়ের মধ্যে প্রিপ্রক্তা কম। এটা অস্পণ্ট নয় য়ে, তখনকার ব্রহ্মপ্রার পৌমানার মধ্যে ছিল্ক কিলাস পর্ব হন্মালা ও তার শিখরচ্ডা এবং তার সংগা মানস সরোবর প্রক্তাবিদ হুদ। গংগাকে মত্যে আনার জন্য ভগারথ শিবের তপস্যা করতে ফ্রিক্সেছলেন কৈলাসে—এই পোরাণিক গল্পের ভিতরে য়ে সকল আধ্ননিক ভুক্তাবিদ্ ভুল বার করতে চান, তারাও কি প্রান্ত নন? তারা বলেন, গাঞ্জের্মালের আধ্ননিক সীমানাম্থিত গোম্বে যখন গংগা প্রথম দৃশ্যমান হয়, সেইটিই হলো গংগার প্রথম জন্ম! এটা ভুল। গংগার উৎপত্তি নির্ভুলভাবে য়েখন থেকে হচ্ছে, অর্থাৎ বিগলিত

তুষারস্তর যেখানে প্রথম তারল্যে পরিণত হচ্ছে,—সেই নিশ্চিত ভূভাগটি যে কৈলাস গিরিশ্রেণীর মধ্যে নর, এর নিঃসংশয় প্রমাণ কারো হাতে নেই। কেদারনাথ ও বদরিনাথের চূড়ার পিছনে তিনটি বিরাট গিরিশিথর দম্ভায়মান। শ্বেতবরুণ, শিবলিণ্য এবং সুমের। এই পর্ব তচ্ডাদলের কেন্দ্রে গোম্ব থেকে নিঃস্লাবিত গণ্গার শোভা পূথিবীর যে কোনো দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও পরম বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল শিখরদেশের উপর দিয়ে যে হিমবাহ স্তরে স্তরে শত শত মাইলব্যাপী প্রসারিত রয়েছে, তার সেই জটিল তলপথের সন্ধান করা মান্যুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভৃতত্ত্বিদরা এখানেই নিরুত হয়ে বলেছেন যে, গণগার উৎপত্তি গাড়োয়াল সামানার মধ্যেই। বাল্মীকি বলেছেন, বেগবতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহ লক্ষ্য করে কৈলাসপতির টনক নড়ে। যদি অবাধ ম্ভির পথে এই উম্মাদিনী দিশাহারাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে কুলনাশিনীর হাতে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আকাশের দেবতারা ভয়ে কম্পমান, সুন্থি বৃথি রসাতলে যায়! কিন্তু সভাই ইন্দের ঐরাবত যখন ভেসে গেল, তখন দেবাদিদেব কৈলাসপতি আর দিথর থাকতে পারলেন না। গণগাকে সংহত করে তিনি তাঁর জটিল জটারাশির মধ্যে উদ্দামিনীকে ধারণ করলেন। সেই জটারাশির মধ্যে গণগা হারালেন তার পথ। গোম্বের উত্তরভাগে তুষারচ্ডাগর্নর পার্বত্য জটিলতাকে মহাদেবের জটাজটিলতা মনে করলে তুল হবে না। তুষার নদী ও হিম্বাহস্তরের ফাঁকে ফাঁকে ঘনকৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরচ্ড়ারা মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে। যেমন স্দ্র দক্ষিণে মৈনাক পর্বতগ্রেণী সাগরলহরীর ভিতর থেকে মাথা তুলেছে সেতুবল্ধর সম্দ্রপ্রণালীতে, ঠিক এখানেও তেমনি,—তুষারশ্বস্ত হিমসাগরের অন্তহীন দিগদিগন্তের ভিতর থেকে কালো কালো পাথরের চ্ড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। এখানকার তুষার-তলপথের সঞ্জে কৈলাস পর্বতমালার যোগাযোগ অদৃশ্য কিল্ডু অম্পণ্ট নয়। ভূতত্ত্ববিদের হিসাব থেকেই ধরে নেওয়া যায়, কোনো এককালের প্রলয়ে অর্থাৎ হিমালয়ের অন্তর্তলের ভয়াবহ কাঁপনে উপরস্থ পার্ব তালোকে প্রাকৃতিক বিপর্যায় ঘটে! সেই বিপর্যায়ে পাহাড় হয় স্থানচ্যুত, বিদীর্ণ হয় পার্বতাপ্রকৃতি, নদীনালা তাদের আপন পুঞ্জু সৃষ্টি করে এবং বন্দিনী ভাগীরথী গণ্ডেগাত্তরী হিমবাহের বিচিত্ত জড়িক্জি অতিক্রম করে গোম খ থেকে ছটে নেমে আপেন নীচের দিকে। স্ত্রা এখন গণগার প্রথম প্রকাশ গাড়োরালে। কিন্তু এই গাড়োয়ালের উত্তর্গুশীমানা থেকে যেমন উত্তরকাশীর পথ ধরে নেমে এসেছেন ভগবতী গণ্যাতিতমনি একই অণ্ডল থেকে অলকানন্দা চলে গিয়েছেন বদরিকাশ্রমের দিকে জারপর বোশীমঠের নীচে ধবলীগণগার সণ্ডেগ মিলেছেন। গণ্ডেগাত্তরীর জিক্ত্রিগণগার সণ্ডেগ যে নদীর প্রথম যোগ হয়েছে, তার নাম কেদারগণ্গা,—এ নদর্মির উৎপত্তি কেদারনাথ পর্বতের यदश्य ।

দেবতাত্মা হিমালয়ের সমসত কাহিনী ও পরিচয়ের সংশা ভাগীরথীর ইতিহাস আগাগোড়া বিজড়িত। যে হেতু গংগার ম্লধারা হিমালয়ের হিমবাহের সংগা যুক্ত, এবং এর জলধারার চিরস্থায়ী সরবরাহ নিশ্চিত,—সেই কারণে ভাগীরথীর তীরভূমিতে গড়ে উঠেছিল ভারতের প্রথম সভ্যতা। ভারত-সংস্কৃতির প্রথম মল্ম হলো গংগার মল্ম। প্রথম মিলের উঠেছিল গংগার কলে, প্রথম জনপদ সৃষ্টি হয়েছিল গংগার তটে। সহস্রধারা চারিদিক থেকে নেমে এসে গংগায় মিলে যেমন তাকে ঐশ্বর্যশালী করেছে, তেমনি গংগাকে কেন্দ্র করে ভারত-সভ্যতা ও ঐতিহার সহস্রধারা চলে গিয়েছে নানা দিকে। সগর রাজবংশের ষাট হাজার সলতানের ভস্মীভূত দেহ গংগার প্রশাসপশে জীবনলাভ করেছিল, একথা সেদিনের মতো আজকেও সতা। কেননা, প্রকৃতির কোনো যাদ্মল্যবলে যদি আজ গংগার ধারা ব্রহ্মপ্রোর কোথাও হঠাং শ্কিয়ের যায়, তবে ভারতের দশ কোটিরও বেশী নরনারীর জীবন বিপল্ল হবে। গংগাকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের যত প্রাকৃতিক সম্পদ, গংগাই হলো উত্তর ভারতবাসীর জীবনের ম্লমল্য। গংগা মানে মতা গামিনী—যিন গতিশীলা। গতি মানেই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু।

करेनक विष्मना भर्य पेटकत करत्रकिं कथा এই मृत्व मत्न পড়ছে। जिन গণ্যা প্রসঙ্গে বলৈছেন, 'প্রিথবীতে নদীর সংখ্যা কম নয়। দ্ব' হাজার থেকে চার হাজার মাইল লম্বা নদী কয়েকটি আছে বৈকি। আমেরিকায় মিসিসিপি, রাশিয়ায় লেনা, চীনে ইয়াং-সি-কিয়াং, দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজন, মিশরে নাইল,—এরা কোটি কোটি মান,্ষের জন্য ফসল ফলায়, জীবন দান করে, মানুষের ঐহিক উন্নতির পথে এসব নদী প্রধান সহায়! কিন্তু গণগার উদ্দেশে আসম,দ্র-হিমাচল ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাদের প্রতিদিনকার জীবনে যে শ্রন্থার্ঘ নিবেদন করে থাকে, তার তুলনা প্রথিবীতে কোথাও নেই। স্তরস্ত্তি, প্জা, প্রীতি, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ভঙ্কি ও অন্বরাগ,—মান্যের হ্দর্য়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রতি সময়ে একটি নদীর প্রতি নিবেদিত হচ্ছে, এই বিচিত্র দৃশ্য বিষ্ময়বিম্বশ্ধ দৃষ্টিতে যিনি না দেখেছেন, তিনি বিশাল ভারতের মহাজনতাকে কোনদিন চিনতে পারবেন না!" গণ্গাকে বলা হয় প্রিক্তেপাবনী এবং সর্বপাপরাশিনী! পর্যটক মশায় এর ব্যাখ্যা করে বুলুভুটি যে, "এ অবং সব স্থান্ন। না ! পর ০ক মনার এর ব্যাখ্যা করে ব্লোজ্জে বে, তা কথাগ্রনির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গণ্গার জলে এমন্ত্রার থাতব পদার্থ মিশ্রিত যে, এর জলধারা কখনও দোষদৃষ্ট হয় না, অথব্যাপ্রের জল দীর্ঘকাল কোনো পাতে জমা রাখলে কোনো কীট জন্মে না প্রিণ্ঠায় অবগাহন স্নান করলে শরীরে চর্মরোগ আসে না এবং ব্যাধিবিশ্বার্থ স্থাই হয়,—মন প্রফ্রাল্লিত হয়ে ওঠে। শৃধ্ব তাই নয়, অবগাহনের প্রিস্কৃত্তি নিজেকে পবিত্র বলে মনে হতে থাকে। গণ্গায় কোনো মালিন্য দাঁড়ায় না এবং মড়ক ও মহামারীর বিপল্জনক বীজাণুকে অতি অলপ সময়ে এর জল নন্ট করে দেয়। যোগে,

পার্বণে, গ্রহণে, প্রণাতিথিতে, অমাবস্যা ও প্রণিমায় লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ নরনারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি নদীতে অবগাহন স্নানের মধ্যে করয়েড়ে দাঁড়িয়ে প্রভাতস্থাকে বন্দনা করছে,—এ কান্ধটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কেননা দেহের প্রতি লোমক্পের স্বারা একদিকে তারা গ্রহণ করছে ধাতবপদার্থ মিশ্রিত প্রবহমান জল, অন্য দিকে দুই চোখের একাগ্র দৃষ্টির ন্বারা স্থের রঞ্জনরন্মি। ভারতের সমস্ত শাস্তান্শাসন ও ধর্মান্ত্রান পর্যালোচনা করলে বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা স্পন্থতই চোখে পড়ে!"

গণ্গার পথই হলো ব্রহ্মপুরার পথ। হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো রহাপ্রা। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মৃকুটমণি হলো রহাপ্রা, কানো সন্দেহ নেই। সমগ্র হিমালয়ে আছে অনেক পর্বতচ্ডা, অনেক তুষারকিরীট, কিন্তু ব্রহমপুরার গিরিশ্বগমালার মতো প্রোপায় না কেউ। অমন যে গোরীশ্র্ণ আর গোরীশ্রুকর, অমন যে ধবলগিরি জ্ঞার কাঞ্চনজ্ব্যা, অমুরাবতীর তীরে অমন যে ভৈরবঘাটের নয়নবিমোহন চ্ডা, অমনু,যে ধবলাধার আঁর নাঞা আর হরম্খ, ওরা ওদের সমস্ত অমর্তামহিমা সত্ত্বেও কৈমন যেন অনাদর্বে পড়ে রইলো এখানে ওখানে। কৃষ্ণগিরির দিকে তাকালে না কেউ, পাঁর পাঞ্জাল সরে রইলো উপেক্ষিত হয়ে, কোথায় রইলো কোলাহাই আর শৈষনাগের হিমবাহ ভাদের অদ্রভেদী গোরব নিয়ে,—কিন্তু সবাই চললো গণ্গার ধারে ধারে। রহাুপারার শিরা উপশিরায় গণ্গা, শাথা-প্রশাখায় গণ্গা। প্রতি মানাুষের কপ্ঠে, প্রতি জপের মন্তে গুণ্গা<sup>ম</sup>। ভব্তির পিছনে আছে কৃতজ্ঞতাবোধ, অনুরাগের পিছনে আছে আনন্দ। গণগার জলে জীবনধারণ করি, তাই গণগা প্রজা, মেঘের বৃষ্টি থেকে খাদ্যলাভ করি, তাই আকাশ স্কুলর, হিমালয় গিরিশ্রেণী দেশের প্রকৃতিকে সমূন্ধ করে, তাই হিমালয় আরাধা। উপকার পাই বলেই ভব্তি করি, সঞ্জীবনী রস পাই বলেই ভালোবাসি। আপাতদ্ভিতৈ যেটি অহেতৃক, পিছনে হয়ত তার বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গণ্গার মতো প্রাণদায়িনী নদী আছে বলেই বহাপ্রা দ্বর্সন্ধমামণ্ডত। নচেৎ গণ্গাহীন গাড়োয়াল মান্ধকে কোনোদিন আকর্ষণ করতো না।

রহাপরার মতো হিমালয়ের আর কোনো অণ্ডল মান্ষের এত ক্ষুদ্ধ নয়, তাই তীর্থবাতীদের কলকণ্ঠে রহাপরা নিত্য ম্থরিত। ক্রোরীশৃণ্গ মান্ষের নৈহিক বিক্রমকে আহনান করে, কিন্তু সেখানে তীপুর্বাতীর আকর্ষণ নেই। নেপালে আছেন ভদুকালী আর গ্রেণবরী মান্দ্র পাঠিন্থান, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটি একাল্ল পীঠের অন্যতম, তার বেশ্টি কিছ্ নয়। আছেন পশ্বপতিনাথ, কিন্তু তিনি রহাপ্রার তুলনায় ক্ষাধ্রনক। কান্মীরে আছে গ্রেতীর্থ অমরনাথ, কিন্তু এই তীর্থন্থানেই বিল্ল কমবেশী দেড়শো বছর মার। পাঞ্জাব হিমালয়ের কাংড়ায় আছেন বক্তেশ্বরী, আর কিছ্নের গিয়ে জনালাম্খীত কালিধর পাহাড়ের উপরে দেবী জনালাম্খী অন্বিক্য এবং

উন্মন্ত ভৈরবের মন্দির, কিংবা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর মধ্যে বাণগণগার উপরে বৈজনাথের বিশাল মন্দির,—এরা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আকর্ষণ কম। নদীর বহুমুখী ধারা এদের আশেপাশে নেই, স্থানীয় অণ্ডল ছেড়ে তাই বাইরের দিকে এদের যোগাযোগ সামানাই। হিমালয়ের গিরিজটলা পেরিয়ে বহু, দুর্গম অঞ্চলে আছে অগণ্য দেবস্থান, কিন্তু মানুষের কল্যাণ্ডুস্পনাকে তারা এমন একানত নিবিড্ভাবে অনুপ্রাণিত করে না—্যেমন করে গংগাবিধোত ব্রহাপুরা। সেই কারণে আচার্য শৃষ্করের অধ্যাত্ম প্রতিভা তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে এখানে। দেড হাজার বছর হতে চললো তিনি গিয়েছিলেন উত্তর-ধামে অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়, কিন্তু তাঁর যাবার বহু আগে,—তার তারিখও নেই, নিরীপও নেই—এই গণ্গাপথ ধরে গিয়েছে ভারতের জনতা যুগযুগান্তকাল ধরে। শ্বধ্ব প্রশতরমন্দির তীর্থ নয়, কারণ সে হলো মানুষের তৈরি। নিজের হাতে মানুষ মন্দির বানায়, নিজের হাতে ছেনি দিয়ে কেটে মানুষ মনের মতন বিগ্রহ তৈরি করে,—আবার তারই নীচে ঠোকে নিজের মাথা। মন্দিরটা তীর্থ নয়, এমন কি দেবদর্শনও নয়। কেননা সংখ্যাতীত দেবমন্দির ত' হাতের কাছেই রয়েছে! কলকাতা অঞ্চলে অন্তত পাঁচ শো দেবমন্দির দাঁড়িয়ে, কিন্তু কে রাখছে তাদের হিসেব? কাশীতে যাও,—সেখানে তো পথেঘাটে; অসতক পা বাড়ালে শিবের গায়ে হোঁচট খেতে হয়! যেখানে খুশি, যে কোনো প্রদেশে! করাচীতে যাও, যাও গোয়াতে, পণ্ডিচেরীতে, শ্রীলম্কায়, চটুগ্রামে,—কোথায় নেই দেবমন্দির? তব্ ভারতের লোকে যুগে যুগে, বলে এসেছে বহয়প্রার তুলনা নেই ভূ-ভারতে! মন্দির নয়, পথই হোলো তীর্থ, এবং সেটি হোলো গণ্গাবতরণের পথ। পথ ফ্রোলেই তীর্থযাত্তা সম্পূর্ণ, অর্থাৎ প্রবিদ্যা। র্মান্দর নয়, দেবতা নয়, তীর্থ পরিক্তমা। গণ্গাপথে যাবো, দেখবো তার উৎপত্তি ব্রহ্মলোকের গিরিসঙ্কটে এবং গঙ্গাকে অন্মরণ করে যাবো যতদ্র তার গতি,—এরই নাম তীর্থ পরিক্রমা। এই আনন্দলাভের নাম দেওয়া হয়েছে ভগবংভন্তি, এই গণ্গাপথকে বলা হয়েছে তীর্থযাত্রা! কিন্তু পথের সংক্ষত কই? হৃদয়ান্রাগকে প্রকাশ করবো কোন্ কেন্দ্রুথলে দাঁড়িয়ে? তীথাযারার প্রতীক কই? তখন বানানো হলো মন্দির! বিষয় হলেন সৃষ্টিকত্ত্সন্তরাং তাঁকে রাখো শীর্ষ স্থানে,—তাঁর সংগ্র গণ্গাকে জড়িয়ে নাম রাখে ট্রিফর্গণ্গা। একই ধারা, কিন্তু উত্তরাপথে তাঁর নাম হয়েছে অলকানন্দ্র স্বর্গ লোকের সমস্ত হাস্যোচ্ছলতা এনেছেন তিনি, এসেছেন উদ্দাম অক্ট্রেক্সি পলকে পলকে নীলনয়নার অপর্প নংনশোভা ঢাকা পড়ছে আল্লাছিট ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিতে।
হঠাৎ আবার কোথাও তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন—শুরু কিট বৈদ্বর্থমণির বিচ্ছারিত
জ্যোতিময়িতা নিয়ে,—এপাশে ওপাশে উপক্রিআর তপোবন, শত বরনের
গোলাপে আর মলিকার স্বাগন্ধে আবেশ লেগেছে তাঁর নয়নের নীলাভায়। কিন্তু সে ক্ষণকাল—তারপর আবার গিরিস•কটের পঞ্জরাস্থি ভেদ করে তিনি চলেছেন

মর্ত্য অমরাবতীর আশে-পাশে--ধেথানকার চন্দ্রহসিত মায়াকাননে নেমে আসে অলকাপ্রেগীর অপ্সরীরা যৌবন-উৎস্বে।

দেবতাত্বা হিমালেয়ের রহস্যলোকে এই অলকাপ্রীর দর্শনিপিপাসায় ছোটে মর্ত্রবাসা তীর্থযাতীয়া। দ্বতর চড়াই পথে ব্রুক ফেটে মরেছে কত মান্র, নিঃশ্বাসের বায়্ব খাজে না পেয়ে মরেছে, অল্রভেদী গিরিচ্ডার সংকীর্ণ সংকটে পদস্থলন ঘটে মরেছে কত লোক, তুষার-ঝটিকায় আহত-প্রতিহত হয়ে মরেছে, ব্যাধি-পথশ্রম-উপবাস সইতে না পেয়েও মরেছে কত শত,—ইতিহাসে তার হিসাব নেই কোথাও। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পায়িন, বিষধর ভীষণ সর্প ক্ষমা করেনি, তুষারদংশনে ক্ষত-বিক্ষত দেহের অবসান,—তব্ কোনোকালের মান্রবক স্থির থাকতে দেয়নি ওই ব্রহ্মপ্রার গণ্যাপথ। গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে যেমন চলেছে উন্মাদিনী গণ্যার দ্বনত জলধারা, তেমনি চলেছে তার পাশে-পাশে দ্বর্বার গতিতে তীর্থযানী দলের অজেয় প্রাণধারা। স্ব্রুধ দ্বেহ মেহে মোহ বেদনা দয়া প্রীতি,—ওরাও চলেছে ওদের সণ্যে সাংগা চারিদিকে অননত মহামৌন গিরিশ্গেশ্রেণী,—নীচের দিকে তীর্থযানী দলের কলম্থরতায় যেন তার নীরবতা আরও গভীর। কথনও ঝড়ে, বর্ষায়, ঠান্ডায়, ঝঞ্চায়, মহাস্থের অণিনম্রাবী প্রথরতায় তারা উদ্ভানত; আবার কথনো বা ঋতুরাজের নবঘনশ্যাম বসনত সমারোহের মাঝেখানে তারা দিগ্রানত।

ওদের ওই আনন্দ-বেদনার তর্রুগাদোলায় আমিও নিজেকে বার বার মিলিয়ে দিয়েছি। কালা-হাসির গঙ্গা-যমনুনায় ভূব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়! ওদের মধ্যে আমি। ওদের আনন্দে, ওদের বেদনায় আমি। ওরা দুই পায়ের যন্ত্রণায় কাঁদতে বসলে আমার চোখে জল আদে; নিঃশ্বাস টানতে না পারলে আমার নিজের দম আটকে যায়। ওরা শত সহস্র, ওরা প্রতি বছরের প্রতি ঋতুর,—কিন্তু ওরা যতকাল ধরে এসেছে এই পথে, আমার ধারাবাহিক হৃদয় এসেছে ওদের সঙ্গো সঙ্গো, এসেছে আমার প্রাণ যুগ থেকে যুগে, কল্প থেকে কল্পান্তে। ওরা স্বাই আমারই অভিবান্তি, আমারই ইচ্ছা, আমারই একাগ্রতা। আমি এক, কিন্তু আমি বহু ওদের মধ্যে। আমি ওদের সঙ্গো অভিল্ন, অচ্ছেদ্য। ওদের স্বাইকে মিলিয়ে আমারই জীবনের ব্যক্ত্র্যা।

পিছনে গগনচুম্বী মহাহিমবন্তের অসংখ্য শিখরচ্ডা, প্রাণ্ডিটারা কেউ ক্লাম নিরেছে কনককান্ত, মণিরস্কাভ, শোণিতশিখর, কেউ ক্লামিনাম পেরেছে ফ্টিউপর্বত। ওদের নাম শ্নে এক আবিন্ফার থেকে ক্লিম্বিনাম পেরেছে চেরেছি কতবার। দুই চোখে দুই বাসনার প্রদীপ ক্লিবেল জানতে গিরেছি কোথার সেই প্রাচীন হৈমবতের হারানো গিরিচ্ছা একদা যাদের নাম ছিল কদম্ব-কুরুট, গোতম আর বাসর, শ্যামাণ্য স্পার্ম শোভিতা! তা'রা আজও আছে, কিন্তু ভিন্ন নামে। ওদের অম্ধকার গ্রাতলে আজও হয়ত সেই সেকালের বন্যশিকড়বিচ্ছারিত দার্ভি-শিখা জনলে,—যার হিরণ্য আভায় প্রাচীন

হিমালয়ের সিংহশিকারী কিরাতের দল আর যক্ষ-রাক্ষসরা ল্কায়িত রাথতো তাদের চীরবাস্য অর্থনিশনা রমণীগণকে! তুষারাচ্ছয় কৈলাস আর মন্দারের প্রত্যুত্দেশে সেই অনবত তার জলরাশি,—পরবতী যুগে যার নাম হয়েছে মানস-সরোবর,—তুষারের পটভূমিতে যার হ্দয়ের উপর আজও ফোটে শ্বেত ও রম্ভক্ষল! ওই গন্ধমাদন আর চিত্রক্টের আশেপাশে—ওই যে-অঞ্চলকে সেকালে বলা হোতো কিয়রথ ড,—আজও কি সেখানে কলহাস্যম্থরিতা নিরাভরণা মোহিনীদের ক ঠন্বরে গ্রেহাবাসী পশ্রেজ সিংহ উচ্চকিত হয়? সর্বনাশিনী উর্বশীরা কি আজও স্বমের্মিখরের আশেপাশে বিশ্বামিত্রের তপোবন খাজে বেড়ায়?

কিন্তু ব্রহ্মপ্রের পথে চলে আজ তীর্থযান্তীরা। পিপাসার্ত', ক্লান্ত-কাতর, স্বংনাবিষ্ট্রক্ষু,—উংকণ্ঠ কোত্ত্রলে উদ্গ্রীব। পিপীলিকাগ্রেণীর মতো তা'রা চলে,—যেন চিরকাল ধ'রে চলেছে। মুখ ফিরিয়ে নাও, আর ফিরে তাকাও,—তা'রা চলেছে, কিন্তু যেন চলছে না; গতিশীল, কিন্তু গতিবেগ যেন নেই। তা'রা কখনও ভাগীরথী তীরে, কখনও অলকানন্দায়, কখনও মন্দাকিনী নন্দাকিনী আর বিষ্ণাগায়, কখনও পিন্দারে আর নায়ারে, কখনও মলেগঙ্গায় আর নীলধারায়। বিরাটের পটভূমিকায় চলতে চলতে কতবার শ্রেছি ওদের জীবনের ছোট ছোট ইতিহাস। সামনে ওদের নন্দাদেবী আর দ্রোণগিরির বিশাল চূড়া; রিশ্ল আর নীলকণ্ঠ, বন্দরপণ্ড ও শ্রীকান্ড—অননত গিরিশ্,পা-মালা ওদের চারিদিকে, কিন্তু পিছন থেকে মাঝে মাঝে ওদের মোহবন্ধনের সূত্রে টান পড়েছে। কেউ হারানো স্থের স্মৃতি এসেছে খ্রতে, কেউ এসেছে জীবনের জন্মলা জুড়োতে। দিবতীয়বার বিবাহ করেছে স্বামী, সুতরাং প্রথম স্থী চলেছে তীর্থে। সন্তানের অভাবে সম্পত্তি যায় রসাতলে, মস্ত জমিদার চলেছে সন্তান কামনায়। সংসারের কোনো আথড়ায় ঠাই হর্মনি, গোঁসাইজী চলেছে বৈষদ্বীকে, সঙ্গে নিয়ে। একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে, অশ্রনিক্তা জননী চলেছে তার সমস্ত বেদনাকে সমগ্র হিমালয়ে প্রসারিত ক'রে দিতে। বিশ্বাসঘাতিনী নারীর মোহ ত্যাগ ক'রে প্রেমিক চলেছে দরে থেকে দ্রাত্তরে। সংশয়াচ্ছল্ল দার্শনিক চলেছে আত্মশ্বির কামনায়। ঠুবরাগী চলেছে আত্মতাড়নায়। ওদের সংগ্রে চলেছে ভ্রাম্যমান, ব্যবসায়ী, ফ্ট্রের, আতুর, বায়নগ্রহতা স্বালোক, নিষ্ঠাবতী গৃহিণী, নায়ক আর নায়িক্তি পাঞ্জাবী 🖼র দক্ষিণী, গ্রেজরাটী আর মারাঠী, সাধ্ব আর সন্ন্যাসী। ্রুক্টি ফেলে এসেছে ঘরকল্লা, কেউ ভেশ্গে এসেছে অবরোধ, কেউ ছেড়ে এমেক্সি আরামের শয্যা, কেউ বা ছি'ডে এসেছে মোহকথন।

বা ছিড়ে এসেছে মেহিবন্ধন।

ঐতিহাসিক যুগ ঠিক কবে থেকে ধরা উট্টিক আমি বলতে পারিনে। কিন্তু
ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখছি, ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে ব্রহ্ম-প্রোকে বেধে ফেলা হয়েছে। একথা আমরা ভুলতে বসেছি যে, আধ্নিক

পাঞ্জাবের একটি অংশ, সমগ্র গাড়োয়াল সাহারানপ্রের একটি অংশ, দ্রোণাচার্য-ভূমি (আধ্নিক দেরাদ্ন), কুমাণ্ডল (আধ্নিক কুমায়্ন), সমগ্র পশ্চিম তিব্বত এবং পশ্চিম নেপাল—এই সন্মিলিত ভূভাগ নিয়ে ছিল বহুমুপুরা। ইতিহাসের কোনো ভারিখ নেই, খ্রুতি আর ক্ষ্রতির অতীত, কেউ জানে না কবে বিশাল ভারতের রাষ্ট্র সংহতি এবং ঐক্যের সাধনা এই ব্রহমুপ্রায় প্রথম শ্রে হয়। কেউ জানে না কবে এই বহাপ্রার প্রান্তে বসে মহাকবি ব্যাস সমগ্র বেদশান্তকে চার অংশে ভাগ করেছিলেন ৷ তারপর ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখি, দক্ষিণ ভারত এসে প্রাধান্য নিয়েছে বহরপর্বার উত্তরাপথে। আজ সমগ্র গাড়োয়ালে অধিকাংশ প্রসিম্ধ পার্বত্য মন্দিরে দেখি, প্রজারী, মহনত ও রাওল—প্রায় সকলেই পরেষপরম্পরায় দাক্ষিণাত্যের রাহ্মণ। এর কারণ ধ্বজতে গেলে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চলে যেতে হয়। সে যুগ হোলো বৌশ্ব ভারতের সংগ্যে সনাতনীদের অধ্যাত্ম সংঘর্ষের যুগ। বৌশ্ব যুগের জয়যাত্রা ঘটেছিল সমগ্র হিমাচলের স্তরে স্তরে। তারা তাদের চিহ্য রেখে গেছে মন্দিরে স্থাপতো ভাস্কর্যে। তারা জয় করতে করতে চলে গেছে হিমালয়ের পরপারে সমগ্র তিব্বতে, চীনদেশে, মঙেগালিয়ায় এবং জাপানে। আজও হিমানয়ের বহু অঞ্চল—যেমন কাশ্মীরে, লাডাকে, কাংড়া-কুলুতে, পূর্বে পাঞ্চাবে, উত্তর গাড়োয়ালে ও কুমায়্নে, সমগ্র নেপালে, সিকিম, ভূটান ও উত্তর আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে—কী দেখি? কী দেখি নাগা পর্বতে, লুসাই পাহাড়ে, মণিপুর অঞ্চলে এবং বহাুদেশে? এই হিমালয়কে কেন্দু ক'রে প্রাচ্য বিজয়ী বৌশ্ধধর্মের জয়যাত্রা। দেখতে পাই হিমালয় এবং তিব্বত অতিক্রান্ত মঙ্গোলীয় স্থাপতোর সংখ্যাতীত কীর্তিকলাপ। যে-মন্দির এবং স্থাপত্য দেখি আমরা যোশীমঠে, বর্দরিকাশ্রমে, ত্রিযুগীনারায়ণে এবং আরো বহা স্থানে—তাদের সংগে ভারতীয় স্থাপক্তার মিল অতি কম। যা দেখা আমাদের অভ্যাস তা আমরা দেখিনে। লাভাকের সংগ সিকিমের মিল দেখি, যোশীমঠের সংগ্র মিল দেখি তিব্বতের বৌল্ধগম্ফার, মানস সরোবরের পথের খেচরনাথের সভেগ মিল দেখি উখীমঠের। এই বৌন্ধ এবং মঙেগালীয় বৌশ্ব প্থাপতারেথা চলেছে শত শত মাইল। এই রেখা পশ্চিম তিব্বত ছেক্ট্রেগ্রে আরো উত্তরে কৃষ্ণগিরি অর্থাৎ কারাকোরাম ছাড়িয়ে পামীর গিলুগিট হিন্দকেশ আফগানিস্তান ও পারস্য দেশ অর্বাধ। দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, অ্রু, তুর্ক, ইরাণী, এদের উপর দিয়ে একে একে চলেছে বোদেধর জয়য়য়য়য় বিশ্ব একদা এই ব্রহ্মপরেয় সমস্ত প্রকার ধর্মমতের পরীক্ষা চলে। ক্রিব শান্ত জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব—সমস্ত। গ্রের নানক, কবীর, মহাবীর জয়য়য়য়, শত্কর, দীপত্কর, তুকায়ায়, কেউ বাদ য়য়নি। ব্রহ্মপরেয় হোলেই আদিম কল্টিপাথর, যেখানে য়্রেগ ধর্মমত ও বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা হয়ে এসেছে। রামায়ণের সংস্কৃতি এসে এই ব্রহ্মপুরাকে অধিকার করতে চেয়েছে রামপুর, রামওয়াড়া,

রামগণগা, হন্মানচটির রাম মন্দির, অগদতা মুনি, রামনগর, লছমনঝুলা, ভরত ও শত্রুয়া মন্দ্রে তার প্রমাণ। তারপর এসেছে মহাভারত। হরিশ্বারের ভীমগোড়া থেকে তার আরুত। দ্রোণভূমি তার পাশে। এগিয়ে গেলে ব্যাস্গ্রুষ ও গণগা। মন্দাকিনীর ধারে ভীম সেন ও বলরাম এবং উখীমঠ। বিষ্ণুপ্রয়াগের পরে পাশ্চুকেশ্বর। পিন্দার ও অলকানন্দায় কর্ণপ্রয়াগ। তারপর বদরিনাথ ছেড়ে স্বর্গারেহণী পথ। এছাড়া কেদরেখন্ড ও শিবপ্রাণের আগাগোড়া আধিপতা। বৌশ্বযুগে এসে প্রধান্য লাভ করেছে রহ্মপুরার একটি অতি দুস্তর পার্বতা অঞ্চল। কেদারনাথে বাবার পথে বাঁ দিকে গ্রুতকাশী এবং ডানাদিকে মন্দাকিনীর পারে উখীমঠ। এদেরই কেন্দ্র করে নালাচটি ও বেথুয়া চটির চারিদিকে এককালে বৌশ্ব বিহার, বৌশ্বস্ত্রেপ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হয়। এখানকার প্রাসাদ্ধ জয়স্তন্তের সংগে বৌশ্বস্ত্রেপর সোসাদৃশ্য দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে মেতে হয়। প্রমাণ পাওয়া য়ায়, স্বয়ং বদ্বিনাথ ছিল বৌশ্বপ্রধান।

কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিদ্যা সামান্য। আমি কেবল দেখে বেড়িয়েছি, কিন্তু বিচার করিন। বর্ণনা করেছি বার বার, কিন্তু বিশেলষণ করিন। একালে রহা্মপ্রার সীমানা সঞ্চীর্ণ হয়েছে; তা'র নাম বদলে রাথা হয়েছে গাড়োয়াল। কিন্তু তব্ব তা'র প্রাচীন প্রকৃতি আজও হারায়নি। এই রহ্ম-প্রোয় এলে, এর তীর্থপথে অভিযান করলে, এর দুর্গম পার্বত্য চড়াই আর উৎরাইতে পা বাড়ালে—কেউ আর কারো অপরিচিত থাকৈ না। একজন যেন আরেকজনের কতকালের বন্ধ। একই শিক্ষা, একই সংস্কৃতি, একই ভাবনা নিয়ে সবাই চলে। হাজার হাজার নরনারী—যারা তীর্থ যাত্রী, সবাইকে মিলিয়ে একই পরিবার। পরেবের আড়ম্টতা নেই, মেয়েদের পর্দা নেই, যৌবনের লম্জাজড়তা নেই। একই আহার, একই প্থানে চালার তলায় রাতিবাস, একই পথে সকলের মিলন। হাসি তামাসা ও আনন্দের একই বিষয়, একই দুঃখ, বেদনা, যাত্রণা ও কায়ক্রেশে প্রত্যেক পরস্পর অপরিচিত যাত্রীর সমবেদনা জ্ঞাপন। পদে পদে পথে পথে দেখেছি হৃদরের সার দিরে মেলানো পাঞ্জাব আর বাঙলা, বিহারী আর মারাঠী, তামিলী আর আসামী, সিন্ধী আরু শুদুজেী। কী আশ্চর্য ঐক্য সমগ্র ভারতের! মন্ত্র, বিদ্যা, প্রজা, প্রণাম, শ্রীশ্র-তপর্ণা, আচার ও ব্যবহার,—আশ্চর্য সমন্বয়। যার স্থিতেগ কোনো প্রিচিয় নেই, তা'র কাছে সাহায্য পাচ্ছি পরমান্ত্রীয়ের মতো। যার সঙ্গে কখুরে কিথা বলতে ভরসা হতো না রেলগাড়ির কামরায়, এখানে তাদের মধ্যে গুল্পেন্ড্রা গলাগাল। হোক সম্পূর্ণ অপরিচিত, কি মেয়ে কি প্রেষ,—একজন স্থানীলান্তমে আরেকজনের হাত ধরে এগোর, কন্টের সময় জলপান করার ক্লানীয় সাহায্য করে, শয়নের জন্য শব্যা বিছিয়ে দেয়। কেউ কারোকে চেনে না, এক মিনিটেরও পরিচয় নেই, একজনের ভাষা অন্য জন জানে না, কিন্তু পরমান্চর্য নদীমেখলী পার্বত্য-

১৭

দেবতাদ্বা—২

শোভার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে গেল দুই অপরিচিত মেয়ে আর পুরুষ, পথশ্রমের মধ্যেও হাসি ফুটলো দুজনের মুখে, সাঙ্কেতিক ভাষায় কুশলবার্তা বিনিময় হলো। তারপর ওই বিশাল পটভূমির নীচে দাঁড়িয়ে দুজনের ক্ষণকালের বন্ধ্ব চিরকালের নিবিড় স্পর্শ রেখে চ'লে গেল।

কন্যাকুমারী থেকে কাম্মীরের কৃষ্ণগিরি, ন্বারকা থেকে ব্রহ্মদেশ, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অথন্ড ভারতের যে ক্ষ্রুদ্র মহাদেশ, তারা গিয়ে পেণীছয় ওই গণ্গাপথে, ওই ব্রহ্মপ্ররা গাড়োয়ালে। সকল মত সকল পথ মিলেছে ওখানকার ওই মন্দিরে আর তপোবনে, ওই গণ্গা ভাগীরথী অলকানন্দা মন্দাকিনীর ক্লে ক্লে। দেবতাত্মা হিমালয়ের মধ্যে সর্বাপেকা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা প্রজা এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বন্যশোভাময় ভূভাগ হলো এই অবিভন্ত গাড়োয়াল। বহুকালের প্রচারকার্যের দ্বারা কাশ্মীরকে ভূদ্বর্গ বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। কিন্তু দুই চোখ মেলে যারা কাম্মীর এবং গাড়োয়ালকে বিচার করেছে, তা'রা জানে, গাড়োয়ালে অসংখ্য ভূম্বর্গের ছড়াছড়ি। বহি-র্ভারতীয় পর্যটকরা কাম্মীরে গিয়ে স্ইজারল্যান্ড অথবা আলপাইন আবহাওয়াকে খ'জে পায় তাই তা'রা কাশ্মীরের স্খ্যাতিতে শতম্ব। কিন্তু কাশ্মীরী হিমালয়ে দেবতাত্মার স্বাদ কম। কোতুকে, আনন্দ-পরিদ্রমূদে, সুযোগ স্ববিধায়, বিলাসে ও ব্যসনে—কাশ্মীর আধ্বনিক দ্রাম্যানদের কাছে অতীব আরামদায়ক সন্দেহ নেই; কিন্তু গাঙেগয় ব্রহ্মপুরার প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে আজও আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সভ্যতা আত্মন্তাঘা প্রচার করে না। এ যেন অনাদ্যদতকালের আধ্নিক, লক্ষ লক্ষ বছরেরও বেশী আধ্নিক, এক খণ্ড অনন্তকালকে যেন এ আপন সর্বাঙ্গে ধ'রে রেখেছে। এখানে এলে চোখে পড়বে ভারতের মৌলিক প্রতিভা, ভারতের আদি সংস্কৃতি, ভারতের সর্বকাল-জয়ী সংহতি মনা। এখানে সুখ নেই, আছে আননা। আরাম নেই, আছে অনুক্ত মধ্যুর অবকাশ। পর্যাপত পরিমাণ আহার নেই, আছে বিদ্বরের খুদ। কাম্মীর হলো কোটপ্যাণ্ট, রহমুপুরা হলো গের্যা। গেরুয়া নিমে কাম্মীরে গেলে সেথানকার লোকে একট, অবাক হয়; কোটপ্যাণ্ট প'রে সাহেব সেজে ব্রহাপুরায় এলে নিজেকে বেমানান মনে হ'তে থাকে। ওখানে ভ্যেপুত্রথানে ত্যাগ। ওখানে ধনাচ্যতার প্রাধান্য, এখানে নিঃম্বতার গৌরব্। সিব ত্যাগী সাধ্রা যাতে সর্বনীতিদ্রণ্ট ভিথারীতে পরিণত না হয়, দেক্সিয় এই রহা-প্রোতেই প্রেয়গ্রেষ্ঠ 'কালী ক্বলী বাবার' আবিভাব ফ্রেছিল। তিনি এখানে দেখেছিলেন জীব মাত্রই শিব, নর মাত্রই নারায়ণ। গোমুখি সংগাত্তরী উত্তরকাশী আরপ্রেণা বৃদ্ধ কেদার ভৈরবনাথ কিংবা অসি-বর্ণু ভাষারথী সংগামে, সর্বত ওই কথা। কেদারনাথে, বর্ণারনাথে, তুংগ্নাঞ্জেরিয়্গীনাথে কিংবা কমলেশ্বরে, গোপেশ্বরে, পাশ্চুকেশ্বরে—একই পাথরের মন্দির সর্বত। কিন্তু প্রতি মন্দিরের বেদীমূলে নিত্য প্রণাম নিবেদন করছে মূগে যুগে ভারতের মহাজনতা!

আসামের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে দেবভাষা হিমালয়ের জটা স্তরে স্তরে যেমন খুলে ঝুলে পড়েছে দক্ষিণে—যেমন সে-অগুলে তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা পাট-কাই, ল্মাই, নাগা, গারো, থাসিয়া, জর্মান্তয়া—ইত্যাদি নামে পরিচিত, তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতেও হিমালয়ের জটিল জটারাশি নেমে এসেছে হিন্দুকুশের দক্ষিণ ভূভাগে। ভারা নানা পর্বত্যালার নানান শ্রেণীতে এবং বিভিন্ন নামে আমাদের কাছে পরিচিত। যেমন চিত্রলের শস্যশ্যামল এবং ম্ংশোভা-সম্পন্ন স্কুন্দর উপত্যকার কাছে কোহিস্তান ও কাফ্রিস্তান, পঞ্চাশর ও সফেদকো,— তারপর পাঘমান, টোচিখেল, মীরনশা,—এবং তারপর পর্বতের নানা শাখা চলে গিয়েছে স্লেমান পর্বতমালার দিকে। এরা স্প্রোচীন কাল থেকেই হিন্দুকুশ এবং হিন্দ্রোজ পর্বত্যালার শাখা-প্রশাখা রূপেই পরিচিত। ভারত সীমান্তে এরা চিরকালই প্রায় অচিহিত্রত রয়ে গেছে এবং সীমানারেখা নিয়ে ভারতবর্ষও হাজার হাজার বছরের মধ্যে কখনও মাথা ঘামার্যান। একথা বেল, চিস্তানে, গিলগিটে, পামীরে, সমগ্র কাশ্মীরে এবং আসামের দিকে চীন ও রহাের সীমানাতেও সত্য। যা চলে এসেছে এতকাল, তাই চলছে। আগও তিব্বত-ভারত সীমানা, গিলগিট भौমানা, ভূটান-তিব্বত সীমানা,—এরা খুন স্পণ্ট নয়। <sup>\*</sup>এরা রাজীয় কারণে কোনোদিন সমস্যাসঞ্চুল ছিল না বলেই ভারতবর্ষ এতকাল উদাসীন ছিল। একথা বহু জায়গায় প্রমাণসিন্ধ হয়ে আছে যে, সমগ্র হিমালয় তা'র শাখাপ্রশাখা নিয়ে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই অর্বাস্থত। কিন্তু বিদ্রাট বেধে রয়েছে সংখ্যাতীত উপত্যকা এবং অধিত্যকার সর্মার্থ নিয়ে। ধর্মাবিশ্বাস থেকে রাণ্ট্রসীমার উৎপত্তি তারা নিতানত ভুল বলে না। ষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদ এবং ক্রিয়াপ্রক্রিয়া থেকে সামাজিক র্রাতি-নীতি ও আচার-বিচার বদলাতে থাকে। যেমন বৌন্ধ তিব্বত ও নৈব ভারতের মধ্যে পার্থকা; যেমন তুর্ক-ইরানীর সঞ্জে আর্যজ্যতির প্রভেদ। এই প্রভেদ থেক্ট্রে ধীরে ধারে গ'ড়ে উঠেছে রাষ্ট্রসীমা। কেউ এসে জায়গা পেরেছিল হিমঞ্জিয়ৈর উপ-ত্যকায়, কেউ দখল করেছিল অধিত্যকাভূমি। এইভাবেই পরস্প্রতির্আপন আপন অধিকারের সীমানা প্রসারিত করে এসেছে, এবং এই সীমুক্তিইই অটিহি.ভ রাষ্ট্রসীমানা স্থির হয়ে এসেছে এতদিন। পশ্চিম 🎾 🕉 তর একটা অংশের উপর ভারতের অধিকার করে থেকে ঘটেল, এটা 🕰 ব্যারণের গবেষণার বিষয় বৈকি।

গান্ধরে থেকে যদি কান্দাহার হয়ে থাকে, এবং প<sub>ন</sub>স্তু ভাষার প্রথম পাঠ যদি এসে থাকে সংস্কৃত ভাষা থেকে তবে ভারতের সাংস্কৃতিক সীমানা আফগানি- শতান অবধি প্রসারিত সন্দেহ কি! আর হিমালয়কে কেন্দ্র করেই ত' ভারত সভাতার বিশ্তার! হিমালয় থেকে নেমে এসেছে নদী, আর সেই নদীর ধারার সঞ্জো আর্য-সংস্কৃতি। এক প্রান্ত বেষ্টন ক'রে আছে সিন্ধ্নদ, অন্যপ্রান্ত বহাপত্র নদ। ওদেরই আশে পাশে নেমে এসেছে প্রি-পশ্চিম হিমালয়ের শাখা প্রশাখা।

পেশাওয়ার রওনা হবার সময় এই মানচিচ্টা ছিল আমার মনে। আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল, পশ্চিম হিমালয়ের প্রান্ত দেখে আসা। জানি লক্ষ্যটা অম্পণ্ট, এবং অনিশ্চিতও বটে। কিন্তু উদ্দীপনাটা ত' অনিশ্চিত নয়। হিমালয়ের জ্ঞটা-জটিলতা তার অন্তহীন পর্বতমালার ভিতর দিয়ে কডদুর অবধি প্রসারিত, এটা জানা মন্দ কি! হিন্দুকুশের নান্য স্তর, চিত্রলের স্বণন-রাজ্য, কারাকোরাম গিরিল,পদলের মধ্যে অসংখ্য নির্দেশ মন্দির ও গৃংফা, অর্গাণত ইতিহাসের 'অর্থ'ল েত অবশেষ'—এরা যদি নিরন্তর আকর্ষণ করতে থাকে, তবে কেনই বা উদ্দীপনা খ'লে পাব না। তা ছাড়া হিমালয় সম্বন্ধে আমার আন্তরিক অধ্যবসায়টা হলো সহজাত। শৈশবে রূপকথার রাজপুত্রের গল্প যথন শান্ত্য, তার মধ্যে হিমালয়ের নামটা শানতে পেতৃয় না। ওটা আমার মনে থাকতো উহ্য একটা প্রশেনর আকারে। গল্পটার প্রধান বস্তব্য, রাজপত্রে ঘোড়ার চ'ডে চলেছে, কটিবন্থে তার তরবারী। কত প্রান্তর, কত অরণা, কত নদ ও নদী,--এমন কি সাত সমৃদু এবং তেরোটি নদী পার হরে সাতশো রাক্ষসীর দেশ-রাজপত্র সমস্তই অতিক্রম করে। বয়োব্দিধর সংগে ব্রুলাম, রূপকথায় সবই আছে, নেই কেবল হিমালায়! না থাকার কারণ আছে বৈকি। বাঙালীর পরিকল্পনা এক বস্তু, কায়িক শক্তি ভিন্নপ্রকার।

রাত আন্দাজ নটার সময় রাওয়ালিপিন্ড ছাউনী স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লো পেশাওয়ারের দিকে। সেদিন কনকনে শীতের রাত। অজানা দেশ, অজানা পার্বত্য-পথ উত্তর অণ্ডলে প্রসারিত। সে যাই হোক, গাড়ি ছাড়লো বটে, কিন্তু যেন চলতেই চায় না। ক্লান্ত চাকায় এরই মধ্যে তার ঘ্রম জড়িয়ে এসেছে। বাইরে কিছ্র দেখা যায় না, কৃষ্ণকায়া রাত্রি যেন অন্থের মতো চোখ ব্রেজ রয়েছে। গাড়ির নীচে চাকার ঘন-ঘর্ঘণ কান পেতে শ্নলে দ্র্ভাবনার সঙ্কেত্র আনে। বিশালকায় তুর্ক-ইরানী জাতির আফ্রিদীরা যখন লাল টসটসে আপ্রেল চিবোয়, তখন তাদের দ্বই চোয়ালের ঝঁকঝকে দাঁতের পাটির ঘর্ষণে ক্রিমীন আওয়াজ বেরোতে থাকে। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে আমার মত লাক্রিক বাঙালীর ভয় করে। সেই রাত্রে গাড়ির মধ্যে যে দ্ব-চারজন সহযায় স্ট্রিমীন রাওলার ভয় করে। সেই রাত্রে গাড়ির মধ্যে যে দ্ব-চারজন সহযায় স্ট্রিমীন কিন্তু তব্রও তারা অজানা। আমার ধানেধারণা চিন্তা ক্রিমীন—আমার কোনটার সঙ্গেই তাদের মেলাতে পারিনে। ওদের গায়ের গশ্যে আর ওদের নিশ্বাসে যেন পাই এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস। শক. হ্ন, তুকী-তাতার, এমন কি গ্রীকবিজয়ের

কথাও মনে পড়ে, মনে পড়ে নাদির শা, চেণিগস থাঁ কিম্বা গঞ্জনীর মাম্দকে। দেহ যেমন বিরাট, তেমনি আশ্চর্য টানা চোখ, সেই চোখে অনেক সময়েই স্মান্টিনা। ছাঁটা দাড়িতে প্রায়ই মেহেদির রং করা, ছাঁটা গোঁফ ধারালো ছ্র্রির ফলার মতো। বাহ্ব যেমন দীর্ঘ তেমনি কঠিন এবং তার অগ্রভাগের আগ্যলেণ্র্লো দেখলে ভয় করে। সত্যি কথা বলতে কি, ভয় চলে আমার সংগ্য সংগ্য। নতুন জায়গার নামে আমি ভয় পাই। কিম্তু ভয়ের থেকেই আমার সমস্ত উদ্দীপনার জম্ম। সেই তম্দ্রাস্তিমিতগতি ট্রেনের মধ্যে ব'সে আমার সর্বশরীরে শীতের যে কাঁপন থর থর কর্রছিল, সেটার সমস্তটা ঠান্ডার থেকে নয়, ভয়ের থেকেও। দ্বপাশের ঘন অম্ধকারের মতোই আমার যান্ত্রা-পথটা অনিশ্চিত আশ্বকায় ভয়া। গাড়ির ভিতরের আলোটা দ্বর্ভাগাবশত নিম্প্রভ বলেই সমস্তটা যেন সংশয়াছয়র। তার ওপর দেওয়ালে পড়েছে এই দানবীয় দেহ-গ্রেলর ছায়া। ওদের প্রত্যেকের পাশে এক একটি গড়গড়া। তামাকু সেবনের আয়োজন ওদের সংগ্য সেবের। কিন্তু তার বড় বড় চিমটাগ্র্বিল লোহার শিকলে বাঁধা থাকে এবং তাদের ধারালো ছ্রেলো ফলাগ্র্বিলর দিকে তাকালে মাঝে মাঝে গলা শ্রুকিয়ে ওঠে।

তব্ আমাকে যেতে হবে, এই হলো আমার নিম্নতির নির্দেশ। কাঞ্চিস্তানের সংগ কোহিস্তান কোথায় কোন্ পাহাড়ে মিলেছে, এ আমার দেখা চাই বৈকি। আমার ছোটবেলাকার সেই ভূগোলে পড়া কারাকোরাম প্রবতশ্রেণী গিলগিটের উত্তর দিয়ে এসে কোথায় মিলেছে হিন্দকুশ পর্বতমালার মংগে সেই দৃশ্য না দেখলে আমার চলবে কেন? ওদেরই ভিতর দিয়ে এসেছে সিন্ধ্ননদ। কৈলাস পর্বতমালার থেকে যাত্রা করেছে সিন্ধ্ন, তারপর গিরিগ্নহাতলের ভিতরে হারিয়ে গিয়ে আবার ছ্টেছে লাডাকের আশেপাশে, তারপর গিয়েছে উত্তর্গে নাংগা পর্বতের তলা দিয়ে গিলগিটে—যেখান থেকে উত্তরে চোখে পড়ে রুশ রাজ্য, আর দক্ষিণে কাশ্মীর—সেখান থেকে এসেছে হাজারা জেলায়—তারপরে এই আমি যে পথ দিয়ে চলেছি অংধকার থেকে অন্ধকারে।

তক্ষশীলায় নামবার কথা ছিল। ওখান থেকে হাভেলিয়ান এবং আবোটাবাদ যাবার স্মৃবিধা আছে। একথা মনে আছে, তক্ষশীলার যাদ্ম্বরের দৃদ্ধির নিয়ে যিনি আছেন, তিনি বাঙালী। মোট দুই ফর বাঙালী আছেন তক্ষশীলা থেকে টেন আবার চললো আটক-এর উদ্দেশে। আটক-এর স্থান্থে পড়বে ক্যান্বেল-প্রে। ক্যান্বেলপ্র থেকে পশ্চিমে যাওয়া যায় ক্ষেত্রট এবং দক্ষিণে সোজা সিন্ধ্নদের তীরে তীরে সমগ্র পাঞ্জাব সীমান্ত স্থেরিয়েয় ম্লভান বাহনালপ্র রাজ্য ছাড়িয়ে সিন্ধ্দেশে। কিন্তু আমার ক্রেকার ছিল হিমালয়ের শাখা-প্রশাখাকে জানা। এ দৃশা চোখে দেখে আসা দরকরে যে, হিন্দ্কুশ আর কারাকোরাম মিলিয়ে প্র্ব আফগানিন্তান পর্যতে যে বিরাট ভূভাগ—হাজার বছর আগে জয়পাল রাজবংশ ছিল তার অধিপতি। আমার খ্রেজ বেড়ানো দরকার কোহিস্তান আর হিন্দ্রকুশ জ্ড়ে হিমালয়ের গ্রা-গহররের আশেপাশে, কাব্ল আর কুনার নদীর তীরে তীরে সেকালের রাজবংশের অগণিত নরকজ্লল বাল্-কাঁকর-পাথরের তলায় আজও চাপা প'ড়ে রয়েছে। কোঁত্হল আমাকে নিয়ে গেছে একপথ থেকে অন্যপথে চির্দিন!

স্বৃতরাং অনিশ্চিত, এবং অনিশ্চিত ব'লেই আশঙ্কা। ক্যান্বেলপার অবধি গাড়ি থামবে, তারপর গভীর রাত্রে কোথাও এ গাড়ি থামবার হাকুম নেই। নিতান্ত দরকার যদি থাকে এবং বিশেষ পাহারার বন্দোবন্ত হয়, তবেই রাগ্রের দিকে এ লাইনে স্থালোকের দ্রমণ সম্ভব। তাও বলা আছে, সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে অক্ষম ৷ লোভ এবং নন্টামির কথা এখানে আসে না, এটাও এক ধরনের প্রয়োজনের কথা। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব আফগানিস্তান অর্বাধ প্রেবের তুলনায় দ্বীলোকের সংখ্যা অনেক কম। যাদের ঘরে দ্বীলোকের সংখ্যা কিছা বেশী, তারাই নাকি সমাজে অভিজাত ব'লে পরিচিত। ওরা অমিতশব্জিশালী ইংরেজের জগংজোড়া সামরিক আয়োজনের কাছে কোনদিন বশাতা স্বীকার করলো না, কিন্তু একটি দরিদ্র ও গৃহকর্ম-নিপর্ণা হরিণ-নয়নার মধ্রে শাসনের কাছে ওরা চিরকাল ক্রীতদাস হয়ে রইল। ওরা যখন লুট করে, তখন সকলের আগে আনে মেয়ে। স্বভাবে ওরা লক্ষ্মীছাড়া ব'লেই কারো সংখের ঘর ওদের চোথে কিছাতেই সয় না। তাই ওরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের আক্রমণ ক'রে সকলের আগে তাদের ঘরকলা জনালিয়ে দেয় এবং মেয়েছেলেকে লাট ক'রে এনে তার পায়ের তলায় প'ড়ে ভালোবাসার জন্য মাথা কৃটতে থাকে ৷ রাওয়ার্লাপি ডি থেমে মারী পাহাড়ের পথে যাবার সময় দেখেছিল্ম একটি কটাক্ষহানা যুবতীকে তুষ্ট করার জন্য অন্তত একশত প্রেষের চোখে মুখে কী উৎক ঠা। মোটর ভ্রাইভার ভাড়া নেয়নি, পথের দোকানদার বিনামলো খাবার জর্গিয়েছে, ভিথারী আনদে গান শ্বনিয়েছে, কুলিরা তার মোট বয়ে দিয়েছে, কিছব্ব সেবা তার করতে পারলে সবাই যেন পরম কুতার্থ।

মধ্যরারে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠলো। আবছায়া মালন আলো, হিমুক্ত্রাশায় বাইরের সমস্তটাই অস্পন্ট। কিন্তু সেই অস্পন্টতার মধ্যেই জ্রেয়াম,তিরা চোখে পড়ে। বালা আর পাথরের উষর পাহাড়ের শ্রেণী ক্রিন্পদের চিহ্ম কোথায় নেই! পাহাড়ে পাহাড়ে কোন ফলন নেই, কোথার কিই সেনহের ছায়া। জল, মাটি, আশা, আশ্বাস—কোথাও কিছা চোখে পার্ছনো। কাঁটা-লতা আর বনখেজনুরের ঝোপ-ঝাড়ে ঘারে ঘারে ক্লান্ত চোখ ক্রিন্সির নিজের কাছেই ফিরে আসে।

ক্যান্তেলপত্নর থেকে গাড়ি ছেড়ে গেল আঁটক-এর দিকে। এটা গোরা ছাউনী,--কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ কিছ্ম দেখা গেল না। কান সজাগ থাকলেই

শোনা যায় অস্ত্রশন্তের ঝনঝনা, গ্রুলী-বার্নের বাস্ক্র টানাটানি। অথবা তামাকের গড়গড়ার সংশ্যে লোহার শিকলে বাঁধা চিম্টার আওয়াজ। এমন একটা গন্ধ দর্বত ছড়িয়ে রয়েছে, যেটা হিন্দুস্থানবাসীদের কাছে অপরিচিত; যে গন্ধটা ওদের তামাকে, স্বভাবে, বন্যতায়, হিংস্রতায় এবং পার্বত্য রক্ষেতায় মিলে-মিশে রয়েছে। আমরা আটকের দিকে এগিয়ে এসেছি, এর পরেই সিন্ধ্নদের প্ল। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডির ওয়েস্ট-রীজের কাছে থাকাকালে শুনে এসেছি, এ অণ্ডলের সীমানাটা কেবল যে অনিয়ন্তিত তাই নয়, আঁচহি ্যতও বটে। কোহিস্তানের পর্বতমালার নীচে দিয়ে সশস্ত্র আফ্রিদীরা কাব্ল নদী পেরিয়ে আটক প্রলের আশে-পাশে নাকি লাক্রন করতে আসে। ইতিহাস বলে, ঠিক এই-খানে পেণছে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার একদা ভারত আক্রমণ করেছিলেন। আফ্রিদীরা লুট করে ট্রেন, শস্যক্ষেত্র, অন্তর্শস্ত্র, ধনরত্ব এবং পরিশেষে স্তীলোক— যদি হাতের কাছে পায়। গৃহাগহনুরে ওরা থাকে লাকিয়ে, থাকে কাঁটা-ঝোপের-আশেপাশে—সেথান থেকে রাইফেল ছোঁডে এবং কে না জানে, লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। একশো বছর ধ'রে ওরা হয়রান করে এসেছে ইংরেজকে-কামান, বিমান, বোমা-বন্দ্রককে ওরা থোড়াই কেয়ার করেছে। ওদের কাছে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি—এসব ভূচ্ছ। নিতাঅশান্তি আর আক্রমণ ওদের গা সওয়া। প্রকৃতির কাঠিন্য ওরা এনেছে হিমালয়ের পাথরের থেকে, স্বভাবের রক্ষতা পেয়েছে উষর ধ্সের কৎকর-প্রান্তরের উত্তর্রাধকারসূত্র থেকে । ওরা মার থেয়ে হয় মরেছে, নয়ত পালিয়েছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি। ওরা গ্রুলী করেছে সহোদরকে, সন্তানকে, পিতাকে, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ ছাড়েনি, উচ্ছ, থলতার মধ্বর আস্বাদ ছেড়ে ভদ্র-সভ্যতার আশেপাশে মর্নিটভিক্ষার জন্য হাত পৈতে বেড়ায়নি। ওরা চিরকাল ধরে শনে এসেছে ওরা বর্বর, ওরা নির্দয়, ওরা সভ্য-সমাজের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়, ওদের কোন সমাজ নেই, কোন সংস্কৃতি নেই। এই অপ্যশের কালিমা ওরা এতকাল ধ'রে বহন করে এসেছে, কিন্তু তব্ব ইংরেজের কাছে ওরা আর্ছাবক্রয় করেনি। ভয় থেকে অগ্রন্ধার জন্ম-কে না জানে। একজন ইংরেজ টমি একজন দীর্ঘকায় আফ্রিদীর পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপে। এত ক্ষ্মু, এত সামান্য তার কাছে। ইংরেজ ওদেরকে ভূক্ত্রেরতো বলেই অশ্রন্থেয় প্রচারকার্য করে বেড়াত। ু আফগানীদের সঙ্গে, জ্ঞারীবচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এবং সীমানত পাহারা দেবার ক্টেনীতিক কারলে ইংরেজ ওদের মাঝখানে টেনে দিল ভুরান্ড লাইন। কিন্তু তাতে রাজ্মীতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক—কোন বিচ্ছেদই ঘটতে পারলো না। লাক্তিকোটালের সরাইখানায় যদি আজও একজন আফগানী এসে দাঁড়ায়, তবে ক্ষেত্র্সাপন মান্যকেই খ্রেজ পার, পরদেশী সে নয়। যেমন আজ কলকাত্র্সান্য র্যাডক্রিফ লাইন পেরিয়ে ঢাকার গিয়ে দাঁড়ালে নিজের মান্যকেই চিনতে পারে। স্বজনবিচ্ছেদ সাধনের এই কুকীর্তি ইংরেজের পক্ষে নতুন নয়। আয়ার্ল্যান্ডে, প্যালেন্টাইনে, সুয়েজে, ব্যোর্নারোতে, কোরিয়ায় এবং আরো বহু জায়গায়—যেখানে ইংরেজ সামাজ্যের ওপর সূর্য কখনো অস্ত যেত না।

গা ছমছম করতে লাগল, যথন চেয়ে দেখল্ম ক্যান্বেলপ্রের পর থেকে আমার কামরায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আরু কেউ নেই। সিন্ধ্নদের প্ল পেরিয়ে গাড়ি চললো পশ্চিমের দিকে। পিছন থেকে ক্ষয়-ক্ষত ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পাহাড়ে পাহাড়ে একপ্রকার মালিন্য ফুটে উঠেছে, যেটাকে স্বন্দ-নিমীলিত ভাব বললে ভুল হবে, ওটা যেন একপ্রকার মাতৃার পান্ডুরতা। হিমালয়ের আর কোথাও এমন নিজীব অসাড়তা আমার চোখে পড়েনি। পার্বতাপ্রকৃতির এমন একটা কুটিল বিদ্বেষ এবং হিংস্র ল্রকুটি অন্য কোথাও সহসা দেখাও যায় না। আমার ক্রান্তি ছিল অজন্ত্র, যত ঘ্রম যেখানে আছে, আমাকে ঘিরে ধর্রছিল। কিন্তু ঘ্রম এলেই দ্রভাবনা আসে সংগা। নিদ্রা মানেই ত' পরনির্ভরতা, যাকে বলে আত্মবিলোপ। নিজের উপরে দখল রাখার জন্যই জেগে থাকা চাই। সন্তরাং চোখাল্টো আমাকে বড় বড় ক'রে সমস্ত হিমাজ্জর রাতটা জেগে থাকতে হলো। জানলার বাইরে একগ্রে চোথে তাকিয়ে বাইরে ওই হিমাণগ্রী রাহির মৃত্যুমলিন যে চেহারাটা নিন্প্রাণ পার্বত্য প্রান্তরের উপর দিয়ে দেখে যেতে পারল্ম্স,—কে জানে, আর কোনদিন হয়ত এই অবাস্তব্য দ্যুটা আমার চোথে পড়বে না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর আন্দাজ সময়ে নওশেরা পেরিয়ে গাড়ি চললো। সেই তেমনি অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্ঝনা তেমনি ভীতি উৎপাদন করে। হয়ত শীর্ণ দুর্বোধ্য কারো কণ্ঠস্বরের ভগনাংশ, স্বল্পান্ধকারে কোন অতিকায় ছায়াম্তির আনাগোনা, জনুতোর নীচেকার লোহার নালের চকিত ঘর্ষণ,—তারপর সব চুপ। দুরের থেকে গার্ডের বাঁশী এবং তারপরে আবার বীভংস এঞ্জিনের আওয়াজ দিয়ে ট্রেনের প্রবল একটা ঝাঁকুনি। গাড়ি ধীরে ধারে চলে।

ভাবতে ভালো লাগছে, মহাভারতের গান্ধার রাজ্য অতিক্রম ক'রে চলেছি। চন্দ্রবংশীয়দের সেই রাজত্বকাল,—যথন তাদের রাজধানীর নাম ছিল প্রের্থপ্র, অর্থাৎ আধ্নিক পেশাওয়ার। তার পরে এখানে এসে দাঁড়ায় বোদ্ধসভাতা; অসংখ্য বোদ্ধশাস্ত্রকারের প্রেয় জন্মভূমি। প্রের্থপ্র ছিল ভারত সভাতার লীলানিকেতন।

পেশাওয়ার গোরা ছাউনীতে গাড়ি যখন এসে পেশিছল, তখন জ্রের হয়েছে।
উষার প্রথম পাশ্চুরেখাটা আমার চোখে পড়েনি। চোখ ব্রেক্সমার ক্ষ্মার
মন, ছ্রটে চ'লে গিয়েছিল দেড় হাজার মাইল দ্রে—মেগ্রেন আমার শোবার
মরের জানলা দিয়ে দেখা যায় চৌধুরীদের বাড়ির ক্রিজাড়া নারকেল গাছ,
তার নীচে শিউলীর ঝাড়। প্রভাতের প্রথম স্থানী ওদেরই ভিতর দিয়ে
বিচ্ছ্রিত হয়। আশ্চর্য, পথে নামলে ঘর ক্রিস্কাকে টানে; ঘরে গিয়ে ঢ্কলে
পথের আনন্দ আমাকে শিবর থাকতে দেয় না।

ঠান্ডাটা জড়িয়ে ধরেছে। ব্রঝতে পারি ওভারকোটের নীচে একটা প্রল-

ওভার থাকলে এখানে কাজ দিত। পা দুখোনা শাঁতে আড়চ্ট হয়ে জমে গেছে, কিছ্মুঞ্চণ চলাফেরা না করলে শরীরে উত্তাপ আসবে না। অনেক চেন্টার সকলের আগে এক বাটি চা সংগ্রহ করা গেল। গোরা-ছাউনী স্টেশন কিছ, ভদু, সিটি স্টেশন যেমন নোংরা, তেমনি ময়লা মানুষের ভিড়। এথানে পর্নালস সাহেব আছেন তিনি বাঙালী, তাঁর ছেলের সংগে রাওয়ালপিণ্ডিতে কাটিয়েছি কিছ্বদিন। তাছাড়া আছেন একজন স্বপ্রসিন্ধ বাঙালী ডাঞ্ভার—তিনি বিশেষ অতিথিসেবাপরায়ণ। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত চার্ক্রন্দ্র ঘোষ। তাঁর প্রভাব, প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠা এই অণ্ডলে সর্বজনবিদিত ৷ সৈন্যবিভাগে এবং সামরিক হিসাব বিভাগে কিছা কিছা বাঙালী অনেককাল অবধি ছিলেন এবং তাঁদের ঘিরেই গোরা-ছাউনীর আশেপাশে 'বাব্বমহাল্লা' গ'ড়ে ওঠে। বাব্ব মানেই বাঙালী, আর বাঙালীর সমাজের পাশেই থাকে একটি ক'রে কালীবাড়ি। লাহোর রাওয়ালপিণ্ডি পেশাওয়ার অমৃতসর—কালীবাড়ি কোথায় নেই? পরে জানতে পারি এই কালীবাড়ীগ্রলির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হলেন চন্দ্রিশ পরগণা নিবাসী ন্বর্গত দিগন্দ্রর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সেসব প্রতিষ্ঠানগর্মান হয়ত আজও দাঁডিয়ে আছে, কিন্তু ভাতে কালী আর বাঙালী দুটোর একটাও আছে কিনা জানিনে। বাঙালী হিন্দুর নামে একটি রাস্তা ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে,—শশীভূষণ চ্যাটাজি স্ট্রীট। আরো ছিল নানাবিধ প্রতিষ্ঠান,—স্কুল, পাঠশালা, নাট্যসমিতি, প্রস্তুতি সদন। শিবের মন্দির, কোথাও জলাশর, কোথাও বা দাতব্য ঔষধালয়। আজও কি তারা আছে? কে জানে! পশ্চিম পাঞ্জাবে বাঙালী হিন্দার নানা কেন্দ্র ছিল, ছিল নানা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা,—আজ কি তাদের কোন চিহ্য কোথাও খ'লে পাওয়া যাবে?

ছাউনী আর সিটি—দৃই শেটশনে আকাশপাতাল তফাং। একটি বিলেতী, অপরিটি দেশী। একটি পাশ্চাতা, অন্যটি প্রাচ্য। পাহাড়ী জাত একট্ এড়াটে, অপরিচ্ছন্ন—কে না জানে! আর পাহাড় মানেই শীতপ্রধান ম্ল্ক। ময়লা ছে'ড়া জামা, ময়লা হাত-পা, ময়লা মৄখ আর মাথা,—সমগ্র হিমালয় দেখো, এর ব্যতিক্রম নেই। আসামের পাহাড়ে যে চেহারা, গাড়োয়ালের পার্বত্যপথেও তাই। কুমায়ুনের মান্বের শরীরে যে মালিনা, কাশ্মীরের লাডাকের পথেও সেই একই অপরিচ্ছন্রতা। দেহ বলিন্ট, শক্তি অমেয়, পরিশ্রম করে জন্তুর মজে কিন্তু চিরন্থায়ী দারিদ্রোর ছাপ সর্বাহেগ। সমতলভূমিতে নেমে আসতে পাহাড়ীদের ভয় করে, ঘন বায়ুন্তরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে গিয়ে তাদের ক্রিটাটকে ময়ার ভয়। মুসৌরীতে আমার এক পাচক ছিল, নাম গোরাজ্বি সিং। চমংকার রাল্লা করত। তাকে বললমে, কলকাতায় তুমি চলো, ক্রিম ভাবনা থাকবে না। গোবর্ধনের বাড়ি হলো দেবপ্রয়াগের দিকে, মুসৌরী ক্রেমেক পাহাড়ী পথে গেলে চারদিন পেশ্বিতে লাগে। গোবর্ধন আমার ক্রেম্বর্টবি শন্নে জবাব দিল, হাজার টাকা বেতন পেলেও সে গমি মুল্কে যাবে না। পেশাওয়ারে দাঁড়িয়ে প্রশ্নকরা, তোরা যাবি বাঙলাদেশে? ওরা একবাকো জবাব দেবে—না! গ্রীত্মকালে

স্থেরি উত্তাপে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমানত, স্লোমান পর্বতের প্রেপ্তানত, সমগ্র সিন্ধ্ এবং বেল্ফিলতানের বাল্ফ আর পাথরের দিকচিক্ত্বীন মর্প্রান্তর জবলে প্রেড় যার,—কিন্তু সন্ধ্যার পরে ঠান্ডা,—এমন ঠান্ডা যে, কাঁপ্ফিন ধরতে থাকে। এই ঠান্ডা আর লঘ্ফ বায়্দতর ওদেরকে সঞ্জীবিত করে রাখে। ওরা কন্ট পায়, কিন্তু হাঁপায় না। শীতের রাতের ঠান্ডায় গাছের পাখি, মাঠের জন্তু এবং ঘরের মান্ধ জ'মে মরে যায়, কিন্তু তব্ফ তা'রা 'গার্ম ম্লুকে' আসবে না।

সকালের রোদ উঠলো। দেটশনের বাইরে এসে বহুদূরে পর্যন্ত ভাঙাচোরা পেশাওয়ার শহর চোথে পড়ে। হঠাৎ বদলে গেছে সব। পশ্চিম পাঞ্জাবের সংখ্যে সীমান্তের কোন মিল নেই। সমস্ত হিন্দু-স্থান একদিকে, ওরা একদিকে। ওরা সিন্ধুনদের ওপারকে বলে হিন্দুন্তান। হাজার হাজার বছর ধ'রেই একথা ব'লে আসছে, আজ নতুন নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরাও ওদের কাছে ভিন্দেশী, নাড়ির যোগ কোথাও কিছু নেই। পাকিস্তানের মুসলমানরা প্রবেশ করে। পেশাওয়ারে নামবামাত্র এসব কথা অনায়াসে উপলব্দি করা যায়। ওদের চোথে মুখে সন্দেহ, কেমন যেন ব্যাগ্য-কৌতুকের ভাব, কেমন যেন অসহযোগী মনোবৃত্তি। কাফিখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ওদের দ্রুভাগীতে উপেক্ষা এবং বৈরীভাব ফটেতে থাকে, খাবারের দোকান কোথায় জানতে চাইলে কেউ ব'লে দেয় না। টগ্গাওয়ালাকে দাঁড়াতে বললে সে কথা না শ্বনে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয়। প্রিলসকে কিছ্ প্রশ্ন করলে সে বিরক্তিবোধ করে। আমরা হিন্দ্বস্তানী, আমরা হল্ম ওদের দ্বুষমন। স্টেশনের বাইরে এসে একজন হিন্দ্বস্তানী ম্বলমানকে এদিককার তথ্য জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, স্টেশন থেকে এই যে সভক গিয়ে মিশেছে খাজ,ভূতির মাঠের পথে, তার এপাশে ওপাশে যাবেন না,--ওটা সরকারী এলাকার বাইরে। অর্থাৎ কলকাতার চৌরণগী হলো অধিকৃত এলাকা, কিন্তু গড়ের মাঠের দিকে এক পা বাড়ালেই আমার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা! রেলপথ আর মোটরপথ আমার—মাঠের পথ অন্যের। তিনি বললেন, ওরা অসভা আফ্রিদী, ওদের বিশ্বাস করবেন না।

কথাটা শন্নে ঈষং গা ছমছমিয়ে উঠলো বৈকি। প্রতি পদক্ষেপ সংশায় ভরে উঠলো। জীবন এখানে অনিশ্চিত। উটের ক্যারাভান্ আসছে, স্থারা-টোপের বাইরে ও ভিতরে একেকজনের হাতে রাইফেল। কুলির ক্রিটে রাইফেল, হোটেলওয়ালার হাতে, মেষপালকের হাতেও। পথের ক্রিপ্রের ঘোড়া আর উট চ'রে বেড়াচ্ছে, ঘন লোমযান্ত দাুশ্বা আর মোরগ,—পত্থে প্রথে যাযাবরী ঘরকয়া পেতেছে তুর্ক-ইরানীর দল। কোন কোন মেয়ের ক্রিটিংগ কালো আল্খাল্লা, মন্খখানা ছাড়া দেহের আর কোন বাঁক নজ্জে পড়ে না। ওদের মাঝখানে স্মাটানা কাব্লিরা এসে অনায়াসে মিশে গেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে রাইফেল অথবা দানলা বন্দকে। ওরা মারগী ধরে এবং নখের আঁচড় দিয়ে

ম্বগী ছাড়ায়; বাছ্বে কাটে 'চাকু' দিয়ে। দাঁত দিয়ে ছাড়ায় ওপরের ছাল, তারপর সেই কাঁচা মাংস নিজের ঝ্রিলতে র্বটির সঙ্গে বে'ধে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে বসে। চললো এক দেশ থেকে আরেক দেশে। চললো মধ্য-এশিয়ার তাক্লা-মাকানের পথ ধ'রে তুর্কিস্তানের দিকে কারাকোরামের পাহাড়তলী পেরিয়ে, নয়ত বা চললো জালালাবাদের পথ ধরে হেলমন্দ নদী পেরিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড ডিঙিয়ে একেবারে সেই মাঝিয়ারি শরিফ। পাহাড়তলীর পাথরের ন্রড়িভরা দ্র্গম বাল্পেথ পেলে ওরা থ্যা—কেননা অমন রাস্তায় দুশো-চারশো মাইল পথ চডাই-উংরাইতে হে'টে যাওয়া ওদের কাছে দিনান্-দৈনিক অভ্যাদের সামিল। শুধু মরুভূমিতে ওরা একট্ বিব্রত। সেই কারণে যানবাহন হিসাবে উট হলো ওদের কাছে মূল্যবান। উট তাই সম্পদ। উটের সংখ্যা যার বেশী, সে হলো বড় কারবারী। হাজার দেড় হাজার মাইল চললো উটের ক্যারাভান –সার গে'থে চললো অসংখ্য উট, তাদের পিঠে রয়েছে শত শত মণ জন্তুর লোম, তামাক, লোহজাত সামগ্রী, হিং, জন্তুর চামড়া, শ্বেনা মাংস, দামী দামী পাখি, তূলা ও পাটজাত সামগ্রী এবং আরও অনেক রক্ম। নদীর ধার যদি পায়, তবে চামড়ায় বে'ধে পানীয় জল নিয়ে যায় উটের পিঠে চড়িয়ে, সেই জল বিক্রী করে নির্জালা অঞ্চলে। এই জীবনযাপন করছে ওরা পাহাড়ে-পাহাড়ে আর বাল্কভূমে য্গধ্পান্ত অনাদি-অন্তহীন কাল। অর্নুচ নেই, ওঠবার চেষ্টা নেই, উল্লাভির আয়োজন নেই। কাঁটা খেজনের ঝোপ-জঙ্গল পথে-পথে ওরা পায়, তারই আশেপাশে রাচিবাস, তারই আনাচে-কানাচে দিনযাত্রা। এর বাইরে ওরা জীবনকে দেখেনি।

শেশাওয়ার থেকে রেলপথ চলে গেছে খাইবার গিরিসঙ্কটের গহন-লোকে। মাত পর্যান্ত্রশ মাইল আঁকাবাঁকা রেলপথ। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত ষাট্ সত্তরটি টানেল্ পড়ে সেই পথে। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। এদের জরীপের ভার ছিল বাঙালীর ওপর; বাঙালী ইঞ্জিনীয়রের পরিচালনায় সম্ভূর্ণগপথগালি কাটা হয়। প্রায় সমস্ভটাই বাঙালীর হাতের তৈরী। যখন ঘ্রিয়েছিল আর্যাবর্ত আর দাক্ষিণাতা, তখন বাঙালী যায় এগিয়ে বৃহত্তর হিন্দৃ্্বতানের দিকে, যায় আফগানে, ইরানে, রহের এবং চীনদেশে। বাঙালী বিদাধর ভট্চার্যি গিয়েছিল রাজপ্রতানার প্রাতে, বাঙালী শ্রীজন্তি গোম্বামী গিয়েছিল বৃন্দাবনে, বাঙালী রামমোহন আর শরং দাস ভিত্তি বাঙালী দীপংকরকেও আজ ভুললে চলবে না। লান্ডিকোটালে কিল্লী দেখি, হ্বগলীর মিঃ ঘোষ আছেন খাইবার গিরিপথের টানেলগর্বালর প্রক্রিশর্মনে, এবং আফ্রিদী শ্রমিকের পরিচালক রয়েছেন চট্টগ্রামের বাঙালী ক্রিমিক মজ্মদার। রাওয়াল-গিন্ডি থেকে যে-পথ অন্তহীন পর্বতমালা ক্রিমির কান্মীরের দিকে চলেছে, ভারই একান্ডে ঘোড়াগিল্লির পাহাড়ে দেখেছি সেদিনকার মিঃ চ্যাটার্জিকে প্রেবিভাগের কাজ নিয়ে রয়েছেন। ওপারে কান্মীর, এপারে ভারত—

মাঝখানে অরণালোকে বিজনবাহিনী বিতদ্ভার খরতর প্রবাহ; তারই তীরভূমে দেওদারের বনে 'কটেজ-গার্ল'-এর ছিল ডালপালাছাওয়া ছোট্র কাঠের ঘর। সে ঘরেও একদা এক বাঙালীকে দেখে বিশ্ময়বোধ করেছিল্ম বৈকি। পাঠান আর মোগল আমল থেকে বাঙালী বেরিয়েছিল দিশ্বিজয়ে, কিন্তু ইংরেজ আমলের মধ্যকালে বাঙালী আরামের চার্কার পেরে ঘর থেকে আর বেরোয়ান; ইংরেজ ছাড়া কিছ্ম শেখেনি,—সেইজন্য জীবনটা হয়েছে বন্ধজলা। অথচ সম্বিধা পেলে বাঙালী যে এগোয় না, এ কথাও সত্যি নয়। এই সেদিনও দেখে এল্ম সিকিমে, মানে গ্যাংটক শহরে—বাঙালী পানের দোকান দিয়ে বসেছে। পোন্টাপিসে বাঙালী, পি-ডব্ল্-ডি'তে বাঙালী। আর কিছ্ম্নুর এগিয়ে নাথ্-লা-পাস পেরিয়ে তিন্বতের ধারে য়াট্ংয়ে এই সেদিনও বাঙালীরা সাময়িক ভাঁব্ বে'ধে বসেছিল। বাঙালী কনেলি সারেশ বিশ্বাসের কথা কে না জানে!

বাঙালী যে মৃত্যুকে ভয় পায় না, ইংরেজ আমলের শেষদিকে এই খবরটা পেয়ে গেছে সীমান্তের খান্-রা, ওই আজকে যাদের নাম পাখতুন—প্রুত্থ যাদের ভাষা। ওদের চোখে সন্দেহ আর কৌতুকের সপ্যে তাই কিছু সন্দ্রম, যেন ঈষং বন্ধ্ভাব। ওরা সব চেয়ে জুন্ধ পশ্চিম পাঞ্জাবের মৃসলমান আর শিখদের ওপর। তাদের হাতেই ওদের যত হয়রানি। তাদের সপ্যেই ওদের লড়াই আর প্রতিন্রিগ্রতা। ইংরেজ টমী ওদের কাছে শিশ্ব। ক্যান্স্প থেকে ছোঁ মেরে টম্বাকে তুলে নিয়ে ওরা পালিয়েছে, এমন ঘটনা আক্ছার। একটি চপেটাঘাতে ইংরেজ টমী প্রাণ হারিয়েছে এমন ঘটনা একাধিক। তাই দেখা যায় ইংরেজ টমীরা নিরীহ গাড়োয়ালী পল্টনকে সামনে থেকে গ্র্লী ক'রে মেরেছে, কিন্তু আফ্রিদীর মাঝখানে গিয়ে কখনও বেয়নেট্ চার্জ করেনি। টমীর হাতে রাইফেল যখন কাঁপে, তখন পাঠান স্নিপারের রাইফেলের অব্যর্থ লক্ষ্য টমীর কপাল ভেদ ক'রে চ'লে যায়।

থাইবার গিরিপথের প্রারশ্ভে প্রথম দ্বর্গ হল জমর্দ। চারিদিকে খাজবৃড়ীর বিশাল প্রান্তর, তার প্রান্তে সমস্ত দিংবলয় আছেয় করে রয়েছে শফেদকো, স্বরাটাক্, পাঘমান, পঞ্চাশর, হিন্দবৃক্ষ প্রভৃতি পর্বতমালা। অনেকগ্রলি চ্ড়া তাদের দ্বংধফেন তৃষারে আকৃত। এই অন্তহীন প্রান্তরের মাঝখারে জমর্দ দ্বর্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে উন্ধত হিংস্কতার মতো। পিকেট রয়েছে জ্রান্তেপাশে। 'শর্রু' রয়েছে চার্রাদক ঘিরে। কিন্তু দ্বর্গ হিসাবে জমর্দ্রের কোনো বাহার নেই,—নীরেট কঠিন কাঁকর পাথরের জমাট ন্তুপের মহ্তু পাটনা শহরের মাঝখানে যে ঐতিহাসিক গন্ব্জাকৃতি চাউলের ভান্তরেটাকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'মন্মেণ্ট অফ ফলি'—জমর্দ দ্বর্গের আকার্ক্তি যেন অনেকটা ঐ রকম, অনেকটা যেন নিউ দিল্লীর মানমন্দিরের চেহারক্তি সমস্তটাকে ঘিরে শ্ব্রু চোরাণ্ত দিয়ে গ্লী চালাবার জন্য অসংখ্য ছিদ্রপথ। শর্রু মনে করি বলেই ত' এত হিংসার আয়োজন। একের হিংসাবোধ আর বিন্দেববর্দধ অপরের পদ্ব-

প্রকৃতিকে খ্রিয়ে জাগায়। কিন্তু যদি কারোকে শার্ মনে না করি? যদি কারমনোবাক্যে অহিংসাবাদী হই, তাহলেও কি আমার চারিদিকে এই হিংসার আয়োজন চলবে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে পাখতুন সমাজে উঠে দাঁড়ালো এক সর্বচিত্তজয়ী বীর। বীরত্বের প্রেণ্ঠ আত্মপ্রসাদ কী? একজন ছাড়া আর কোনো পাখতুন এ প্রশেনর জবাব দিতে পারল না! মন্যাত্বের প্রেণ্ঠ পরিচয় কী? এই প্রশন মাথা তুলে দাঁড়ালো ওই বাল্পাথর আর অগ্যারপ্রধান পাহাড়ে পর্বতে; প্রশন ঘ্রের বেড়াল ক্রমে, মিরনসাহে, ওয়াজিরিদ্তানে, ডেরাইসমাইলখানে, দাউদথেলে, কোহাটে, কোয়েটায় এবং ওই পর্বতের গ্রেষ গ্রেষ, আফিদী পাঠানদের পাড়ায় পাড়ায়। সোদন ওদের মধ্যে সেই একজন মহাপ্রেষ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, মন্যাত্বের শ্রেণ্ঠ পরিচয় হোলো অহিংসা আর প্রেম! তাঁর নাম খান আবদ্বেল গফ্র খান। তাঁর আবিভাবে সমগ্র পাথতুনিদ্তান নতুন রসে ভারে উঠল।

সামনের মাঠের আয়তন নাকি প্রায় তিনশো বর্গমাইল। যতদ্র দৃষ্টি চলে কেবল পার্বত্য বেল্টনী। এখানে লড়াই চলে এসেছে চিরকাল। আলেকজান্দার থেকে আরশ্ভ,—তারপর শক হ্ন তাতার; জয়পাল আনন্দপাল থেকে মহশ্মদ ঘোরী, গজনীর মাম্দ থেকে বাবর মোগল। এই মাঠের পাথরের স্তরে স্তরে ঐতিহাসিক কন্দাল আজো থেকে গেছে; ওই হিমালার চিরকাল ধরে তার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এই মাঠের প্রান্ত ঘেষে চলেছে পায়ে চলা পথ, আর পাশে পাশে রেলপথ। একসময় দ্টো পথই মিলিয়ে গেছে দ্রে গ্লিয়ে থাইবারের পাহাড়ের জটিলতায়। র্ক্ষ অন্বর্বর ধ্সর পর্বত, না আছে ছায়া, না মায়া। আয়য় আতিথ্য আনন্দ—কিছ্ব নেই কোথাও। শ্ব্দ ক্যারাভানের উটের গলা থেকে ডিং-ডং ডিং-ডং ঘণ্টার আওয়াজ দ্রে থেকে দ্রে যায় মিলিয়ে,—সমস্ত চেতনাটার উপরে হাজার হাজার বছরের কেমন একটা ক্লান্ত তন্দ্রা নেমে আসে—হাওয়ার মধ্যে যেন বিগত ইতিহাসের হাহাকার শোনা যায়।

আলীমসজিদ এলাকায় এসে পড়লুম। মসজিদ হয়ত আছে কোথাও পাহাড়তলীতে, তবে এখানে দেখা ষাচ্ছে একটি মন্ত কলেজ, নাম ইসলামিয়া কলেজ।
অসভ্য জাতিকে স্মৃত্য ক'রে তোলার একটা আয়োজন আছে এখানে। প্রভাগনার
জন্য বেতনাদি লাগে না, এমন কি ইংরেজ মিশনারীরা যেমন বিন্দ্রেলা ছাপা
বই বিলিয়ে বেড়ায়, আর্মেরিকান মিশনারীরা যেমন কাগজমোড়া বাদ্য এবং খামে
ক'রে টাকার নোট উপহার দিয়ে বেড়ায়—এখানেও প্রায় ভাই— পাঠানদেরকে
আকর্ষণ ক'রে আনার জন্য নানাবিধ উপঢোকনাদি বিভারণ করা হয়ে থাকে।
কিন্তু এত ক'রেও সেই ন্কুল-কলেজে ছাত্ত জোটে ক্রান্তি যেমন আরোহী জোটে
কম খাইবার রেলপথে। আফ্রিদী পাঠানরা যিত্যিকিট না ক'রে ট্রেনে আনাগোনা
করে, তবে এই হ্কুম বহাল আছে যে, ভাড়া আদায়ের জন্য ওদেরকে যেন
পাঁড়াপাঁড়ি না করা হয়। ফলে, রেলপথে ওদের অবাধ ন্যাধানতা। আপেলের

আর আর্গারের পটুলী নিয়ে উঠলো গাড়িতে,—চিবোতে চিবোতে চললো, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোনো দল বা নামলো মাঝপথে। রাদতা পেরিয়ে কোনো পাহাডের সুডগ্গপথে চুকে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে গর্ত দেখা যাবে একটার পর একটা। আরেকট্ন গলা উচ্চু করলে চোখে পড়বে পাহাড়ের প্রাচীরের পাশে ওদের ছোট ছোট ঘর,-জানলা নেই, দরজা নেই, নীরেট দেওয়াল, কিছা সবাজের দাগ, কিছা বা ঘাসলতা,—কিন্তু তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা গম্বুজ,—ওখান থেকে ওরা তাক করে দুশমনের দিকে বন্দ্রক উণ্চিয়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য। ওদের প্রত্যেকটি ঘর হলো দুর্গ, প্রত্যেকটি লোক হলো যোষ্ধা, এবং প্রত্যেকটি পাহাড় হলো আত্মরক্ষার প্রাচীর। চেয়ে দেখো, চারিদিক জনহীন, সেই শব্দহীন নিজনিতায় মনে সংশয়াত ক দেখা দেবে, ধ্দু রোদ্রে পার্বত্য-প্রান্তরের অংগার-ধ্সরতায় ক্লান্ত দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরবে। কিন্তু একটি সাংকৈতিক আওয়াজ করো, অর্মান উল্কাগতিতে ছুটে বেরোবে পাহাড়ের গহনুরের ভিতর থেকে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে দুর্ধর্ষ হিংস্ল রণোন্মন্ত অসমসাহাসক ওয়াজিরি-আফ্রিদী পাঠানের দল। দূরের থেকে কামান দাগো, বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করো, বিধনুস্ত করো তাদের ওই সংখ্যাতীত মাটির কেল্লা,—দেখবে শতকরা পাঁচজনও তাদের ধরংস হর্মান, তারা অদৃশ্য হয়েছিল পাহাড়ের তলায় স্কৃঙ্গলোকে শ্গালের মতো। একথা কে না জানে, **७**ता वार्ण **(अटल मान्**य চूर्ति करत निरंत्र भानात्र। अकरलत कार्य ध्रुत्ना पिरत কোতোয়ালী থেকে, ক্যাম্প থেকে এবং পেরিমিটারের বেডার ভিতরে চুকে গোটা একটা আদত সৈন্যকে কাঁধে তুলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে—এমন ঘটনা বহু আছে। রয়েল বেণ্ণল টাইগার যেমন একটি শিশ্বকে তুলে নিয়ে পালায়, ভেমনি ওরা পালাতো ইংরেজ টমীকে নিয়ে জটিল পার্ব ত্য স্কৃড়েগর অন্তরালে।

পাহাড়ের পথ স্কুদীর্ঘ চক্রাকারে ঘ্রের গেল। সেই বাঁকে পাওয়া গেল শাগাই দ্র্গা। রক্তিমবর্ণ পাথরের তৈরী বিশাল দ্রগা। বিশাল তার তোরণন্বার, ইন্পাতের কাঠামো দিয়ে প্রন্তুত ৷ সামনে সশন্ত প্রহরী। ব্রুরতে পারা যায়, এই পাথর এদেশের নয়। আজমীড় থেকে আরাবল্লী পাহাড়ের দিকে চ্রুকলে যে সকল ঘোরালো রক্তবর্ণের পাহাড় চোথে পড়ে, কিংবা যোধপরের, কিংবা স্কুলে থেকে তালার কোনো কোনো নতরে,—সম্ভবত এইসব পাথর ওইসব অণ্ডল থেকেই আনা। এদিকে থাইবারের দীর্ঘ বিদ্তার। চার্মিদিকে গগনচুন্বী পর্বত্মালার সাম্পার্থনে দীর্ঘ সম্পার্ণ উপত্যকা, এদিক থেকে ওদিকে পথের রেখা চ'লে পির্মুক্তে দ্রুর দ্রান্তরে। এ অণ্ডল হলো খাইবার গিরিপথের মধ্যকেন্দ্র—এবং শ্রুক্তিই দ্রুর দ্রুনিক রক্ষা করতে হয় সেই হেতু এখানকার অস্কুশালা অনুক্রিক বড়। একদিকে জমর্দ্র, অন্যাদকে লান্ডিকোটাল। কোনকালে শঞ্জিইরের পতন যদি ঘটে, তবে পেশাওয়ারের পতনও অনিবার্য। পেশাওয়ারের পতন যদি ঘটে তবে নওশেরা-আটক-ক্যান্বেলপুর রক্ষা করা করা দ্বঃসাধ্য। আজও তাই। পাকিস্তানকেও আজ

একই কারণে পাহারা দিতে হচ্ছে। ইংরেজ ওদেরকে বিশ্বাস করেনি, পাকিস্তানও ওদেরকে ঘরে ডেকে স্নেহের কথা বলেনি। স্বতরাং সহজেই ব্রুবতে পারা যায়, শাগাই থেকে রাওয়ালিপিন্ডি পর্যন্ত প্রতিরক্ষাব্যহেগ্রলি স্কৃদীর্ঘ অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে পরস্পর সংযুক্ত।

আবার অগ্রসর হলমে। চারিদিকের ধ্সর পর্বত-বেল্টনীর মাঝখানে র<del>ঙ্</del>তবরণ বিশাল শাগাই দ্বর্গ পিছনে প'ড়ে রইল। তারও পিছনে প'ড়ে রইল ভারতবর্ষ।

শাগাই থেকে লাণ্ডিকোটাল প্রায় বারো মাইল পথ। চোথে দেখতে পাছিছ ভারত আক্রমণের প্রাচীন পথ। ময়্র সিংহাসন গেছে এই পথ দিয়ে, এই পথ দিয়ে ল্টে হয়ে গেছে হাজার হাজার আর্য হিন্দ্র নারী ব্রুগে য়্গে, শত শত কোটি টাকা মলোর হীরা দ্বর্ণ ম্বা মণিমাণিক্যের সম্ভার গিয়েছে উটের ক্যারাভানে এই পথ দিয়ে। ছড়িয়ে পড়েছে এই পথে শত সোনার আশর্রাফ, কত জড়োয়ার ন্প্র, কত ছিল্লভিল্ল জহরতের মালা, কত ব্রুফাটা লবণান্ত অগ্র্ম, বক্ষপঞ্জরের কত বিগলিত রম্ভধারা। এই পথে চলেছিল ঘোড়সওয়ার গ্রীক সেনাপতির দল সিম্প্রিজয়ে, চলেছিল তুর্কি ভাতারের বন্যাস্ত্রোত, চলেছিল গ্রীক-ইসলাম সভ্যতার ভারত বিজয়ী সৈন্যবাহিনী। আবার এই পথ ধ'রে গিয়েছে গৌতম ব্লেধর কল্যাণবাণী, মল্যোচ্চারণ করেছে তারা প্রদীপ হাতে নিয়ে এই পথের অন্ধকারে,—ওম্ মণিপদ্মে হ্ম্! ধর্মম্ শরণং গচ্ছামি! ব্লথম্ শরণং গচ্ছামি! এই পথে গিয়েছে ভিক্ষ্ব নারায়ণ দেব, অনংগ বের্থসভু, বস্বন্ধ্ব আর ধর্মগ্রাতা। তারা গিয়েছে সীমান্তে, আফগ্নানে, গান্ধারে, ইরানে, ক্ল্যাপ সাগরের তীরে তীরে।

এ পথে কোন পথিক পাখি আসে না, ন্কুলতার চিহ্ন কোথাও নেই; কচিৎ কখনও দেখা যায় দ্র হিমালয়ের থেকে নেমে এসেছে ধ্সর ভল্ল্বক, কখনও এক আধটা হায়না, কিংবা হয়ত একটা ভীষণপ্রকৃতি সপ—বাস, আর কোনো জানোয়ারের দেখা সাক্ষাৎ নেই। চেয়ে দেখছি প্রোত্তরে হিমালয়ের দিকে— দ্রুটিকরাল, তৃষ্ণালোল্বপ, ভস্মাচ্ছাদিত উলঙ্গ ফাকর। বল্লুদণ্ডের ঘোর-ঘোষণা নেই, মেঘমেদ্রতা কল্পনাতীত, ছায়াপথের ছবি ফোটে না কোথাও, নীলনয়না পল্লীবালার বাঁকা কটাক্ষপাতে সরোবরের কোরক শতদল্পে পরিণত হয় না। চেয়ে দেখছি হিমালয়ের আশ্চর্য পরিবর্তন। মহাক্টের অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বারন্বার আলছে র্পান্তর—ক্রিম্বের, ভাষার, ভাবের, কল্পনার, প্রকৃতির, এমন কি জন্তুজানোয়ারের।

রেলপর্ঘটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে কোন স্কুপ্রালাক থেকে। আবার থামছে,—প্রতিপদে একটা করে লুপ। যাচ্ছে, স্থারার আসছে—জিগ্জ্যাগের মতো। সশস্ত্র পাহারা তা'র পথে পথে, ছট্টি ব'রে দাঁড়িয়ে আছে পিকেট্ বন্দ্রক তুলে। প্রত্যেকটি পাহাড় অবিশ্বাস্যা, প্রত্যেকটি বাঁক সন্দেহজনক। মনে পড়ছে ঠিক এইখানে—এই সংকীর্ণ গিরিসংকটের আশেপাশে সীমান্তের ইংরেজ গভর্নর সার ওলাফ কারোর উদ্কানিতে উৎকোচপ্রাণত এক শ্রেণীর আফ্রিদী বছর নয়েক আগে পশ্ডিত নেহরুকে আক্রমণ করেছিল। রাইফেল থেকে যখন তার গাড়ির উপরে গ্লেণীবৃদ্ধি হতে থাকে তখন মৃত্যুভয়হীন কাদ্মীরী পশ্ডিত জওয়াহরলাল গাড়ি থেকে নেমে পথের উপরে দাঁড়ান মৃত্যুর মুখোমনুখি। রয়টারের বিদেশী সংবাদদাতা লিখলেন, "The bravest man of the world before the gravest provocations." তিনি লিখলেন, প্রতি সেকেন্ডে রাইফেলের গ্লেণী ছুটে যাছে পশ্ডিতজার দরীরের আশে পাশে, আর সেই মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই অকম্প অপরাজেয় বীর পশ্ডিত নেহর, সহাস্যোক্ষম করছেন তাদেরকে। "The dramatic scene was the sight for even the gods to see." সেই নাটকীয় মৃহ্তে পশ্ডিতজীকে প্রসারিত দুই বাহতে যিনি আলিপ্যন ক'রে দাঁড়ান, তিনি হলেন সীমান্তকেশরী ডাঃ খানসাহেব।

ল্যা-ডকোটালে এসে পে'ছিল্ম। দুরের বাঁক থেকে কতকটা নীচের দিকে দেখা **যাচ্ছিল লাণ্ডিকোটাল** এক উপত্যকার। তির্নাদকে পাহাডের অবরোধ, মাঝখানে তাঁব,র সমষ্টি। সমুদ্রটাই অস্থায়ী, কেননা এ অঞ্চল প্রকৃত সাম্যারক র্ঘাটি। জালালাবাদ হয়ে কাব্যুলের দিকে যাবার এই একমাত্র রাজপথ। সৈন্দলের ঘাঁটি, অধিকার রক্ষার আয়োজন—স,তরাং দোকান-বাজারও অস্থায়ী। দাীলোক ও শিশ্ব বিকাল চারটার পর আর এ অঞ্চলে থাকবে না—এই নিয়ম। অতএব স্থালোক ও শিশ্ব কোথাও দেখা যাছে না। দেখা যাছে না কোথাও ঘরকলা। এখানে কাছাকাছি আছে একটা জলাশয়, দ্বেরর পাহাড় থেকে তুষার বিগলিত হয়ে জল এসে জমা হয়, কিছু বা আছে বৃষ্ণির পসলা। এ জল শুকোয় শীত পড়লে,—তখন জল আনতে হয় পেশাওয়ার থেকে। গোরা ছাউনীগর্মালর অনতি-দুরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দুর্গ, জমরুদের অনেকটা সমগ্রোহীয়, রয়েছে দর্মিভয়ে। তা'র কামানের মুখটা ঘোরানো রয়েছে গিরিসৎকটের দিকে। আশে পাশে যাদের দেখছি তা'রা কে? উৎকোচ পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে এমন পাখতুন অনেককেই দেখছি। তা'রা ঝাড়্বদার, চাপরাশি, কুলী, ধোবা, জনমজ্ব। তা'রা পয়সা পায়, পায় মাংসের ট্ক্রো, তাই পেয়ে সেলাম ঠোকে। ক্লিক্তু তব্ তাদেরকে চিনিনে, তা'রা তুর্ক'-ইরানী রক্তে তৈরী। আমি বাজ্জী, কিন্তু কাথিয়াবাড়ে গিয়ে সেখানকার মান্সকে পর মনে করিনি, স্ত্রিজিপ্তোনায় বা গোয়ালিয়রে নিজেকে পরদেশী ব'লে মনে হয়নি, হায়দক্ষাক্র মাদ্বায় অথবা কৃষ্ণা-রেবা-বেগ্রবতী-তপভীর তীরে তীরে যাদেরকে দেখে ক্রিড্রেছি মনে হয়েছে তা'রা ষেন আমার কতকালের আথন। উড়িষ্যায়, ছাইটামে, নেপালের পার্বত্য-লোকে, সিকিমের উত্তর প্রান্তে, ভূটানের সীমার্ম্যুক্ত স্থানীয় অধিবাসীদের সংগ্ মন মিলে গেছে। মনে হয়নি তারা আমার অপরিচিত। গ্যাংটকে একটি তিব্বতী দম্পতির সঙ্গে সমানে তিনদিন কাটিয়েছি—কেউ কারো ভাষা জানিনে—কিন্তু

কেউ কারো কাছে দ্বর্বোধা ছিল্বম না। কিন্তু এখানে ভিন্ন কথা। এরা একেবারে অজানা অচেনা। এদের মুখের রেখায়, চোখের চাহনিতে, ভূরুর ভংগীতে এবং চলন-ধরনে বিশাল ভারতের কোনো চেতনা নেই; আত্মপ্রকৃতির কোন সমগোত্রীয়তা ওদের মধ্যে খুঁজে পাইনি।

দ্জন মাত্র বাঙালী এখানে ছিলেন, আগে তাঁদের নাম করেছি। মধ্যাহে মিঃ ঘোষের কাছে আতিথ্য নেওয়া গেলো। সংগে নবলশ্ব বন্ধ, মিশ্রজী। অলব্যঞ্জন সহযোগে আপ্যায়ন করলেন শ্রীয**্**ক ঘোষ। পরে জানা গেল, চাউল আর সন্জি এসেছে সিন্ধ্নদের ওপার থেকে। এখনকার ম্লে সেই চাউলের দর মণ প্রতি দেড়শত টাকার ওপর পড়ে। কুলীসদর্শির দ্বিতীয় বাঙালী মজ্মদার মশায়কে পাওয়া গেল। নামে বাঙালী, বাড়িও চটুগ্রামে, কিন্তু আচার আচরণে প্রায় পাঠান। তিনি আবাল্য গৃহপলাতক। জাহাজের খালাসী হয়ে তিনি ঘুরেছেন ইউরোপ, এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ায়। নিঃদ্ব ব্যক্তি বলে আর্মেরিকার বন্দরে তিনি নামতে পারেননি। ব্যাঘ্র শিকারে তিনি পট্ট, তবে ব্যাঘ্র একবার তাঁকে শিকার করেছিল। ফলে সেই নর্থাদকের নথরের আঁচড়ে আজও তাঁর মুখখানা খতচিহ্নাঞ্ছিত। প্রকাশ জনৈক পাঠান সদার একদা মলয়েদেধ মজ্মদার সাহেবকৈ আহ্বান করে এবং সেই যুদ্ধে মজ্মদার জয়লাভ করার পর পাঠান সর্দার সদলবলে তাঁর কাছে বশ্যতা দ্বীকার করে। এই অমিত-শক্তিশালী মজুমদার যথন গলপ শোনাচ্ছিলেন, দেখলুম ভাঁর সামনের গোটা তিনেক দাঁত নেই। মিঃ ঘোষ সহাস্যে বললেন, তিনটৈ দাঁতের তিন টুকেরো ইতিহাস! সে সব কাহিনী শ্নেতে গেলে আপনার লাণ্ডিখানা অভিযান অসমাণ্ড থেকে যাবে!

সরাইখানার দিকে অগ্রসর হল্ম। পিছন থেকে উটের দল অংসছে এগিয়ে ধ্বলো উড়িয়ে। অলস মধ্যাহ্নরোদ্রে সেই ডিং-ডং ডিং-ডং ঘণ্টা বেজে চলেছে। কেমন যেন ক্লান্ত উদাস স্বর। কিছ্ম স্বশ্ন জড়ানো, কিছ্ম বৈচিত্রোর আভাস মাখানো। ঘেরাটোপের মধ্যে আছে আফগানী মেয়ের কালো-কালো স্মাটানা চোখ। ওরা এসে আজকের মতো সরাইতে বিশ্রাম নেবে।

সরাই তাদের জন্য যারা হিন্দ্স্তানে অর্থাৎ ভারতের দিকে যাবে প্রেভারণের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়াল্ম। নবাগত যাত্রীদের চোথে আমঞ্জিও অন্তৃত জীব। আমাদের দেহ কোমল, হুস্বকায়, মুখে আমাদের ভারতীয় ছাঁদ,— যাকে বলে দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়,—আমাদের চেহারায় নধর প্রেলিবতা, ওদের এক-থানা হাতের মোচড়ে আমাদের হাড়-গোড় গংড়িয়ে যায়্ত স্বতরাং 'গালীভাররা' চেয়ে রয়েছে আজব 'লিলিপ্টেদের' দিকে। ক্রেমিরী বিচিত্র জীব। ওরা আমাদেরকে মুঠোর মধ্যে পেলে প্রতুলের মন্তেমিরীরয়ে ফিরিয়ে দেখতে পারে।

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখি বন্য পাঠান আর তুর্কি নরনারীর সমাগম। একদল উট দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে। এধারে রক্তান্ত মনুরগি বালার ওপর দেবতান্থা—৩ শোয়ানো, ওধারে মরা বাছুরের ছালস্কু পাঁজর। ভেড়া জবাই হয়েছে, তখনও তার পা নড়ছে। কাঠের আগননে মাংস পোড়ানো হচ্ছে। প্টেলী থেকে বেরোছে মোটা মোটা রুটি শক্ত সিটনো। তামাকের গড়গড়া নিয়ে বসেছে করেকটি লোক। মেয়েরা ধরেছে সমরখন্দ থেকে আনা চরসের ছিলিম। রক্তম্বা স্কুটা মেয়ের কালো ঘোমটার ভিতর থেকে চোখ দ্'টো দেখা যাচ্ছে চরসের রসে টসটসে। এই সরাইকে মনে ক'রে একদা একটি কবিতা রচনা করেছিল্ম।

পাহাড়ের অতিকায় প্রেতান্মারা
সারি সারি চলেছে দুর্গম নির্দেদশ;
যেন ছিন্নমস্তার আল্বলিত ধ্সর জটাদল।
ঝামা আর পাথরের স্ত্পাকার—
বিবর্গ, বোবা, তৃষ্ণার্ত,
যেন নিঃশব্দ বিভীষিকার সংক্রেত।
নেই ছায়াপথের স্বংন,

নেই অরণ্যের নীলাভ দ্নেহ। বাল্পথে হারানো প্রাচীন কোনো পিপাসার্ত জন্তুর কণ্কাল,—আর হয়ত কোনো দঃসাহসিকের শোচনীয়

জীবনশ্মরণের

কর্ণ অবশেষ।

শ্বেধ্ব তপত হাওয়ায় আর বাল্বর কণায় শত শত মর্প্রেতিনীর আর্তানিশ্বাস গ্রহায় গ্রহায় ফিরে বেড়ায় নিভ্তে।

র্দুজনলা কর্কশ পাথর আর কাকরের ভীড় পোরিয়ে হারিয়ে গেছে দ্রান্তরে পামীর আর প্রত্তিকিন্তানের মৃত্যুপথ। তাক্লা-মাকান্, খোটান্ আর

ইয়ারথন্দ্ নদী যে-অজ্ঞানায়—
দিগন্তলীন মর্পাথারের স্তবকে স্তবকে
যে পথ অবসম্ম, মন্থর, ভীতগতি।
সেই পথের উপরে
অতিকায় নরখাদকের মরা চোখের মতো
বিবর্ণ আকাশ।

ভারতবর্ষের উপাল্তে প্রথম পাশ্থশালা।
দুর্গম পোরয়ে আসা ক্যারাভানের দল,
আর দম্কা বালার তাড়নায়
আরণ্যক কাবলোরা সেখানে আগ্রিত।
তারা পিণ্গল-নীল চোথে চায়
নির্দেশশ পথের সন্ধানে।
লোলজিহ্বা মর্পথে
শ্বাদশ স্থেরি জন্লজ্জনালা।
তারা উদ্প্রাল্ত খোঁজে ভারতের প্রাচীন তোরণ।

লোহার শিকলে বাঁধা চিম্টার ঝণঝণায় আর কাঠের গডগভায়— কাঁচা তামাকের বিষাক্ত ধোঁয়ায়. তারা বোনে দিবাস্বুংন সুন্দর ভারতের, অরণ্যময় হিন্দু-তানের, নিমীলিত বনা-চোথে। উটের গলায় ঘণ্টার করুণ ধর্নন দ্রে থেকে দ্রান্তর—অলস আর উদাস— মর্পথে দোলে মধ্র মায়া। পাৰ্থশালায়---এখানে ওখানে ছড়ানো মরা ভেডা আর কচি তিতিরের রম্ভ. আর বাছুরের রাং-জটপাকানো রক্তে আর কোনো জন্তুর স্তব্ধ হুৎপিন্ড। জনলন্ত সূর্যের লেহনে বাষ্প কে'পে ওঠে রপ্তচ্চটায়, কপিশ নীলাভায়। ওধারে বাসি হাড়, পোড়া মাংস, চামড়া আর হিঙের গন্ধ

তার পাশে কালো বোরখার আড়ালে রক্তগোলাপ,—কাব্লীমেয়ের উজ্জ্বল কৌত্হল, এধারে কুক্রির ফলকে বক্রি জবাই।

কন্ডলী পাকায়।

মরলা জার আর রেশমী পাগড়ি আর শালোয়ারপরা তর্ন পাঠান— বর্বর হাসিতে হিংস্ল চোখ। সে-চোখ একদিন হিন্দৃস্তানের মাধ্র্য পাবে। এখন সে-দৃষ্টিতে অনাবিচ্চত দেশের আদিম ভাষা। একপাশে খান্ গোণে আফগানি আসরফি।

সভাতার স্বাদ নেবার আগে ওরা,—
বন্য কাব্লী আর অসভ্য তাতার
আর বোরথাবাসিনী রহস্যময়ী—
ওরা সবাই বিশ্রাম নের
কৌত্রল আর ক্লান্তিতে, নির্দেবগ সরাইখানায়।
—শ্রান্ত ক্যারাভানের মধ্বর অবসাদ।\*

রেলপথটি চ'লে গেছে লাণ্ডিখানার দিকে, সেখানেই পথের শেষ। এখান থেকে মাইল চারেক। কিন্তু বিনা ছাড়পত্রে সেখানে যাওয়া যায় না। পথ বড় বন্ধরে, পানীয় জল নেই কোথাও, খাদাও নেই। দ্বাধারে এখানে ওখানে কাঁটালতার ঝোপ, এতট্বুকু আশ্রয় নেই কোথাও। কিছ্বদূর গিয়ে বাঁকা পথে রেলপথ পাহাড়ের কোলে অদ্শা হয়ে যায়। উত্তরে বহ্দ্রে গেলে কাব্ল নদী, তারপর কাফ্রীস্তান। হিমালয় এখানে স্পণ্টত দ্বিধাবিভক্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে হিমালয় নানা শাখাপ্রশাখায়, তারই সঙ্গে ব্যবধান রেখে দক্ষিণ হিন্দুকুশ অন্তহীন দিগন্তলোক আছ্ম্ম ক'রে রয়েছে—তারই মাঝখানে এই জনশ্নো তৃণশ্না জলশ্না লাণ্ডিখানার পথ। সেই ভীষণ ভ্রাল মর্প্রস্তরময় চিরনির্জন উপত্যকায় দিনের বেলাভেও গা ছমছম করে।

কোন দ্রুটবা বহুতু নেই লাণ্ডিখানায়, এমন কি রেল স্টেশনের চিহুও নেই। আছে কেবল এপারে আর ওপারে করেকজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারা। মাঝখানে একটি প্রণালী, সেইটেই হোলো সীমানত আর আফগানিস্তানের স্ট্রীমানা,— ডুরাণ্ড লাইনের তথাকথিত বাঁটোয়ারা। দ্বইয়ের মাঝখানে কার্ট্টেস সীমানা-স্পেন্ট, ইংরিজী ভাষায় সীমানার সংক্তে।

কিন্তু এখানে—ঠিক এইখানে, এই প্রণালীর ধারে, এই ক্রিম বন্ধরে বাল্-পাথরের পথের কিনারায় পরবতী কালে আধ্নিক ভারতি প্নরায় তা'র বিচিত্র নাটকীয় ইতিহাস রচনা ক'রে গেছে। সমগ্র বিশক্ত আবিভক্ত ভারতের প্রণ্য-তীর্থসংগমক্ষেত্র হয়ে দেখা দিয়েছিল এই স্থিকি ক্ষুদ্র লাণ্ডিখানার সীমানা-

অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সম্পর্যাদত 'বৈজয়নতী' মাসিক পরিকায় এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। (১৯৩৯ খ্লটাব্দ)

প্রণালীট্বকু। বেশী দিনের কথা নয়। জনাব জিয়াউদ্দিন নামে একজন স্দৃদর্শন অভিজ্ঞাত এবং বধিরকর্ণ তীর্থযাত্রী জনৈক সংগীসহ এই পথ পেরিয়ে বেদিন ছম্মবেশে কাব্বলের দিকে তীর্থযাত্রা করলো সেদিন থেকে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস দ্ব'শো বছর পরে আবার পাল্টে গেল। `তীর্থযাত্রা যিনি করেছিলেন তিনি বধিরকর্ণ জিয়াউদ্দিন নন্, তিনি ছম্মবেশী নেতাজী স্বভাষ্টন্দ্র!

উপত্যকায় আর গিরিগহারের আশে পাশে অন্ধকার ঘনাচ্ছে। হেমন্ত শেষের আকাশ হয়ে এসেছে অবেলার রৌদ্রে রক্তিম। হাতপা-গালো ঠান্ডায় আড়ন্ট হচ্ছে। সংগে আমাদের বন্দাক নেবার সাবিধা থাকলেও সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। মৃত্যু অথবা হত্যাকান্ড ঘটলে এদিকে পালিশের তদন্ত বড় একটা হয় না। এখানে হত্যার বদলে হত্যা,—তা নিয়ে মামলা কিছা নেই। তবে কিনা হত্যা করা অপেক্ষা হত্যা হওয়া এ অণ্ডলে বেশী সহজ। পেশাওয়ারের পর থেকে এইটেই রীতি।

অতএব বেলাবেলি পাহারাদারদের সহযোগে লান্ডিকোটাল থেকে ট্রেন তুলে দিয়ে বন্ধ্রা বিদায় অভিবাদন জানালেন। অন্ধকার গৃহাগহরে পেরিয়ে পাহাড়ের জটিলতা অতিক্রম ক'রে গাড়ি চললো শাগাই আর জমর্দ ছাড়িয়ে পেশাওয়ারের দিকে।



ঘ্রতে ঘ্রতে আবার সেই হরিন্বার। সেই হরিন্বার—তিন হাজার বছর আগেকার। পরিব্রাজক হ্রেন সাং মৃথ অভিভূত হয়েছিলেন হরিন্বারকে দেখে। এখানে তিনি বাস করে গেছেন বহুকাল। এটা কিন্তু আমারও বিদ্রামের জায়গা। এখানে এসে পেশছলে গায়ে হাওয়া লাগে, ধারে ধারে তন্তার চোথ জড়িয়ে আসে। সমগ্র ভারত পরিস্তমণ কর, সমস্ত হিমালয় হুটে বেড়াও আত্মভাড়নায়—কপাল বেয়ে ঘাম ঝর্ক, মৃথ দিয়ে ফেনা পড়্ক, মালিনাময় হোক সর্বাঙ্গ, নিগ্রহ-পাশ্চ্র হোক দেহ,—কিন্তু ফিরে এসো হরিন্বারে। সৃশতিল ওর জলে নবজন্ম, ওর মধ্র হাওয়ায় দেহমন স্নিধ্ব অত্যন্ত প্রেনো সেই হরিন্বার, কিন্তু ওর ন্তনত্ব কাটে না। আমিই যেন ওকে দেখছি হাজার হাজার বছর থেকে—দেহ থেকে দেহান্তরে—এক জাবন থেকে অন্য জাবনে। তব্ নতুন। নিবিড্ভাবে নতুন। মৃতসঞ্জীবনী স্থার মতো ওর নীলজলের স্বাদ। ও যাদ্ব জানে।

याम् काटन वर्रावे रितम्बारतत र्थामि नाम रहारना भागा'। मिक अन মোহিনী,—তাই ইন্দ্রজাল বোনে প্রতি মানুষের মনে। সেই ইন্দ্রজাল—বাকে বলে 'ইলিউশ্যন্'—সেই বস্তুর আকর্ষণ অচ্ছেদ্য। একবার যে হরিন্বারে গেছে, ন্বিতীয়বার যাবার জন্য তার আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখেছি। একেই বলে মায়ার থেলা। ভক্তরা সেইজন্য ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন মায়াদেবীর মন্দির, তার থেকে মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই মায়াপত্রীর সন্ধিম্থল। অনেকবার মনে করেছি যে, হরিন্বারকে দেখবো পর্বখান্প্রথ, কিন্তু বহিশ বছর ধ'রে আনাগোনা ক'রেও সেই দেখা আর হয়ে ওঠে না। হাতের কাছেই ত' কলকাতার কালীঘাট, কিন্তু উৎসাহ কম। কাশী গেলেই ত' বৈঠকখানা,— অল্লপূর্ণা আরু বিশ্বনাথকে দেখিনি কতদিন, মনেই পড়ে না। এলাহাবাদে আনাগোনা করি যখন তখন। কিন্তু ওই ভরন্বান্ত মর্ননর আশ্রমে স্মৃঞ্জিয়াওয়া হয়ে ওঠে না। तिবেণী প'ড়ে থাকে, প'ড়ে থাকে ওই প্রয়াগু দুর্ফীর তলায় অক্ষয়বট। হরিন্দারও ঠিক তাই। ওর পথে ঘাটে যখন ক্রুসিকের সন্ধ্যায় জনলতো তেলের আলো, আর অন্ধকারে এখানে ওখানে ইটিতে গিয়ে সাধ্-সম্যাসীর ওপর হ্মুড়ি খেয়ে পড়তুম, তখন ছিল পুই জায়াপ্রী রোমাঞ্চর। কত লোক বলে, কপিলমানি এখানে ব'সে তপ্সাংক্ষিত্তন—এই গণ্গার ধারে, সে নাকি কঠিন তপস্যা। স্তবাং মায়াপ্রীর সঙ্গে হরিন্দারের আরেকটা নামও জড়ানো আছে, সে হলো কপিলম্থান। কত লোক আসে এখানে কত দেশ দেশান্তর থেকে। তারা দেখে বেড়ায় স্থাকুণ্ড আর সণ্তধারা, গৌরী-

কুন্ড আর পিছে।ডুনাথ, ভৈরব আর নারায়ণশিলা। ঘাটের ঠিক ধারে ষে মন্দিরটি দেখে আসন্থি এতকাল ধরে, ওর মধ্যে নাকি আছে শ্রীবিষ্ণর চরণচিহ্ন। আর মায়াদেবীর মন্দির, সেও এক দুশ্য। দেবী হলেন চতুর্ভুজা দুর্গা, বিমুন্ড করাল মৃতি। তাঁর এক হাতে মানবজাতির প্রতি অভয় আশীর্বাদ, অন্য হাতে মহাচক্র, তৃতীয় হাতে নর-কপাল, চতুর্থ হচ্ছে নিশ্লে। ওর ব্যাখ্যা জানিনে; জানবার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু এ কথা জানি, সমুস্ত মূতিটি অর্থহীন নয়—ওর মধ্যে কথা আছে, আছে তত্ত্ব, আছে রহস্য। কতদিন ঘুরে এসেছি ওই বনছায়াজ্জ্ল নিভূত বিল্বকেশ্বর মন্দিরে, কিন্তু কোনদিন একথা আলোচনা করিনি, ওটার প্রকৃত নাম বিল্লোকেশ্বর, অথবা 'বিল্লকেশর।' কিন্তু পথঘাটের কোলাহল থেকে দ্রে ওই মন্দিরটির পরিপাশ্বে পিপল অশ্বত্থের আবছায়ার তলায় লতাগলেম গাঁদা ও সন্ধ্যামণির ঝাড়ের গায়ে প্রাচীন শিব-মন্দির—ওরই কাছে গিয়ে পাথরের শিলায় ব'সে আমার কত প্রভাত গিয়ে মিলেছে মধ্যাহে, কত অপরাহু নিঃশ্বাস ফেলে গেছে সন্ধ্যার কোলে। যাত্রীরা এসেই ছোটে হয়ত নীল্লোকেশ্বরে কিংবা কন্খলে, কিংবা পঞ্চমুখ-অন্ট্রাহত্ত সর্বস্নাথ শিবদর্শনে। কর্তাদন ভেরেছি মায়ামন্দিরের বাইরে ওই যে মহাসিন্ধ বোধিসত্ত্বের মৃতি —হয়ত ওরই নাম বিশাল ভারত। অমনি নিমীলিত নের. অমনি তপশ্বী, অমনি জ্বরাব্যাধিবিকারহীন অনাদ্যতকালের ভারত,—কম্প-কল্পান্তের সমূহত পতন-অভাদয়ের আদিসাক্ষ্য ভারত।

কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই, হরিন্বারে এলে আমার ঘ্রম পায়। এখানে অবকাশ অনন্ত বলেই এত উদাসীনা। এখানে কোন কাজের চাকা ঘোরে না, কেবল প্জার প্রহরের গশ্ভীর মধ্র ঘণ্টা বেজে বেজে থেমে যায়। সেই আওয়াজ ওই খরস্রোতা নীলধারার ওপর দিয়ে বহু দ্র দ্রান্তরে হিন্দু দর্শনের বার্তা ঘোষণা করে,—যোদকে মর্ত্যলোক, যোদকে দেবতার চেয়ে মানবতার দাম বেশী, জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানের, আনন্দের চেয়ে আহ্মাদের। চালে যায় সেই আওয়াজ পাহাড় থেকে পাহাড়ে, মনসা থেকে চণ্ডা, মায়াবতী থেকে কন্খল, লালতারাবাগ থেকে গ্রেকুল। আমি গা এলিয়ে পাড়ে থাকি ওই শ্রবণনাথ ঘাটের পাশে অশ্বয়ের তলায় রন্তবরণ ঘাটের পাথেরের সিড়িতে,—ওখানে জলস্রোতের ধারে কন্বল বিছিয়ে শ্বালে পাঞ্জীর সমন্ত ঘ্রম এসে আমার দ্বই চোথের পাতা জড়িয়ে ধরে। ওই ফুলুস্রোতের তলায় আছে কিছ্ব একটা ভাষা, কিছ্ব একটা কাব্যের ব্যক্তনা প্রস্কান করে তলায় বছর ধারে শ্বালিছ ওই কলন্বনা জাহ্বীর মুয়্মির ভাষা,—আজও ব্রুতে পারিনি। আজও জানতে পারিনি, সে-মন্ত্র জ্বেন্সিয়ার রন্তে এমন করে ভেসে বেড়ায়।

সেই হরিন্দার আজ নেই। সেই পাথরে হোঁচটথাওয়া পথ, সেই ছোট্ট

খোলা স্টেশন, আশে পাশে পাহাড়ি গুহোগভে ম্থানীয় লোকের বস্তী,—সেই অগণ্য গেরুয়াধারী সাধ্-সন্ন্যাসীর ধ্রনিজ্বালানো আসন এখানে-ওখানে-সেখানে। সেদিনকার হারিশ্বারের প্রাকৃত রূপের সঙ্গে দারিদ্রাটা যেতো মানিয়ে। একটি দুটি পয়সায় প্রচুর সাুযোগ সাবিধা মিলে যেতো। অল্লসত্র ছিল অবারিত। আহার ও আগ্রয় বিনাম্লো-হ্যা, সম্পূর্ণ বিনাম্লো জ্বটে যেতো। কে থাওয়াতো, কে জায়গা দিত, তামাকের আসরে কে ডেকে নিত, কেমন ক'রে জুটে যেতুম কথকের আসরে, কোন্ সাধ্র হাত থেকে ভঙ্মতিলক পাবার লোভে কেমন করে তার পায়ের কাছে ভক্ত হন্মানের মতন বসে যেতুম—সে সব কথা এখন আর ওঠে না। সে মন নেই, সেই আবহাওয়া নেই, সে-হরিন্বার নেই! এখন গেলে প্রথম চোখে পড়বে বিড়লা সাহেবের অত উচ্চু ঘণ্টা ঘড়ি, রহাকুন্ডের মাঝপথে নেতাজী স্ভাষের প্রস্তরমূতি! রাস্তা-ঘাট পিচঢালা, বিজলী বাতির ছয়লাপ, মহাদেবের জটানিঃসূত গণগার আলোকিত ফোয়ারা-মূর্তি পথের মাঝখানে। সর্বভারতীয় লক্ষপতিদের তৈরী শতাধিক প্রাসাদ। হাল আমলের স্নানাগার, মার্বেল পাথরের দালান, অসংখ্য মোটর্যান, সিনেমা হাউস, রেডিয়ো যন্তে বোদ্বাই প্রেমের রসতরংগ সংগীত। সাধ্-সন্ন্যাসীরা বহু, পালিয়েছে, তাদের জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে পাঞ্জাবের কামিনীকাঞ্চন। গাঁজা-চরসের ধোঁয়া নেই কোথাও, তা'র বদলে খ'জে পাওয়া মাচ্ছে বোতলে ভরা যোলা জল। কথকের আসর উঠে গেছে, দর্শনতত্তের সভা গা-ঢাকা দিয়েছে; ভেট-ভোজনের রেওয়াজ উঠে গেছে,—তারা সব এখন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে রাজনীতির ধারুয়ে। দুখ-মালাইয়ের দোকানের আশে পাশে এখন চা ও কফি পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। ঠাকুর আর মন্দিরের পট উঠে গেছে, তার বদলে কোটপ্যাণ্ট পায়জামা আর চুড়িদার পরা মেয়েপরেব কোডাকের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ধর্মান্বেষী অপেক্ষা এখন স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড় ওখানে। আগে পাওয়া যেত উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ত পর্নির, এখন দাল্দার চপ্-কাট্লেট। মাছ, মাংস, ডিম—কেউ খায় না হরিন্বারে। কিন্তু পে'য়াজটা চাল্ম আছে। আর জোয়ালাপমুর যখন হাতের কাছে, তখন সেথান থেকে গোপনে মাছ-মাংস-ডিম এনে যে কোনো ধর্মশালার বন্ধ ঘরের মধ্যে বিনা, (ক্রেশ্বাজে রাঁধলে কেই বা জানছে? সেই হারিণ্বারের হাওয়ায় চন্দনের গন্ধজ্ঞার পাওয়া যায় না।

এগ্লো মন্দ কি ভালো—এ আলোচনা থাক্। কিন্দু প্রিলো সময়-কালের তরংগঘাত, স্তরাং মানতে হবে। মান্স বদ্লেজি স্তরাং হরিন্বারও বদলাবে বৈ কি। মনসা পাহাড়টা উড়িয়ে দিতে প্রিলে বর্ষার সময় হরিন্বার কিছু নিরাপদ হয়, হয়ত কর্তৃপক্ষ একদিন ক্ষুক্তি ভাবতে বসবে। এখানকার ঘাটে ঘাটে যে লক্ষ্ক লক্ষ্ক মাছ ঘ্রের বেড়ায়—এই মাছ চালান দিলে রাজ্যের প্রচুর আয় বাড়তে পারে, হয়ত একথা লোকের মাথায় ঢ্কেবে একদিন। সম্ভবত

সেদিন বেকার সাধ্যক্ষ্মাসীরা কাজ পাবে, মন্দিরের মধ্যে মাইনে করা পর্রোহিত বসবে, ধর্মশালারা মেহনতি জনতার কোয়ার্টারে পরিণত হবে। এই ত' র্মোদন কন্খলে গিয়ে দেখলমে--দক্ষঘাটের সর্বনাশ। বট-অশ্বথের তলায়-তলায় যে নীল জলম্রোত ছুটে যেতো প্রমন্ত তুরগগদলের মতো, সে-জলের চিহ্নও নেই। चारे भ्रक्ता। जना थ्यक भाथत र्वातरहास, माम्रात भाग वर्षकला, उभारत বাল্বপাথরের ডাৎগা। পাশ্ডারা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে চ'লে খায়—না আছে দক্ষঘাটের মহিমা, না আছে সেই প্রাচীন দিনের উদাসী হাওয়া। ভাগ্য ভালো, দাক্ষায়নী বে'চে নেই, বে'চে থাকলে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির এই দুর্দশা দেখে আরেকবার দেহত্যাগ করতেন! পাল্ডারা বললে, হরিম্বারের গণ্গাকে বে'ধে দেওয়া হয়েছে, স্কুতরাং এদিকে স্লোতের ধারা ছেড়ে দেওয়াটা এখন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। অতএব কন্খলের প্রাণরস অনেকটা গেছে শাুকিয়ে। জলের সঙ্গে আসে জীবনের চাণ্ডলা, তাই প্রবহমান জলধারার ধারে ধারে জনপদ গ'ড়ে ওঠে, মন্দিরে লোকে প্রজা দেয়, সংসারযাত্রা হয় ক্রিয়াশীল। আজও সেই দক্ষপ্রজাপতির মন্দির বৃক্ষচ্ছায়াময় তপোবনে রয়েছে দাঁড়িয়ে, সেই রয়েছে দুর্গপ্রাকারে ভণ্নাবশেষ, সেই পথের সামনে রয়েছে বাঙালী পরিচালিত নাগেশ্বর মন্দির—কিন্তু ঘাটে জল নেই, তাই কোথাও রস নেই! মনে হচ্ছে যেন একটা জগৎজোড়া বিশালকায় বৈজ্ঞানিক দৈতা—যার নাম আধুনিক—সে যেন দিক-দিগনত আচ্ছন্ন ক'রে এগিয়ে আ**সছে।** সে গ্রাস করবে সব! বিজ্ঞানের শাসনে মনুষ্যজাতি নিয়ুন্তিত হবে।

মোতিবাজার ছাড়িয়ে ভীমগোড়া পেরিয়ে সন্ধ্যার দিকে একা একা যেতে একদিন ভয় করতো, লালতারাবাগের সেই অন্বথতলার গণগার ধারটা ধরে নিরজনী আখড়ার পাশ দিয়ে একদিন একা একা মায়াপ্রবীর পথ পেরিয়ে যেতে সাহস হোতো না। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন সবটা সহজ, আলোকমালায় স্মাজ্জত। হ্ষিকেশের রাস্তাটায় ছিল দেরাদ্ন উপত্যকার ঘনগভীর অরণ্য,—আজও অনেকটা আছে,—কিন্তু ওই পথে বেরিয়ে দিনমানেও গা ছমছম করতো—কেউ বলতো বাঘের উপদ্রব, কেউ বা বলতো ডাকাতদলের হানাহানি। আজ আর ও রাস্তায় এসব কথা ওঠে না। আগে ছিল হাঁটা, প্রত্যু হোল টাখ্গা, এখন মোটয়। মোটয় বাস এখন ধ্লো উড়িয়ে অবিশ্রাক্তি আনাগোনা করে, সাধ্ব-মহন্তরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। দ্বংসাধ্য পথ এখন হয়ে গেছে সহজসাধ্য, অগম্য অঞ্চলই এখন অনেকের গন্তবাম্প্রকা আগে হ্ষিকেশ থেকে বেরিয়ে কেদারনাথ হয়ে চামোলি পেশছতে ক্রিটো প্রায় বাইশ দিন, এখন লাগে একদিন আর একবেলা—আর্বিশ্য ক্রেরকীথ আর র্ম্বপ্রয়াগ বাদ দিয়ে। চেন্টা করলে রেলস্টেশন থেকে বর্দারন্ত্রিকীথ আর র্ম্বপ্রয়াগ বাদ

চেষ্টা করেছি আধুনিক মন নিয়ে হরিদ্বারে ব'সে থাকবো। কিন্তু সম্ভব

হয়নি। এক ফোঁটা হিন্দ্ররম্ভ গায়ে থাকলেই ওটা যেন পেয়ে বসে। অবিশ্বাসীকে একবার থম্কে দাঁড়াতে হবে, শ্রন্ধাহীনকে ভাবতে হবে আরেকবার। সমস্ত আধ্নিক উপকরণ সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার অথবা হাষিকেশে গিয়ে পেণছও, ক্রমশ দেখবে সেগলো তোমার কাজে আসছে না। পোশাক আর পরিচ্ছদের বাহ, লাটা বেমানান লাগছে, প্রসাধন বিলাসটা অর্থহীন মনে হচ্ছে, ভোজনের বিস্তৃত আয়োজনটায় যেন অর্নুচি আসছে,—আমিষের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছে। পেলে হয়ত খাই, না পেলেও ক্ষতি নেই। তুমি যদি সমস্ত একে একে ত্যাগ করো,—উৎকৃষ্ট ভোজন, আরামদায়ক বাসস্থান, মূল্যবান পোশাক, প্রচুর সম্ভোগের সূবিধা, শরীরকে নিতা পরিচ্ছন্ন রাখার আয়োজন,—এবং সব ছেড়ে যদি অত্যন্ত দীন-দরিদ্রের মতো পথে পথে বাসা বে'ধে বেডাও-কেউ প্রশ্ন করবে না। কেননা তেমার এ চেহারাটা এখানকার সঙ্গে মিলবে। বরং বিপরীতটাই মেলানো কঠিন। অনেক রংমাথা পাউডার বুলানো রেশমী মেয়েকে দেখেছি ওখানে পথের ধারে বসে হাসিম,খে বাসন মাজছে,-এতট্টুকু আড়ন্টতা নেই। আবহাওয়ার সংগ্রে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাদের একট্রও দেরি লাগে না। আমার মনে পড়ছে, শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবীকে, তিনি একজন বিদ্যৌ লেখিকা। কবিতা ও কাহিনী রচনায় একদিন বেশ নাম হয়েছিল তাঁর। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু তাই ব'লে কথায় কথায় ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা ঠকে বেডানো তাঁর ধাতে ছিল না। দিল্লী থেকে এসে যেদিন তিনি নাম্বলেন হরিন্বার স্টেশনে, সেদিন থেকে চটি জোড়াটা আর পায়ে দেননি। পাথর ফাটেছে পায়ের তলায়, হোঁচট লেগে রম্ভ বেরিয়েছে, ঠাপ্ডায় কত কন্ট পেয়েছেন,—িকন্তু যে ক'দিন ছিলেন, একটি কথাও বলেন নি। অনুযোগ জানালে তিনি নমু হাসি হেসে বলতেন, জুতো পায়ে দিতে নিজের কাছেই লঙ্জা করে! অনভ্যস্ত হাতে রান্না করেছেন, সাবানপ্রসাধন 'শাওয়ার-বাথ' ছেড়ে তিনি লোহার শিকল ধ'রে গণ্গায় ডুব দিয়েছেন, কিন্তু একটিবারও নির্বংসাহ বোধ করেন নি। শুধু এক এক সময় সানন্দে বলতেন, দিল্লী-কলকাতা হ'লে নিজের এসব আচরণ ভাবতেই পারতুম না। এখানে এলে কিচ্ছা ধ'রে রাখা যায় না।

মিথ্যা নয়, শমশান বৈরাগ্যটাই এখানে মনের ওপর চেপে ব্রাস্টা ওটা অন্বৈতবাদের সংপ্রব কিনা, ঠিক আমি জানিনে। কিন্তু হারুবারের হাওয়াটা উত্তরের,—দেবতাত্মা হিমালয়ের হাওয়া! যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিশাত্ত ও সম্পদ— এগ্লো প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিই কামনা করে। কিন্তু এখানে এলে ওদের দাম ক'মে আসে। ওরা দ্বারের বাইরে প'ড়ে থাকেই কেননা এটা হরিন্বার। ওদের নিয়ে প্রত্যহের যে কচ-কচি,—এখানে একে তা তৃচ্ছ, এখানে এলেই তারা শান্ত। যেটা অত্যন্ত দরকারি, সেটাই এখানে হাস্যকর। যে বস্তুটা কলকাতায় না হলেই চলে না, সেটার কথা এখানে মনেই পড়ে না। হরিন্বার থেকে চ'লে

ষাও দিল্লীতে, অর্মান ইচ্ছা হবে মন্দোদরীর পাশে সীতাকে বসাও, লঞ্চা হোক স্বর্ণচন্ডাময়, তিভুবনের উপর প্রতিপত্তি হোক, স্বর্গের দেবতারা পর্যত্ত আমাকে ভয় কর্ক—আমার সমসত সাধ প্র্ণ হোক। হরিন্বারে কোনো সাধ-আহ্যাদ নেই, আছে স্তথ্ধ শাস্ত ধ্যানমৌন আনন্দ। এথানে সমস্তটা জড়িয়ে যেন একটি স্তব, একটি উকারধর্নি,—একটি অথণ্ড মহাকার্য। যত পোরাণিক কাহিনী আছে ব'লে যাও,—বিশ্বাস করবো। যত দেব-দেবতার অবাস্তব আজগ্রবী রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে—সমস্ত মেনে নেবো। কেননা তাদেরকে এথান থেকে যেন দেখতে পাচ্ছি! এই তাদের লীলানিকেতন, এই দেবতায়া হিমালয়ের পাদম্লে। দেখতে পাচ্ছি ভগীরথ গিয়েছিলেন এই পথ দিয়ে, এই পথে এগিয়ে গেলেই কর্ণপ্রয়াগে দাতাকর্ণের তপস্যার সংগম। এই পথ দিয়ে স্ম্বর্বংশাধিপের যাত্রা, এই পথই হোলো পান্ডবদের। কিচ্ছ্ব অবিশ্বাস করবো না, কারণ এটাই হোলো মায়াপ্রবীর মায়াজাল।

কখনো অসময়ে গিয়ে পড়েছি হরিন্বারে। থম্কে দাঁড়াতে হয়েছে। চারি-দিকে নিঃঝ্ম নিজ'নতা। প্রভাতে মধ্যাহে রাত্রে শ্বং বেগবতী গণগার দ্রনত জলপ্রবাহের আওয়াজ। পথে পথে ঘুরে দেখেছি সমগ্র হরিশ্বার তন্দ্রাচ্ছর। ধর্মশালার সিণ্ডির তলা দিয়ে পেরিয়ে গুডগায় গিয়েছি, জনহান মন্দিরের চন্বরে গিয়ে পাথরে হেলান দিয়ে চোথ ব্রেছি,—কী যেন নিগ্ঢ় আশ্চর্য গন্ধ পাথরে পাথরে। কানে কানে কী যেন কথা হয়, কী যেন বীজমন্ত জপ করে। পাহাড়ের উপর থেকে চেয়ে থেকেছি, প্রাণীজগতে কোথাও চ্বান গতিবেগ নেই, চাকা ঘ্রছে না, ঘড়ির কাঁটা চলছে না। যতদ্রে দ্খিট চলে একটা উদাসীন অধ্যাত্ম শান্তি ছড়ানো, তার চাঞ্চলা নেই কোথাও। হয়ত এইটিই ভারতের সত্য পরিচয়। এই শান্তিকে আহত করতে চেয়েছে কত যুগের কত জাতি, কত সভাতা, কত দস্যতা। সাময়িক কালের সেই তরংগাঘাতে হয়ত এই মহা-প্রাচীন ঐতিহ্যের তন্দ্রা ভেঙেছে, দুই চোখে হয়ত জনলেছে রাদ্রবহিন, হয়ত বা তা'র তা'ন্ডব নর্তনে অস্করের হাংকম্প দেখা দিয়েছে—তারপরে আবার ভারতের নিমীলিত নেত্রে এসেছে শান্তি, এসেছে ধ্যানব্রেধর অধরে প্রসন্ন ম্মিতহাস্য। ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসেছে সেই অনাদি প্রঞ্জাচীনের চিরনবীন ধারাবাহিকতা। ওই পাহাড়ের চ্ড়ায় দাঁড়িয়ে অনুভূস করেছি, আমার শিরা উপশিরার রক্তের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে সেই জিলু ইাজার বছরের ইতিহাস। ঝড়ে আঘাতে মুখ থ্বড়ে পড়েছি, অপমানে ক্রিটিড হয়েছে মাথা, হিংস্র অস্বের দংজ্যাঘাতে ছব্টেছে কত রক্তধারা, বেছবার আড়ন্ট হয়েছে সর্ব অঞ্গ, যন্ত্রণায় অশ্র গড়িয়েছে কত শত বছর,—কিন্তু আঘাতের পরিবর্তে আমি প্রত্যাঘাত হানিনি, হিংসা করিনি, মন্যাস্ত্রের্থির আদর্শ থেকে বিচুতি ঘটাইনি। আজ তিন হাজার বছর পরে সেই আমার সকলের বড় সান্থনা। আমার ওই প্রচৌন বট-অশ্বথের কোটরে, ওই হিমালয়ের গ্রহা-গহরুরে, ওই

স্কৃবিশাল সমতলের অসংখ্য প্রান্তরে, নগরে, জনপদে, নদীপথে, সাগরের বাল্ববেলায়, অরণ্যের বিজন ভাষণতায়—সংখ্যাতীত সভাতা এসে ছোট ছোট বাসা বে'ধেছে। তাদের অনেকে আজও আছে এই ভারত-পথিকের হৃদয়ের মধ্যে। যুগে যুগে তা'রা সঞ্জীবিত হয়েছে আমার প্রাণরসে।

ওই চন্ডীর পাহাড়ের চ্ডায় মন্দিরচন্বরে দাঁড়িয়ে কতবার দেখেছি ভারতকে, দ্র দক্ষিণে চ'লে গেছে আমার দ্বিট। এই আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই আমিকে। সে চলে গিয়েছে সমগ্র ভারত পরিক্রমায়। মানস সরোবরের থেকে গিয়েছে সিন্ধ্নদে, গিয়েছে রহমুপুর নদের পথে। সে জপ ক'রে ফিরেছে গোদাবরী, বেরবতী ও রেবার উপক্লে পাথরের আসনে-আসনে। দ্রুবতীতে চন্দ্রভাগায় বিপাশায় যম্নায় গঙ্গায়—আর্যাবর্তকে আলিঙ্গান করেছে সে কতবার। সে চ'লে গিয়েছে প্রণায় মঞ্জিরায় ভীমায় কৃষ্ণায় আর বেদবতীর তটে তটে। চ'লে গিয়েছে স্বর্ণায় মঞ্জিরায় ভীমায় কৃষ্ণায় আর বেদবতীর তটে তটে। চ'লে গিয়েছে সে রামাগারি মধ্যাগারি কৃষ্ণাগার পেরেয়ে কবরীর অববাহিকা ছাড়িয়ে সেতুবন্ধের দিকে ভারতের আদি সভ্যতার পথের চিহ্ন ধ'রে। সে-আমি কোথাও স্থির নয়, তব্ নিত্য চাঞ্জের মাঝখানেও সে শান্ত, সে উদাসীন, সে যোগাসীন। সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি রঙ্গতে রাম্মাবিশ্বর মহামারী শর্ভয় অরাজকতা—সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের থেকে দ্রের। সমস্ত সামায়িক চাঞ্চল্যের বাইরে, সকল উত্থান পতনের সীমান্তে। অন্যিদ অনন্ত ঐতিহ্যের ধারাবাহী সেই আমি এই ভারতের নিত্য পথিক।

পাহাড় থেকে নেমে এল্ম। আপাতত একবার বিদায় নেবো। যোগতন্দ্রার আত্মনিমন্তিজত থাক্ হরিন্বার। আমার পারের শব্দে তার ব্যা না
ভাঙেগ। মন্দিরে মন্দিরে পারাবতের ক্লান্তকস্ঠে বৈরাগ্যবাধ অট্ট থাকুক।
নদী নির্দারের আবতে আবতে তার মূল মন্দ্র নিত্য উচ্চারিত হোক, সামগানমুখরিত মুনি-কি-রেতীর তপোবনে ঋষির আশ্রমপ্রান্তে বনা ময়ুরের কেকারব শাঁওনকে আহ্বান কর্ক,—আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি।

এই গণগা চল্ক আমার সংশ্য, এই গণগাকে চিনে চিনেই আবার আমি ফিরবো। আমি গাণেগয়। এই হরিহরের দ্বার খোলা থাক্, এখান থেকে আবার এরা সবাই ডাক দেবে। এই নীলধারা, মনসা-চণ্ডী, ওপারের অরণা, মায়াপ্রীর আশ্রম, অন্বত্থতলের এই রক্তবর্গ প্রস্তুর সোপান, হ্যিক্টো চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে ওই স্বর্গাশ্রম, ওই অন্তহনি টেহরী গাড়োয়াল রহ্ন্স্বর্রার পার্বত্য রহস্যলোক—ওরা ডাক দেবে আমাকে আবার। আপাহন্ত অর্নিল কাঁধে নিয়ে বিদায় হই!—

শ্রাবণী পর্নিশিয় তিথির আর মাত্র দিন চারেক বাকি। কিন্তু গতকাল অপরাহু থেকে পহলগাঁওর আকাশ এদিকে ওদিকে মেঘময় দেখা যাছে, সমগ্র কাশ্মীরে এখনও বৃন্দির সশ্ভাবনা। কিন্তু বৃন্দি ত' দ্রের কথা, আকাশে কোথাও মেঘের ট্রক্রো দেখলেই অমরনাথ-তীথেরি পান্ডারা মনে মনে উন্দিশ্ম বোধ করে। ওই 'বাদলের' ছোটু ট্রক্রো থেকেই যাত্রীদের যত তকলিফ— এ তারা জানে।

শিখদের পরিচালিত পহলগাঁও হোটেলে আছি প্রয়ে স্বর্গসূথে। কলকাতার গ্রান্ড হোটেলে একবারও থাকিনি, কিন্তু এর চেয়েও তার পরিবেশ কি ভালো? এমন নিজের দখলে স্মৃত্যিকত ঘর এবং ঘরের প্রত্যেকটি জানলায় আর বারান্দায় নিজের দখলে এমন হিমালয়,—তুচ্ছাতিতুচ্ছ গ্রান্ড হোটেল! আমাদের বারান্দার সামনে লনের নীচে দিয়ে ছুটেছে নীলগংগা,—যার বেয়াড়া নাম দেওয়া হয়েছে লিডার নদী। কাল থেকেই দেখছি নীলগণ্গার ওপারে— ওই যেদিক দিয়ে চলে গেছে নির্দেদশের পথ আমার হংগিণভটাকে সঞ্জে নিয়ে—ওই ছোটু মন্দিরের পিছনে সাধ্বর আশ্রমের গায়ে পাইনের ঘন অরণ্য উঠে গেছে ন' হাজার ফুট উ'চু পাহাড়ে—ওরই র্কোলে-কোলে শিশ্ম মেঘেরা বাসা বে'ধেছে—যেন জননীর বক্ষলগন। গত-কালও দেখেছি ওর উত্ত**ু**গ্য চূড়া থেকে সহস্রধারায় ব্রণরিক্তম রশ্মিদল নেমে এসেছিল নীল গণ্গায়, তথন **স্ব'দেব পশ্চিম পর্বতের অন্তরালে নেমেছেন, ল**ণ্ম গোধ্লি, অদ্রবতী **কিষণজির মন্দিরে বেজে গেল আর্রতির ঘণ্টা—আর সনাতন ধর্মান্দিরে তখন** বেদমন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল--শ্বেন্তু বিশেব অমৃতস্য প্রা--! তারপরে এলো ধীরে ধীরে ঘন সন্ধ্যার ছায়া—যেন বিরাট একটি শতদল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো। দেখতে দেখতে চট্টল মৈঘের ফাঁকে নেমে এলো শ্রু দশমীর দিক-দিগল্ড হিমালয়-ভরা জাোৎস্না। ইতর জনতার ভিড় নেই কোথুঞ্জি আশে পাশে। চতুদিকিব্যাপী পর্বতমালরে ফাঁকে এই পহলগাঁও ্মুপ্র্টীকু হলো একটি উপত্যকা। নানা ধারায় গিরিনদীরা নেমে এসে এক্ট্রিইধারার সংগ এখানে মিলে সেটিকৈ প্রশস্ত করে তুলেছে। পাইন জ্ঞান্তিনীর এমন বিশাল বিশ্তার হিমালয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে না। দাজি বিশিশিলঙ মনে আছে। গ্রেমার্গ কিংবা কুল, উপত্যকা ভূলিনি। ভূজিনি মারী পাহাড় কিংবা কোহালার পথ। কিন্তু এখানকার পাইন অর্জার বিশালতার সঙ্গে কেমন ষেন ব্রুড়ানো আছে এক রাজমহিমা; মন থেকে কৈবল যে ভালো, লাগে তাই নয়, শ্রুপা ও সম্প্রমে ভ'রে ওঠে। শুক্রপক্ষের ভরা জ্যোৎদনা হিমালয়ে দেখেছি

কত শত বার। এই জ্যোৎসনা ধ'রে ব'সে থেকেছি হ্ যিকেশে কতবার—ওই যেখানে চক্রাকারে ঘ্রেছে নীলধারা সগর্জনে, যার তীরে তীরে খ্যিকুলের তপোবন। এখানে তপোবন চোখে পড়ছে না, কিন্তু জ্যোৎসনা রাগ্রির যাদ্মনন্ত ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতমালায় আর নীলগণগার অধিত্যকায়। দিনের বেলা স্পন্ট ছিল পহলগাঁওর শোভা সৌন্দর্য। জলের ধার থেকে উঠে উপত্যকা পোরিয়ে পাইনের বন চ'লে গেছে পর্বতের দ্রে দ্রান্তরে, ষেমন তার সপ্তে গেছে নির্দেশ নীলগণগা,—অতুলনীয় সে-দ্শা। কিন্তু জ্যোৎসনালোকে সমগ্র বিন্বপ্রকৃতি হয়ে গেল মায়াপ্রী। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি বাস্তব প্রিথবীর কঠিন প্রস্তরসংকুল পথে, একথা ভূলেছি আমার অজ্ঞাতসারে—আমার সমগ্র অস্তিরের অবল্বণিত ঘটেছে এই স্বংনলোকে,—চেতনার বিন্দ্ব একেবারে নিশ্চিহ্ণ! আম্বর্য সেই জ্যোৎসনারাতি।

আমি ষাচ্ছিলাম অমরনাথে। মনে ছিল হিমালয়ের অভিনবত্বের লোভ। মন্দিরের বদলে এবার গ্রা। বিগ্রহ নয়, প্রস্তর শিলা নয়,—একটা তুষার-আয়তন! ধীরে ধীরে সেটা নাকি চান্দ্রমাসের যোগ অনুসারে শিবলিগেগর আকার ধারণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই লিৎগ দর্শন করে এমনভাবে একদা সমাধিস্থ হন্ যে তীর্থযাতীদের অনেকে গিয়ে তাঁকেই অমরনাথ বালে ঠাওরান। সেটি মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আমল। আরও একটা বড় লোভ, এদিকের হিমালয়ের চেহারা ও চরিতের বৈচিত্য। হিমালয় কখনও ধুসর, উষর, কখনো বর্বার, কখনও বা রাক্ষ। কখনও সে রাদ্রলোচন, কখনও বা নিমীলিতনেত্র। তাকে কখনও দেখলে জনালা করে চোখ, কখনও চোখ দুটো মধ্যুর তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে। কখনও সে হিংস্ল শাদ্ধলে ভয়াল ভল্লকে অথবা উন্মন্ত হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনও সে গৈরিকবাস সন্ন্যাসীদলের তপোবনের প্রান্তে সামগানে মুখরিত। এখানে হিমালয়ের বিচিত্র চেহারা। সমগ্র কাশ্মীর এবং তার চতু-বেজিনী পর্বত্যালার বহুলাংশ হলো মূন্ময়, প্রস্তুর্ময় নয় ৷ এ চেহারা আমার কাছে নতুন। কাশ্মীর বড় কোষল—এত কোষল আগে যনে হয়নি। কিল্তু সে কথা এখন থাক্। এখান থেকে হিমালয়ের উত্তর্গদকে বিস্তার শ্রু হলো—সোজা উত্তরে। তিব্বতকে ডান দিকে রেখে উত্তর হিমালয় চুল্লে গেছে কৃষ্ণাণ্গা পেরিয়ে কারাকোরাম পর্কুমালা অর্থাৎ কৃষ্ণাগরির ুর্ভে পর্যনত। আশে পাশে দেখছি অসংখ্য পায়েচলা পথ চ'লে গেছে উন্তর্জ্য ও প্রেব । কোনোটা গেছে কোলাহাই হিমবাহের দিকে, কোনোটা লাভাকে, কোনোটা লিভারবং ছাড়িয়ে সিন্ধ্র উপত্যকায়; কোনোটা তিব্দুক্তি, কোনোটা বা দক্ষিণ লাডাক হেমিস গ্রুফার দিকে—যেখানে যীশ্রখ্যে ভারতদ্রমণের সমস্ত তথ্য-প্রমাণাদি গ্রুফার মধ্যে আজও সযত্রবিক্ষত ভারতি । অনেক পথ অপ্রত্যক্ষ, সেগ্রনি পাহাড়ী গ্রুজরদের করায়ত্ত। আমরা যেসব অঞ্চলকে আমাদের অভ্যুস্ত সংস্কারের দিক থেকে দুঃসাধ্য ও অগম্য বলি, একজন স্থানীয় মেঘপালক তা বলে না। তারা অনায়াসে আনাগোনা করে পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে তিব্বতে লাডাকে পামীরে কারাকোরামের গিরি-সঙ্কটে অথবা মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু এই পহলগাঁও থেকে প্রত্যক্ষ একটি পথ নীলগঙগার ধারে ধারে গেছে শেষনাগের দিকে—ধেখানে শেষনাগের বিশাল সরোবর। যেমন শতদ্র কিংবা সিন্ধ্ নদের তীর ধরে গেলে পাওয়া যাবে মানস সরোবর। কিন্তু কারো পক্ষে সেই নদীপথ ধরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যাবো শেষনাগের দিকে, শেষনাগের পথ ধরে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়েই অমরনাথের উদ্দেশে আমাদের যায়াপথ। অনেকে বলে অমরনাথ এখান থেকে মার্র তিরিশ মাইল, অনেকে বলে আরো কম। অর্থাৎ মোটামর্টি তিনটি পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে গেলে আমরা পেশিছতে পারবো। আমরা যাবো উত্তর-পূর্ব পথে। আমি নিজের হিসাবে পাই, দেড়দিন অথবা দ্বিনে পেশিছবো। কিন্তু আমার পাশ্ডা পশ্ডিত বদরিনাথ বলে, না, আপনারা চারদিনের দিন পেশিছবোন, তার আগে পারবেন না। তার কথায় কিছু বিক্ষয়বোধ করেছিল্ম তথন ব্রুতে পারিনি এ পথের ক্ষেপ আছে, আরশ্যিক বিরতি আছে এবং পথের অন্শাসন মেনে চলতে আমরা বাধা।

তরণীষাত্রার শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোগিনীগণকে প্রশন করেছিলেন, তাদের মধ্যে কার ওজন কত পরিমাণ! গোপিনীর মনে করলো, যে যত ভারি তার তত ভালোবাসা। সত্তরাং কেউ বললে দেড় মণ, কেউ বললে দ্ব মণ কেউ বা বললে আড়াই মণ। অবশেষে বাজি জিতলেন শ্রীমতী। তিনি বললেন, আমার ওজন এক মণ! এক মন নিয়ে তোমাকে দেখি, আমি একাগ্র একালত!

অতএব পহলগাঁও আপাতত থাকু—আমার একমা<mark>র লক্ষ্য হলে অ</mark>মরনাথ। আমি একমন।

হোটেলে আমাদের জিন্মায় দুটি ঘর, কিন্তু বাইরে যেতে গেলে আমার ঘরটি পেরিয়ে যেতে হয়। চমংকার বসবাসের ব্যবস্থা আসবাবপদ্র সমেত। বাথর্ম, ড্রেসিং র্ম আলাদা। দুটি ঘর মিলিয়ে দৈনিক চার টাকা। পাশের ঘরটিতে আছেন আমার সামায়ককালের বন্ধ হিমাংশ্ব বদ্ধ। কলকাতার ইন্পিরিয়ল ব্যাৎক অধ্না স্টেট ব্যাৎকর হেড আপিসে চাকরি করেন এবং স্কৃরিধা পাবামাত ভূমিদেশনে বেরিয়ে পড়েন। সদালাপী এবং মিন্টভাষী ব্যক্তি; উৎসাহী এবং ক্টিট। কিন্তু একট্ব বেশী বয়স অর্বাধ অবিবাহিত থাকলে যা হয়, অর্থাপ্ত ও আশ্রমের সাধ্ব-স্বামীজীদের মতো স্বাস্থারক্ষার প্রতি দুষ্টি তার ক্ষুদ্দি। এসব লক্ষণ ভালো, পথে-ঘাটে এসব দরকার। তাছাড়া তার ক্ষুদ্দিরটাও বেশ হাল্কা, পাহাড়-পর্বতে ওটা খ্ব কাজে লাগে। এখানে একট্ব অবান্তর কথা ব'লে ফেলি। বাইরে গিয়ে আমার সামান্য আত্মপঞ্জিরট্ব চিরদিনই আমি গোপন করি, বিশেষ ক'রে প্রবাসী বাঙালী সমাজে। ওতে আমার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতাটা অব্যাহাত থাকে। কিন্তু দিন তিনেক আগে শ্রীনগর হোটেলের খাতার আমার

নাম সই দেখে হিমাংশ্বাব্র তেতলা থেকে নেমে আসেন। ভদ্রলোকের মুখের ওপর মিথো বলতে গিয়ে থতিয়ে গেল্ম। সেই থেকে আলাপ। পহলগাঁও এসে দ্বিতীয় বিপত্তি। কলেজ স্ট্রীটের পাড়ার দুটি যুবক যাচ্ছিলেন অমর-নাথে—তাঁরা আমাকে পথের মাঝখানে চিনে বা'র করলেন। ফলে পরবতী কালে 'কুড় স্পেশালের' বাঙালী যাত্রীদের মাঝখানে আমাকে যেতে হয়েছিল ভূরি-ভোজের আসরে। ভাটপাড়া থেকে এসেছেন রেল কোম্পানীর বাব; ভটচার্যি মশায়ের দল—অতি অমায়িক লোক তাঁরা। তাঁরাও জাটে গেলেন গায়ে গায়ে। এ'রা ছাড়াও দেখি আমাদের হোটেলের একটি শিখ ছোকরা বাহাদ্যুর সিং— স্বর্গাধকারীর ভাইপো। সে এমন ন্যাওটা হোলো যে, সহজে জট ছাড়াতে পারিনে। রামে নৈশভোজনের আসরে গিয়ে দেখি, কয়েকজন পাঞ্জাবী তর্গ-তর্ণীর মাঝখানে বসে আছে বাহাদ্বর সিং আমাকে পরিচিত করাবে ব'লে। এপাশে হিমাংশ্বাব্রর সহাস্যবদন। ব্রুজাম ক্ষেত্রটা আগে থেকেই প্রস্তৃত করা। হঠাৎ ওদের ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে এলো। তিনি কিন্তু বাঙালী। বুনো হাঁসের মধ্যে রাজহাঁসকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। তর্ণীটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে শান্ত কণ্ঠে আলাপ করলেন। মুখ তুলে দেখি সাজসঙ্জায়, দৈঘের, প্রসাধনে, ভ্যানিটি ব্যাগে—তাঁকে মানায় চৌরণগাঁর পাড়ায়, কিংবা সিনেমায়। আংগলের ডগায় নেইল্-পালিশের ফলে প্রত্যেকটি নখের উপরে যেন রক্তিম হীরার আভা জ্বলছে,—সুশ্রী চেহারার সংগ্যে প্রসাধন-সম্জার পারিপাটো সেই আভা মানিয়ে গেছে।

আহারাদির পর হিমাংশ্বাব্ নিয়ে গেলেন পান খাওয়াবার জন্য তাঁর দিদির বাংলায়। দিদি? আজে হ্যাঁ—আমার কেমন অভ্যেস, মেয়েদের সঙ্গে একট্ব পরিচয় হলেই আমি তাঁদেরকে ভগ্নীর মতন দেখি, দিদি বলি। উনি হলেন শ্রীনগর ইন্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ রায়ের স্থাী। উনিও যাচ্ছেন অমরনাথে, সঙ্গে আছেন একটি পাঞ্জাবী য্বক। মহিলা খ্ব সামাজিক সন্দেহ নেই।

জ্যোৎনার আলোয় পথ চিনে আমরা একটি ফ্লবাগান-ঘেরা হোটেলে উঠে এল্ম। নীচেই নদীর খরতর প্রবাহ. চলেছে। মিসেস রায় মিন্টহাসো আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। পান এনে দিলেন স্বয়ে। মূখ তুল্কে দেখি তাঁর দ্ই চোখ ঈষৎ স্মাটানা। ভদ্রমহিলার বয়স আন্দার্জনা থাক, মহিলাদের বরস নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। তিনি জানালেন সহলগাঁওর বহু অধিবাসী ও দোকানদার তাঁকে 'বহিনজাঁ' ব'লে ভাকে প্রথানে এলে তাঁর কিছে; নগদ খরচ হয় না। শ্রীনগরে তাঁর ন্বামীর ক্রিছে বিল্ চ'লে যায়,—টাকাটা জমা পড়ে ব্যান্ডেক, পাওনাদারের একাউকেটি এখানে আসেন তিনি ক্রখন-তখন। যেখানেই দরকার হবে আমরা ক্রেনি শ্রীনগরের 'বহিনজার' লোক আমরা—বাস, আমাদের আর কোনো অস্ববিধা হবে না। আর এই যে মোহন,—আমার পাঞ্জাবী ভাই,—আমিই ওকে বাঙলা শিথিয়েছি অনেক যত্নে।

পান থেয়ে খুশি হয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেল্ম। আগামীকাল মধ্যাকে আহার্নাদর পর আমাদের যাত্রা প্রির হলো।

যা বলল্ম এতক্ষণ তা আগে-ভাগে ব'লে রাখা ভালো। এতে আমাদের যাত্রার আবহাওয়াটা ব্রুতে পারা যায়। আজ হিমাংশ্রাব্র সারাদিনের তংপরতায় যাত্রার ব্যবস্থাগর্ল প্রায় প্রস্তৃত। প্রধান হলো দ্বাজনের জন্য চারটি যোড়া, দ্বিট তাঁব্, পাটকরা থাটিয়া,—এছাড়া ট্রিকটাকি বহ্ন আবশ্যিক সামগ্রী। যে পথে যাছি সেখানে লোকালয়, খাদ্য, অথবা মান্য বলতে কিছ্ নেই, পশ্পক্ষীও মেলে না। পাশ্ডারা ব'লে রেখেছে, চন্দনবাড়ী ছাড়ালে মান্যের চিহু আর পাবেন না। জাস্কার পর্বতমালার গা যে'ষে আমরা যাবো জোজিলা গিরিসম্কটের দিকে, তারপরেই হলো সিন্ধ্নদর্বেন্টিত কৈলাসপর্বতমালার উত্তর-বিস্তার। তার আশেপাশে ভারতের মানচিত্রের রাজনীতিক জরীপটা যথেন্ট স্পন্ট ও স্বনির্দিন্ট নয়।

আমরা আছি লিভার উপত্যকার মধ্যকেল্রে। স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে গিরিনদীরা, এই শহলগাঁওতে তাদের প্রথম অবতরণ, এখান থেকে তারা চললো সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায়। এজন্য এই নদীটির নামও হয়েছে লিভার নদী, ওরফে নীলগংগা। এখান থেকে দ্বিট পাহাড় অতিক্রম করে গেলে সিন্ধ্র্উপত্যকা,—সেখানে সিন্ধ্রনদ প্রথম নেমেছে দ্বর্গম পর্বতমালা থেকে। তার এপাশে আর্বিস্তি পেরিয়ে হলো লিভারবং এবং ওপাশে কোলাহাই হিমবাহ। চিরত্যারে আবৃত। এখান থেকে আর্ব্র পথ হলো বন্ময় এবং নির্জন, যেমন পহলগাঁওর দক্ষিণ-পর্বে অগলের গভীর চিড়ের অরণ্য। আর্ গিয়ে লিভার নদী এক সময় পাহাড়ের নীচে কিছ্মুক্ষণের জনা অদৃশ্য হয়ে যায়। সৈ স্থলের নাম হলো 'গ্রেগ্স্ফা'। পহলগাঁও দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বিট নদীর সংগমস্থলে। এক নদীপথের পাশে চলে গেছে শেষনাগের চড়াই, অন্য নদীপথে চলে গেছে লিভারবং ও কোলাহাই হিমবাহের দিকে। আমাদের আগ্যমীকালের গতি শেষনাগের উন্দেশে। শেষনাগের প্রকৃত নাম শ্রীশনাগ, শীর্ষনাগ অথবা শিষনাগ কি ন্য, আমার জানা নেই। রাত্রে এ নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি।

প্রভাতে প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল, আকাশ পরিচ্ছয়। এর মত্যেক্ত্রসংবাদ দেদিন প্রভাতে আর কিছা ছিল না। গতরারের জ্যোৎসনা যতবার জ্রিলা হয়েছে ততবারই যাত্রীদের মাখ বিবর্ণ দেখেছি। হিমালয়ের আনু কোনো দাসতর তীর্থে এই প্রকারের উদ্বেগ দেখা যায় না। কেদার স্ক্রিরর পথে যাও—আগ্রয়ের অস্ক্রিরা কোথাও নেই। কৈলাসের অধিকাংশ প্রথ—অর্থাৎ ল্পালক গারিসভকট পর্যনত কথায় কথায় আগ্রয় মেলে। বিশ্বরাং প্রাকৃতিক দার্যোগ যথন যেভাবে দেখা দিক না কেন, দাচার মাইক্রির পর মাথা গোজবার জায়গা মিলে বায়। এখানে সব বিপরীত। যাত্রী সংখ্যা বাঝে খাঝারের দোকান দাচারটে যাবে সভেগ সভেগ। 'ফার্ম্ট এইড্' অর্থাৎ ভান্তারী সরস্কাম সভেগ

যাবে। তার সংগে পর্বালশ অস্মশস্য নিয়ে। পাশে পাশে কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় মনোহারি ও পানচুরুটের বিকিকিনিও যাবে।

পাশের ঘর থেকে হিমাংশ্বোব্ সেই স্সংবাদটি নিয়ে যখন আমার বিছানার সামনে এসে বসলেন,—চা আসছে এক্ষ্বিণ, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, ভেতরে আসতে পারি কি?

আসনে, আসনে—ব'লে সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে হিমাংশন্বাবন্ গতকাল রাত্রির সেই চৌরণিগনীকে অভ্যর্থনা করলেন। মেয়েটি সোজা সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশন করলেন, আপনার অসনিধে হোলো না ত'?

বিলক্ষণ, বস্কুন-

কশ্বল ছেড়ে একট্ উঠে বসল্ম। এমন সময় চা এলো। হিমাংশ্বাব্ তাঁকেও চায়ে আহ্বান করলেন। আমি একট্ বিব্রত বোধ করছি। ঘ্রম ভাগ্যার সংগ্য এর জন্য প্রস্তৃত ছিল্ম না। তব্ ওর মধ্যেই একট্ গ্রছিয়ে নিতে হলো। হিমালয়ে এলে আমি পরিচ্ছন্ন চেহারাটা রক্ষা করতে পারিনে।

তর্ণী বললেন, পহলগাঁও বেড়াতে এসেছিল্ম ক'দিনের জন্যে। কিন্তু আজকেই চ'লে যেতে হচ্ছে শ্রীনগরে। আমার স্বামী আছেন দক্ষিণ ভারতে। আজ গিয়ে তাঁর চিঠি পাবার আশা আছে।

হিমাংশ, প্রশ্ন করলেন, কি করেন আপনার স্বামী?

গায়ের ওভারকোটিট গ্রিছিয়ে ঢেকে তিনি বললেন, উনি কাশ্মীরের মিলিটারীতে আছেন। বিমানঘাঁটির গ্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু পদোল্লতির জন্য সেখানে একটি পরীক্ষা দিতে গেছেন। আমরা শ্রীনগরের কাছেই থাকি। দিনু আমি আপনার চা ঢেলে দিই।

এবার তিনি দ্থানি হাত বার করলেন। সেই নেইল-পলিশ! কিন্তু আগ্যালগ্রেলি দীর্ঘ নধর। অত্যন্ত সহজ ক্ষিপ্রহস্তে তিনি চায়ের ভরা পেয়ালা বিতরণ করলেন। হিমাংশ্বাব্রে জর্বী হাঁকাহাঁকিতে বয় এসে আরেক কেটলী চা দিয়ে গেল।

প্রথম প্রশ্নত চা-পানের পর একট্ নড়াচড়া করে বসে তিনি ব্রেললেন, লেখকদের লেখা পড়ি মন দিয়ে, কত প্রশ্ন মনে আসে, কিন্তু লেখককে দেখল্ম আমার জীবনে এই প্রথম। আপনাকে তাই দ্' এক্টি কথা জিজ্ঞেস করবো ব'লে সাহস ক'রে এসেছি। যদি কিছ্ না মনে ক্যুক্তি

হাসিম্বেখ বলল্ম, একট্ব ভয় পাচ্ছি—!

হিমাংশ বাব র সঙেগ তিনিও হাসলেন, ভয় কেটী

বলল্ম, প্রশ্নকর্তা সামনে থাকে না আই আনেক লেখক বে'চে যায়। আপনার কথাটা আন্দাজ করতে পাচ্ছিনে। তাছাড়া লেখকের পরিচয়ট্কু বাঙলা দেশেই ফেলে এসেছি, এখানে আমি হিমালয় যাত্রী! তর্ণী বললেন, আমারটা হিমালর প্রমণেরই প্রশন।

তাঁর মুখের দিকে তাকাল্ম। ভুল করেছির্ল্ম কাল রাত্রে। অত্যতত আধ্নিক প্রসাধনসক্ষার আড়ালে একটি অতি ভদ্র এবং বিনয়ী মেয়ে রয়েছে। এমন দীর্ঘানগা তল্বী এবং পরিছের স্বভাবের মেয়ে এখালায় আর চোখে পড়েনি। বিন্তু মনে মনে ভয় ছিল, এই অতি-আধ্নিক সাজ-পরিছেদের অন্তরালে কি অন্তর্পা দেবীর বাসা আছে? হিমাংশ্বাব্র দিদির আঁচলে কি দিদিয়া বাঁধা?

কিন্তু এমন মিন্ট ভূমিকার পর তিনি যে প্রশ্নটি উর্থাপন করলেন, সেটি আমার পক্ষে ক্রান্তিকর। কেননা বিগত বাইশ বছর ধ'রে সেই একই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হয়রান হয়েছি। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র 'রাণী' মেয়েটি কে? এখন তিনি কোথায়? আপনার সঙ্গে কি আজও তাঁর দেখা হয়? তাঁর আসল পরিচয় কি?

আমার উত্তরটা কিছ্ব র্ড় পরিহাসপূর্ণ ছিল। উভয় শ্রোতা ও শ্রেন্তী কিছ্বক্ষণ হেসেই অস্থির। প্রনরায় কতক্ষণ চা ঢালাঢালি চললো। পরে তিনি বললেন, আপনারা অমরনাথ থেকে ফিরে কি শ্রীনগরে থাকবেন কিছ্বদিন?

ইচ্ছে আছে বৈকি। বেড়ানোটা সব এখনও বাকি।

তিনি সমঙ্কোচে বললেন, বলতে ভরসা হয় না। যদি আপনাদের অস্ক্রিধে না হয়, আমার ওখানে থাকলে ভারি আনন্দ পাবো।

হিমাংশ্বাব্ বললেন, কিল্ডু দিদি, আমি যে 'বোট্ হাউসে' থাকৰে। ব'লে শ্থির ক'রে রেখেছি! আমাকে ক্ষমা কর্ন।

অতএব আমার দিকে তিনি ফিরলেন। বললেন, আপনি না বললে শ্নবো না। অন্তত দ্ব' একদিন আমার ওখানে আপনাকে থেকে যেতে হবে.—এই অনুমতি দিন্। আমার স্বামী আপনার কথা শ্নলে এত খ্নী হবেন কি বলবো।

বলল্ম, অমরনাথ থেকে বে'চে ফিরলে তবে আতিথ্য নেবার কথাটা ওঠে। তিনি সোংসাহে জানালেন, তাঁর নাম শ্রীমতী মায়া গ্রুপতা এবং স্বামীর নাম সার্জেন্ট কে সি গ্রুপত। তারপর শ্রীনগরের শহরতনীর ঠিকার্ট্ট্রে দিয়ে বললেন, কোনো অস্ববিধে আপনার হবে না, সে-ব্যবস্থা আমি কর্মনা। এবার আমি উঠি। বেলা দশটার বাস-এ যাবো, গ্রোছগাছ আছে অনেক বিরম্ভ করল্ম, কিছু যেন মনে করবেন না। আজ ফিরেই স্ক্রেন্স স্বামী, আম্বীয়বশ্ব, স্বাইকে চিঠি দেবো যে, আপনার সঙ্গে আম্বার্ট্ আলাপ হয়েছে, আর আপনি আমার ওখানে গিয়ে উঠবেন।

ান আমার ওখানে গিয়ে উঠবেন। এই ব'লে নত নমস্কার জানিয়ে তিনি স্ক্রিক্সনিলেন।

এই আলাপের দিন দশেক পরে শ্রীমতী গ্র্তিতার আতিথ্য গ্রহণ করেছিল্ম বটে, কিন্তু শ্রীনগরে সেই সময় আকস্মিক ভাবে বন্যার তাড়না দেখা দেওয়ায় মহিলাটিকে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে আমার সংগে শ্রীনগর ত্যাগ করতে হয়। সেই নাটকীয় কাহিনী কাম্মীরের আলোচনায় বলবো।

আজ ২১শে আগত, ১৯৫৩। আমাদের তাড়া ছিল। চারটি ঘোড়া ঠিকাদারের জিম্মার রাখা আছে। দ্বটি মালবাহী ঘোড়া আটিগ্রিশ টাকার ভাড়া পাওয়া গেছে, আর বাকি দ্বটি চড়বার ঘোড়া চল্লিশ টাকার। প্রত্যেকটি একজনকে-তাঁব্ ছ' টাকার। খাটিয়া দ্ব টাকা, তোশক এক টাকা। অশ্বরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ধ'রে হে'টে যাবে। সকলেই তা'রা কাশ্মীরের গ্রামা ম্সলমান। এদিকে আমাদের তোড়জোড় করতেই এগারোটা বেজে গেল। আজ যাত্রীদের প্রথম গশ্তব্যম্থল হলো চন্দ্রবাড়ী। চন্দ্রবাড়ী পর্যন্ত গিয়ে আজকের মতো যাত্রা শেষ হবে।

ঘোড়া নিম্নে যে কাড়াকাড়ি আছে আগে জানতুম না। মধ্যাহের ঠিক পরেই যান্তাকালে থবর পাওয়া গেল, দুটি ঘোড়া আমাদের নির্দেশ। তখনই ছুটোছুটি প'ড়ে গেল। একই দিনে একই সময়ে শত শত যাত্রী মিলে একত যাত্রা না করলে নির্দিষ্ট প্রাবণী প্রিমার কোনোমতেই অমরনাথে পেশিছানো যাবে না। অজ্ঞানা পথের যাত্রী আমরা সবাই। কোনো ব্যক্তি পিছিয়ে পড়লে অথবা এক বেলার জন্য যাত্রা পথিগত রাখলে তাকে গিয়ে একা একা জনশ্লা তুষার প্রান্তরে দিগন্তজোড়া আতঙ্কের মধ্যে নির্বাসিত হতে হবে। সে চেহারা দেখেছি, পরে বলবো। স্কুতরাং আমরা ওই পহলগাঁও উপতাকার মাঠে-মাঠে বিপম্নভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগলুম। ঠিকাদার, তশীলদার, প্রালশ, নকোতোয়ালী ইত্যাদি নানাস্থলে উমেদারী ও স্কুণারিশ করতে করতে ঘণ্টা দুই পরে অবশেষে আমাদের স্কুরাহা হোলো। ঘোড়া চারটিকে এবার আঁকড়ে ধরে রইলুম। দুর্গম তীর্থপথের এই অকৃত্রিম বন্ধ্বক্ষটিক সকাল থেকে চোথের সামনে বেধে রাখলেই ভালো হতো। আমরা প্রত্যেকই যেন স্বার্থসচেতন হয়ে উঠেছি।

'কুণ্ডু দেশশালের' প্রায় শ' দেড়েক যাত্রী আগে ভাগে বেরিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বহু সম্ভান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী মহিলা ও প্রার্ব আছেন। অনেকেই গেছেন পায়ে হে'টে, অধিকাংশ ঘোড়ায়, কয়েকজন উচ্চম্লা ডাণ্ডত্ত্ত এছাড়া পাঞ্জাবী স্থাপর্বের সংখ্যাও কম নয়। এবায়ে রাজনীতিক ক্রিনে য়তি-সংখ্যা কম। তব্ও সব মিলিয়ে আন্দাজ সাত আট শো। এই মধ্যেই আছে সাধ্বসম্যাসী, আছে যোগীফিকির। কেদার বদরি অক্টেট্ট কৈলাসের দিকে যাত্রাকালটা যেমন দীর্ঘকাল অবধি প্রসারিত, এখানে ক্রিনে নয়—ওই একটিমার দিন প্রাবণী প্রণিমা! পেণছতে যদি পায়ো তব্তে মাঞ্চ, নৈলে আবার আসছে বছর। এযাত্রায় সকলের আগে গেছে প্রথম ক্রেমিনাথের প্রভাবির দল, তারা প্রথম অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হে'টে। তাদের সংশ্যে আছে শ্রীঅমরনাথের আসাসোটা আর রাজছত্ব, আছে প্রজার উপকরণাদি, আছে শঙ্খ-ঘণ্টা। এরা

প্রতি বছরই সকল যাতীর আগে গিয়ে গ্রেহায় পে'ছিয়। মার্ত**ন্ড শহ**র থেকে ওরা প্রথম রওনা হয়। রাজ সরকার থেকে ওরা সাহায্য পায়।

আমরা প্রায় সকলের পিছনে পড়েছি। তব্ এখনো অপরাহ্ন আড়াইটে বোধ হয় বাজেনি। রৌদ্র বেশ প্রখর। মেঘ যদি না করে আমাদের অস্বিধা কিছন নেই। প্রথমটা পথ যথেন্ট প্রশাসত নয়, পাশাপাশি দর্টি ঘোড়া যাওয়া অস্ববিধা। শাল্ত পাহাড়ী ঘোড়া অনেকটা তার নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তরপথে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাঁকে দেখতে পাচ্ছি স্বদীর্ঘ পথে শ্রেণীবন্ধ ঘোড়ার ক্যারাভান। পহলগাঁও ছাড়ালেই লিজার নদীর নড়বড়ে সাঁকো পাওয়া যায়, তারপরেই সরকারি টোল আপিস। অত্যতত দ্বংথের সংগ্যে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবন্থার অতিরিক্ত টাক্স আদায় করা হয়। তীর্থপথে কোনো টাক্স নির্ধারিত থাকলে মন ছোট হয়ে আসে। দরিদ্র ব'লে রেহাই পায় না কেউ। দোহন থেকেই দাহনের উৎপত্তি—সবাই জানে।

পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে, আমাদের ঘোড়া চলেছে সার বে'ধে। একের পিছনে আর একজন সারবন্দী। কেউ কেউ পাশ কার্টিয়ে ঘোড়া নিয়ে সোংসাহে এগিয়ে যেতে চায়। প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সংকটাপল্ল হয়ে এলো। ক্রমশ নগাধিরাজের রহস্যান্বার আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আকাশ ছোট হয়ে আসছে। নদীর ঝরো ঝরো আওয়াজ বেড়ে উঠছে। আমরা নরলোক থেকে যাচ্ছি দেবলোকে। এখানে পথ চার ফুট থেকে ছয় ফুট আন্দাজ প্রশস্ত, কিন্তু অতিশয় বন্ধরে। যে-ব্যক্তি আমার অন্বরক্ষী, তার নাম গণিশের। জাত কাশ্মীরী, কিন্তু চেহারায় আর্য। ঘন সব্জের সংগ্র নীলাভ দুটি চোথ টানা টানা। দীর্ঘকার সূত্রী, উজ্জ্বল গোরবর্ণ। মান্বটি যেমন নিরীহ, তেমনি ভদ্র। কাশ্মীরের মুসলমানরা সাধারণত দাড়ি গোঁফ রাখে না। আচরণে দেখেছি এদের তিসীমানার মধ্যে অসাধ্তা, আঁশণ্ট আচরণ, যাত্রীর প্রতি অবহেলা কি ঔদাসীন্য, এসব কিছ্ব নেই। এদের কোনো ব্যক্তিকে নমাজ পড়তে দেখিনি কোনো পথে। মুখেচোখে সর্বদা সহাস্য বন্ধ্ব, নিরন্তর স্নেহ ও সহযোগিতা। অনেক সময়ে ওদেরকে পরমাত্মীয় বলে মন্কেঞ্জুরেছি। এরা পাহাড়ের সল্তান, পাহাড়ের কাঠিন্য এবং সৌন্দর্য দিয়ে এট্টের দেহমন তৈরী, উদার পর্বতমালার থেকে এরা আপন স্বভাবকে জ্রেইরণ করেছে। গাড়োয়ালে ঠিক এই দেখেছি—এই স্নেহ, এই সাধ্যতি এই সহযোগিতা। দেখেছি সীমাল্তের পাঠান মহলে, দেখেছি নেপালে, ভাষতালে, দেখেছি কামর্পে, দেখেছি কৌশল্যা নদীর পারে সোমেশ্বরে সমগ্র হিমালায়ের থেকে এরা পেয়ে এসেছে বন্য সাধ**্**তা আর সরলতা�্র

চড়াইপথে চলেছি, কথনো নামছি, কখনো বাঁ উঠছি। মাঝে মাঝে কাশ্মীরী মেরেরা সামনে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চাইছে। সেই ঘনকৃষ্ণ চোখ বনহরিণীর, পরনে ঘাঘরা, মাথায় কাপড়ের ট্রকরো বাঁধা, দুধে আর রক্তে মেলানো বর্ণ। এরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু দরিদ্র। মুসলমান, কিন্তু পর্দা নেই। বাঙগলার গ্রামের যে দারিদ্রা, তার সঙ্গে এখানে বর্ণে বর্ণে মেলে ৷ তবে তফাৎ এই. বাণ্ণলায় অর্ধনণন অথবা উল্বন্ধ থাকলে সহজে মরে না, আর এখানে উলঙ্গ থাকা যায় না। এদের চেহারা দেখলে আমি বিশ্মিত হই, কারণ অবিভন্ত ভারতের কোনো মুসলমানের সঙ্গে এদের চেহারার মিল নেই! তুর্ক ইরাণী রম্ভ নয়, এরা আগগোড়া আর্য। রক্তের মধ্যে হিংসা ও বর্বরতা আনেনি। সেই কারণে সীমান্তের থেকে যখন পাঠান দসারা এই সেদিন কাশ্মীরকে আক্রমণ করে, কাশ্মীরের আর্য মুসলমানরা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। রক্তের ম্ল পার্থক্য আছে ব'লেই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্য পশ্চিম পাকিস্তানের মিল কোনোমতেই ঘটতে পারছে না। অমন সন্দের মেয়েদের চোখ, অমন ব্যাকুলতা— কিন্তু কার্ন্য এবং মিনতি স্মপ্ট। শত শত বছরে ওদের এ দারিদ্র ঘোটেনি। পীর পাঞ্জাল পর্বতিমালার বাইরে যে ভারতবর্ষ নামক একটি দেশ আছে, কিংবা পৃথিবী অনেক বড়—এ ওরা জানে না । ওরা জানে, যারাই আসে কাশ্মীরে, ভারাই ধনী, ভারাই দাতা। ওরা কে'দেছে অনেক কাল, মার খেরেছে শত শত বছর ধ'রে। আফগানীরা মেরেছে, আফ্রিদী পাঠানরা মেরেছে, তুকীরা মেরেছে, হ্নদের হাতে মার খেরেছে, তাতাররা মেরেছে বারম্বার— এমন্কি এই সেদিনের শিখ রাজ্য—তাদেরও হাতে ওদের হাড়পাঁজরা গট্টেরে গেছে। মোগল অথবা ইংরেজ ওদের মারেনি। মহারাজা গ্লোব সিংহের আমল থেকে ওরা আর মার খার্য়নি। এই শত সহস্র বছরের অপমানজনক ইতিহাসকে সরিয়ে ওরা আজও ঘর গ্রন্থিয়ে তুলতে পারেনি, আজও কর্মী প্রবৃষকে মান্ব ক'রে তুলতে পারেনি। তাই ওরা পথের মাঝখানে এসে শত শত হাত পেতে দাঁড়ায়, সভ্য জাতিদের কাছে প্রাণের আবেদন জানায়। আমাদের কাছে কাম্মীর ভূম্বর্গা, ওদের কাছে কাম্মীর চির দারিদ্রোর নরককুস্ড।

পথ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে চলছি। পাশেই নীলগণার গভীর নীচু খদ। দুইধারে পর্বতমালার বন্য শোভা। মাঝে মাঝে জলপ্রপাত এপাশে ওপাশে সগর্বে নামছে। এখনও লোকালুর পাওয়া যাছে, এখনও স্ট্রী বিলণ্ঠ আর্যনাসা-ও-চক্ষর্যুক্ত পার্বত্য স্থাপুরুষকৈ মাঝে মাঝে দেখছি। এপারে ওপারে একট্র আর্থট্র গ্রামের চিক্র কাথাও কাঠের কাজ, কোথাও বা দর্জির ঘর। তাদের মাঝখান দিয়ে আমাদের স্বদীর্ঘ ক্যারাভান চলেছে দীর্ঘবিলম্বিত বিরাটকায় প্রাগৈতিক স্বীস্পের মতো। নীলগণগার অবিশ্রান্ত ঝরো ঝরো আওয়াজ শ্নুনুর্ব স্বিশতে অশ্বারোহী যান্ত্রীর দল শান্ত মনে পাহাড়ীপথ অতিক্রম ক'রে ক্রেড্রিট্র। ডান্ডি চলেছে বাঙালী মহিলাকে নিয়ে। ভাটপাড়া চলেছে হেটে তর্ব দলের সপ্রে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর শিশ্ব চলেছে ঘোড়ায়। এদের সপ্রে সপ্রেণ চলেছে মালবাহী ঘোড়ার

দল, গাছের ভাল হাতে নিয়ে আমরা চলেছি খোড়সওয়ার—আশংকায় কণ্টকিত, কোমরের ব্যথায় আড়ন্ট। কথনো অজস্র বহুবর্ণ বন্য ফুলের গন্ধ, কথনো পতংগদলের রংগীন পাখার গ্লেন, কখনো বা অনামা পাখী দলের এপার থেকে ওপারে যাবার ভানা চালনার আওয়াজ। স্তন্ধ পার্বত্যপথ, শন্দহীন অরণ্যলোক। চোখে মুখে সকলের নির্বাক বিষ্ময়, এক পথ থেকে অন্য পথে যেন একটির পর একটি অজানালোক আমাদের চোখের সামনে তাদের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন করছিল। আমরা চলেছি ভূস্বর্গে।

সহস্য সামনের দিক থেকে একটা কলরব ভেসে এলো পিছন দিকে।
আমরা একটি নিঝরিণীকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল্ম্ম। কাছে গিয়ে দেখি
একটি অপঘাত ঘটেছে। ছোট একটি পাঞ্জাবী মেয়ে-প্রুমের দল যাচ্ছিল।
তাদের ভিতর থেকে একটি মহিলা ঘোড়া থেকে নদীর খদের দিকে পড়ে যান।
মাথাটা পড়েছিল নীচের দিকে, তাই কান ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, সর্বাঙ্গে ক্ষতিচিহ্দগ্রাল রক্তাক্ত। কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ছিল না, এখন পড়ে রয়েছেন পথের
ওপর। আত্মীয়রা অপেক্ষা করছে আশেপাশে। 'ফার্ম্ট এইড' দেওয়া হচ্ছে।
কারণটা হোলো, সংকীর্ণ পথে ঘোড়ার সংগে ঘোড়ার ধারা লোগে খদের দিকে
তিনি ছিটকে পড়েন। অদেশর জন্য বে'চে গেছেন, নদীর নীচে গড়িয়ে যাননি।
বলা বাহ্না, এই ঘটনার থেকে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করলো।

মাঝে মাঝে পথ নেই, আছে পারে চলার দাগ, আছে বড় বড় বাছপাথরের ফাঁক। সেটাকে পথ বলো, স্বীকার করবো। কথনে মাথা হে'ট হয়ে ঘোড়ার পিঠে উপ্
ড়ে হতে হচ্ছে, মাথায় লাগতে পারে গাছের ডাল, কিংবা পাথরের খােঁচা। কখনা ঘােড়ার পিঠে ব'সে হাঁট্রতে লাগছে পাথরের ধারা, কিন্তু পা সরাবার উপার নেই, ভারসামা রক্ষা হয় না। চােথ দুটো থাকে পথের রেখায়, পার্বত্য সৌন্দর্য উপভাগের অবকাশ কম। নীচে থেকে উঠছি উপরে, উপর থেকে নীচে। যারা ডান্ডিতে চড়েছেন চারটে মানুষের কাঁধে, তাঁদের পাদ্রটো কথনা উপরাদকে এবং মাথাটা নীচের দিকে। কথনা পাদ্রটো এত নীচে ঝালে যে, ডান্ডি থেকে পিছলে না প'ড়ে যান। মাঝে মাঝে নদীর নীচের দিকে শংশাছের লতাগ্রন্মসমাকীর্ণ গ্রাগহরের অন্ধকারের দল পাকুনানা। পাথরের উপরে দ্বেখফেননিত গর্জমান জলপ্রবাহ আছাড় থেরে ধুড়িল শিকরকণা উৎক্ষিণত করছে। ছায়াছেয় অরণাবিটপীর নীচে উন্মন্ত তরগের সেই উন্দাম মাতামাতি চোথ ভ'রে দেখলে মন বিদ্রান্ত হয়ে ফ্রেন্সির তিন্তায়, বিপাশায়ে আর চন্দ্রভাগায়, নীলধারায় আর কোশতিত, বাগমতীক্তে কার তীর থেকে কতদিন কত পাখী উড়ে গেছে আমার মনের থবর কিন্তু, কত তৃষ্ণার্ত তীর্থপথিক জলপান ক'রে উঠে গেছে নির্দেশণে, কত জন্তু আর সরীস্প ওদের ধার থেকে আমায় দেখে স'রে গেছে গ্রাগহরের আমারই উন্দান র রহস্যবাধের ক্ষুধা

নিমে। টের পাই আমার মধ্যে আছে একটি কটি, সেই কটি কেবলই খোঁজে এই হিমালয়ের পথ আর পাথর। তার বন্যপ্রকৃতি কামড়ে থাকে এই নগাধিরাজের প্রতি পাথরের ট্রকরো, প্রতি নিঝারিগার তটপ্রাল্ডের শৈবালের মলে, প্রতি বৃক্ষের কোটর, প্রতি লতায় পাতায় শদ্পে গ্রেমে তৃষারে বরফে নদীপথে, প্রতি তীর্থে, প্রতি পথিকের পায়ের তলায়,--সে বাসা বে'ধে থাকে বড় আনন্দে। সে থাকে হিমালয়ের প্রতি ধ্লিকগায়, প্রতি রঙ্গের আর গহরুরে, প্রতি মন্দিরের প্রাচীন পথেরে, প্রতি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায়। অমৃত যুগে, সমৃদ্র মন্থনে, দেবাস্করের সংগ্রামে, ত্রেতাযুগে, বালমীকি-বেদব্যাসে, ভারতের আদিম সভ্যতায়, আর্য-অনার্যের সংগ্রামে, বেদে উপনিষদে, প্ররণে ইতিহাসে,—সেই কটি চলে এসেছে কল্পে-কল্পান্ডে, যুগ থেকে যুগাল্ডরে, মানুষের বংশপরন্পরায়, অন্তিত্বের পর্বে পর্বে। আমি সেই কটি হিমালয়ের,—সেই কটিন্কটি সভ্যতায় ধারাবাহিক বিবর্তনিক্রমে।

থাক্, আমাদের পথ আজকের মতো ফ্রিনেয়ে এসেছে। উত্তর্গ পর্বত-মালার শীর্ষে দিনান্তের রক্তিম রোদ দেখা যাছে। দ্র থেকে চন্দনবাড়ীর অধিত্যকাটি চোখে পড়ছে। প্রায় আট থেকে ন' মাইল পথ পেরিয়ে এল্ম। সাড়ে নয় হাজার ফ্রটে এসে এবার যেন বেশ শীত ধরেছে।

প্রায় ঘণ্টা চারেক লাগলো চন্দনবাড়ী পের্ণছতে। পথের শেষ অংশটা বড়ই বন্ধরে ছিল। যারা বরাবর হেঁটে এসেছে তাদের পায়ের ইতিহাসটা আমার জানা। মনে মনে তাই সমবেদনা বোধ আসে। আমরা ঘোড়ায় আসছি, কিন্তু তাতে পায়ের কিছু ন্বনিত থাকলেও মের্দণ্ডের নেই। কাঠ হয়ে ব'সে থাকতে থাকতে পিঠের দিকে টনটন করে। তা ছাড়া ঘোড়ার পায়ের ওপর বিশ্বাস আসে না। খদের ধার ঘে'ষে চললে আত্তিকত শ্রীর ডোল হয়ে আসে পলকে পলকে। সবচেয়ে নিরাপদ হোলো পায়ে হাঁটা, কেননা সেটা নিজের আয়ত্তের মধাে।

চন্দনবাড়ী অধিত্যকা হোলো একট্বখানি অবকাশ মাত। প্রেরিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, মাঝখানে এইট্বুকু ফাঁক। সামনে কয়েকখানি জাল রংয়ের করোগেটের চালা, লোহার ফ্রেমে আটা। বছরে দ্ব' একটি ডিলি এসে গরীব তীর্খমারীরা ঠান্ডা ও বৃষ্টি বাঁচিয়ে এখানে আশ্রয় পায় ক্রিমিলর সমস্ত বছর শ্না চালা হা হা করে। অত্যধিক তুযারপাতের ক্রিমি পাহাড়ী ভালবুকরা এখানে এসে জায়গা নেয়, কিংবা উপত্যকার অন্যান্ত ক্রিম্পু। পাশ দিয়ে অনেক নীচে খরতর প্রবাহে চলেছে নীলগণগা বা ক্রিজার নদী। আমরা এসে যখন ঘোড়া থেকে নামলবুম, তখন সন্ধ্যার ঠান্ডা বাতাস আমাদের একট্ব কাঁপিয়ে দিল। অন্বরক্ষী গণিশের এবং তার সহকারী মিলে খোটা প্রতে আমার ও

হিমাংশ্বাব্র তাঁবু দুটি খাটিয়ে দিল। তাঁর একটা জারভাব থাকলেও উৎসাহটা ঢিলা নয়। সন্ধ্যার ছমছমে ছায়ায় এদিক ওদিক ঘুরে দেখি আমাদের আগে এসেছে প্রায় সবাই এবং সমস্ত অধিত্যকাটি জন্ত তাঁবন পড়েছে এবং নানা জিনিসের দোকান ব'সে গেছে। তাঁব্র পর তাঁব্-পা বাড়াবার উপায় নেই। কোথাও কেউ জেলেছে কাঠের আগ্রন, কেউ ময়লা হারিকেন, কেউ বা মোমবাতি। শীত ধরেছে সকলের, অনেকে জব্ থব্ হয়ে কম্বলের রাশির তলায় দুকেছে। সাধ্ব, মহন্ত, বাবাজী, সন্ন্যাসী, নাগা ফকির, গৃহুস্থ ন্থামী-দ্রী, এমন কি কয়েকটি কচি শিশ্ব ও বালক-বালিকাও সংখ্য এসে উপস্থিত। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এলো এবং ওপারের পাহাড়ের পাশের চাঁদ এপারের পাহাড়ের চ্ডােটিকে ঈষং উল্জব্ধ কারে তুললো। আমাদের ছোট অসমতল প্রান্তরটাকু নীচের দিকে প'ড়ে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। শত শত লোক তাদের একটি রাতির জীবন নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে ভূব দিল। পথঘাট বলতে কিছা নেই। বর্ষার জলমোতের আঘাতে যেট্কু ভেঙ্গে এসেছে, সেইট্কুই হোলো আনাগোনার পথ। আশে পাশে ঘন জণ্গল, এখানে এখানে একট্র আধট্র লোকালয়। আগেকার কালের তীর্থযাত্রায় যে শ্রেণীর লোক আসতে। তা'রা সংসার থেকে প্রায় বরখাস্ত ছিল। অল্পবয়সী ন্দ্রী-প্রব্র বড় একটা চোখে পড়তো না। ইদানীং চাকা ঘ্রছে। কাঁচা বয়সের যাত্রীরা যায় সর্বত্র। সরটা অধ্যাত্ম পিপাসা নয়, কিছু দুর্গম ও দুঃসাধ্য পথের টান, কিছু, অভিনব জীবনযান্তার আকর্ষণ, কিছু, বা আবিষ্কারের আনন্দ। নামাজিক জীবন থেকে সাময়িক একটা স্বচ্ছন্দ মৃত্তি, সেটাও কম লোভনীয় নয়। আমরা আসবার সময় দেখেছি, অলপ বয়সের অসংখ্য মেয়ে-পরে,ব.— তাদের মধ্যে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী অনেকেই আছে। একটি বাঙালী দম্পতি এসেছে ছয় মাসের শিশকে নিয়ে, তাদেরও দেখেছি। অসম-সাহস সন্দেহ নেই।

শীতে ঠকঠক করছে বহুলোক। ফুট্নত চা গিলছে অনেকে। মিলিটারী এসেছে একদল, প্রনিশের লোক এসেছে কয়েকজন। অদ্রে শিথ দোকানদার র্টি সেকছে, পরটা ভাজছে, চা বানাচে,—িভড় জমেছে সেখানে। ক্ষ্পিশেরের দল ভাত আর ভাজি এনেছে তাদের পিঠে ঝ্লিয়ে,—কাঠের ক্রমিন সামনেরেখে তারা ব'সে গেছে। হিমাংশ্র গিয়ে জুটেছেন ওই ভিমের দোকানে। তিনি আলাপী লোক, অতএব আগর জমিয়ে বসেছেক ক্রমিনের বেণিতে। সামনে হারিকেন জনলছে।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে বসলমে বেশির এক কোশে। হিমাংশনাবার পাশেই জন দুই মিলিটারী ধনক খাবার থক্তি। কথা কইতে কইতে জানা গেল ওদের মধ্যে একজন বাঙালী। এ অন্ধলে মিলিটারী বাঙালী? হিমাংশন্ধাবার মহা খুশী হয়ে নতুন রসে আলাপ করতে শ্রু করলেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সামরিক বিভাগে যে মৈডিক্যাল ইউনিট আছে, তার মধ্যে শতকরা ষাটজনই বাঙালী অফিসার। এই যুবকটি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে যাছেন অমরনাথ দর্শনে। তীর্থের মোহ ঠিক নয়, দুর্গমের আকর্ষণ। আমার সংগ্রে হিমাংশাবাবা তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে, সহসা যুবকটির চোথে মাথে সেই হারিকেনের আলোয় কেমন একটা নাটকীয় চমক লাগলো। আমার অলক্ষ্যে বার বার তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শ্নেলাম তাঁর নাম মিঃ মজনুমদার। চেহারাটা পল্টন দলেরই উপযুক্ত। যাই হোক, কোনো মতে আহারাদি সেরে বেশী কথাবার্তা আর না ব'লে সেদিনকার মতো তিনি বিদায় নিলেন। আলাপটা দীর্ঘস্থায়ী হোলো না।

আমাদের পাণ্ডা বদরিনাথ বৃণিধমান লোক। সে তার ভাই শিউজীকে রেখেছে আমাদের তত্ত্বাবধানে। সে এসে আমাদের তাঁব্র কাছ দিয়ে ঘ্রের ফিরে যাছে, খবরদারি করছে। এইভাবে অনেক যজমানকেই সে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। আমাদের তাঁব্ দ্বটো পড়েছিল নদীর ধার ঘে'ষে। তাতে কিছ্ব দ্বভাবনাও ছিল,—অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার অথবা সাপের ভয়; ন্বান্তি কিছ্ব ছিল—নিরিবিলি থাকা। গণিশের ও তার দলবলের লোকরা ঘোড়া-গ্লির পা বে'ধে এখানে ওখানে ছেড়ে দিল,—সেগ্লো সমন্ত রাত ধ'রে খ্রিড়ের খ্রিড়ের ঘাস খেয়ে বেড়াবে। নিজেরা শ্লো লাই-কন্বল ম্রিড় দিয়ে আশে-পাশে। আম্রা গিয়ে চ্কল্ম নিজ নিজ তাঁব্র মধ্যে।

এর আগে বনভোজন উপলক্ষে দিনমানে তাঁব্র অভিজ্ঞতা আমার ছিল।
কিন্তু একাকী এভাবে তাঁব্র মধ্যে রাহিবাস কখনো করিন। আমার তাঁব্টি
ছয় ফ্ট লম্বা-চওড়া,—টেনে বাঁধলে চার্রাদকে ফ্টেখানেক করে বাড়ে। এইট্রুর মধ্যে আমার এই বিচিত্র রাহির সংসার্যাহার সীমা। পাটকরা খাটিয়ার
ওপর একখানা ভাড়াটে তোশক, বালিশটা আমার নিজের। সাজসঙ্জাটা এবার
কম নয়, উপকরণের কিছ্ব বাহ্বলাই আছে। একখানা ফোল্ডিং চেয়ার ভাড়া
করে এনেছি, তার হাতলের ওপর মোমবাতিটি জন্বালিয়ে রেখে নোট বইটির
কাজ শেষ করল্ম। রাহি ঘনিয়ে উঠলো।

মান্বের একট্-আধট্ কণ্ঠত্বর কিছ্কেণ অবধি শোনা বাছিল ভোরপর সব চুপ। সেই নীরবতার পরিমাপ করা কঠিন। রাত্রির নিস্তঞ্জতার মধ্যে পেচক শ্যাল-কুকুর—এদের ডাক শোনা আমাদের অভ্যাস। বিশি পোকা কিংবা ব্যাপ্ত ডাকে। জন্গালের ধারে থাকলে অনেক সমস্কৃত্তি ডাকে। গাছ-পালা ঘন হয়ে থাকলে এক এক সময় সরীস্পের ডাক্তি শোনা যায়। কিন্তু এখানে প্রাণীশ্না জগতে চেতনার চিহ্ন কোথাও ক্ষেত্তি একেবারে মৃত্যুর মতো অসাড় এবং অবল্বিত। শাধ্র পাশ্ববিতী ক্ষিত্তিগায় তরংগভগের আছাড়ি-পিছাড়ি আর্তনাদ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রান্তরচারী শীতার্ত, ক্ষুধার্ত ঘোড়াগ্রনির কন্ঠের বিচিত্র আওয়াজ। দেখতে দেখতে সেই অবরোধ-ঘেরা

অধিত্যকায় নেমে এলো জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার আশ্চর্য চেহারা আমাদের কাছে পরিচিত নয়; গাণ্গেয় সমতল ভূভাগের জ্যোৎদনা সে নয়,—সেই জ্যোৎদনা হিমালয়ের গহন রহসালোকের। হঠাৎ যদি দেহের বিলোপ ঘটে এবং তার-পরেও যদি থেকে যায় জীবন-কল্পনা—আমরা ভেবে নিই একটা কিছু অবাস্তব মায়ালোক। সেটা স্বর্ণেন, রঙে, কল্পনায়, তন্দ্রায় আলোছায়ায় যেমনই অবাস্তব, তেমনই অপ্রাকৃত। চেয়ে দেখি রাগ্রির কোন অদৃশ্য প্রহরী এসে যেন সৌরলোক এবং মর্ত্যলোকের মাঝামাঝি দ্বার খুলে দিয়ে গেছে। নীচে প্রাণীচ্ছারাশ্ন্য প্রান্তরের উপরে মৃত্যুর অসাড়তা এবং উপরে দতন্ধ হয়ে রয়েছে অণসরালোক। कार्नामन कान भान स्वतं पद्धा काथ या एमथरू भारा ना, या जानरू भारत ना, উপলব্ধির মধ্যে আসে না—তাই যেন দেখছি স্পন্ট, জার্নছি অতি অনায়াসে. বোধ করছি নিবিড়ভাবে। জনতার ভিড়ের মধ্যে যারা চিরজীবন কাটিয়ে যায়, তারা বলবে—"সবার উপরে মান্য সত্য, তাহার উপরে নাই—" কিন্তু সত্যি কি মান্বের উপরে কিছা নেই? যা আমাদের সংস্কারের, ব্রিধর, চিন্তার, জ্ঞানের অতীত? যেটা ক্ষ্যা-তৃষ্ণাকে ভোলায়, ব্দিধজীবীকে দিশাহারা করে, হিসাবীকে ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে, জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল বানায়,—সে বস্তু কী? সে কেমন?

থাক্, আজ এই আরামের শয্যায় আর কাজ নেই। খোলা থাক্ বাকি রাতট্বকু ওই তাঁব্র পর্দা। এর জবাব চাই,—এর ব্যাপ্থ্যা, এর ভাষ্য, এর চরম অর্থটা জেনে যাওয়া চাই। দেবতাত্মা হিমালয় তার শেষ কথাটা সহজে এবার বলকে আমার কানে কানে।

ভোরবেলায় সাড়া পেল্ম হিমাংশ্বাব্র। তাঁর শরীর যথেষ্ট স্থে নয়, তর্ এরই মধ্যে তাঁর প্রভাতের পদচারণা হয়ে গেছে। এখানকার আয়্ অলপ, তল্পিতল্পা যথাসম্ভব শীঘ্র গৃছিয়ে নিতে হবে। ভোরের আকাশ প্রসন্ন ছিল ব'লে বহু সাধ্ব ও সন্ন্যাসী এবং মার্কামারা তীর্থায়ীর দল আগেভাগে হাঁটা পথে বেরিয়ে পড়েছে। পশ্ডিত শিউজী এসে জানিয়ে দিল, এখান থেকে কিছ্দ্র গেলেই মৃত্ত চড়াই—সেই চড়াই দেখে অনেক যাত্রী ভয় পেয়ে পালায়। শীঘ্র শীঘ্র তৈরী হয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার।

চা-পানের জন্য বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় কয়েকজন রাঙ্ক দি খ্রক—
সাহেবী পোশাকপরা—এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার জ্বিটালো। তারাও
যাচ্ছে। সংগ্র আছেন একজন স্ইডেনবাসী ছাত্র—ডিক্টেও চলেছেন ওদের
সংগ্র। স্ইডিস য্রকটি নাকি বেরিয়েছে প্থিক প্রমণে। ভারতে এসে
তুষারলিগ্র অমরনাথের নাম শ্নেছে দিল্লীতে তার অসীম কোত্হল—
কেমন ক'রে প্রকৃতির থেয়ালে এমন অন্তুত ধ্রেমের তুষার-শিবলিগ্রের আয়তন
তৈরী হয়ে ওঠে! তিনি আলাপ করলেন অন্তর্গ্র বন্ধ্র মতন। ভাগ্যা
ভাগ্যা ইংরেজি ভাষা। যুবক্টির সংগ্র আছে জনচারেক স্থানীয় শ্রমিক এবং

পাচক। চার-পাঁচটি যোড়া। দুটি তাঁবু। বিছানাপতে আর আসবাবে প্রচুর উপকরণ-বাহ্বা। সংগে ভালো দুটি ক্যামেরা। আলাপের মাঁঝথানে তাঁব্র সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তোলা হোলো। বাঙালী যুবকরা সকলেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। অসামান্য তাদের উদ্দীপনা। দ্বাস্থ্য, শ্রী ও শক্তিত সকলের চেহারাই প্রদীপত।

সকলের আগে বেরিয়ে গেল 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' যাত্রীরা। মেয়ে, ছেলে, বৃন্ধ, প্রবীণ, প্রোঢ় মিলিয়ে প্রায় দেড়শো। মন্ত তাদের আহারাদির আয়োজন, বিস্তৃত তাদের যানবাহনের ব্যবস্থাদি। তাদের দখলে আছে প্রায় চারশো ঘোড়া, পনেরো কুর্ডিটি ডাণ্ডি, গোটা পঞ্চাশেক তাঁব, এবং প্রচুর পরিমাণে ভোজ্যবন্তু। পরিচালনা ও বিধিব্যবন্ধা দেখলে আমাদের মতো লোকের মাথা ঘুরে যায়।

क्रस्य क्रस्य प्राकानभव अमृना द्वारला, यावीमल निरंत माववन्ती प्राणागर्रील শান্তগতিতে দূর পাহাড়ের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। একটি একটি তাঁব, উঠে গেল, পর্নালশ ও মিলিটারীর দল অগ্রসর হোলো। দেখতে দেখতে সেই পর্বতমালার প্রাচীরঘেরা ক্রোড়ভূমি আবার হয়ে এলো জনশ্ন্য। আমরা পড়েছি প্রায় শেষের দিকে, কারণ আমাদের সব দেখে যাওয়া চাই। শোনা গেল, পহলগাঁও থেকে আজও মধ্যাহের দিকে কিছু যাত্রী আসবে, তারা আজ সন্ধ্যায় পে'ছিবে বায়া্যানে। সাত্রাং চন্দনবাড়ীতে দ্ব-একটি খাবারের দোকান থেকে যাবে বৈকি। আজ আমাদের গশ্তব্য পথল হোলো বায়,যান,—শেষনাগের হিমবাহ আজ আমরা অতিক্রম করবো। যখন আমরা চন্দনবাড়ী থেকে অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লাম, বেলা তখন নটা। রৌদ্র আজ আর প্রথর হ'তে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে একট্ব-আধট্ব মেখের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঠান্ডা লাগছে বেশ,--যারা পায়ে হেণ্টে যাবে, ঠান্ডায় তাদের স্ক্রিধা। যেদিকটায় পর্বতের ছায়া, ঠাপ্ডা সেদিকে বেশী। আজকের পথ বনময়। কোথাও কিছু পথ ভালো, কিছ্ন পথ পাহাড়ের ভাগ্গনে বিঘাসংকুল। নীচের দিকে দেওদারের ঘন বন, মাঝে মাঝে চিড় আর শিশ্মা, ভুর্জপত আর আথরোটের জন্সল, এপাশে ওপাশে গিরিগাতের নিঝারিশীর ঝরঝরানির শব্দ। এই পর্যান্ত নাকি জন্তু-জানোয়ারের শেষ আশ্রয়, এর পর থেকে তাদের সংখ্যা বড়ই ক্ষ্ম্ঞি গত-কালকার রোদ্রে আর রাত্রির তুহিন ঠান্ডায় যে কারণেই হোক অফ্টিদৈর পথে প্রচুর হিমকণাপাত ঘটেছে। সমস্ত পথটা সেজন্য পিছল ও স্থানিপে। আমরা ধীরে ধীরে উঠছি উপরে। যারা পায়েহাঁটা, তাদের গাঞ্চিশ্বন্থর হয়েছে, তারা লাঠি ঠুকে চলছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, তাদের পার্শ দিয়েইটিযাড়ায় চ'ড়ে পেরিয়ে যেতে আমাদের কিছা কৃণ্ঠাবোধ হচ্ছে—সন্দেহ ক্রেই। অর্থাং মনের মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন অক্ষমতা ও পরাজয়বোধ স্ক্রিন্তব কর্মছ। উপায় নেই, এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

প্রায় মাইল দেড়েক এসে আমরা সেই স্কুপ্রসিন্ধ চড়াই-পথ পেল্বম। এর

নাম 'পিস্ব' চড়াই--এটি **চন্দন**বাড়ী অণ্ডলে অতি কুখ্যাত। অনেকে বলে, এটি হোলো প্রথম এবং সর্বপ্রধান অগ্নিপরীকা। নীচের দিকে নিবিড় অরণ্য, আন্তে অংক্তে উঠতে **থাকলে অরণ্যলো**ক হাল্কা হয়ে আসে। পথের প্রথম দিকে এত পাথরের জটলা এবং সে-পাথর এত আল্গা যে, যদি দৈবাং একটি কি দ<sub>্</sub>টি স্থানচ্যত হয়, তবে সর্বনাশ! নীচের দিকে অসংখ্য যাত্রী হয়ত প্রাণ হারাবে। নাগা-সাধু, সন্ন্যাসী ও মহন্ত মহারাজরা চলেছে মন্দ্র জ্পতে জপতে। প্রতিটি পদক্ষেপ ক্লান্তিকর। লাঠির ভর দিয়ে দু-পা ওঠো, আবার দাঁড়াও, নিশ্বাস নাও, আবার ওঠো। পথ বিপঙ্জনকভাবে পিছল। নীচের থেকে মাথা উ'চুতে তুললেও পর্বতের চূড়ো দেখা যায় না। যোড়া উঠছে,— সামনের দুটো পা উর্ভুতে, পিছনের পা দুটো নীচে। মানুষের মতো ঘোড়াও সন্তপ্রে পা তুলছে, পাছে পিছলে যায়, পাছে হোঁচট খায়। এ তাদের অভ্যাস, এ তারা জানে। কিছ্বদিন আগে গিয়েছিল্ম ভূটানের দিকে বক্সা দ্বর্গে। মাঝখানে আন্দাজ আধ মাইল এই প্রকার পথ ছিল। কিন্তু তার বিস্তৃত আঁকবাঁক ছিল বলে এতটা ব্রুতে পারা যায়নি। এখনকার পাক-দণিভতে ঘোডার দেহের সামনের অংশটা যথন বাঁক নিয়ে উঠছে, পিছনের শরীরটা তথন আগেকার বাঁকপথে থেকে যাচ্ছে,—অর্থাৎ পরিসর এত সামান্য। দিল্লীর কুডবমিনার উচ্চু আড়াইশো ফুট, কিংবা কলকাতার মনুমেণ্ট উচ্চু দেড়শো ফুট। কিন্তু ওরা যদি প্রায় চার মাইল উ'চু হোতো--তাহলে? কুতর্বামনারের ভিতরে সি<sup>4</sup>ডি আছে, সোজা হয়ে এক একবার দাঁড়ানো যায়। এখানে সি<sup>4</sup>ডি নেই, পাহাড়ের খাঁজ নেই, জিবোবার ম্থান নেই, দাঁড়াবার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বিপদ তাদের, যারা নীচের দিক থেকে এখনও উপরে উঠছে। ঘোড়ার পায়ের ঠোকরে যদি একটি পাথর গড়ায়, তবে সেটি ঠেলবে আরেকটি পাথরকে—নুটিতে গিয়ে ভূতীয়টিতে দেবে ধাঞ্জা,—তারপর স্তারপর নীচেরতলাকার যাগ্রীদের সেই শোচনীয় অপঘাত-মৃত্যু আর ভাবতে পারিনে ৷ পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ডাণ্ডিতে চ'তে বাঙালী মহিলা। আতঞ্কে তাঁর চোথ দিয়ে এবার জল গডিয়েছে। বিজ বিজ ক'রে বলছেন, জয় অমরনাথ! জয় বিপদতারণ মধ্যুদ্দন! চোখে আঁচল চাপা দিছেন ভদুৰ্মহিলা!

উপত্ত হয়ে আমরা ঘোড়ার গলা দ্হাতে জড়িয়ে ধরে আছি। খ্রাদের দিকে তাকাচ্ছিনে, হৃদ্যল্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'তে পারে। উপর দিকে ক্রেকাতে পাচ্ছিনে, মাথা ঘ্রের যায়। শ্নেছি যারা আত্মহত্যা করতে সম্পূর্ণ প্রস্কৃত, তারাও অপঘাত মৃত্যুকে ভয় করে! নীচের দিকে কোথায় চন্দ্রক্রেড়ীর শ্ন্য অধিত্যকা হ্যারিয়ে গেছে, অরণ্যের শীর্ষস্থান আর খ্ছে পাচ্ছিলে, শ্রিবী আমাদের অনেক নীচে, অনেক পিছে প'ড়ে রইলো! তেরো ফ্রেন্সি বছর আগে পণ্ডিত নেহর্ম এসেছিলেন এখানে, শেষনাগের ত্যার-নদী দেখবার ইচ্ছা ছিল তাঁর,—কিন্তু এই পিস্বের চড়াই তাঁর পথে বাধা ঘটিয়েছিল। তাঁর সংগে ছিলেন খান আবদ্বল

গফ্ফর খান এবং শেখ মহম্মদ আবদ্ধলা। পশ্ডিতজীকে তাঁরা এথান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন এক একটা বাঁক আসতে লাগলো যে, আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বার জন্য ব্যদ্ত হচ্ছিল্ম। সবচেয়ে বিপদ ছিল, এই অস্তুত পাহাড়ের এক একটি স্থলের মূন্ময় পিচ্ছিলতা, এক একটি স্থলে ধারালো পাথরের ফাঁকে মাত্র এক ফুট কিংবা ছয় ইণ্ডি পরিমাণ পা রাথার জায়গা। একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহুতেরি অন্যমনস্কতা, সামান্য একটি হিসাবের ভুল,—তারপর মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে যাত্রীর মালপত্র প'ড়ে গিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে : ক্লান্ত ঘোড়া তার পিঠের সওয়ার এবং মালপর ফেলে দেবার চেণ্টা করছে,—সেথানে তার আত্মরক্ষণীবৃত্তির আদিম চেতনা। মাঝে মাঝে তাদের অবাধ্যতা, মাঝে মাঝে তাদের অবস্থান-ধর্মঘিট। গণি ধরেছে শক্ত হাতে আমার ঘোড়ার লাগমে। সতক তার চক্ষ্ম সতক প্রহরা। অভয় দিচ্ছে আমাকে, সান্থনা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে। গণি নিজে হাঁপাচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে মুখের থেকে এক একটা আওয়াজ বার করছে। কখনো ঘোড়াদের দিকে শিস দিচ্ছে, কথনো বা নিঃঝ্ম পাহাড়ের মধ্যে চেচ্চাচ্ছে—'হোউস,— সাব্বাস! হোউস,—সাব্বাস!' ওটা তাদের বর্নল, ও বর্নলটা যোড়ারা বোঝে। যে দুটি ঘোড়া আগে-পিছে চলে, তারা নিজেদের মধ্যে মন জানাজানি করে, একজনকে ফেলে আরেকজন এগোয় না, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পথের মাঝখানে দাঁড়ায়, চে চার, অবাধ্য হয়। ওদের এই প্রকৃতি রক্ষকরা জানে এবং সেইমতো ব্যবস্থা। করে। এই পথের সম্বন্ধে বায়ুযানের তাঁবুর মধ্যে ব'সে আমার নোটবইতে যেটাকু লিখে রেখেছিলাম, এখানে উন্ধার করে দিচ্ছি

"সর্বাপেক্ষা উচ্চ চড়াইপথ পার হচ্ছি। সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী সমস্তটা ভয়াবহ। আমার জীবনে এমন সংকটসংকুল চড়াই খ্ব কমই অতিক্রম করেছি। পাথ অতিশয় পিছল, দ্বঃসাধ্য এবং দ্রেতিক্রম্য। অবকাশ নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপগু ফেলে দিছে ঘোড়ারা। মহিলারা প'ড়ে যাছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটি ভুল মানেই মৃত্যু। আশে-পাশে বিভীষিকাময় গহরর, তুষার-গলা প্রপাত, শন্ত বরফে আছেল নদী, তুষারাবৃত উত্ত্বংগ পর্বত এবং সমস্ত পথের দ্বই পাশে মধ্য শরংকালের বিবিশ্ব রংগীন বর্ণের অজস্র ফ্রলের সমারোহ শোভা। প্রত্যেক পদে পদে স্থ্রেই সালাসী, দ্বীলোক, যুবক, প্রোঢ়, বৃন্ধ, বালকবালিকা, অশ্বরক্ষক ও কুল্কি সলা,—প্রত্যেক এক একবার হাঁ ক'রে নিশ্বাস টানবার চেণ্টা করছে।

দ্শাের ভিতর দিয়ে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার ফর্ট আরে জিপরে উঠে এল্ম—।"
নীচেরতলা থেকে উঠে ছাদের খােলা আকাশের বিষ্ঠি এসে দাঁড়াল্ম। এটা
উপত্যকা। চন্দনবাড়ী অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ, ক্রের্ডিলন্বা অনেকথানি। সামনে
স্দীর্ঘ সমতল দেখে আমাদের ম্থে-চােথে অসীম স্বস্তিবাধ। যারা এখনও
পিছনে আসছে, তাদের কথা ভাবতে ভয় করে। কামনা করি, তারা নিরাপদে

আস,ক। আমরা প্রায় সাড়ে চোন্দ হাজার ফুটের উপরে উঠেছি কাগজপত্রের হিসাবে। পর্বতমালার তৃতীয় স্তরে আমরা এসেছি। চ**তুর্থ** স্তর হোলো 'ল্লেসিয়ার'—অর্থাৎ বরফ-জমা নদী নীচে উপরে এবং চারিধারে। সেই নদীরা बद्भाल थाकरव जामारमत हारथत मामरन। जारम-भारम रमीथ, कारता हाथ थ्यरक বোরয়ে এসেছে আনশ্দের কান্না, কেউ ধ্বৈছে, কেউ বা বাক্র্দ্ধ। অনেকেই বিশ্বাস করেনি নিরাপদে উঠ্বে। শোনা গেল, জন আন্টেক বাঙালী প্রেষ এবং চার-পাঁচজন মাদ্রাজী মেয়ে-পরুর্য ভয় পেয়ে ফিরে গেছে। 'কুন্ডু স্পেশালের' পরিচালক শ্রীমান শব্দর কুন্ডু এই নিয়ে পরে আমার কাছে বড় দ্বঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বাঙালীর উৎসাহ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি তারা পিছিয়ে যায়। কিন্তু জাতি-চরিত্র বিচারের সময় তখন নয়। কণ্ঠ, তাল,, টাগরা সব শ্বক্ত—আগে একট্ চা খেয়ে বাঁচি। ছোটু একটি চা-কচুরীর দোকান আমাদের আগে-ভাগে এসে গেছে। এই উপতাকাটির নাম হলো যশপাল। কেউ বলে, যোজপাল। হিমাংশ্বাব্র মথে এডক্ষণে কথা ফ্টেছে। ঘোড়া থেকে নামলেন কয়েকজন বাঙালী প্রোঢ়া ও বৃদ্ধা। দঃসাধ্য তীর্থযাত্রায় এরই মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয় ও বন্ধ্ব হয়ে উঠেছি। আশেপাশে গাছপালা ক'মে ্রএসেছে,—তব্ দেবদার্ আর রুদ্রাক্ষের কয়েকটি গছে চোখে পড়ছে। ঘাস-লতা আছে এখানকার উ'চু-নীচু প্রান্তরে। বৃণিউর কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর কন্টম্বীকারের বাইরে পার্বত্য প্রকৃতি তার সমস্ত শোভা নিয়ে বিরাজমান। ঘাসে ঘাসে ফর্ল ফ্টেছে অজস্ত্র। ুবতদরে দৃষ্টি চলে, ফুলের বিছানা পাতা। একই ব্রুতে পাঁচ-সাত রংয়ের ছোট ছোট আশ্চর্য ফুল। প্রত্যেক পার্পাড়র রং পৃথক, একটি বোঁটার সঙ্গে অন্য বোঁটার বর্ণের মিল নেই। কোন ফ্রন্সের নাম জানিনে, কোন ফ্র্ল চিনিনে,—তাই এত আনন্দ হচ্ছে। আগে বলেছি, সমন্ত্র কাশ্মীর হোলো মৃশ্ময়। তার পাহাড়, তার প্রান্তর, তার অরণালোক, তার নদীপথ, তার উপত্যকা-অধিত্যকা,—সমস্ত ম্ত্রিকাময়। এই মাটির ক্ষয় হয়ে চলেছে যাগে যাগে। আশেপাশে পর্বতমালায় অসংখ্য অগণ্য ক্লীফ্— কলমের ডগার মতো একটার পাশে আরেকটা দাঁড়িয়ে। সেই চ্ড়াগ্রাল মৃশয়— তাতে ক্ষয় ধরেছে বহুকাল থেকে। কেউ যদি বলে, হাজার পাঁচ্নেই বছরের মধ্যে কাশ্মীরের পর্বত্মালার এ উচ্চতা থাকবে না—আমি অসুদুৰ্জ্ঞিট বিশ্বাস করবো। কাশ্মীরের এত ফলন কেবল তার ম্ন্ময়তার জন্য ্রিশপাল থেকে বেরিয়ে যত দ্বে যাচ্ছি, এই ক্ষয়িষ্ট্র পর্বতের একই ক্রেইনী। অন্য কোন পার্বত্য দেশে—বিশেষ ক'রে এই উচ্চতায় এ প্রকৃষ্ট জিলন হয় না। সমগ্র গাড়োয়ালে নেই, কুমায়নে নেই, হিমাচল প্রদেশে ক্ষেত্র নৈপালে কিংবা সীমান্তে নেই। সেখানে সর্বত্র গ্রানাইট্ পাথরের ভিড় সেশ হাজরে ফুট পর্যন্ত সেখানে ফলন। সেসব অণ্ডলে গেলে কাশ্মীরের চেহারাকে বিশ্বাস করা যায় না। কাশ্মীরকে লোকে ভূস্বর্গ ব'লে এসেছে বহুকাল থেকে, কিন্তু কাশ্মীরের মতো

ভূম্বর্গ সমগ্র হিমালয়ে শত-সহস্র আছে। আদি-অন্ত হিমালয়ে যেথানে-সেথানে ভূম্বর্গ। রহমুপুরে, সুরুমায়, তিম্তায়, বাগমতীতে, কৌশল্যায়, শারদার, গোমতী ও রাম্তিতে, বহমুপুরা ও সমগ্র কুমায়ুনে, বিপাশা আর চন্দ্রভাগায়,—যেখানে অরণ্য-সমাকীর্ণ দুর্গম পর্বতমালার আশেপাশে গিরিনদীরা চলে গেছে, সেখানেই ভূদ্বর্গ স্ক্রিট হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের কথা প্রথক। এখানে সমন্ত প্রকার খাদ্য, সন্জি ও ফলপাকড় অজস্ত্র। এখানকার গ্রামে ঢ্বকলেই মনে হবে বাঙলা দেশ। সেই থোড়, মোচা, কাঁচকলা, সেই শশা, ঢে'ড়শ, ঝিঙে, সেই বেগাুন, পটল, আর লাউ। আদা, লংকা, তেণ্ডুল, সজুনে আর নটে। নদীতে অজস্র মাছ, উঠোনের মাচানে লাউ আর কুমডোর লতা। সেই অধ্যন আর মাটির ঘর, সেই ধান-ঝাড়া আর চালকোটা। সেই মৌরীফাল, আর কাঁচা ডালিমের গন্ধ। সেই দারিদ্রোর রুপ্নতা আর নপ্নতা, সেই রোগ আর জরা। ওর পাশে তাকাও,— আঙুর আর আপেলের বন, বাগ্যগোসা, খোবানি, বাদাম,—আরো কত রকমের ফল, কত মেওয়া। অজস্র খাঁটি ঘি, অজস্র স্কুলর স্কুর্গেশ্ব চাউল। মাছ, মাংস, মাখন, ডিম,—চারিদিকে প্রাচুর্য। কিন্তু সমগ্র দেশে নেই পয়সা, রোগে ভূগে আর দারিদ্রে মরে কাশ্মীর। আর যারা বাইরের থেকে মোটা টাকা নিরে বেড়াতে যায়, তারা ফিরে এসে বলে—ভূম্বর্গ !

আরো চার মাইল এগিয়ে যাচ্ছ। আকাশে একট্-আরট্ কালো মেঘের ইশারা দেখছি। জানদিকে বিরাট পর্বতের সারি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। চেহারা প্রায় ওই একই, ক্ষরিষ্ট্র মূন্যায়। মাঝখানে আবার গেছে কিছ্ক্রণ প্রাণান্ডকর চড়াই—প্রায় সাত আটশো ফ্ট। আমাদের আগে এগিয়ে গেছে বহু লোক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চড়া,—দক্ষিণে অনেক নীচে দিয়ে গেছে সেই নীলগঙ্গা। সেটি মিলেছে শেষনাগ নদীতে। চড়াই আর উৎরাই চলেছে—তবে চড়াই বেশী বরাবর। এদিকের পথ কিছ্ ভালো, কিছ্ সহ্য করা যায়, কিছ্ বা চওড়া। কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে ভয় করে। মাঝে এক-আধবার যাযাবর গ্রুজরদের এক-আর্ধটি বিশ্তি চোখে পড়েছিল। তারপরে আর কিছ্ নেই। যতদ্র দেখছি, মহাশ্র্যা। পাখী, জন্তু, মানুষ, গাছপালা—কোথাও কিছ্ চোখে পড়ছে না। আকাশে, প্রকৃ-আধ ট্রকরো মেঘের চলাফেরা দেখে সকলেই উন্থেগ বোধ করছে। আমানেন্ত্রিকারাভান চলেছে সঙ্কটসঙ্কুল পর্বতমানার সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরে ক্রিটি সরীস্পের

শেষনাগ এলো। হঠাং যেন খলে গেল দিগদের সির্বাহন। পশ্রোজ সিংহ যেন ব'সে রয়েছে প্রিদিগনত জন্ডে। সমগ্র ক্রেই ধবল তৃষার শোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিশ্তৃত এবং অক্তিরাপিক তার পটভূমি যে, সেই হ্রদের আয়তন সহসা ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল। একটি তৃষার নদী এসে নেমেছে হ্রদে এবং একটি নদী বেরিয়ে গেছে সেই হ্রদ থেকে। যেমন কৈলাসের চ্ভার **অদ্**রে <mark>মানস সরোবর এবং রাবণ হুদ। শেষনাগ হুদের ওপারে</mark> সোজা উঠেছে পর্বতমালা, এপারে কিন্তু বাল্বেলা। বহু যাত্রী পাহাড়ের তলায় নেমে গেল স্নান করতে। আমাদের পথের থেকে আন্দাজ একশো ফট নীচে সেই হ্রদ। স্কুতরাং সেই জল স্পর্শ ক'রে আসা কঠিন নয়। অনেক পাঞ্জাবী মেয়ে নেমে গেল, অনেক উৎসাহী যুবকও। আশ্চর্য শোভা ব'লেই তার দুর্বার আকর্ষণ। ওপারের নানা পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে তুষার নদী। এই মুদের জ**লে আছে নাকি নানা ধাতব পদার্থ** মিশ্রিভ,—যারা স্নান করে, তাদের আর এ জীবনে নাকি চর্মারোগ হয় না। তুষারগলা জল, ডুব দিলে অসাড় হয়ে আসে সর্ব শরীর। কিন্তু অনেককে বলতে শ্রুনেছি, স্নানের পরে সকলে আশ্চর্যরকম স্কৃত্থ বোধ করে। ভারা আর ঠান্ডায় কাতর হয় না। যদি কম্পনা করি, জ্যোৎস্না রাতে এই স্বচ্ছ নীল জলে অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আসে কিন্নরী আর অংসরীর দল,—ভাহলে সেটা সত্য মনে হবে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কোন নির্দিষ্ট নিরীখ সত্য সতাই এখানে খুজে পাওয়া যায় না। এমন একটা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, যেখানে আমরা ভিন্ন আর কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই 🗎 হয়ত যারা এখানে আছে, তারা অশরীরী, আমাদের চর্ম চক্ষর তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। আমরা তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই,— কিন্তু ধারণে পাইনে। হয়ত আমাদের দেখছে তারা সকৌতুকে। কিন্তু আমরা যাদের দেখতে পাচ্ছিনে, তারা যে নেই,—একথা কে বললে? থার্ড ডাইমেন্শানে কেমন করে দেখতে পাচ্ছ? কেমন করে দেখছি টেলিভিশ্যনে? হয়ত একদিন আমরা নতুন ধরনের লেন্স আবিষ্কার করবো,—তার সাহায্যে দেখতে পাবো, যা দেখবার জন্যে মান,ষের এত আকুলি-বিকুলি, দার্শনিকদের এত খেঁজাখ,জি। মান্য অনেকদিন ধ'রে চোখ ব্জে রইলো, অনেক সাধ্য ঘর ছেড়ে যোগের আসনে ব'সে জীবনপাত করলো, পাহাড়ের চ্ড়ায় উঠে সবাইকে ল্বিকয়ে অনেকেই গা जिका निरंत बरेटना, - यनि नेष्वबदक एनथा यात्र । काट्य एनथरू ना राजदा वनान, বেশ ত মন দিয়েই দেখবোঁ! খৃষ্টান, হিন্দ্ৰ, মুসলমান, বৌন্ধ—ঐ একই চেষ্টা সকলের। তবে কি বিজ্ঞান দেখিয়ে দেবে ঈশ্বরকে? এমন লেন্স আবিষ্কার করবে একদিন—যা চোখে দেবামাত্রই দেখতে পাবো—যা এতদিন চোক্ষেঞ্জিসামনে থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাইনি! ফলের সাহায্যে যদি আসল মান্ত্রের্ম্কৃষ্টিণ্ঠম্বরকে ধরে রাখা যায়,—যেটা অশরীরী, তবে অশরীরীকে যল্ডের সুষ্টোয়ে দেখা যাবে ना किन?

উপর থেকে ক্রমশ দেখা যাচ্ছে বায়্যানের শ্ন্য হিঞ্জিন্ত প্রান্তর। মধ্যাহ্র পেরিয়েছে, কিন্তু শতি ধরেছে খ্ব। তুহিন বাতার উঠেছে। হাত অবশ হয়েছে ঠান্ডায়। আমরা বায়্যানে এসে পেশিছল্ম।

শেষনাগ থেকে বায় ্যান আন্দাজ মাইল দেও ে এটাকে পথ বলবো না,— পথের নিশানা মাত্র। পথ বলতে কোথাও কিছা নেই। পাহাড় ছেড়ে পাহাড়ে দেবতাশা—৫

ওঠা কিংবা নামা, পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া, নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলা। শেষনাগ অর্বাধ আমরা পনেরো হাজার ফ্রট উ'চুতে উঠেছিল্ম, এবার নেমে এসেছি পাঁচ সাতশো ফুট। আকাশে মেঘ করেছে, সেজনা আমরা বিশেষ উম্বিণন। মেঘ মানে ভয়, মেঘ মানে প্রায় হাজারখানেক লে।কের মুখ শ্রিকয়ে যাওয়া। আমার মনে আছে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কথা। সেবারও এর্মান করে মেঘ জমেছিল বায়,্যানে। দেখতে দেখতে বৃষ্ণি, দেখতে দেখতে তৃষারনদী মূল পাহাড় থেকে থসে নেমে এলো পণ্ডতরণীতে, তুষারের চূড়া ভেশে ছ্টলো উপর থেকে নীচে। চারিদিকে বরফ জমে গেল দশ ফুট উচ্চ। তার পরের ঘটনাবলী জানে সংবাদপত্রের তংকালীন পাঠকরা। ছয়শো লোক তুষার-গভে সমাধিশ্য হোলো, পালাতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরেছে শত শত, গাছে উঠে বাঁচতে গিয়ে গাছের ডালে ম'রে আটকে আছে, না খেয়ে মরেছে অজম,—কিন্তু তালিকা বাড়ানো উচিত নয়। ১৯২৮-এর কথা এখন আমি কোন বান্তিকে শোনাচ্ছিনে, হিমাংশ্বোবকেও না। শ্বনলে সবাই ভয় পাবে। বেশ মনে পড়ে সেবার ছয়শো ঘোড়াকে এক হাজার মণ রসদসহ পহলগাঁও থেকে পাঠানো হয়েছিল এখানে। মিলিটারী স্যাপার্স ও মাইনার্স ইত্যাদি মিলিয়ে শত শত লোক ও স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল এদিকে। কিন্তু সাহায্য এসে পেশছবার আগেই প্রথম চোটের ঢালাও মৃত্যু ও ধরংস হরে গিয়েছিল। সেই থেকে পর্বলিশ আর মিলিটারীর কিছা লোক যাত্রীদের সংগে সংগে আসে প্রতি বছর ৷ সেই সময়টায় আমি কাম্মীর-সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যান-বাহন বিভাগে চাকুরে ছিল্মে বলেই এসব খবর আমার জানবার স্থোগ ঘটেছিল। এই নিয়ে একটা গম্পও লিথেছিল্ম 'ভারতবর্ষে।

সেই বার্যানকে ঘিরে সমসত আকাশ আজকেও ধারে ধারে মেঘাছল হয়ে এলা। মধ্যাহ্ন উত্তার্গ কিন্তু এত ঠান্ডা যে, দ্বাতের দশটা আঙ্লে ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে ওই লোহরে পাতটাকে ধরে রাখতে পাছিনে। আঙ্লেগ্লো অসাড় নালবর্গ হয়ে আসছে। সবাই ক্ষ্মার্ত, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে আহারে র্চি কমে গেছে অনেকখানি। বার্যানে পেছি আমরা যে যার তাঁব্ বানিয়ে ভিতরে ঢ্কল্ম। শেষনাগ থেকে এ অঞ্চল পাঁচ-সার্শ্যে ফ্ট নাচু এবং এখানকরে উপত্যকাটা বোধ হয় চন্দনবাড়ী অপেক্ষা কিন্তু প্রশাসত। উপত্যকা কিংবা হিমলোক, কিংবা তুহিন প্রান্তর—ঠিক কোন ট্রাইলনাপত্ত এলিরেছি, কিন্তু সে-বিছানা এত ঠান্ডা যে, ছোঁর কার সাধ্য! ফ্রের্সের সম্পে দিছে বরফানি বাতাস—সেই বাতাস মাঝে মাঝে ফুন্ডলা প্রতিষ্ঠে ওই তুহিন উপত্যকায় ঘ্রে বেড়াছে এবং আমাদের তাব্র ঝাটি ক্রেন্সমাঝে মাঝে শাসিরে বাছে। গিন্দু ও বালক এসেছে কয়েকটি। যোড়ার পিঠে তাদের কর্ণ ভয়ার্ত শাতার্ত কালা দেখতে দেখতে এসেছি। কেউ কেউ এনেছে নতুন ধরনের নিশ্ছিদ্র

রবারের তাঁব,—ওরকম তাঁব, মাঠের ওপর খাটালে বাতাস ও বৃষ্টি নাকি কোনমতে ভিতরে ঢোকে না। অমনি একটা তাঁব,র মধ্যে মা-বাপের সংশা শ্বরে আছে সেই ছয় মাসের শিশ্বটি। আজ ভোর থেকে তার কালা থামছে না কিছুতেই।

বৃষ্ণি এলো ফোঁটা ফোঁটা। আমাদের তাঁব্ পড়েছিল একটি শীর্ণ ঝরনার পাশে, ওপাশে প্রালশ আর মিলিটারীর তাঁব্। তাদের সপো কিছ্র রসদ, কয়েকটি গাঁইতি আর বন্দ্ক, কিছ্র আগ্রন জরলাবার ব্যবস্থা, কিছ্র বা মদ আর দ্বধের গর্ডো, অথবা অতিরিক্ত কিছ্র গরম আছেদেন। ব্র্থিট আরম্ভ হ'তেই তাদের দ্বজন লোক 'পরচা' নিয়ে এখানে ওখানে ছত্টে গেল। এই বলে যাত্রীদলকে সাবধান করে এলো যে, এখান থেকে কেউ আর এক পা না নড়ে। র্ঘদ কোন জর্বী অবস্থা দেখা যায়, তবে পহলগাঁওকে সঙ্গে সঙ্গেই 'এলার্ট' করা হবে।

হিমাংশ্বাব্র গা বেশ গরম, বোধ হয় জ্বর একট্ বেড়েছে। তিনি তাঁব্র মধ্যে ঢোকার পর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাছে না। আহারাদির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আমাদের সংগ্য কিছ্, র্টি ছিল, কিন্তু হাত-পা অসাড় হ্বার পর থেকে সেগ্লো আর বার করা হছে না। বৃষ্টি বেশ পড়ছে। এক একটি ফোঁটা, একেকটি চাব্ক। আগ্বন জ্বালাবার চেণ্টা করছে অনেকে। কিন্তু যে পরিমাণ উত্তাপ ওই কাঠের আগ্বনে সৃষ্টি হলৈ চারিদিকের তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে জল গরম হয় কিংবা র্টি সেকে নেওয়া যায়,—সেই উত্তাপ ওই আগ্বনে পাওয়া যাছে না। কাঠ জ্বলে শেষ হছে, কিন্তু আধ সের আন্দাজ ছল কোনমতেই গরম হলো না। আট আনারও বেশী কাঠ প্রেড় গেল। পশ্ডিত শিউজী হয়রান হয়ে শেষকালে গা ঢাকা দিল। সাড়া নিল্ম হিমাংশ্বাব্র, তিনি পাশের তাঁব্তে ছিলেন লেপের মধ্যে,—কাঁপতে কাঁপতে সাড়া দিলেন।

আমি সম্পূর্ণ স্ক্র, কিন্তু আমিও কাঁপছিল্ম। মাথাটা ব্যালাক্রাভার ঢাকা, গায়ে সবচেয়ে মোটা পটুর কোট, ভার নীচে সোয়েটার, ভার নীচ্চে তিনটে স্তী জামা, পরনে খ্ব মোটা রেজারের প্যাণ্ট, ভার নীচে পশমের জ্লেরার, হাতে দক্তানা,—কোমর থেকে পা পর্যন্ত মোটা ওভারকোট ঢাকা,—ভারতিপরে দর্খানা কন্বল,—শীতে আমি কাঁপছিল্ম! কাঁপছে হাজারখানুক্তি লোক, কাঁপছে গণিশেরের দল, কাঁপছে ঘোড়াগ্রলো।

অপরাহের দিকে বৃষ্টি এলো জোরে। জ্বামার তাঁবটি বড় দরির। উপরের কাপড়টা পাতলা, মাঝে মাঝে টদ টক্ করে জল গড়াচছে। বাতাসের ঝাপটায় পর্দাটা দ্বির আকছে না। খোঁটা প্রতে দড়িগর্নলি টেনে বাঁধা সত্ত্বেও তলা দিয়ে রাশি রাশি হাওয়া ঢ্কছে। কিন্তু নির্পায় আর নিম্পিয় হয়ে

সেই ঝুপসির মধ্যে চুপ করে বসে রইল্বম। সেইখানে বসে নোটবই নিয়ে যেট্কু লিখে রেখেছিল্বম, তার একটা অংশ এখানে তুলে দিই

"পেন্সিল সরছে না ঠান্ডায়, হাত অবশ। তাঁব্র বাইরে কোনমতেই আসতে পাছিনে। সমসত গরম বন্দ্র আর শ্যাদ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে হছে। পহলগাঁওর পর থেকে উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাছে না। মাঝে মানে মালা র্টির ট্কারো চিবোতে হছে। এ অণ্ডল জনশ্না, তৃণশ্না, জল নেই, চা নেই। দ্টো চল্তি দোকানে খাদ্যের নামে অখাদ্য পাওয়া যাছে। তাঁব্র মধ্যে দিনমানটা কাটছে অত্যন্ত কণ্টে আর ঠান্ডায়। আকাশ পান্ড্র। দ্রনত তুহিন ঝাপটের সপ্রে মেঘের দ্শ্য ভীতিপ্রদ মনে হছে। মাঝখানে নামলো ব্লিটর সাপট, রাত্রির কথা মনে ক'রে আমরা উদ্বিশ হল্ম। কয়েক ব্যক্তির আমাশয় হয়েছে এবং প্রায় পর্নিজন লোক—মেয়ে আর প্রয়, স্মাধকাংশ বাঙালী—তারা মেঘ এবং ব্লিটর ফোটা দেখে পহলগাঁওর দিকে ফিরে চলেছে। আমার কিছ্ই করবার নেই। কেবল নির্পায় হয়ে মাঝে মাঝে হতেঘড়িতে সয়য় দেখছি। ব্লিটর মধ্য দিয়ে অপরাহু গড়িয়ে যাছে—"

তাঁবনে বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমাকে ডাকছে। বৃষ্টি পড়ছে বৈকি তখনও। কোন দ্বঃসংবাদ আছে কি পাহাড়ের দিক থেকে? কম্বল আর ওভারকোট সরিয়ে ঠাড়া জনুতোর মধ্যে পা ঢ্কিয়ে বেরিয়ে এলন্ম তাঁবনু থেকে।

দেখি সেই সপসংশ বৃষ্ণির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার সেই নবপরিচিত মিলিটারী বন্ধ—সেই চন্দনবাড়ীতে গত রাত্রির পরিচয়স্ত্রে—মিঃ মজ্মদার এবং তাঁর পাশে একটি মোটা চন্মাপরা তর্গী—ঈষং থবকায়া, কিন্তু স্বাস্থাবতী। মজ্মদার বললেন, কাল রাত্তিরে আপনার সংগ কথা না বলেই চলে গিয়েছিল্ম, এত চমক লেগেছিল আপনাকে দেখে। ইনি আমার সংগে সংগেই যাছেন—মিস মুখাজী। ইনিও 'আমি'-মেডিক্যাল ইউনিটে' আছেন। উনি এম-বি, বি-এস। উনি কাল রাত্রে বিশ্বাস করেন নি, আপনি এসেছেন।

নমস্কার বিনিময়ের পর প্রশন করলমে, আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই বাঙলা দেশে নয়?

হাসিম্বথে শ্রীমতী ম্থাজৃ বললেন, কেমন করে ব্রুল্ন আসন্ন আমাদের ওই তাঁব্তে, আপনাকে চা দিতে পারবো।

চলল্ম তাঁদের সংগ্র। আন্দাজে ব্রুতে পারি ক্রেরিটির বয়স বছর প'চিশের মধ্যে। চেহারাটা একেবারে রাঙা। দাজি লিংয়ের ভূটিয়া ছেলে-মেরেদের মতো গাল দ্টো ছোপ ছোপ লাল। ক্রিইটত এসে দ্কে মেরেটি বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদেক বাড়ি সিমলায়—বাবা থাকেন সেখানে। 'আমি মেডিক্যালে' কাজ করি, বাবার ইচ্ছে নয়!

হাসিমাথে বললাম, বাবার ইচ্ছেটা কি সহজেই ব্যুঝতে পারি।

তিনজনেই হাসল্ম। ক্লাম্ক থেকে ওরা গরম চা ঢাললো। মজ্মদার বললেন, আমরা 'অফ ডিউটি'তে আছি, তাই শ্রীনগর থেকে এবার বেরিয়ে পড়ল্ম। আমাদের দলে অনেকেই আছেন, তবে বাঙালী আমরা শুধু দুজন।

মেরেটি বললে, আমরা পাহাড়ে মান্ম, কিন্তু এই তিরিশ মাইল যে এত দ্বর্গম, আগে একবারও মনে হয়নি। আপনার কেদার-বদরির পথও কি এই রকম?

বলল্ম, মাত্র তিরিশ মাইলের মধ্যে এত দ্বংসাধ্য পাহাড় কেদার-বদরির কোথাও নেই। সেখানেও দ্বর্গম এবং দ্বরারোহ আছে বহু ক্ষেত্রে--কিন্তু তারা ছড়িয়ে আছে দুশো মাইলে। এ ঠাণ্ডা কেদারে আছে, কিন্তু বদরিতে নেই।

মজ্বমদার শব্ধ বললেন, চড়াই এখনো অনেক বাকি।

মের্মোট বললে, আরো?

হ্যাঁ, মোটামনুটি সাড়ে সতেরো ফর্ট পর্যন্ত উঠবো, অনেক সময় আঠারো, তারপর নামবো পনেরোয়, তারপর আবার উঠবো খোলয়।

মেয়েটি বললে, আমাদের কাছে সব রক্ষের জিনিস আছে, আপনার কিছ্ব দরকার হলে আমরা দিতে পারবো।

ওদের তাঁব্র মেঝেতে মোটা চাটাই পাতা। বিছানাপত্রের ব্যবস্থা মোটা-মন্টি ভালো। আহারাদির আয়োজন সন্তোষজনক। ওদের দ্জনের মধ্যেকার সম্পর্কটা নিয়ে আয়ার চোথে মন্থে কিছন জিজ্ঞাসার চিক্ন ফন্টছিল, কিন্তু কোনো অশোভন কোত্হল পাছে প্রকাশ পায় এজন্য স্তর্ক ছিল্ম। ওদের মিলিত তীর্থযাত্রাটাকে মনে মনে সেদিন তারিফ করেছিল্ম সন্দেহ নেই। মজন্মদার এক সময়ে বললেন, একটি দ্বেটনা ঘটে গেছে, পর্নলিশ রিপোটে জানলন্ম। আজ সকালে একটি লোক হার্টফেল্ করে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। বোধ হয় নীচের দিকে তাকিয়ে আসছিল। জোয়ান লোক! ঘোড়ার পিঠের ওপরে থাকতেই মারা যায়!

বাইরে রীতিমতো বর্ষকাল নেমে এলো। ঘন ঘোরালো সন্ধ্যা ছমছমিয়ে নামছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আবার বেরিয়ে পড়ল্ম। কিন্তু তাঁব্তে না ফিরে সোজা গেল্ম এগিয়ে। তাপমান্রা নেমে গেছে ৩০ ডিয়িয়্র নীচে শ্নেল্ম। ওই তাঁব্তে সেই শিশ্র কালা এখনও খামেনি। জ্বার কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, সবাই তাঁব্র মধ্যে ঢুফে চারিদিক বন্ধ করেছে। কালে বৃদ্ধি পড়ছে, পায়ের মোজা জনতো জ্বিলে। ঝাপসা মেঘ নেমেছে উপত্যকায়। প্রচণ্ড বাতাস ঘ্রছে চারিজিক। এতক্ষণে চোখ পড়লো চারিদিকের পাহাড়ে। প্রচুর বরফ পড়েছে স্পরাহের দিকে আমাদের আশে পাশে, এতক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করিন। ক্রিমাণ বৃদ্ধিত কোনো তাঁব্ নিরাপদ থাকবে না। আকাশের শ্রুক্তি-করাল চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা

খাবারের দোকানে গিয়ে ঢ্কল্ম। সেখানে শোনা গেল, খানিকক্ষণ আগে মিলিটারীর লোক প্নেরায় 'পরচা' জারি ক'রে যাত্রীদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে।

দোকানের মধ্যে চাটাইয়ের উপর ব'সে কিছু আগ্রনের উত্তাপ পাওয়া গেল। আমার জলের পিপাসা শ্রনে দোকানদার শিখ সর্দার অবাক। আজ সকাল থেকে কেউই নাকি জলস্পর্শ করেনি। খাবার খেয়ে কেউ ঠান্ডা জল পান করে, এখানে এ খবর তাদের জানা নেই। চা ও রুটি এখানে মেলে, গরম পরটার অনেক দাম। তার সংগ্যে একট্বখানি আল্রের ঘাঁট। সব শেষে ফ্টেন্ড চা। গলার মধ্যে ধখন যাছে, সে চা তখনও টগবগ করছে!

দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল্ম তাঁব্র দিকে। সেই মেডিক্যাল ছাত্র-বন্ধ্রা ধরলো তাঁব্র পথে। তারা মাকি আমার কুশলবার্তা জানতে বেরিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্ণির ফোঁটার আঘাতে কোনো পক্ষেরই এখানে দাঁড়িয়ে দ্বটো প্রাণের কথা বলাবলির অবকাশ ছিল না। কোনোমতে বন্ধ্র্যটা বজায় রেখে যে যার তাঁব্র দিকে অগ্রসর হল্ম। গলা বাড়িয়ে একবার হিমাংশ্বাব্র সাড়া নিল্ম, মনে হোলো তিনি কতকটা যেন স্কুথ হয়েছেন। আমি তাঁকে খাবারের দোকানের খবর দিল্ম।

তাঁব্র মধ্যে ঠাণ্ডাটা যেন জমাট বেধে রয়েছে, যেন তুষারাচ্ছয় গ্রাগর্ভা ।
বাইরে গৈলে শরীরটা নাড়া পায়, মাংসপেশী সচল থাকে। এখানে প্থাণ্
স্তরাং রস্ত চলাচল নেই। মাথা ঠেকে যাছে তাঁব্র আছেদেনে। শ্বনতে
পাচ্ছি, সপ সপ করে বৃদ্টি পড়ছে তার ওপর। জল চুইয়ে নামছে ভিতরে।
দেশালাই জেবলে মোমবাতি ধরাল্ম। ঠাণ্ডা মোমবাতি, হাতে লাগে।
সিগারেটের প্যাকেট, ঘটি, চায়ের পেয়ালা, চেয়ারের হাতল, বালিশ এবং আমার
নিজের নাকের ডগা এতই ঠাণ্ডা যে, ছেওিয়া যায় না। দেশালাই জেবলে
মোমবাতির পলতে ধরাতে সময় লাগলো। জবতো জোড়া খবলে বিছানার মধ্যে
চুকিয়ের রাখতে হোলো। হিমগর্ভ জবতা!

দড়ি দিয়ে তাঁব্র পর্দাটা বে'ধে দিতে গিয়ে ব্রুতে পারা গেল, আণ্গ্রলগ্রুলো কোনোমতেই আজ আমার বাধ্য হবে না। বাইরে থেকে তুহিন বাতাসের
ঝাপটার মাঝে মাঝে সমস্ত তাঁব্টা ন'ড়ে উঠছে। রাত্রে কোনো সুক্ষ্র গোটা
তাঁব্র বিদ আমার উপর উল্টে পড়ে তাহ'লে যথেষ্ট রকম আহুত ইবা কিনা
সেটা একবার আন্দাজ ক'রে নির্দাম। এদিকে পিছনের পাহুড়ে থেকে নেমেছে
বৃষ্টির ধারা। তাঁব্র তিন দিকে ইণ্ডি তিনেক সর্ ক'ক্ষেপিরখা কেটে দেওয়া
হরেছিল, জল নেমে এসে সেই পরিখা দিয়ে অন্যত হালে বাছে; ভিতরে আর
জল আসছে না। পশ্ডিত শিউজি নির্দেশ্য প্রিশের এবং তা'র দলের
লোকদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রিইভাবে সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ
হোলো এবং এইভাবেই সেদিন রাত্রি ঘনিয়ে এলো। বৃষ্টি পড়িছল সপসপিয়ে।

তাঁব্র বাইরে ঘোলাটে অধ্ধকার। পাঁজি অন্সারে আজ শক্তা হয়োদশী।

একপ্রকার আলো দেখা যাচ্ছে বাইরের ওই মৃত্যু-উপত্যকায়,—যে-আলোটা ঠিক নৈসার্গক নয়। এমনি আলো দেখা ছিল কেদারনাথের তুষার প্রান্তরে। কিছ্ম আলো আসছে মেঘাবৃত আকাশ থেকে, কিছ্ম আলো তুষারচ্ডা থেকে প্রতিফলিত। ঘ্টঘ্টি অন্ধকার হয় গহন অরণালোক, কিংবা বনময় গ্রাম। কিন্তু ঘোর অমাবস্যার দিনেও উন্মন্ত প্রান্তর সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না! এখনে সমস্ত বর্ষণ এবং দ্বর্যোগের মধ্যেও আলোর আভা দেখছি, কিন্তু দশ হাত দ্রেও কিছ্ম চিনতে পাচ্ছিনে। একবার ঝাঁসীতে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের দ্র্গের মধ্যে ত্রুকে হামামের ভিতরে গিয়েছিল্ম। চতুর্দিক অন্ধকারে ঝ্রেসি, কিন্তু স্ফটিকের থেকে ছিল একটা বিচ্ছ্মিরত আভা,—সেই আভায় হামামটাকে চিনতে পারা যায়! এখানকার আকাশ-বিচ্ছ্মিরত সেই আলোর আভায় এবং তুষারপ্রতিবিদ্বিত আলোয় দেখতে পাচ্ছি ওই অসাড় প্রান্তরের মৃত্যুপাত্ররতা। দেখলে ভয় করে। প্রথিবী এখান থেকে অনেক দ্রের ফেলে এসোছ সেই প্রথিবীকে কবে কোথায়—সেই স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। হয়ত সেখানে এখন আকাশভরা জ্যোৎস্নার রোমাণ্য হর্য, হয়ত সেখানে এখন শরতের মধ্রে মিদরতা!

কম্বলের মধ্যে ছুব দিয়ে বহ**্মণ নিজের হাত দ**্ব'খানা ম্চড়ে-ম্চড়ে আংগ্লেগ্লেকে একট্ব সচল করা গেল। তারপর ঠাণ্ডা নোটবইখানা **খ্**লে তা'র প্তঠায় কোনোমতে পেশ্সিল চালাতে লাগল্ম

"আর কিছ্ করবার নেই। নির্পারের মতো প্রহর গ্রন্থ। দ্রন্ত বাতাস বইছে। বর্ষা নেমেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে কোনোমতেই নিজেকে গরম করে তোলা যাছে না। কতক্ষণ নোটবইখানা আলোর সামনে ধরে রাখতে পারবো জানিনে, কারণ মৃহ্তে মৃহ্তে হাত অবশ হয়ে আসছে। সিগারেট ধরানো ধাবে না, কারণ ওর জন্য হাত এবং মৃখ বার ক'রে রাখতে হয়। বিছানার মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চল না থেকে উপায় নেই, কেননা যেট্কু জায়গা নিয়ে দেহটা স্থির হয়ে রয়েছে, তার এক ইণ্ডি এপাশ ওপাশ হ'লে বরফের ছেকা লগেছে বিছানার মধ্যেই। উপর থেকে মাঝে মাঝে টসটসিয়ে বিছানার ওপর বরফ-জলের ফোটা পড়ছে। রায়ে নিয়া যাবার মতো উত্তাপ স্ভিট বিছার্ডায় মধ্যে হবে কিনা বলা কঠিন। সমদত শরীর কনকন করছে শীতের যুক্তায়। রাত এখন প্রায় বারোটা। মোমবাতি নিভে আসহে—"

সহসা বাইরে কিসের আওয়াজ। অত্যন্ত ক্ষীণ কার্ক্সেপিন! কান পেতে শ্রেন ব্বতে পারা গেল, সেই শিশ্বিটির কালা এখন প্রেমিন। প্রকৃতি ওকে অমনি ক'রে কাঁদাছে সারাদিনরাত। শীতের যুক্ষার যত কাঁদেবে ততই ওর দেহত্ত্বর মধ্যে উত্তাপ স্থিত হবে। এছাড়া প্রির বাঁচবার উপায় নেই!

না, ভুল করছি। শিশ্র কারা নয়,—অন্য কিছ্ব। ক্ষ্মাত্র, সর্বহারা যল্পাজরুর মানুষের মৃত্যুর ঠিক আগেকার কারা। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল্ম। দেখতে দেখতে সেই কাল্লা যখন আমার তাঁব্র ঠিক পাশের থেকে হঠাং শোনা গেল,—তথন ব্রুতে পারল্ম, এ কাল্লা মান্বের নয়, আমাদেরই ঘোড়াগ্নিলর। একটা দীর্ঘ দীর্ণ সকর্ণ আওয়াজ অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে, যে কণ্ঠন্বর আগে আমার এমন করে জানাছিল না। উপযুক্ত খাদ্য ওদের সারাদিনে জোটে না, ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা ব'য়ে আনে, চন্দনবাড়ীর পর আর বিশেষ কোথাও ঘাস খলে পায় না, ঠাণ্ডায় আশ্রয় নেই কোথাও, তুষারের হাওয়ায় আর বৃন্টিতে পাগ্রলো ধীরে ধীরে জাম আসছে,—এবং একজোড়া পা দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। ওরা তাই অমন স্থালিত ক্ষীণ কর্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাছে ওদের ভাগ্যনিয়ন্তার কাছে! সম্বত সৌরবিশ্বের দিকে এক একবার উচ্ছ গলায় তাকিয়ে যন্দ্রণাজর্জনে কণ্ঠে অনিতম ঘূণা প্রকাশ ক'রে চলেছে! আমার আরামের বিছানাটা দেখতে দেখতে যেন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠলো!

বাব্ !

তবির বাইরে গণিশের ও তা'র সংগীর সাড়া পেল্ম। মোমবাতির ক্ষীণ আলোটা তখনও নের্ভোন। সাড়া দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল্মে, কি চাই?

পর্দাটার গেরো খালে ওরা ভিতরে এলো। সর্বাধ্যে বৃষ্টির জল। ওরা নিজেদের ভাষায় বললে, বহাৎ মাশ্কিল্ হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের একটা ঘোড়াকে খাঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পাহাড়ের গায়ে উঠেছিল ঘাস থেতে। আহমদ মিঞা ওকে খাঁজতে এই তাঁব্র পাশের পাহাড় বেয়ে অনেক উচ্তে উঠে যায়,—'বহাৎ বারিষ হোতা হ্যায় পাহাড়মে—'

নহি i—গণি বলতে লাগলো, পাহাড়ের ওপরে অনেক গ্রুফা, সেখানে ঘোড়া চ্রুকৈছে কিনা এই তদারক করতে গিয়ে হঠাৎ বিপদ! ঘোড়ে ত' নহি মিলা, পরস্তু একঠো কালা জান্বর গ্রুফাসে নিকাল্কে আহমদকো উপর তাং কিয়া,— আহমদ ভরসে ভাগা।

কেমন জানোয়ার? বাঘ?

. বললাম, তারপর? যোড়া পেলে?

মাল্ম নহি পড়া! শের ইধর নহি মিলি, ভ্যা'ল হো শক্জে! বাস, হি'রাসে দো রসি উপর! উ ত' হ্যায় হ'রা!

ঈষৎ উদ্বিশনকণ্ঠে প্রশ্ন করন্ম, ভাল্কেটা আমাদের আন্ত্রির দিকে নেমে আসতে পারে মনে করো?

গণিশের বললে, মাল্ম হোতা কি এত্না বারিষ্মেট্রিকাই জান্বর উৎরেগা নহি!

কিন্তু ঘোড়াটাকে যদি ওটা মারে, তবে ক্র্রিস আমাদের গতি কি হবে? কেমন ক'রে পেশছবো?

গণিশের ও আহমদ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর যাবার সময়

ব'লে গেল, কাল ভোর হ'লেই আবার ঘোড়াটাকে খ'লেতে বেরোবো, হাতিয়ার লেকে যায়েগেগ!

ওরা চ'লে যাবার পর মোমবাতিটা এক সময় শেষ শিখা উ'চিয়ে নিভে গেল। তারপর ভিতরটা নিঃঝুম নীরেট ঠান্ডা অন্ধকার। সমস্ত তাঁব্র বোঝাটা যেন ব্রকের ওপর চেপে ধরেছে। কন্বল আর ওভারকোটের মধ্যে মাথাটা ঢ্রকিয়ে নিঃসাড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল্ম, কতক্ষণে সেই কালো মুক্ত জানোয়ারটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে প্রথমেই আমার তাঁব্র মধ্যে চ্বকবে, এবং বড় বড় নথরযুক্ত দ্বানা হাত দিয়ে আমার পা ধ'রে টানবে!

পা দ্'খানা হিম হয়ে আসছে। ছোড়ার কাল্লা—সেই ব্রুকফাটা কাল্লা চলতে লাগলো অবিশ্রালত। প্রভাতের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইল্ম।

নিদ্রার মতো উত্তাপ কোনোমতেই পাওয়া গেল না। অতএব চার পাঁচ ঘণ্টা পরে মাথের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে দেখলাম, প্রভাতের স্বচ্ছতা চিক-চিক কর**ছে তাব্**র পদার ফাঁকট্কু দিয়ে। বাস, তাড়াতাড়ি উঠে পড়**ল্**ম। নিদ্রার অভাবে কোনো ক্রান্তি কিংবা অবসাদ বোধ করছিনে। আমি কেবল চাচ্ছিল্ম উত্তাপ। একট্খানি আগন্ন,—একপেয়ালা চা, এক ঘটি গরম জল। উঠে বাইরে এসে দেখি, এক আধজন যাত্রী এবং বৈরাগী এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে হি হি করতে করতে। বৃষ্ণি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটার। পাহাড়-পর্বতের দিকে প্রভাতকালে সব চেয়ে কম দুর্যোগ, যত বেলা বাড়ে, ততই অবস্থা বদলায়। বরফ পড়তে থাকে সাধারণত বেলা নটা দশটার পর থেকে। যাই হোক, গতকাল সন্ধ্যা অপেক্ষা এখন আকাশের অক্থা উন্নত। ১৯২৮ খ্ণ্টাব্দের কথা প্ররণ ক'রে কখন যেন মৃত্যুভয় ঢুকেছিল মনে,—কালো সরীস্প যেমন ঢোকে গতে । এবার থেকে আর ভয় পাবো না,—কোনোমতেই ভয়কে প্রশ্রয় দেবো না। ভয় মানেই মৃত্যু। ভালাক থাকা পাহাড়ের চ্ড়ায়, আকাশে খাক্ দ্রের্গে, থাক্ তুহিন ঢাকা আমাদের সমস্ত পথ,—ভয় আর পাবো না। অতএব পর পর গোটা দুই সিগারেট টেনে রুমাল দিয়ে এল,মিনিয়মের ভয়ানক ঠাক্তা ঘটির কানাটা ধ'রে সোজা গেলুম সেই শিখসদ'রের চা-খাবারের দোকানে। সবেমাত্র সে কাঠ দিয়েছে উন্নে—আমি তার প্রথম খন্দের। গত চন্দনবাড়ী থেকে সর্দার এনেছে দ্বধ, সেই দ্বধেই চা তৈরী হ্য়ে জ্ঞীছে দ্বদিন থেকে। সেটা কেবল আমাকে গরম ক'রে দেবে মাত্র। সেই ট্রেমীলাটে ফটেন্ড জলট্বকুর দাম চার অনো। হোক চার আনা, দর্বংথ ক্র্ক্ট্রেনা। কিন্তু ওই সংগে একঘটি ফ্রটন্ত জল না পেলে আমার কিছ্বভেই চলবে না। গতকাল এক টাকার কাঠ খরচ হয়েছে, কিন্তু জল গরম স্থানি। শিউজি বলেছে, পাঁচ টাকা খরচ করলেও একটি গাছের ডালও অন্ধ্রি পাওয়া যাবে না। কাঠ নেই এ অগ্রনে।

হিমাংশ্বাব্বক সকালের দিকে একট্ব স্থে দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে

মোটা লেপ ছিল, স্বতরাং ঘ্যোতে পেরেছিলেন। পরম্পরায় জানা গেল, মিলিটারীর লোকেরা প্রনরায় 'পরচা' বার করেছে,—তাদের বিনা হর্কুমে কেউ আজ অগ্রসর হ'তে পারবে না। যদি কেউ যায়, তবে তার নিজের দায়িছে। রাজসরকার নিজের ওপর কোনো ঝার্কি নেবে না। আজকের আবহাওয়া সংবাদ নাকি ভালো নয়! আমাদের সামনে এখনও মহাগ্রনাস গিরিসংকট বাকি, তারপর বাকি পঞ্চতরণী, সেখানকার পথে একাধিক স্লোতস্বতী অতিক্রম করে যেতে হবে। পশুতণী অথবা পশুতরণী যাই বলো--সেখানে থেকে অমরনাথ আর মাত চার পাঁচ মাইল।

ঝিরঝিরে ব্রাণ্ট চলছে। আমাদের নির্বোধ বানিয়ে প্রকৃতি দেখাছে তা'র নানা চট্টল রণ্গ। ভয় দেখাচ্ছে, ভাবনায় ফেলছে, দেখাচ্ছে কখনও উষর অনুবার দিকদিগণত, নিয়ে যাচ্ছে কখনও সহস্র বরনের কুস্মাদতীর্ণ উপত্যকা-পথে, কখনও গিরিগাত্তের নিঝরিণীর পাশ কাটিয়ে, কখনো বা বিজনতায় ভীষণতায় মহাশ্ন্যচারিণী রাক্ষসীর্পিণীর আল্থাল্ ত্যার ঝটিকায় উন্মত্ত রণরণেগর মাঝখানে। সেইজন্য দ্বরস্থার মধ্যে মাঝে মাঝে ধৈর্মচ্যুতি ঘটলেও রস পাচ্ছি মনে মনে। রসো বৈ স—তিনি রসের মধ্যে আছেন। ঈশ্বর যদি রসের মধ্যে থাকেন, তবে রাজি আছি। রস পাচ্ছি ব'লেই অমরনাথ—নৈলে গ্রহা ছাড়া কিছা নয়। এমন কোনো যাত্রী দেখিনি—ব্জো-ব্জি ধরেই বলছি—যারা তীর্থপথ থেকে ফিরে গিয়ে অনুশোচনা করেছে! রস পায় ব'লেই তীর্থ। তিনি রসময়! ওই রসে মৌমাছির মতো ডুবে মরে তীর্থযাত্রীরা। আমরা দুর্গমে রস পাই, রস পাই দুঃসাধ্য পথে, রস পাই মৃত্যুকে কলা দেখিয়ে পালানোয়, রস পাই অবশাস্ভাবী আর্থানিগ্রহে! নৈলে কালীঘাট ছেড়ে ছুর্নিট কেন ক্যমাখ্যায়? কাশীর কেদার ছেড়ে কেন ছুটি কেদারনাথে আর পশ্সতি-নাথে? যদি কেউ এখন প্রশন করে, ঈশ্বরকে চাও, না অমরনাথ যেতে চাও? তংক্ষণাৎ জবাব দেবো, ঈশ্বর আপাতত থাক্, অমরনাথ যেতে চাই! অমরনাথ ষান্রায় রস: বিনিদ্র রান্তি যাপনে রস, ভল্লকোতঙেক রস, উপবাসে আর বিপদাশক্ষায় রস, চারিদিকের গ্রন্সপশী পর্বতমালা এক রাত্রের মধ্যে ত্বার-ধবল হয়ে গেছে—ওর আশ্চর্য সৌন্দর্যতেই রস!

ববল হয়ে গেছে—ওর আশ্চর্য সোন্দর্যতেই রস!

ওই সময় ডায়েরীতে লিখে রেখেছিল্ম এই ক'টি কথাঃ

"সকালে চা নেই, খাদ্য' নেই, শোচাদি সম্ভব নয়, ভিলির ব্যবহার
অভাবনীয়। যে যার তাঁব্র মধ্যে রয়েছে কুন্ডলী প্রাক্তির। বাইরের চড়া হাওয়ায়, ঠা ভায়, বৃষ্ণিতৈ বেরোবার সাহস কারো হচ্ছেন্সি। পাহাড়ের উপরে তুষারপাত হচ্ছে, দল বে'ধে মেঘেরা নামছে নুক্তি আমাদের তাঁব্র ওপর। মাঝে মাঝে ভূবে যাচ্ছি মেঘের মধ্যে। অঞ্চিভিরসা আর খাজে পাচ্ছিনে। আমাদের তাঁব্যালি ভিজে সপসপ করছে। ঘোঁড়াগ্রিলর কর্ণ চীংকার এখনও থামেনি। এমন সময় আকাশ কিছাক্ষণের জন্য একটা স্বচ্ছ হয়ে এলো। বৃষ্টি আপাতত থামলো। প্রিলশের তাঁব্ থেকে থবর এলো, আমরা তরণীর দিকে এবার যাত্রা করতে পারি। বেলা তথন নটা বেজে কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁব্গর্বল উপ্ড়ে তুলে নিয়ে আমরা যথন যাবার ঋন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তথন গণিশেরের লোক এসে জানালো, হারানো ঘোড়াটা প্রায় দ্রুমাইল দ্রের পাহাড়ের পথ থেকে খ্রেজ পাওয়া গেছে। আমরা এই স্কংবাদে নতুন করে সাহস পেয়ে ধারা করল্ম।"

আজকের পথ অত্যন্ত পিছল এবং সংকটসংকুল। সারবন্দী ঘোড়ারা যথন মালপত এবং সওয়ার নিয়ে রওনা হোলো তখন আবার খবর পেল্ম, প্রায় তিরিশজন যাত্রী বৃষ্ণিট-বাদলের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে পহলগাঁওর দিকে রওনা হয়েছে। তাদের মধ্যে 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' কয়েকজন যাত্রীও ছিল। পথে দেখছি, পাঞ্জাবী মেয়েরা সবচেয়ে শক্ত। তাদের অধ্যবসায় অক্লান্ত। লাঠি ঠ্বকতে ঠ্বকতে এক সময় ঠিকই তা'রা গিয়ে পে'ছিয়। শক্তিতে পরেষ হোলো প্রধান,—কারণ সে জন্মদাতা, সূতিকর্তা। পরিপ্রমে মেয়ে হোলো প্রধান,—করেণ সে ধৈর্যশীল। অপরিসমি পরিশ্রম করে মেয়ে ওই কোমলাঙেগ! কী নধর, কী পেলব,—িকন্তু ভিতরে কী কঠিন! প্রথিবীর বলিষ্ঠতম পরেষ জন্মায় ওই নবনীতকোমলার জঠরে; দিণিবজয়যাত্রায় ঐশ্বরিক শক্তি খুজে প্রায় পরেষ ওই লাবণ্যলতার প্রাণদায়িনী স্তন্যে! সেইজন্য প্রেষ ওদের প্রিয়,—চিরশিশ্র ব'লেই প্রিয়! প্রতিভাধর প্রের্থকে দেখে ওরা আনন্দ পায়,—জানে, সে ওদেরই দেহনিঃস্ত; বর্বর প্রেষ্ঠে দেখে ওরা কোতৃক বোধ করে,—জানে, ওদেরই স্তন্যপায়ীর এই রণ্রসরংগ! ওরা কোনো চেহারায় প্রেষকে দেখে ভয় পায় না,—কেননা ওরা শক্তির্পিণী! সেই কারণে মহাশান্তর ভিন্ন নাম হোলো অভয়া! অভয়া একই জঠরে ধারণ করেন দেবতা ও অস্বরকে। এই দেবাস্বরের নিত্য দ্বন্দে তিনি প্রমন্তা। কথনও তিনি জগন্ধাত্রী, কখনও বা মহাকালী। একই শক্তি, কিন্তু বিভিন্ন তা'র অভিব্যক্তি।

ধীরে ধীরে আমাদের কারেভান পর্বতের শীর্ষদেশে আরেহণ করছে। এবার চলেছি প্রেলাকে। পথ বড় কণ্টসাধ্য, বড় প্রস্তরসৎকুল, বড়ই বিপল্জনক। গণিশের লাগাম ধ'রে চলেছে। মাঝে মাঝে কণ্টকিত ক্ষুয়ারকে পরম বন্ধরে মতো অভয় দান করছে, 'ডরো মং।' ডরিয়ে উদ্ভিছে অনেকে সামনে আর পিছনে। শীতে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছি সবাই, ক্রিট্টু আমরা যেন বেপরোয়া। যত উপরে উঠছি,—একটির পর একটি ধবল্পটুলা। বরফ পড়ছে তখনও পর্বতমালায়—দেখতে পাছিছ তাদের অস্পট্ ক্ষেজাল। বৃদ্ধ, য্বা, র্ম্থাবর, ধনী, দরিদ্র, সাধ্ব, শিশ্ব, নারী, পশ্ডিত, স্ক্রেজাল। বৃদ্ধ, য্বা, স্বারর, ধনী, দরিদ্র, সাধ্ব, শিশ্ব, নারী, পশ্ডিত, স্ক্রেজাল, মালিটারী—সবাই চলেছে ওই একই লক্ষ্যে। চলেছে ক্রেজাল, ডাণ্ডি, মিউল্,—চলেছে ভাটপাড়ার দল, চলেছে কুণ্ডু স্পেশাল, চলেছে পাঞ্জাব মহারাত্ম তামিল বিহার আর বোশ্বাই। বায়্যানে যতট্বকু নামতে হয়েছিল, আবার চড়াই পথে উঠে

আসতে হোলো আন্দান্ত হাজার ফটে। নিঃশ্বাসের জন্য অনেকেই কণ্ট পাচ্ছে, অনেকেরই বমির ভাব। দেখতে দেখতে ষোল হাজার ফুটের উপত্যকায় এসে পেছিল্ম। আকাশ বড় হয়ে উঠলো, সামনে পাওয়া গেল উচুনীচু ময়দান। আশেপাশে জমাট বরফের ভিতর থেকে জলের প্রবাহ আসছে, দেখতে পাচ্ছি তুষারাচ্ছন্ন নদী আর হিমবাহ, দেখতে পাচ্ছি সহস্র বৈচিত্যভরা বহুবর্ণ কুস্ম-লতাবল্লরী আস্তীর্ণ পথে পথে। গাছপালা কোথাও নেই, চিহ্ন নেই কোনো ফলনের, মান,বের ছায়ামাত্র নেই দ্রদ্রান্তরে। কোথাও কোথাও শন্ক্নো শাদা কঙকাল, কোথাও বা গত বছরের যাত্রী সমাগমের চিহ্ন ছড়ানো। আমরা সারবন্দী চলেছি। মাঝে মাঝে অশ্বরক্ষীর গলার আওয়াজ—'হৌস, সাংধাস, হোস সাব্বাস'—প্রান্তরে আর পাহাড়ে প্রতিধর্নিত হচ্ছে। কখনও চলতে চলতে দেখছি একই পাথরে বহুবর্ণসমন্বয়, কখনও নীল ফ্লের আস্তরণ, কখনও নাকে আসছে জলপ্রপাতের সংগ্য তীর গণ্ধকের গণ্ধ,—অনুর্ব'র পর্বতরাজির শিরে শত শত ক্ষয়িঞ্ মূন্ময় ক্লিফ্। সামনে দিয়ে অগম্য পায়ে চলা পথ গেছে জোজিলা গিরিসঙ্কটে, লাডাকের পথ ঘ্রে ঘ্রে নির্দেশ হয়ে গেছে, প্র প্রান্তে তিব্বতের দ্বতিক্রম্য পর্বতমালা দেশান্তের বিরাট প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে--অজর অমর অনাদি-অনন্ত! আমরা কখনও নামছি নীচে—নদী-বরনা পার হচ্ছি, কখনো উঠছি উপরে। চারিদিকের পার্বত্য প্রকৃতির মাঝথান দিয়ে এইভাবে মহাগ**্নাস গিরিসংকট অতিক্রম ক'রে চলেছি**। নদীর গাঁত ছিল এতকলে আমাদের পিছনদিকে, এবার তাদের বিপরীত গাঁত। আমরা চলেছি নদীপ্রবাহপথ ধ'রে।

সহসা আমাদের গতি রুন্ধ হোলো। ছয় হাজার বছর আগে এখানে নাকি এক খবি এসেছিলেন হিমালয়ের কোন্ প্রান্ত থেকে। তিনি মহাগ্নাসের নৈসগিক শোভা দেখে পথের ধারে থমকে দাঁড়ান্, এবং কালয়েম প্রদতরীভূত (fossilised?) হয়ে য়ান্। পথের বাঁদিকে একট্ পাশে সেই কবির আয়তন পাহাড়ের সঙ্গে মিশে একাকী দাঁড়িয়ে। আমরা স্তম্প, বিমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এমন একটা মানুষের আকার-আয়তন কল্পনা করা আছে। আমরা যেন অনেকটা মায়াছেল দ্ভিতে সেই আয়তনকে (outline) একক্যুক্তের খবি ব'লে ভাবতে লাগলমে। ঝাঁঝরা পাথেরে আকৃত একটা অভ্ছৃত মানুষ্টের কল্পনা সহসা মনে আসে বৈকি। বিচিপ্রবর্ণ পাথরে, নানা রংয়ের জুর্লে ও লাতায়, বিভিন্ন গ্রেম্ম ও শিকড়ে এবং পরিশেষে মানব-অবয়্রেম্ম কল্পনায় দৃশ্যটা অভিনব সন্দেহ নেই। শোনা গেল, বহু শত বছর মার্কি বহু সহস্র যাত্রী এর কাছে প্রাণ্ডা নিবেদন ক'রে চলে যায়।

কাছে প্রা নিবেদন ক'রে চলে যার।
স্কুদ্র আকাশে হঠাং এক সমরে গ্রের জারার শোনা গোল। চেরে
দেখি, দরশ্ব-শত্ত পর্বতমালার উপর দিরে আবার মালন মেষদলের ষড়যাল্র
চলছে। আবার দেখতে দেখতে যাত্রীদের মুখে চোখে আতব্ক দেখা দিল। মাঝ-

পথে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। এখনও অনেক পথ বাকি। পাহাড়ে দ্রেতগতিতে চলা ষায় না। অত্যন্ত বিঘাসঞ্চল পথ। বছরে মাত্র দ্টি দিন মান্যে এই পথ মাড়ায়। একবার যায়, একবার ফেরে। পায়ে হাঁটা সবচেয়ে নিরাপদ। যদি মৃত্যু হয়, তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গোলখোগে, আর নয়ত পাহাড়ী আমাশয়ে,—অন্য অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। সবচেয়ে স্ক্রিধা ঘোড়া কিশ্বা ডাম্ডি, কিল্ছু দ্টোতেই ভয়। হিমাংশ্বাব্র বললেন, জনৈক যাত্রী ডাম্ডিতে যাছিল পাহাড়ে। ঘণ্টা চারেক পরে ডাম্ডিওয়ালারা আবিষ্কার করলো যাত্রীটি মৃত,—ভরে ও ঠাম্ডায় কখন মরেছে জানা ষার্যান।

লাগাম ক'ষে ধরেছে গণিশের। পথ নেই, আছে পেরিয়ে যাবার একটা রেখা। কাঠ হয়ে আছি ঘোড়ার পিঠে। দ্খানা হাতই অচেতন। বল্লম্নিটতে ধ'রে আছি ঘোড়ার পিঠ, সেই ম্ছিট ম্তুার পরেও হয়ত আলগা হবে না। জমাট কঠিন ম্ছিট পাষরের মতে। হয়ে থাকবে। ডান হাঁট্ প্রায় ঠেকছে পাহাড়ে, বাঁ-হাঁট্র পাশে গভাঁর খাদ—হাজার ফ্ট নাঁচু। একট্ ভারসামোর এদিক ওদিক, বাস,—অবধারিত মৃত্যু! গণিশের মাঝে মাঝে সেই অভয়বাণাঁ উচ্চারণ করছে,—'ওরো মং।' বৃষ্টি এলো ফোঁটায় ফোঁটায়, এলো আবার তুহিনের ঝাপটা, এলো সেই ১৯২৮-এর সম্ভাবনা। আস্ক, তব্ বলে যাবো—যা দেখে গেল্ম এর তুলনা কোথাও নেই। নীলগণগা আর অমরাবতীর তাঁরে তাঁরে কাশ্মীরের অমৃত আত্মাকে দর্শন করে গেল্ম। জেনে গেল্ম এই পথে জাঁবনের শ্রেণ্ঠ কাল কাটানো চলে। মানুষের যা কিছ্ শ্রেণ্ঠ চিন্তা, শ্রেণ্ঠ বর্ণাট্য কল্পনা, শ্রেণ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের পরম মধ্রে ভাবনা, শ্রেণ্ঠ যোগ ও সাধনা—মানবান্ধার নিগ্তের রহস্যলোক থেকে যা কিছ্ উম্ভূত হয়—এই পথে যেন তার শ্রেণ্ঠ অভিব্যন্তি।

বৃষ্ণির ধারা নামছে। সমসত শরীর আবৃত মোটা গরম পোশাকে। শর্ধ্ব নিজের নাক এবং তার চারদিকে যা ফ্টছে কাল থেকে। হাতের দস্তানা খ্রলেছি। বৃষ্ণিতে ভিজ্ঞছে মুখ আর হাত। দেখতে দেখতে ঘন বৃষ্ণিধারা। কিন্তু আমরা শান্ত,—এ আমাদের ধৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার পরীক্ষা। এবার চ্ড়োথেকে একে বেকে পাকদন্তী দিরে নামতে থাকি। এতট্কু ভূল, ঈষং পদস্থলন, সামান্য বিদ্রান্তি, একট্ঝানি দ্রতগতির চেন্টা,—নিশ্চিত অপঘাত্তি একটি স্বাস্থাবতী পাঞ্জাবী তর্ণী তার কমরেডকে নিয়ে ছোটবার চেন্টা করেছিল দেখেছিল্ম। পরে হিমাংশ্বাব্র কাছে শ্নতে পাই, নিজের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মেরেটি ছিটকে প'ড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্ত্রেইর ল্টিয়ে পড়ে। হিমালয় কখনো বদ্সাহসীকে ক্ষমা করে না।

অমরাবতী নদীর দিকে নামছি। কেউ কেউ বল্লে অমরগণগা। এই অমরগণগার পাঁচটি ধারা এখানকার আশেপাশে রয়েছে এক প্রেই পাঁচটি ধারা পেরিয়ে আমরা গিয়ে পেশিছবো পশ্চতরণীর প্রশাস্ত ময়দানে। এই গণগার চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বতমালা অতি অপর্প। পর্বতের পাদম্ল বলেই এখানে নানাদিকে নেমেছে

গিরিনদীর দল। কতকগুলি অদূরে তিব্বতে এবং কয়েকটি মিলেছে নিকটবতী সিন্ধুনদে। আমাদের সামনে বিরাট ভৈরবঘাটের পর্বতচ্টা এবং তারই পাশে অমরনাথ পর্বতের তুষারশৃংগ। গুহা কোথায় জানিনে। শুধু জানি ভৈরবঘাট পর্বত অতিক্রম ক'রে আমাদের আরোহণ করতে হবে অমরনাথ পর্বতে।

আবছায়া অন্ধকারে দিকদিগন্ত ঘিরে মুখলধারায় বৃষ্টি নামলো। ঠিক পাচিশ বছর আগে এইখানে এইপ্রকার ব্যক্তিতে নেমে এসেছিল বিরাটকায়া তুষার-নদী মূল পাহাড়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। পরের বছরে শত শত লোকের কঞ্চল এই মৃত্যু উপত্যকায় খাজে পাওয়া যায়। এই প্রবল বৃষ্টি ও তুহিন ঝড়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন চাণ্ডলা প্রকাশ করা চলছে না। আমরা সম্পূর্ণ নির্পায় এবং শান্তভাবে এক এক পা করে নদীর দিকে চলল্ম। বৃষ্টির প্রবল ধারায় আমরা দিশাহারা হয়ে গেলাম।

এই আমাদের কপালে ছিল। ভাগাদেবতা কানে-কানে বললেন, ভর নেই, তোদের মারবো না, কেবল শীতের চাবুকে ঠাণ্ডা করবো। এই দ্যাখ্, মুষলধারায় वृष्टि। এবার বল্ ঈশ্বরকে মানিস কিনা?

শোনো কথা। পূর্ণিববীর বহু ঈশ্বর-ভক্তের চোথে দিনরাত অশ্রহ গড়ায় কেন? মার থেয়ে তাদের হাড়পাঁজরা ভাণে কেন? প্রণাের সংসারে কেন আগনে লাগে? ভত্তিমতী বিধবার একমার সন্তান কেন মরে অপঘাতে?

আবার তর্ক? তর্কে পাবি কিছু, ? তবে নে,—মর!

মনে মনে বলল্ক, যাবার সময় মেরো না, দোহাই। ফিরতি পথে 'এভালান্স্' भाकित्या-- अत्कवादत क्रेन्छ। इत्य यादवा। स्मरे ज्याला! ছा-श्माया त्नाक. त्मर्ग গিয়ে আর দঃখ পেতে হবে না! মরে বাঁচবো!

পিছন থেকে হিমাংশ্বাব, চে'চালেন,—ও মশাই, এ কি হোলো?

প্রবল বৃষ্টির ঝাপটার আমাদের ঘোড়া স্থির থাকছে না। গণিশেরের কাছে ছিল আমার ছাতা। ঘোড়ার পিঠে ব'সে ব'সেই সেই ছাতা নিল্মে বাঁহাতে। কিন্তু এক হাতে ঘোড়ার পিঠে ভারসাম্য রক্ষা করা যে ভয়ানক সমস্যা। উত্তর্রাদক থেকে নদী বয়ে এসে ছাটছে প্রিদিকে। এই মসত নদী আমাদের পেরোতে হবে। ঠান্ডায় অসাড় হচ্ছি প্রতি মহেতে । কিন্তু ওর মধ্যেই অতি, ক্রিতপ্রণ ছাতা নিয়ে বাঁ হাতে ধ'রে থাকতে হোলো। নদাঁর খানিকটা সংশ্ঞামে হাঁটা, বানিকটা সাঁকো। সামনে পিছনে মেবের মধ্যে আমরা ভূরেন্ত্রি<sup>ত</sup> তার উপরে আবার প্রবল বারিধারার জন্য একটা আবছায়া যাদ্বজাল হ্রিভিইয়েছে। যতদ্র দক্ষিণে দ্বিট চলছে, পাহাড়ে পাহাড়ে শ্ধ্ তুষারের ক্ষুষ্ট। একদিকে লাডাক, একদিকে তিব্বত, উত্তর-পশ্চিমে জোজিলা গিরিপুছ্ এবং উত্তর-পূর্বে ভৈরবঘাট পেরিয়ে অমরনাথ পর্ব তচ্ডা। নীচে এই খরঞ্জেন্তা অমরাবতী নদী—যাকে বলা হচ্ছে অমরগণ্যা। আমরা প্রনরায় ষোল থেকে পনেরো হাজার হনুটে নেমেছি।

বৃষ্টির স্থেগ ঝড় আমাদের ধাকা দিছে। হিমাংশ্র সর্বাণ্গ—মাথা স্মেত

— ঢাকা আছে পাতলা স্লান্টিকের ওয়াটার প্রেছে। আমি ভিজছি মোটা জামা ও প্যাণ্ট সমেত। জল লাগছে হাতে পারে পিঠে—কেবল ছাতার জন্য বাঁচছে মাত্র মাথাটা। বরং মাথাটা গিয়ে বাকিগ্রেলা বাঁচলে কাজ দিত। আমরা সাঁকো পার হচ্ছিল্ম। ভাগাবিধাতার চেন্টা ছিল, ঘোড়াস্কুধ ধারা দিয়ে নদীগর্ভে তিনি আমাদের ফেলে দেন্ এবং ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু গণিশেরের কাছে তিনি পরাজিত, তাঁর কোতুকরণ্গ গণিশের বোঝে—সেইকারণে সে সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকে। ধাঁরে ধাঁরে আমরা সেই প্রবল বারিবর্ষণের ভিতর দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল্ম। ওপারে বাল্ ও পাথেরের চড়া,—তারই পিছনে বিস্তৃত পশুতরণীর তুহিন উপতাকা। উপত্যকার পিছনে ভৈরবঘাটের বিশলে পর্বতিচ্ড়া তুবারমণ্ডিত। চোখ ভারে দেখে নিচ্ছি সব, চোখ থেকে আমাদের কিছ্ন না হারায়। এখানে আমার ডায়েরী থেকে একট্খানি উন্ধৃত করি

"ধীরে ধীরে তিন মাইল বরফানি বাতাসের ভিতর দিয়ে নদীগভেঁ এসে নামলমে। ঝড়ব চিটর ঝাপটায় কোনো কিছা দেখতে পারলমে না। কে কোথায় রইলো, কা'র কি গতি হোলো কে জানে। ঘোড়ার উপরে ব'সে সর্বশরীর ঠাণ্ডায় শিটিয়ে উঠছে। এখানে তাপমাত্রা বলতে আর কিছ; নেই। ভয়ের কথা এই, সমস্ত জামা কাপড় এবং বিছানাপগ্র ভিজে থক থক করছে। আমরা উদ্দ্রান্ত, ক্লান্ত এবং বিপর্যান্ত। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি যেন। নদী পেরিয়ে এপারে এলমে। মাথার উপরে বরফের চ্ড়া। তুহিন বাতাস মুহুম্হ্র ঝাপটা দিয়ে চলেছে তুষার ঝড়ের মতো। কিন্তু সমস্তটা কী অপর্প, কী অভিনব আমাদের চোখে। সর্বপ্রকার বিপদ আপদের বাইরে এখানকার পার্বত্য প্রকৃতির যে স্বাভাবিক শোভা দেখে গেলুম, সেই ত' আমাদের পরম প্রস্কার। তাকেই ত' লালন করবো মনে মনে চিরদিন! যাই হোক, খানিকটা চড়াই উঠে গিয়ে বিস্তৃত পঞ্চতরণীর উপত্যকা পাওয়া গেল। সেখানে পেণছে সেই বৃষ্টির মধ্যে ধির্য সহকারে গণিশের আমাদের তাঁব, খাটিয়ে দিল। বেলা তথন দুটো রেজে গেছে। হিমাংশ,বাব, তাঁব,র মধ্যে তুকে স্বেচ্ছানিবাসন নিলেন, আর তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। আমরা হাড়ের মধ্যে ঠক ঠক করে কাঁপছি, কন্ট পাচ্ছি এবং আর্তনাদ করছি। পকেটে খান দ্বই বিস্কৃট ছাড়া এই দ্বর্যোগে আর কোনো প্রস্থিয়াদির कथा ওঠে না। গরম চা স্বাংন! তাঁব, থেকে কারো বেরোবার সাহস্তি ইচ্ছে না। কেমন ক'রে আহার অন্বেষণ করা হবে কেউ জানে না। নীচে জিয়ে নদী বইছে, তার ধারে এই তুহিন প্রাশতর। কোথাও কোথাও একট্ট আধট্ বাস দেখতে পাছি। বাদ বাকি সমস্তটাই শ্না ধ্সর আবছায়াই জনচিহ্হীন পার্বত্য প্রকৃতি। তাঁব্র মধ্যে ব'সে যখন এই কথাগ্রিল ক্লোমেলোভাবে লিখে যাছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা। শরীরের নীচের দিকটি জিলতে গেলে অসাড় হয়ে গেছে এই বৃষ্টিবাদলের ঠান্ডায়।"

বৃষ্টি কমে গেছে সন্ধার পর। কিন্তু তাঁবুর বাইরে আর কোথাও কিছু দেখা যায় না। ধুসর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অদুরে খরতর নদী বয়ে চলেছে ইস্পাতের ফলকের মতো। চারিদিকে তার এমন ভীষণ বৃক্ষলতাহীন অন্বর্বর পাহাড়তলী, সহসা আর কোথাও দেখা যায় না। আন্দান্তে ব্রুতে পারি মেযেরা নেমেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। মেঘ আর পেলসিয়ার ঋুলছে প্রত্যেক পাহাড়ের কোলে কোলে। গতকাল থেকে সেই দুর্যোগ এবং বাতাস এখনও কর্মোন। ইতিমধ্যে পেয়েছিল্ম গরম চা এবং কিছ, খাদ্য, তাতে উপোসরক্ষা হয়েছে। ব্রুতে পারা যাচ্ছে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনোমতে পছন্দসই আহার জোটাতে পারি! আজ নিয়ে তৃতীয় দিন হোলো প্রলগাঁও থেকে বেরিয়েছি। তিনদিন কিংবা তিন বছর সহসা <mark>ঠাহর করা যায় না। ভুলে গেছি</mark> সব, স্মৃতিশক্তি অনেকটা যেন লোপ পেয়ে গেছে। প্রতি ঘণ্টায় আবিষ্কার করেছি নতুন দেশ, নতুন জগৎ, নতুন প্রকৃতি। প্রতি মাইল পথ হোলো আমাদের জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ, এক একটি ইতিহাস। এত অলপ পথে এমন দ্বতর গিরিলোক আগে আমার দেখা ছিল না। গতকাল প্রভাতে বায়্যানের পথে একটি পাহাডী মেষপালককে দেখেছিলমে তেলনাড নামক অণ্ডলের কাছা-কাছি, তারপরে যাত্রিদল ছাড়া পাহাড়ে পাহাড়ে মান্বের চিহ্ন আর কোথাও দেখিনি। এটা নতুন বটে। মানস সরোবর, কেদার-বর্দার, পশ্বপত্তিনাথ—কোথাও এমন নয়। অথচ ব্রুঝতে পারা যায়, এটা মধা এশিয়ার দিকে যাবার ভিন্ন একটি। পথ। আমি যদি ₁এখান থেকে নিকটবতা পাহাড় পেরিয়ে পশ্চিম তি≪তে প্রবেশ করি, নিষেধ করবার কেউ নেই। আমাদের এই পাহাড়ের পিছনেই ভারতের সীমানা, মাত্র নয় মাইলের মধ্যে। একটি ঘোড়া এবং রসদ নিয়ে যদি যাই বল্তালের দিকে, কে দেখছে? কে জানছে, যদি সিন্ধ্ উপত্যকার ধার ঘে'ষে জোজিলা পেরিয়ে চলে যাই? লাডাক ত' অতি নিকটে, অমরগণগা ধরে গেলেই ত' তিব্বত! আমার কাছে হয়ত সহজসাধা নয়, কিন্তু তেনজিংয়ের পক্ষে কতাকৈ? সোয়েন হেডিনের পক্ষে কতক্ষণ? সঙ্গে জন দুই লোক থাকলে চবিশ ঘণ্টার বেশী লাগে কি?

ঠিক বায়ন্যানের মতো! সমসত রাত্রি ওই নদীতীরের ত্যার-বাতাসের ব্রিপ্রাপটায় তাঁব, নড়তে লাগলো। কবলের তলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে তেমনি ব্রিনদ্র রাত্র-যাপন। চোথ বাজে রইলন্ম বটে, কিন্তু হাড়পাঁজরার মধ্যে ব্রেমন মোচড়াতে লাগলো যে, কোনো মতেই ঘ্ন এলো না। সন্ধ্যা রাজ্যে দিকে হিমাংশ্বাব, একখানা উপরি কবল আমাকে দির্য়েছলেন, কিন্তু ক্রিটেও স্বিধা হয়নি। তাঁব্র চালে বৃণ্টির ফোঁটার শব্দ কোনো সময়েই ব্রেটেন। কে জানে আগামী কালের জন্য আমাদের ভাগ্যে আর কি জমাক্রিছে! এখান থেকে অমরনাথ আর মাত্র চারপাঁচ মাইল পথ। এত অনিশ্চয়তা, এত দ্বর্ভাবনা, এত আশব্দা—তব্ন মন আছে প্রফাল্ল, আমাদের বহাকালের বহা প্রতাশোর স্থলে গিয়ে পেশছতে

भारता। निमानाल त्थरक भारा हित प्रत्य अर्जाह, शल्भ भारतिह, माशा পথের ইতিহাস জেনেছি, মার্নাচতে এর অবস্থানাচক দেখে কতদিন কত কল্পনা করেছি,—আগামী কাল সমুহত কিছুর পরিসমাণিত। মর্ত্য সীমার প্রাণেত দাঁড়িয়ে অমর্ত্যলোকের ম্বার উন্মোচন করবো? কাল আমাদের পূর্ণ যান্তা! কিন্তু আজ সমুস্ত রাত্তির অনাগত ইতিহাস এখনও ব্রুবতে পার্রাছনে। সম্পূর্ণ থামে নি। জানি তৃষারসমাকীর্ণ হবে আমাদের সমুহত পথ। নেমে আসবে কি 'শ্লেসিয়ার' এই উপত্যকায়? ছুটে আসবে কি 'এভালান্স' ওই অমরগঙ্গার? শত শত প্রাণীর পক্ষে এমন ভরার্ত রান্তি কবে কে কোথায় দেখেছে? মৃত্যু-সম্ভাবনার মুখেমমুখি দাঁড়িয়ে এদের মতো কে কোথার এমন করে প্রহর গ্রেণেছে?

ঠিক মনে নেই। বোধ হয় তম্প্রাচ্ছন্ন হইনি। হিমাংশ,বাব,র গলার আওরাজ শ্বনে কন্বলের রাশির ভিতর থেকে মুখ বার করলম। বিশ্বাস করিনি, প্রভাত হবে এত শীন্ত! জানতুম দঃখ আর যন্ত্রণার রাত্তি বড় দীর্ঘ হয়।

বিশ্বাস করিনি এই আশ্চর্ষ প্রভাত! কবে বৃষ্টি হয়েছিল, কোনো চিহু তার নেই! কবে মৃত্যুভয় পেয়েছিল সবাই, কোনো প্র্যাতি তার মনে পড়ে না। সমগ্র আকাশ বেন নীলোম্জ্বল এক মহাকাব্য। মধ্রে স্থাকিরণ পড়েছে অমরাবতীর নীলাভ জলরাশিতে। প্রভাতের মৃদ্ব স্নিগ্ধ সমীরণ-শিহরণ দ্র দ্রান্তরে জানিরে দিচ্ছে অভয়বাণী। দ্বংধশ্ভ তুষারের আবরণে সমস্ত পর্বতগর্মল স্থার-মজালে ঝলমল করছে। তবে কি এই তুমি! তবে গতদিন কৈন অমন র্দ্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলে? কেন অমন মন্ত মহাকালের জ্ঞটাজালে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে শিশ্ব মানবকদের হৃদয়ে আড্ডেকর সন্তার করেছিলে? এত স্থানর তুমি, কেন তবে এত ভীষণ! কামা এলো मृहे क्रास्थ।

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যোন্মামৃতং গময়ঃ,—অন্ধকার খেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যুর থেকে নিয়ে যাও অমৃতলোকে! হয়ত এই সেই অমৃতলোক। পিছনে ছিল মৃত্যু—সামনে অমরাবতী। অসত্যের থেকে সত্য, ভয় থেকে জয়। জয়বার্তা বিঘোষিত হচ্ছে আমাদের সম্মুখপথে। প্রসন্ন প্রভাতের মুদ্ধি এনে দিচ্ছে বেন মধ্রের ধ্যানাবেশ, আনন্দে আবার হেসে উঠেছে, ড্রিই প্রাচীন প্থিবী! দেবতাত্মা হিমালয় তাঁর রন্ধগিরির ম্বার থ্লেছেনুটে গঁত দ্বদিনের ইতিহাস দঃস্বস্নের স্মৃতি মুছে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের পিছন দিকে প্রায় আধ মাইল দ্বে ছিলু ক্রিডু স্পেশালের তাঁব। সেখানে সরকারি চালা আছে। সেখান থেকে আমুদ্ধের যাত্রাকালে আবার এলো দ**্বঃসংবাদ। এক বাবাজ**ী শ্বাসপ্রশ্বাসের কণ্টেক্সিল মারা গিয়েছে এবং পেটের পীড়ায় একজন মৃত্যুশধ্যায়। শংকর কুন্ডু বললেঁ, আবার কয়েকজন পালিয়েছে ভরের হিড়িকে। মেরেরা কাঁদতে বসেছিল আকাশের চেহারা দেখে, আশা দেবতান্তা ৬

42

ত্যাগ করে চলে গেছে অনেকে। কতগর্বাল মেয়েপর্ব্র্র ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত, কেউ কেউ শ্রাণিততে ধরাশায়ী।

আন্দাজ সাড়ে সাতটায় আমরা যাত্রা করল্ম। আমাদের মালপত্র সমেত তাঁব্ এখানে পড়ে রইলো অন্বরক্ষীদের জিন্বায়, আহম্মদ রইলো তত্ত্বাবধানে। অবিশ্বাসের বিন্দ্রমাত্র কারণ নেই। আজ প্রিমা তিথি, হিন্দ্রমতে উপবাস। দর্শনান্তে শত শত লোক জলগ্রহণ করবে, তার আগে নয়। শীতের হাওয়ায় আর রৌদ্রে আজকের যাত্রা বড় আনন্দদায়ক। আকাশের উল্জ্বল নীলাভা বলছে, এ বছরে আর ব্লিট হবে না, নিশ্চিত থাকো। স্ত্রাং প্রনজীবন লাভ করেছি আমরা।

কিন্ত আজকের পথ বড পিছল। সকলেই অতি সতর্ক। উঠছি উপরে. উপর থেকে উপরে : ঠিক যেন বিরাট কোনো প্রাসাদের কার্নিশের উপর দিয়ে চলা। মাথা টললেই মৃত্যু। ঘোডার পা পিছলোলে ঘোডাস**ুখ** তলিয়ে যাওয়া। পথ মানে, পথ নয়। অভ্যন্ত আতৎক ফ্টেছে মুখে চোখে, শরীরের রস্ত চলাচল মাঝে মাঝে যেন স্থির হয়ে আসছে। আজ আর কেউ নিরাপদ মনে করছে না। পাকর্দান্ড একটির পর একটি। ঘোড়াকে এক একবার টেনে তুলতে হচ্ছে। প্রতি মুহাতে শঙ্কিত সচেতন, চদত এবং আড়ন্ট। কিন্তু গণিশের আমার রক্ষক, জানি তার হাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার নী**লা**ভ দ্ভিতে কী স্নেহ, ম্কায় কাশ্মীরের সমস্ত মধ্র পেলবতা ওর বাবহারে। কিন্তু কী দরিদ্র সে। ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, ছিন্ন কন্বল, একেবারে নিঃন্ব। পায়ে ছে'ড়া জ্বতো, ছে'ড়া শেরওয়ানী। ওর খাওয়া দেখলে কাম্না পায়। চার দিন আগেকার রাল্লা পোড়া ভাত, আর সেই পহলগাঁও থেকে আনা লাউয়ের শুকা,—ব্যস। আমি জোর করে ওর হাতে দিয়েছিলুম কিছু, রুটি। প্রথমটা নিতে চায়নি, পাছে ওর জাত যায়। এদিকে গ্রামা **ম,দলমানদের ধারণা**, হিন্দুর হাতের তৈরী কিছু মুখে দিলে তাদের সমাজচ্যুতি ঘটবে। এটা জ্ঞাতি-গত অভিমান ব্রুথতে পারি। সেই একই ইতিহাস আসম্দুর্গ্রমাচল। এক রক্ত, এক প্রকৃতি, একই সংম্কৃতি। আফগানী তুর্কিরা একদা এদেরকে ধরে গায়ের জোরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর এরা ফিরে আসে জিংমীরী পশ্ভিতদের কাছে। পশ্ভিতরা এদের গ্রহণ করেনি। এরা পাইট্রিড পর্বতে দেহাতে উপত্যকায় আশ্রয় নিদে বাধ্য হয়।

পাহাড়ে পাহাড়ে নদী ঝ্লছে তৃষারমণ্ডিত। জলাভূপতি নামতে গিরে বরফে জমাট বে'ধে স্থির হরে গেছে—তাদের ভিতর খেকে চুইরে নামছে জলের ধারা। তুহিন নদী ও নির্মারণী পথে পথে। কেন্দ্রান্ত শাওলা নেই, কোথাও নেই তৃণচিহা। পথের ধারে মাঝে মাঝে আবার সৈই কুস্মশব্যা—সেই নানাবর্ণ—সেই মৃংপাথরের ভিতর থেকে প্রাণবন্যা। তৃণপ্রেপ কাম্মীরের হ্লরের অর্দ্যসম্ভার। ধীরে ধীরে আমরা উঠছি—দৃঢ় পদ, দৃঢ় ইছা, দৃঢ় মনোযোগ

আমাদের। উদার ভাবনা, মধ্রে শ্বন্দ, মহং চিন্তা—তার সপো ভয় আর জনিশ্চয়তা, তার সপো পায়ে আর শিরদভ্যে অসহনীয় কনকন্দি। আমরা শ্ব্দ এগিয়ে যাছি। এই পথে আসতাে শক আর হ্ন—মিহিরগ্ল আর চেণিগস খার দল, আসতাে তুর্কি-তাতার, আসতাে মধ্য এশিয়ার অনামা অজানা বাষাবর দস্যুর দল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে তারা প্রথম খাদা আর আশ্রয় পেতাে, প্রথম পেতাে মান্ধের সমাগম—সেই অণ্ডলের নাম দিয়েছিল প্রথম গ্রাম, অর্থাং প্রলগাঁও!

মাইলের পর মাইল চড়াই আর উৎরাই। বায়,শীর্ণতার জন্য আমরা কণ্ট প্যাচ্ছ। প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার ফুটের উচ্চতায় উঠেছি। এবার নামবার পালা। ধীরে ধীরে পথ ঘুরছে পূর্বদিকে। ভৈরবঘাটের সীমানা শেষ হক্ষে। ডান দিকে ঘ্রে যাচ্ছি। আশে পাশে চলেছে সাধ্সহ্যাসী, চলেছে বাবাজী-বৈরাগী। ধারে ধারে নামছি। পোড়ামাটির মতো পথ, কিন্তু বৃষ্টি ভেজা,—পিছল। ফিরছি ডান দিকে, ভৈরবঘাটের পিছনে,—আবার নামছি। নামতে নামতে এসে পেশছলমে তুষার নদীর প্রান্তে। তুষারমণ্ডিত পথ আর উপতাকা পেরিয়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার নতুন অভিজ্ঞতা। তুষার নদীর ওপর ঘোড়া নিয়ে নেমে এলমে। পায়ের তলায় বরফের নীচে দিয়ে প্রবল নদীর স্লোত, আর আমরা উপরতলার কঠিন বরফের ওপর দিয়ে ঘোডায় চড়ে <mark>যাচ্ছি</mark>। র্যাদ চিড় খায় কোথাও, যদি কোথাও নরম থাকে—তবে রক্ষা নেই। বাঁকের মুখে সোজা উত্তরে চ'লে গেছে একটি নদীর ধারা তিব্বত্রের মধ্যে, কিব্তু এইটি হোলো অমরগণগার মূল প্রবাহ। এপারে ভৈরব ঘাট, ওপারে অমরনাথের চ্ডা। কিছ্বদ্র গিয়ে গণিশের বললে, উৎরাইয়ে!—হয়ত তার মনে দ্ভাবনা ছিল, যদি দৈবাৎ আমাদের পায়ের তলায় ধস নেমে যায়! স্কুর্থ আমরা এবার নামল্ম সেই তুষার নদীর ওপর। পায়ের তলায় বরফ কচমচ করে উঠলো। এমন বরফ কিনতে পাওয়া যায় কলকাতার বাজারে সর্বতঃ বড় বড় ডেলা, মুঠোর লধ্যে ধরে রাখা যায় না। রংটা স্বচ্ছ শাদা নয়, ঈষং ঘোলাটে। পারের তলায় তুষার নদীর তল-প্রবাহ। মাঝে মাঝে পায়ের পাশে ছোট বড় গহ<sub>ব</sub>র, তার ভিতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছি কালো জঁল নীচের দিকে আর্বার্তত হচ্ছেট্রে অতি সন্তপ্ৰে পা ফেলে চলছি, প্ৰতি পদে যেন শিহরণ হচ্ছে। নদ্ী ধ্ৰিই চলল্ক কিছ্কেণ। এক সময়ে গণিশের আবার তুললো ধ্যাড়ার পিঠে। ্র কছ্বদরে গিয়ে এই নদীই আবার উত্তাল উন্দাম জলধারাসহ প্রকাশ পেন্সে আমরা এল্বম সাঁকোর কাছে। সেটা অমরগণগারই সাঁকো। সেই ছোট্ট সাঁকো পার হয়ে ওপারে অমরনাথ পর্ব তের পাদম লে গিয়ে আমর বিভাগের পিঠ থেকে এবার নেমে পড়লমে। এর পর আর ঘোড়া যাকে নিমি সামনের চড়াই ধরে প্রায় সাড়ে তিন শাে ফন্ট উঠে গিয়ে পাবাে অমরনাথের গ্রহামন্থ।

প্রসন্ন নীলাভ দুই চক্ষ্ণ প্রসারিত করে স্মিত হাস্যে সামনে দাঁড়ালো

আমার ভয়ত্রাতা সৌম্যদর্শন মুসলমান গণিশের। দুদিনের দুর্যোগের আতঞ্চের অভয়দাতা সে আমার নিত্যসংগী—আমিও তাকাল্ম তার প্রতি। অলতর্যামী আমার কানে কানে বললে, থাক্ অমরনাথ, সকলের আগে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করো ওই মুসলমানের পদতলে! তোমার পঞ্চপিতার এক পিতা হোলো ওই দরিদ্র হতভাগ্য চিরবৃভূক্ষ্ম গণিশের, কারণ ও তোমার ভয়ত্রাতা—রক্ষক! অভিমান ত্যাগ করো, প্রাচীন ব্রাহমুণ্য সংক্ষার থেকে কিছ্মৃক্ষণের জন্য মুক্ত হও, মানুষের অলতনিহিত নারায়ণকে ক্ষীকার ক'রে নাও! পদধ্লি গ্রহণ করো ওই পরমান্থীয় মুসলমানের!

পারলমে না! হাজার হাজার বছরের রম্ভের ধারাবাহিকতার সংক্ষার দিল বাধা। বংশপরদপরাগত জাত্যভিমান পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ালো মাঝখানে। কী ছোট আমি! কী ক্ষ্মপ্রচেতা, কী দরিদ্র! নিজেকে চাবকাল্ম শতবার। চোঝে জল এসে দাঁড়ালো। অবশেষে দ্'খানা প্রাণহীন বাহ্ম বাড়িয়ে গাণশেরকে সহসা ঘন আলিজ্গনে বে'ধে দিল্ম। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী অপমান ক'রে ফেলল্ম নিজেকে, যখন মনিব্যাগ খুলে কয়েকটা টাকা দিল্ম তার হাতে। প্রাপ্য তার কানাকড়িও নেই, স্তরাং গণিশেরের চোখে-মুখে ছিল কিছ্ম বিসময়। কিন্তু আমি আর পিছন ফিরে কোনোমতেই তাকাতে পারলমে না।

প্রথন রেদি। অমরগণগার আঘাটা থেকে উঠে গেছে এই পথ সোজা গৃহা পর্যন্ত। নদীতে বহু, লোক সাহস করে স্নান করতে নেমেছে। এই নদী তিব্বতের দিকে চলে গেছে। আশেপাশে সামনে পিছনে পাহাড়ের গা বেমে তুষার নদীগুলি ঝুলছে। এরা চিরস্থায়ী, সহজে গলে না। মে-জুন মাসে কি হয় বলতে পারিনে। রোদ এত প্রথর যে, তুষার আবহাওয়া সত্তেও কোনো কন্ট আমাদের হছে না। বরং রাশীকৃত গরম আছাদনে এবার বেশ অস্ক্রিধা হছে। এখন বৃঝতে পারা যার মোটমাট কত যারিসংখ্যা এ বছরের। প্রেল এক হাজার কি হবে? মনে হয় না। সেই স্কুইডিস ছার্রাট এসেছে, একজন বৃশ্ব ফরাসী ভদলোক এসেছেন। অদ্বের দেখছি সেই মিলিটারী যুবক মিঃ মজুমদার এবং তার সপিননী শ্রীমতী ম্বেগোধ্যায়। এদিকে ভাইপ্রভার এন পি ভট্টাচার্য মহাশয়ের দল আর কুণ্ডু স্পেশালের লোকজন। উপ্রের উঠছেন ঘোষ মশাই তার মাকে নিয়ে। চন্দনবাড়ীর পথে সেই যে স্কুমিবী মহিলাটি ঘোড়া থেকে পাহাড়ের ধারে প'ড়ে গিয়ে আহত হন্—তিক্তি এসে পেণছৈছেন, কিন্তু মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। আরো বহু এসেছেক জাদের সতেগ মুখুকো ব্যান্ডেকর এজেন্টের স্তানী,—হিমাংশ্বাব্র পাঙ্গিলা দিদি। প্রনিশ মিলিটারী সবাই আজ এসেছে।

এই শেষ চড়াইটাকু বড় গায়ে লাগছে। বায়্শীণভার জন্য পরিশ্রম খ্ব

বেশী মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রায় উপরে উঠে এল্ফ। আর প'চিশ ফ্ট উঠতে পারলেই গ্রেমাখ পাই।

ঘোষ মশাইয়ের বৃদ্ধা জননী শ্রুয়ে পড়লেন। আর তাঁর ওঠবার শক্তি নেই। বোধকরি জ্ঞানহারা হবার সম্ভাবনা ছিল। মাথা ঘ্রছে, বমি ভাব। ঘোষ মশাই দিশাহারা হয়ে ছ্রুটে নেমে খাচ্ছিলেন। মায়ের বদি অন্তিম ঘনিরে থাকে? এখনও যে দর্শন হয়নি! ডাক্তার কি এখানে মেলে না?

দাঁড়ান্—বাধা দিল্পে খোষ মশাইকে —মা ঠিক বাঁচবেন, কিন্তু আপনি মুখ থ্বড়ে যদি গড়িয়ে পড়েন নীচে, আপনি বাঁচবেন না! আপনাকে যেতে দেবো না!

মা বাঁচবেন? কেমন ক'রে? কিন্তু---

কিচ্ছ, ভয় নেই। কোলের কাছে এসেছেন, শুমরনাথ,—তাই বৃন্ধার উত্তেজনা! বিশ্রাম দিন্, নিশ্বাস নিতে দিন্—উনি নিজেই উঠে যাবেন উপরে। আপনি কেমন ক'রে জানলেন? মা যে তিনদিন কিছু খান্নি। স্থাজ আবার প্রিমা!

আমারও উঠেজনা এলো। বলল্ম, এরকম কেস্ অনেক দেখেছি তাই বলছি। আপনার মা যদি উঠে ধ্লো পারে নিজের শক্তিতে দর্শন না করতে পারেন, তবে আমিও ব'লে রাথছি, অমরনাথকে না দেখে আমিও এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে যাবো।

ঘোষ মশাই থমকে দাঁড়ালেন। মিনিট পনেরো পরে তাঁর মা নিজে গা ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে আবার গৃহামুখে উঠতে লাগলেন। ঘোষমশাই চললেন মায়ের পিছা পিছা। ক্যামেরা হাতে নিয়ে হিমাংশাবার হাসিমুখে চললেন। মলোচারণ করতে করতে বহা যাত্রী উঠছে, কেউ কেউ নেমেও আসছে। সকলের মুখচোখ আনন্দে আর উৎসাহে উজ্জ্বল। আজ সকলের যাত্রা সাথিক হয়েছে। সুখের প্রথব আলো যেন সকলের জন্য অভাবনীয় আশীর্বাদ বহন ক'রে এনেছে।

ক্লান্ত পা তুলছি টেনে টেনে উপর দিকে। যোড়ার পিঠে ব'সে শিরদাঁড়া আড়ন্ট, পা দ্ব'খানা ভারী,—বিনিদ্রা আর উপবাস। আর করেক শুটুরাকি। তার পরেই গ্রহার ওই বারান্দা! কিন্তু হঠাৎ থামল্ম।

না, আগে দর্শন নয়, এখানে একবার দাঁড়াও,—িন-বাস নাঞ্জাগৈ। এখানে দাঁড়িয়ে আগে একবার মাত্মন্ত জপ করে নাও!—ওই ট্রেনি মা, ির্যান একটা আগে ধরাশায়িনী হয়েছিলেন। ওই মাকে নিয়ে ক্ষান্ত করে সেই ন্বর্গতা জননীকে, ির্যান তোমার মাতা দেবী বিশ্বেশ্বরী, দেবিতাখা হিমালয়ে আজ ির্যান পরিব্যাণত! থাকুন অমরনাথ,—আগে ক্মরণ করে তাদের কথা, যাদের এই পথে মাত্যু ঘটেছে, যারা পেশিছতে পারলো না কিছাতেই, যারা দেবতাখার পদতলে শেষ নিশ্বাসটাক ফেলে যেতে পারেনি! তাদের কথা এখানে দাঁড়িয়ে আজ

স্মরণ করো, যাদের পিতা যাতা সন্তান বন্ধ পরিজন—কেউ কোথাও নেই, যাদের পিপাসার্ত আত্মা ঘ্রুরে বেড়ায় নিত্য প্রেতলোকে! যাদের কেউ কোন-দিন স্মরণ করেনি।

ধীরে ধীরে উঠে এল্ম গ্রার সম্মুখভাগের অলিন্দে। সামনে লাল রেলিংঘেরা গ্রার অভ্যতরভাগ। পনেরো হাজার ফ্টের উপর বারালায় দাঁড়িয়ে আছি। গ্রাম্থ উত্তর-পশ্চিমে ফেরানো। গ্রার মাথার উপর আরো প্রার তিন হাজার ফ্ট উচু গিরিচ্ড়া। সেখান থেকে ফ্লেছে তুষার নদী। চারিদিকে যতদ্র দ্গিট চলে ভয়াবহ অনুব্রতা,—বৃক্ষ, শৃষ্প, লতা, গ্রম—কাথাও কিছ্ম নেই। তুষারগলা জলধারা নেমে আসছে প্রতি পাহাড়ের গা বেয়ে। ক্ষার, গন্ধক ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ এবং বহু বর্ণময় মৃৎপ্রস্তর চারিদিকের পাহাড়ে আকীর্ণ।

প্রেখানে দাঁড়িয়ে আছি, পাথুরে কালো মাটি মসমস করছে। গ্রের ছাদ থেকে জল চুইয়ে পড়ছে। সামনে তিন চারটি ধাপ উঠে রেলিংয়ের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢকেল্ম। গহোর পরিধি আন্দাজ শ' দেড়েক ফুট। ভিতরের অবকাশটাকু কমবেশী চল্লিশ ফাট বিস্তৃত। ভিতরে ঢাকতেই দেখা গেল উপরের বহু ফাটল থেকে অবিশ্রান্ত জলের ফোঁটাগর্নির চু'ইয়ে পড়ছে টপটপ করে। গহররের চারিদিকটা খড়ি পাথরের। ছ্র্রির দিয়ে খোঁচাতে থাকলে ম্টো ম্টো চুনপাথরের গড়ৈড়ো পাওয়া বায়। ঢোকবার সময় ধাপগ্নলি ভানদিকে রেখে সোজা বাঁদিকের কোণের কাছে এলেই অমরনাথ। পাড়বাঁধানো একটি চৌবাচার মতো আয়তন—মাঝখানে বরফের একটি স্ত্প—নীরেট, কঠিন। উপর থেকে ফাটল চুইয়ে তুষারগলা জল পড়ছে টসটস করে। বরফের স্ত্রগটির উপরটি কচ্ছপের পিঠের মতো। মধ্যাংশ ঈষৎ উচ্-চতুর্দিকে ঈষৎ ঢাল। এতকাল শ্বনে এসেছি চন্দ্রের হ্রাসব্ধ্যির সঙ্গে সঙ্গে এই তুষারুত্ত্প কমে এবং বাড়ে। আজ শ্রাবণী প্রণিমার শিবলিপোর আকার অন্তত তিন চার ফ্ট উচ্ হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তা হয়নি। গতমাসের পর্নিশমায় যখন যবেরাজ করণ সিং সন্দ্রীক এখানে আসেন, তথন লিঙ্গটি পূর্ণ আকার প্রাণ্ড ছিল। এই প্রকার দ্বচ্ছ ধ্মেল বরফের চাংড়া কলকাতায় চলন্ত লরীর ওপর মাঝে ম্যক্তিদেথি, কিন্তু হ্রাসব, শ্বিই হোলো এর বৈচিত্র। অনেকে বললে, উপরের ভূটিল খেকে যে জলবিন্দ্র পড়ে, সেই জল অনেক সমর ঝুলনের রক্জার জুক্তিরে জমে যায়, এবং চৌবাচ্চার ভিতরকার প্রাকৃতিক বৈচিত্রাহেতু অমরনাথ দিনগাঁট ক্রমণ স্ফীত
ও উচ্চাকার ধারণ করতে থাকে। ক্রমে উভয়ে সংযুক্ত এই একাকার হয়ে যায়।
ভূ-তত্ত্বে এর কৈফিয়াৎ এবং অর্থ খ্রু পাওয়া কঠিছেই ব'লেই এর পরমার্থের
দিকটা তীর্থযাতীকে আকর্ষণ করে। প্রকাশ পার দেড়শো বছর আগে এক গ্রুজর মুসলমান মেষপালক ওপারের পাহাড়ের উপর থেকে এই গ্রহাটি আবিষ্কার করে এবং লোকজনসহ এখানে এসে অমরনাথের পূর্ণলিপ্য দেখতে

পার। বোধহয় সমগ্র ভারতে এই একমাত্র তীর্থ, যেখানে থৃণ্টান মুসলমান হরিজনাদি জাতিবর্ণনিবিশেষে প্রত্যেকের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের প্রত্যেকের পায়ে ছিল খাসের তৈরী জ্বতো—দাম এক আনা— নৈলে এই ভয়ানক ঠান্ডায় আমাদের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। অমরনাথ লিপোর উপরে একটি ঘণ্টা ঝুলছে। যাত্রীরা স্পর্শ করছে লিংগ। আমাদের হিমাংশ্বাব, সেই লিঙেগর থেকে এক ট্রক্রো বরফ ভেঙেগ তাঁর শিশিতে সংগ্রহ করলেন। অনেকে নিলেন গ্রহামধ্যকার খড়িপাথরের গরেড়া। চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ছে দূর দেশ থেকে আনা অজস্র ফ্রল আর বেলপাতা। প্রদীপ জ্বলছে আলে পালে। প্রসাদ সংগ্রহ করছে অনেকে। কেউ মল্র ও দতবপাঠ করছে, কেউ কাঁদছে হাউ হাউ করে, কেউ মাথা ঠ্রকছে, কেউ বা ফ্রণিয়ে ষ্ট্রপিয়ে বিকৃতকণ্ঠে অধীর, অম্থিরভাবে প্রলাপোত্তি করছে। অত্যন্ত দ্বর্গম এবং বিপদসম্কুল তীর্থ স্থানে না এলে এইপ্রকার আত্মহারা ভাবাবেগ কল্পনা করা যায় না। মূল অমরনাথের লিঙেগর কয়েক ফুট দুরে-দুরে গণেশ ও পার্বতীর ওই একই প্রকার তুষারলিঙ্গ। তবে তাদের ক্রমিক হ্রাসবৃন্ধির চেহারা কি প্রকার, ঠিক একথা নিয়ে তখন আর কেউ আলোচনা করে না। যাঁরা অমরনাথের পান্ডা ও প্রজারী, তাঁরা সকলেই থাকেন মার্তণ্ড শহরে,— **পহলগাঁও খেকে খানাবলে**র পথে। এতক্ষণ পরে চোখে পড়লো গ্রহার ভিতরে **নিসালং এর একটি কো**টরে দুটি পায়রা দিবি। বাসম্থান ক'রে নিয়েছে। এরা **নাকি আছে আ**দিকাল থেকে, এরা নাকি দৈবপার্রাবত। প্রাণীচিহুহীন পর্ব ত্যালার মধ্যে এরা নাকি দৈববার্তা বহন ক'রে বেড়ায়। এদের দর্শন করা প্রায়। এই তুষার-পারাবত দর্হিকে সকলেই ভত্তিভরে দেখতে লাগলো।

ভিতরটার ঘ্রের ফিরে আবার এল্ম বারান্দায়। সামনে গণিশের দাঁড়িয়ে। তার জিন্মার আমাদের লাঠি, জ্তো ও ছাতা, এবং গরম কোট। তাকাল্ম নীচের দিকে অনেক দ্রে অমরগণার পারে। লোকে ওপারে গিয়ে এপারের এই গ্রের ছবি তোলে, সেইজনা চড়াই পথটা ছবিতে দেখা যায় না। চড়াইয়ের নীচে নদাঁতে ন্নান করছে সাধ্র ও সন্ত্রাসী, মেয়ে আর প্র্র্য। ত্যারগলা জলে নীল হয়ে যায় দেহ, কিন্তু উলগ্গ ন্নান এখানে বিধি। অনেজ নারী নানে নেমেছে একেবারে সম্পূর্ণ নান দেহে ৯ যদি এই দ্র্গমে এস পেণছে থাকো তবে এই রহ্মলোকের তারে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত্তি ইও। কোনো লক্ষা রেখাে না, সমস্ত আবরণ মােচন করাে, সমস্ত আত্মবা জলাজলি দাও—এখানে প্রথবী নেই, সমাজ নেই, লোকিক সংস্কার্তিনই। চেয়ে দেখছি, কোনাে বয়স বাদ যায়নি। পাজাবী, মারাঠী, প্রজনাতী, দক্ষিণী, বাঙালী, বিহারী, উত্তর প্রদেশী,—উলগ্গ নরনারী দক্ষেত্রিল নেমেছে ঘাটে। হঠাৎ মনে হয় স্বর্গলাকে দেবরাজ ইন্দের ন্তাসভার অপ্রয়া উর্বশী মেনকা রম্ভার নাচের ভাক পড়েছে। সেখানে যাবার আগে লক্ষা মান ভয় বিসর্জন দিয়ে

ওরা এসে নেমেছে এই অমরাবতীর শিলাতলে অবগাহন-স্নানে। আকুলিত কেশে ওদের উল্লাসের অজস্রতা। তুষারনদীর ওপর বইছে হৃ হৃ বাতাস,—প্রথব রোদ্রে চারিদিক আনন্দময়। কিন্তু কিচ্ছৃ নেই এখানে। খাদ্য এবং আশ্ররের চিহ্নও নেই—উপর থেকে তিন শাে ফ্ট নীচে নেমে না গেলে তৃষ্ণার জলও নেই। সকল তীথেই কােথাও না কােথাও দাঁড়াবার মতাে জারগা পাওরা যায়। তৃষ্পাশীর্ষ কেদারনাথে যাও, কিংবা ভারতমহাসাগরের তীরে কনাা-কুমারিকার বাল্বেলাতটে যাও, আহার ও আশ্রয় দৃই মেলে। এখানে সব শ্না। মাইলের পর মাইল,—অন্তহীন র্ক্ষ অনুব্র তর্তৃণশ্না ভীষণকায় পর্বতমালা ও তুষারনদী ছাড়া আর কােথাও কিছু নেই।

বন্ধরা ছবি তুললেন কতকগ্নি। তারপর মধ্যান্থের প্রাক্কালে আবার আমরা গ্রহাম্থ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল্ম। গণিশের ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত ছিল। আমর্থি আবার সারবন্দী হয়ে তুষারনদীতে অবতরণ করল্ম। সেই একই পথ, বৈচিত্রা কিছন নেই। সেই ভীষণাকৃতি পিশাচ প্রকৃতির পর্বতন্যালার চড়াই, সেই ঘোড়ার পিঠে কার্নিশ বেয়ে চলা,—জন্তু আর মান্ধ একই প্রকার ক্ষ্মার্ত। স্থাকরোক্জনল তুষার্রাকরীটের তলা দিয়ে পথ, নদী এবার ডার্নিদকে, সেই আমাদের অতি সতর্ক আড়ন্ট দেহ, চোখে সেই পতনাশক্ষা—কিন্তু উদ্দীপনা আর কঠোর অধ্যবসায়ের পর,—এবার তন্দ্রাতুর অবসাদ। আমাদের সকল উত্তেজনার অবসান।

ঘণ্টা দ্যেকের মধ্যে এল্ম পণ্ডতরণীতে। প্রথমেই চোখে পড়লো নদীর ধারে বসেছে একটি প্ররের দোকান। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পাড়ে কে আগে ছ্টতে পারে ওই দোকানে! হ্ডেছ্র্ডি পাড়ে গেল খোড়ার আর মান্ধে। বাবা অমরনাথ রইলেন আমাদের মাথায়, কিন্তু ওই 'গ্রহাম্খ' আমরা সকলে। অতএব মুখ ব্যাদান কারে সকলে দাঁড়ালো দোকানে। প্র্যাসণ্ডর করেছি সকলে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্র্যা সণ্ডয় করেছি তার চেয়ে অনেক বেশী। সবাই হ্র্মাড় খেয়ে পড়লো। ভাটপাড়া, মানিকতলা, হাওড়া, অম্তসর, জন্ম্ব, বোন্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা—সবাই লালায়িত।

পঞ্চতরণী পেরিয়ে মহাগ্নাস গিরিস৹কটের পথ পার হয়ে চলেছি বায়্যানের দিকে। কুণ্ডু দেশশালের শত্কর কুণ্ডু ব'লে রেখেছিল, ভারতরণীতে আমাদের তাঁব্তে আপনাদের নিমল্যণ! কিন্তু প্রেরর দেশুনি দেখে আর অতদ্রে যাবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। হিমাংশ্বাধ্যক জরর আর নেই, কিন্তু আমার এসেছে জরা। অতএব আর কোথাও পিট্টানো নয়। এবারের পথ অধিকাংশ উৎরাই। ঘোড়ার ঘাড়ের উপর দিয়ে ভিগবাজি খেয়ে পাহাড়তলীতে না ছিট্কে পড়ি, এই ছিল ভয় ৻্রিশিথতে দেখতে এসে পড়ল্ম বায়্যানে। বিশ্বাস করলমে না, কেননা চিনতে পারা গেল না। শ্না তুহিন প্রাত্র ধ্ ধ্ করছে। আমরা এখানে রাহিবাস করেছি, তার কোনো চিহ্ন

কোথাও নেই। আবার প'ড়ে রইল ওই প্রান্তর আগামী তিনশো চৌষট্টি দিনের জন্য। দিনে রাব্রে এবার চ'রে বেড়াবে ওখানে সেই তিব্বতী ভালুকের দল, নেমে আসবে হয়ত ঈগলপাখী ছোট জন্তুর খোঁজে; কিংবা নাম-না-জানা কোনো বিচিত্র অতিকায় জানোয়ার—যারা হয়ত আজও অনাবিষ্কৃত।

শেষনাগ থেকে এগিয়ে অপরাহে পথের ধারে পাওয়া গেল গরম চা। বৃষ্টি-বাদল নেই, স্তরাং সবটা সহজ। জনহীন পার্বত্য জগৎ, কিল্টু তীর্থবাত্রীদের পথে ব'সে কিছ্ সংস্থান ক'রে নিলে মন্দ কি? স্তরাং শিখ সর্দারের কাছে চা থেরে আবার আমরা অগুসর হল্ম। পথ উৎরাই। অতএব ঈষৎ দ্রতগতি। কথা ছিল বগপালে রাহিবাস ক'রে যাবো। বগপালে যথন এল্ম, তথন অপরাহের শেষ,—ছয়টা বাজে। আশ্চর্য, এও সেই মর্ভ্মি,—মাথা গোঁজবার মতো কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। আরেকট্ এগিয়ে গেলেই সেই বিভীষিকা-ময় পিস্র-চড়াই। প্রায় আমরা পনেরো মাইল চ'লে এসেছি অমরনাথ থেকে।

্রিমাংশাবাবা বভাগেন, আশা করি, দ্'-ঘণ্টার মধ্যে চন্দনবাড়ী পেশছতে পারবো। আকাশ পরিষ্কার, আজ প্রিমা।

নীচে বিস্তৃত অরণ্যলোক। সংকটসংকুল উংরাই পথ সেইপ্রকার পিছল। অন্ধকারে সেই ভয়াবহ আঁকাবাঁকা ঢাল্পথে ঘোড়ায় চ'ড়ে নামা চলবে না। পিছনে আসছে অনেকে,— সকলেরই চেন্টা চন্দনবাড়ী পে'ছনো, নচেং রাত্রির আশ্রয় আর কোথাও নেই। অতএব দ্বর্গা ব'লে গভীর 'ক্ষার' পথে নেমে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ঘোড়া ছেড়ে রবারের জনুতো পায়ে এগিরে চললন্ম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আশেপাশে ঝরনার শব্দ শন্নছি। বাদিকে তিন হাজার ফুট নীচু খদ। নীচের দিকে অরণ্যানী। আকাশে প্রণিমার চাঁদ। বাতাস তুহিন ঠান্ডা। প্রাণহীন শব্দহীন পার্বত্যলোক। আমরা সেই আবছায়া অন্ধকারে পাকদন্ডীর রেখা ধারে নীচের দিকে পা চালিয়ে দিলন্ম।

থামবো না। বিশ্রাম নেবো না কোথাও। আন্দান্তে সতর্ক পারে কেবল নীচের দিকে তলিয়ে চলেছি। কেবলই ঘ্রে ঘ্রের নীচের দিকে, আরও নীচে। একজন আরেকজনকে আর দেখতে পাছে না। গণিশের ঘোড়া নিরেজ্যুমছে। একটির পর একটি ঘোড়া, একের পর এক যারী। অরণো নামছি। জাণেনার ট্রুকরো নামছে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে। কিছেই ব্রুতে পাছিলে, কিন্তু পাও থামছে না। চার মাইল নামতে হবে এমনি ক'রে। ফিছুই ঘোড়ার পারের শব্দ, তাদের পারের হোঁচটে আল্গা পাথর গড়িয়ে মার্মলৈই সর্বনাশ। কিন্তু কোনো অপঘাত ঘটছে না,—আন্চর্য। কে কাঁইকিছ, কেমন ক'রে নিরাপদ হিছে, বিপদে কেন পড়ছিনে,—সমস্তটা আন্চর্য। হিমাংশ্রাব্র দ্রতপদে জনেক এগিয়ে গেছেন, আমি অনেককে পিছনে ফেলে এসেছি,—কিন্তু নীচেকার ঘনঘোর

অশ্বকারে মাঝে মাঝে প্রেতহাসোর ঝলকের মতো জ্যোৎস্না আমাকে সাহায়া করছে। কোন্টা ঠিক নির্দিণ্ট পথ, জানছিনে—অথচ পা দ্বটো থামছে না! চার মাইল, কিন্তু এতই কি দীর্ঘ সেই চার মাইল? চার, না চারশো? নীচের দিক থেকে প্রবল জলরাশির শব্দ শ্বনছি অনেকক্ষণ থেকে। সেই শব্দ ক্রমণ নিকটবতী হয়ে এলো। অশ্বকার অরণ্যলোক ক্রমণ সঙ্কীর্ণ থেকে বিস্তৃত হতে লাগলো। ক্রমণ নদীর আছাড়ি-পিছাড়ি আওয়াজ শ্বনতে পাছি। এবার এই খোলা জগৎটায় গিয়ে একবার ভালো ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো। চার মাইল শেষ হয়েছে।

জ্যোৎদনা এবার অবারিত। অশ্সরালোকের অমরাবতীর দ্বার আবার খুলে গেছে। আরো এক মাইল চ'লে এসে সেই শিখ সর্দারের দোকানের সামনে দেখলমুম হাসিমুখে হিমাংশ্বাব্ দাঁড়িয়ে। রাত তথন প্রায় সওয়া আটটা। দু'জনেই ফিরেছি নিরাপদে, দু'জনেই বিস্মিত।

অবিষ্যরণীয় সেই অমর্ত্যলোকের জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো চন্দনবাড়ীর সেই প্রথর নীলগণগার তীরে, তাঁব্র মধ্যে। একে আর শীত বলে না, বাণ্গলা-দেশের ডিসেন্বরের শেষ। এখন আমাদের তুণ্গে ব্হস্পতি, সমস্তগ্লো সহজ্জভা হচ্ছে। উৎকৃষ্ট চা, ঘৃতপক্ত পর্টা, ঘন গ্রম দুধ, মস্যালেদার তরকারি, স্থানীতল জল, ম্লাবান সিগারেট। তুৎেগ ব্হস্পতি! তারপর তুষারলিৎগের কৃপায় নাসিকাধ্বনিসহ ঘনঘোর নিদ্রা!

পর্বাদন প্রভাতে অধিত্যকার অরণ্যপক্ষীকুলের কুজনগ্রন্থানের ভিতর দিয়ে অন্বারেরংগে আমাদের যাত্রা। সকাল সাতটা। নীচে উষাকাল, উপরে নবস্থিবকদনা সভা বসেছে। পাশে পাশে নীলগণগার নীলাভ তরণগদলের রগরণগ চলেছে। বাতাস দিনগধ। পর্বতগাতে প্রভাতস্থের রিশ্মছটা শিশিরবিন্দ্র-গ্নিকে বর্ণাত্য করে তুলেছে। আমাদের পথ কুস্মাদতীর্ণ। ভয় ক্ষোভ বেদনা দ্রিদ্দতা উদ্বেগ,—দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ সবগ্রিলকে মুহে দিয়েছে। বসন্তের কুস্মুমকাননের পথ দিয়ে দ্বর্গলোক থেকে নেমে চলেছি মত্যের মানবসংসারের দিকে। 'অমরাবতীর পর্ম আশীর্বাদের বার্তা বহন করে চলেছি।

আমরা অনেকটা প্রথম দলের লোক। সংগ্যে সর্ভেগ আসছে ভাইস্টিড়া, আর কুণ্ডুর দল। পিছনে আসছেন কোটপ্যাণ্টপরা মিসেস রক্ষ্তি সংগ্যে সংগ্যে মন্ত্রমদারসহ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। প্রশাসত পথে ঘোড়ারট প্রবার একটা আধটা ছাটছে। পিছনে পিছনে আসছে বোদ্বাই আর পাঞ্জারটি গ্রাম ছেড়ে আসছি, ঝরনা পেরিয়ে যাচ্ছি—কাশ্মীরী মেয়েদের ভিন্তা উলছে এখানে ওখানে। পথের ধারে বসেছে বৃন্ধ কাশ্মীরী ঝালি ক্ষিত্র প্রথম রোদ উঠেছে, বেলা সাড়ে নটা।

দেখতে দেখতে এসে পে<sup>ণা</sup>ছল্ম টোল আপিসের ধারে। সেখানে ছোড়া-

ওয়ালাদের কাছে টাব্রে আদায় চলছে। সামনে লিডার নদীর সাঁকো। আশে পাশে উপত্যকায় পড়েছে বায়্বিলাসিনীদের তাঁব্। পিছন দিকে কোলাহাই হিমবাহের পার্বত্য পথ। এপারে ওপারে ঘন পাইনের বন দ্র দ্রান্তরে চ'লে গেছে। পাহাড়ীরা চলেছে হাটের দিকে। গ্রামের মেয়েরা শিশ্বদের সংগে ময়লা জীর্ণ শ্যাগ্রিল রৌদ্রে নামিয়ে দিচ্ছে।

পড়ে রইলো পিছনে একটা জীবন—সেটা তীর্থযাতীর। এবার যেন উত্তীর্ণ হল্ম জন্মান্তরে। প্থিবী সেই প্রাচীন, স্করের সেই শোভা দিকে দিকে। ধীরে ধীরে এসে পেণিছল্ম আমাদের পরিচিত নদীর ধারে—সনাতন মন্দিরের পাশ কাটিয়ে, সাধ্সন্ন্যাসীর আশ্রম ছাড়িয়ে। আমাদের প্রাতন বন্ধ পহলগাঁও।

ঘোড়া থেকে নেমে ব্রুবল্ম আমি অকর্মণ্য। গত রাত্রের সেই পিস্বর উৎরাই একটানা নেমে সর্বশরীরে এবার প্রবল আড়ণ্টতা এসেছে। খ্রিড়রে খ্রুড়িয়ে হোটেলের দিকে চলল্ম। এখানে বাস করবো কয়েকদিন।



জ্যোষ্ঠমাসের শেষ সংতাহটার লাহোরের পথ খুব আরামদারক নর, একথা আগে জানতুম বৈকি। কিন্তু শীতের দিনেও ত' দৈখেছি লাহোরকে—ষে ঠাণ্ডাটা বাঙালীর চামড়ার সহ্য হ'তে কিছ্ম দেরি লাগে। তার হিম, তার বৃষ্টি, তার স্ক্র্যু তুষারকণা, এবং ডিসেম্বরের শেষ দিকে তার আকাশের ফ্র্কুটি-করাল চেহারাটা। ঘরের মধ্যে আগ্রনজ্বলা, আর দিনরাত বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য শার্সি বন্ধ করে রাখা। সেই লাহোর জনলে পড়ে যায় জনের প্রথম সংতাহে। জান্যারীতে লাহোরের গরীব লোক শীতে কুক্ডে পথের ধারে কাঠ হয়ে মরে থাকে, আবার তারাই মরে জনুনমাসের স্মিণিমিতে।

আমাকে যেতে হবে লাহোর ছাড়িয়ে। দ্বারের পথ আর প্রান্তর দাউ দাউ ক'রে জন্দছে। শন্দছি বৃণ্টি নামতে পারে নাকি প্রায় আরো একমাস দেরিতে। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ যা সহ্য করবার অভ্যাস করে, তাই সে সয়। যে মাঠ জ্বলছে, সে মাঠে মানুষ এই রোদ্দরে কাজও করছে। শিখ চাধী, মাথায় পাপড়ী বে'ধে গায়ে জামা এ'টে পায়ে জ্বতো দিয়ে লাগ্গল ঠেলছে। গ্রামের পা-জামা-পরা বউ ই'দ্রো থেকে জল তুলছে। ব্যড়ি জাব দিচ্ছে বলদকৈ। ছোট শিথ ছেলে ছড়ি হাতে নিয়ে ছুটছে ভেড়ার পিছনে। উ'চু নীচু ডাণ্গা,— কোথাও পাহাড়ী টিলা, কোথাও বা কাঁকর পাথর। হঠাৎ এসে পড়ে নধর সব্জ গাছপালার পাড়া,—অমনি তার সংগে ছায়া ঝিলিমিলি চাবীদের ঘর। তারই কোনো নিভৃত অণ্যনে একট্বখনি কবিতা, একট্ব বা ব্যঞ্জনা। মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে কোমল সব্জ উপত্যকা, কখনও নদীর সেতু, কখনো স্কুণ্গপথ, কখনও বা ঘননীল পার্বত্য শোভার সংখ্য বৈরাগিনী নদীর শান্ত সৌন্দর্য। ঝিলমের তীরে শন্নে এসেছি দেবমন্দিরের শাঁথঘণ্টার আওয়াজ। মনে পড়ে গিয়েছে কাশীর মনিকর্ণিকা। তারপর সেট্রকু আবার হারিয়ে **মৃদ্যে চোপ** ঝলসানো প্রান্তরে। রুক্ষ প্রস্তরময় অসমতল। **िहमालग्र**ृष्क्षि जनःश ছোট বড় নদী নেমে এসেছে প্রবি ও পশ্চিম পাঞ্জাবে, কিন্তু জিদের জল বড় শীঘ্র পালায়। তারা বিশেষ কোথাও ধরাবাঁধা থাকে ক্র্রাটি<sup>'</sup>স**্ক**্র বারেজ' না থাকলে পাঞ্জাব এতদিনে ম'রে যেতো।

করেকজন থাল্চে সৈন্য ছিল আমার কামরায় িতাদের নাকি শীতাতপ কোনোটাই গায়ে লাগে না। সুর্মা লাগানো ফ্রেড্রিগায়ের রং তামাটে, মুখখানায় কোনো স্বাস্থাশ্রী নেই, সর্ সর্ হাত-পা,—কিন্তু মাথায় সকলেই প্রায় ছয় ফুটের বেশী। তুলনা করার জন্য ক্ষমা চাইছি, গ্রে-হাউণ্ড কুকুরের সঙ্গে ওদের কোথায় যেন মিল আছে। ওরা জলের দেশে বাস করে না ব'লেই মান্ধের জলপান করাটা তেমন বোঝে না। বড় জোর বরফ দেওয়া সোডা-লিমনেড, আর নয়ত সেই লম্বা কাঁকড়ি চিবোতে থাকে।

পশ্চিম পাঞ্জাব হোলো দুর্গপ্রাকারের দেশ। টিলা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম, কিংবা জমিদারের পাঁচিলঘেরা বাড়ি—আর তার নীচে পরিখা এবং আশে পাশে কাঁটালতা ঝোপঝাড়ের প্রান্তর। প্রাচীন অতীতকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অর্বাধ পশ্চিম পাঞ্জাব মার থেয়ে এসেছে যুগে যুগে। চিরম্থায়ী বাসম্থান কেউ কখনও পার্য়ান, এক অণ্ডল থেকে অন্য অণ্ডলে শুংহু পালিয়ে বৈড়িয়েছে। তাই উন্থ নীচু উপত্যকার মতো প্রান্তরে যতগঢ়িল গ্রাম এবং আবাসভূমি চোথে পড়ে, তাদের অধিকাংশ হলো প্রাকারবেণ্টিত এবং মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, ও চারিদিকে তার পরিথা থনন করা। কাঁকর পাথরযুক্ত মাটি দিয়ে দোতলা তিনতলা ইট গাঁথা, বাইরে পলস্তারা প্রায়ই চোখে পড়ে না। মেয়েরা আশৈশব পায়জামা পরা, কেননা তারা বংশ-পরম্পরায় জেনে এসেছে একম্থান থেকে অন্য স্থানে পালাতে হবে,—বিশেষ ক'রে শিখ নারীরা। পূর্ব-পাঞ্জাবের মেয়েরা—যারা অধিকাংশ হিন্দ্—তারা শাড়ী পরে। কিন্তু শিথপ্রধান পশ্চিম পাঞ্জাব মেয়েদের জন্য শাড়ী বরান্দ করেনি। এবং যে কারণেই হোক, পশ্চিম পাঞ্জাবে শিখ এবং মনুসলমানের চরিত্রগত পার্থক্য খুবই কম। এমন কি শারীরিক লক্ষণও প্রায় এক। আহারাদির তালিকায় প্রভেদ <del>হৈ</del>ছ বললেই চলে। উভয়ের প্জা বস্তুও প্রায় এক—অর্থাং দুখানা পবিত গ্রন্থ। ভোব্দের আসরে উভয়েই একাসনে বসে এবং স্বভাবপ্রকৃতির প্রথরতায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনবারা, আচার আচরণ সমস্তই এক, উভয়ের ধমনীতেও আর্যবন্ধ প্রবাহিত,—কিন্তু ধর্মটা ভিন্ন।

সন্ধ্যার আগেই এল্ম রাওয়ালিপি ছি ছাউনী দেটলনে। এটা শিখপ্রধান শহর যেমন লাহোর আর অমৃতসর, যেমন জলন্ধর আর লৃধিয়ানা, যেমন লায়ালপ্রর, শিয়ালকোট আর লালাম্সা। এ-অণ্ডল অধ্না পাকিদতানের অনতর্ভ্ ক, কিন্তু দেদিনকার এই পশ্চিম পাঞ্জাবে সংখ্যায় ম্সলমান অনেক বেশী হলেও সম্পদের প্রাচ্ম ছিল শিখ্ আর হিন্দ্রদের হাতে। সিন্ধ্তেও কিন্তু একই কথা। তবে সেখানেও ছিল হিন্দ্র প্রধানা। এমন কি সীমান্তেও ক্রেট্রের ভূমিকম্পে বারা, তাদের অধিকাংশ হিন্দ্র ও শিখ। ক্রেট্রের ভূমিকম্পে বারা ক্ষতিগ্রন্থত হয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা আশ্রেডিলা ছিল হিন্দ্র। বেল্টেল্ডানের থালাং, শিবি, হিন্দ্রবাগ ইত্যাদি ক্রেট্রালতে কেবল যে হিন্দ্রদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাই নয়, শ্রেট্রালার ঐশ্বর্যে সম্পদে বিলাস-বৈভবে তারা সমগ্র সীমানতলোকে ক্রিট্রার আধার ছিল। কিন্তু কৌত্বের ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেকের নাম জানবার আগে—িক মেয়ে কি প্রেষ্ ক্রেটনামতেই জানা যেতো না তারা হিন্দ্র অথবা ম্সলমান।

সিন্ধ্তেও অনেকটা তাই, হিন্দ্ মুসলমানের প্রায় একই চেহারা। আচার্ষ কৃপালনীকে দেখে সিন্ধ্কে চেনা যাবে না,—কারণ ওঁদের ঘরে ত্কেছে বাঙালী মেয়ে, ওঁদেরকে বাঙালী ক'রে ছেড়েছে।

আমার পরনে এবার ধ্বতি পাঞ্জাবী দেখে পথের লোকেরা অবাক। অনেক খোঁজাখ্বিজর পর পাওয়া গেল বাঙালী ডাপ্তারখানা। নামে বাঙালী, চেহারায় ভাষায় পাঞ্জাবী। তাঁরা আমাকে আশ্রয় দিতে প্রথমটা একট্ব 'কিন্কু' হলেন। বাঙালীর ছেলের পরিচয় এদিকে একট্ব অন্য রকম। তারা সন্তাসবাদী, তারা প্রিলশ ও গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তারা রিভলবার নিয়ে ঘোরে। তাদের আশ্রয় দিয়ে অবশেষে 'বাছে ছবলে আঠার ঘা।' স্তরাং গ্রুপ্থারের পরিবর্তে ওঁদেরই দোতলায় ঔষধপত্রের গ্রদামে কোনোমতে স্থান পাওয়া গেল। রাস্তার কলে সেদিন সন্ধ্যায় সনান করল্ম মহানন্দে। কিন্তু সমস্ত রাত ধরে সেই ঘরের বিচিত্র ঔষধের সংমিশ্রিত গলেও বলেছি,—আবার বলছি। এইদিনের এই কাহিনীট্বকু আমার মন থেকে কিছ্বতেই মহুতে চায় না।

পরদিন পিশ্ডি থেকে যাত্রা হিমালয়ের দিকে। রৌদ্র ঘন হয়ে ওঠার আগে আমাদের মোটর বাস ছাড়লো। আনন্দের সেই হংকম্প ভূলিনি, ভূলিনি সেদিনকার উন্থেগ্রের অস্বাহ্নত। যথনই এগ্রেই হিমালয়ের দিকে, তথনই পিছনের পথ মুছে দিয়ে চ'লে যাই! আমাকে সমতলে মানায় না, হিমালয় হলো আমার সভ্য পরিচয়। ঘরের মধ্যে আমি পরদেশী, কিন্তু হরিম্বার থেকে হ্রিকেশের পথে নামলে আমি মনের মতন ঘর খুজে পাই। কলকাতার এল্বার্ট হল-এ ত্কলে কিছু চিনতে পারিনে, কিন্তু নেপালের ভীমপেড়ীর ধর্মশালাটা আমার অচেনা নয়। শিলংয়ের হিন্দু বোর্ডিং কিংবা দাজিলিংয়ের প্যোং বিলিডং আমার যেন চির্রাদনের চেনা। সেই কারণে যতই এগোচ্ছিল্ম পিশ্ডি থেকে পাহাড়তলীর দিকে, ততই আমার সমগ্র চেতন-লোক যেন উগ্র প্লককে থব থর করছিল।

যত পাহাড়ের দিকে গাড়ি মগ্রসর হচ্ছে, ততই নিরিবিলি হয়ে আসছে।
বাতাস মধ্র স্নিশ্ব। দীর্ঘ প্রজন্ন পথ কতদ্র গেছে কিছন জানা জ্যার না।
আশে পাশে শাল্ক নদী-পথ উপলথতে আকীর্ণ। দ্বারে চলেছে স্ট্রাত
শালপ্রাংশনে চারিদিকে তার পাতা করেছে অজস্র। পাক্তি বর্ণ রক্তিম।
যেখানে শাল বন, সেখানেই রাংগামাটি। মোদনীপ্রে ক্রিড্রার, বর্ধমানের
কোনো কোনো অগুলে, সাঁওতাল পরগণায়, দ্মকায় জিলেজেন্দের্থানে বাও
দেখবে রাংগামাটির পথ বেয়ে চলেছে শ্রমিক, আর জ্যাের প্রথের দ্বারে শালবন।
কোথাও মাটি গোলাপী, কোথাও বা ঘন-রক্তিম প্রথানেও তাই। পাহাড়তলী
ঘন অরণ্যে ভরা; মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাছে বড় বড় গাছের গা্ডিচেরা্ইয়ের গোলা,—কাশ্মীরী কুলীরা সেখানে কাজ করছে। সমুস্ত অগুলটা

জন্ত রয়েছে কাঁচা কাঠের গন্ধ—যেটার বন্য বিদ্রান্তকর আমেজ সমগ্র হিমালয়ের ঘন গড়ে রহস্যকে মনের সামনে উদ্ঘাটিত করে। ভূটানের দিকে যাও, ওই যেদিকে দলশিংপাড়ার পথ আলীপন্র দ্য়ারের ওপর দিয়ে চ'লে গেছে,— ওখানকার কাঠের কারখনাতেও পেয়েছিল্ম এই গন্ধ, এবং এই গন্ধ পেয়ে একদা বিহন্দ হয়েছিল্ম কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে রামবান অঞ্চলের পাহাড়ের পথে। সেদিন জ্যোৎসনা নেমেছিল চন্দ্রভাগায়।

রৌদ্রের চেহারা দেখে এই জ্যৈন্ডমাসের দিনে আর ভয় করছে না ৷ নগরের উত্তেজনা, কলকোলাহল, আর রোদ্রপথের ধ্লিধ্সরতা সমস্তই পিছনে ফেলে এসেছি। রাওয়ালপিন্ডি জেলার বহু, অণ্ডলে যেমন দেখে এল্ম কালীমন্দির, শিবস্থান, গ্রেম্বার—যেমন সমগ্র পাঞ্জাবে কালীস্থাপনা এবং শন্তিপ্জা,— তেমনি রাওয়ালাপিন্ডির এ অঞ্চলেও। এই পার্বত্যলোকেও তেমনি শংখঘণ্টা-ধর্নি অরণ্যভূমিকে কোথাও কোথাও ম্বেথর কারে তুলছে। পাঞ্জাবী শিখরা শক্তিপ্জারী,—সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে একথা সত্য। কাল্কায়, কাংড়ায়, চাম্বায় একথা সত্য। একথা সত্য ধরমপন্রে, জলন্ধরে, জন্মানাম্থীতে এবং সিন্ধ্-পঞ্চনদের এপারে ওপারে। ওরা শক্তিলাভ করতে চেয়েছে এতকাল, আরাধনা ক'রে এসেছে শব্তির,—শব্তির স্বারা ওরা আপন অস্তিত রক্ষা করেছে, শক্তির স্বারা জয়ী হয়েছে। পেপস্বতে একথা বিদিত, হিমাচল প্রদেশে একথা স্বীকৃত, পাতিয়ালায় একখা প্রচারিত। কিন্তু লঙ্জা করে যখন একশ্রেণীর শিখকে বলতে শ্রনি, তারা হিন্দ্র নয়। নবদ্বীপের বোদ্ধুমরা যদি ব'লে বেড়ায় আমরা হিন্দ্র নই কেমন লাগে? আহমেদীরা যদি বলে বেড়ায়, আমরা মুসলমান নই,—কেমন শোনায়? ওরা শাল্ড মনে একথা ভাবতে চায় না যে, হিন্দ্র হলো বনস্পতি, তা'র নানা শাখাপ্রশাখায় নানা সম্প্রদায়। বিশেষ প্রতিজ্ঞায় আবন্ধ এক শ্রেণীর আর্যহিন্দ; গরে; নানকের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর শিষ্য হন। সেই শিষ্য মানে শিখ, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। কিন্তু পাঞ্জাবে সর্বাই হিন্দু-শিখ বিবাহ প্রচলিত। হিন্দু-পাঞ্জাব মনে করে না শিখ-পাঞ্জাব তা'র কাছে অপরিচিত। থ্ড়তুতো-জাঠতুতো, মামাতো-পিসতুতো, শ্বশার-জামাই, শ্যালী-ভণ্নিপতি—কেউ পাঞ্জাবী শিখ, কেউ বা পাঞ্জাবী হিন্দুট্টে ভিন্ন ধর্মী নর, ভিন্ন মতবাদী। কারো নাম তারা সিং, কেউ বা নান্কুচঞ্জি।

গাড়ি চলেছে হাপিয়ে হাপিয়ে সশব্দে কথনও সেকে জায়িরে, কখনও বা থার্ড গায়রে। সমতল হিন্দুস্থান রয়ে গেল অনেক সীচে। চুপ করে আছে সরাই, নৈঃশব্দ্যের ধ্যানভব্গ হচ্ছে না। কলুবি করি আমরা বাইরে, কিন্তু ভিতরে এসে স্তব্ধ। হিমালয়ের আত্মাকে ক্ষেত্রী যথন মুখোমুখি, তখন আর কথা সরে না। পরমের আস্বাদ যখন সাই, তখনই বাক্যহারা হই। তাজমহলের গন্বুজের মধ্যে চ্কেও আমরা কথা কই, কিন্তু মূল সমাধির গহুরের মধ্যে যথন নেমে ষাই, তখন স্বাই নির্বাক। এখানে কথা সরছে না

কারো মুখে, কেননা এটা হিমালয়ের গহনলোকের কাছাকাছি। অবরোধ সারে গৈছে সামনের থেকে, দেখছি মহামহীধরের বিশাল বিদ্তার। উপরে গগনলোক এখনও কতকটা সংকীর্ণ, কিন্তু তা'র জলদলেশহীন নীলকান্ত চেহারাটায় যেন অমৃত আদ্বাদ লেগে রয়েছে। হঠাৎ পাখী ডেকে গেল। চমকে উঠে দেখি, আমরাই চুপ ক'রে আছি, কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি নিত্যকলম্বর। অবিশ্রান্ত শ্নেন যাচ্ছি ঝিল্লীর একটানা ডাক, লতায় পাতায় শাখায় প্রশাখায় সরীস্পের অক্লান্ত আনাগোনা, কুজনে গ্রেনে বসন্তের পাখীরা মুখর ক'রে রেখেছে বনভূমি, আশে পাশে বনকৃত্বটে আর খরগোশের ছন্টোছন্টি। ওদের রাজ্যে আমরা বে-আইনী প্রবেশ করেছি।

ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম পেরিয়ে বাচ্ছি। ঘন দেওদার বনের তলা দিয়ে ঝরাপাতা উড়িয়ে স্নি<sup>4</sup>ধ বাতাস বয়ে চলেছে। চারিদিকের অরণ্যে বসন্তের সমারোহ। এখানে এখন ব্নকুস্মের মাস। অজস্র বিবিধ বর্ণের ফ্ল দেখে চলেছি ঘাসে, লতায়, ডগায়, শাখায়, চ্ডায়। নাম জানিনে কোনো ফ্লের, যেমন জানিনে পাখীর, যেমন জানিনে নানা ফলের, নানাবিধ বৃক্ষলতার। কতকাল ধরে ভেবেছি সত্য লাহাকে ধরে পাথী চিনবো, বিভূতি বাঁড়ুজোকে ধরে গাছপালা চিনবো, রাখাল বাঁড়ুজোকে ধ'রে স্থাপত্য চিনবো, এণ্টিকোয়েরিয়ন বীরেন রায়কে ধরে পাথর চিনবো। কিন্তু কোনোটাই হর্মান। এই হিমালয়ের গহনলোকে প্রাচীনতম মন্দিরের মধ্যে ওই যে অলকানন্দার তীরে গোপেশ্বর কিংবা গরুড়-গোমতীর তটে বৈজনাথ আজও মহাকালের সমস্ত শাসন উপেক্ষা কারে দন্ডায়মান, ওদের ওই ভান জরাজীর্ণ পাথরের অন্দরে কন্দরে আজও প্রাচীন দুর্জ্জের ভারতের যে উদাসী বাতাস বয়ে যায়—ওদের কি জেনেছি, ওদের কি চিনেছি? চিনেছি কি সামান্য একখানি পাথরের আদি কাহিনী? ওই যে উপেক্ষিত দেবমূতি খোদিত পাথরের ট্করোগ্লো গ্রা-কাশী-প্রয়াগ-মথ্রা-ব্ন্দাবনের পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকে, ওদের সত্য পরিচয় কি পেয়েছি কথনও? ওই যে দাক্ষিণাত্যে অজনতার গাহার গিয়ে যেদিন সজল নয়নে দাঁড়ালমে মহা-ভিক্র শ্রান ম্তির সামনে, তখন কী দেখেছি? কা'কে দেখেছি? কোন্ বদ্তু খংর্জেছি ? ওই যে কনারকে গিয়ে সম্তাধ্ববাহী রথচক্রের উপুঞ্জ সূর্য মান্দরের সামনে নিমালিত নেত্রে দাঁড়াল্ম, সেথানে কি শুঞ্জু দেখেছি প্রস্তরখোদিত নরনারীর নগন মৈথনের বিবিধ বৈচিত্রা? এর মধ্যে খংজেছি কি কোনো পরমান্চর্যকে? এর কিছু কি জেনেছি, যা ক্ষুদ্ধি যার না? সামান্য দুটি আখিপল্লবের উপরে কি ধারণ করতে পেরেছি হাজু হোজার বছরের প্রাচীন ও সর্বকালজয়ী সভ্যতাকে? না, কোনো রহস্ট্র জানতে পারিনি। শুধ্ম মুঢ়ের মতো চেয়ে থেকেছি! যেমন চেয়ে থেকেছিছ বিস্ময়াহত হয়ে পাতাল-গুণ্গার মহিষ্মদিনীর ছায়ান্ধকার ভগন মন্দিরে । সেখানে মন-কেমনের হাওয়ায়-হাওয়ায় হাহাকার করেছে আমার সমগ্র সত্তা। বাস্তবের বাঁধন ডিগ্গিয়ে আপন

অস্তিষের উধের্ব উঠতে চেরেছি। মান্বের বিবর্ত ছাড়িয়ে দৈবসন্তার উপলম্বিটাকে সহজ্ঞ মনে করেছি। চেয়ে থেকেছি বিরহী নদীর তীরে ব্যাস-গ্রাগর্ভে। নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে থেকেছি বিপাশার তীরে প্রাচীন চিলোকনাথের মন্দিরের দিকে। আমি শ্র্যু নিঃসঙ্গা বিমৃত্ দর্শক—আবিষ্কার করতে চেয়েছি ভারত-আত্মাকে হিমালয়ের স্তরে স্তরে, মন্দিরের মনিগহরের, ছায়াছয়ে গ্রেভ্রেন্তরে, নীলনয়না নদীমেখলী গিরিশ্বেগমালার তৃষার স্তবকে। কিস্তু আমি মৃত্, আমি জানি আমার উদাসীন ব্যর্থ পরিব্রজ্যা নিষ্ফল আত্মান্সন্ধানে নিঃশেষ হয়ে গ্রেছে।

কোনো কোনো কাফিখানার সামনে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। কোথাও র্নিটর দোকান, কোথাও বা ভিন্ন জলযোগের ব্যবস্থা। এ গাড়ি যাবে কাশ্মীরে ঝিলম্ নদী পোরয়ে। কিন্তু 'সানি ব্যাঞ্চ' পর্যন্ত গিয়ে এ গাড়ি বাঁক নেবে মারী পাহাড়ের দিকে, তারপর যাত্রী কুড়িয়ে নিয়ে যাবে কোহালায়। কোহালা থেকে নদী পেরিয়ে উরির পথ। সম্ধ্যার পরে কোনো এক সময় গিয়ে পেৰ্টিবে শ্রীনগরে।

দেওদারের ছারার নীচে কোথাও কোথাও সেনানীবাস। সমস্ত পথ সামরিক সক্ষার শ্বারা শৃংথলিত। সীমান্ত অঞ্চল বেশী দ্রে নর। হাজারা জেলার প্রবেশ করার নানা পার্বত্যপথ আশে পাশে চলে গেছে। দুর্ধর্য এবং বনাপ্রকৃতি পাঠানদের ওপর আধিপত্য রাখার জন্য হাভেলিয়ানে আছে মস্ত সামরিক ঘাঁটি। এই অঞ্চল থেকেই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এই পথে দাঁড়িয়েই কয়েক বছর আগে মিঃ জিল্লা, সার ওলাফ্ কারো, সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী আবদ্লে কৈয়্ম ও ইংরেজ সেনাপতি কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাকসৈন্যসামন্ত ও পাঠান দস্যুগণকে নির্মুন্তত করেছিলেন।

আমার পরনে ছিল ধ্তি-পাঞ্জাবী-চিটজুতো। স্তরাং প্রত্যেক বাদ্রীর কাছে আমি দুণ্টব্যবস্তু ছিল্ম। তারা বাঙালীর নাম জানে, পোণাক জানে না। বাঙালী হলো মুস্সী বা কেরানীর জাতি ওদের কাছে। বেমন এখন মাদ্রাজীর বেমন হাল-আমলের পাঞ্জাবীরা, ফোন নতুন রসের বিহারী আর উত্তর প্রদেশীরা,—তাই বাঙালী ওদের চোখে হাল্ল। বাব্ মানে মিস্টার নয়, এলারে বাব্ মানে কেরানী, ইংরেজ বলে গেছে। কিস্তু বাক্তমবাব, রবীল্রান্ত্র জগদীদবাব; ইংরেজ একথার জবাব দিয়ে যায়ান। এখানে ওখানে সমানে—প্রায় সর্বাহই বাব্মহল্লা, অর্থাৎ কেরানী-পল্লী। পেশাওয়ার পিশ্ডি, লাহোর, চাকলালা, কোহাট, বাল্ল, ডেরা ইসমাইল খাঁ,—যেখামের প্রায় গায়ে থাকে—তবে সেইটিই বাব্মহল্লা। জন আন্টেক বাঙালী ফুলি সামে গায়ে থাকে—তবে সেইটিই বাব্মহল্লা। যেখানে কালীবাড়ি সেঞ্জুলি বাব্মহল্লা। বাঙালীর মাধা ঠাণ্ডা, হিসেব নিকেশ ভালো জানে, ভালো ইংরেজি বলতে পারে এবং লিখতে পারে,—ব্দির্য পর্মর্শ দেয় ভালো, আইনকান্ন মেনে চলে,—স্তরাং তারা দেবতান্থা—৭

বাব্। কিল্কু সেই বাব্রা পথে ঘাটে ধ্তি পাঞ্জাবী প'রে বেরোয় না—তাদের হলো চাকুরে পোশাক। স্তরাং আমি এখানে অন্ভূত বৈকি। আমি বাঙালী, কিন্কু কে আমি? বাড়ি কোথা? বাপের নাম কি? বিষয়কমাদি কি করা হয়? মশায়ের নাম? এদিকে আসার উদ্দেশ্য?

চারিদিকের রাশি রাশি নোংরা কোত্হল আমাকে ষেন নির্নতর বিন্ধ করতে লাগলো। এমন আড়্ট কখনও হইনি; নিজেকে এমন নির্বোধ আর কখনও মনে হয়নি।

অনেক উপরে উঠেছি, বার্শ্তর লঘ্ হয়েছে ব'লেই কানে তালা লাগছে। যেমন এইরোপেলনে ওঠা। কিছ্দেরে উঠলেই কান কট্কট্ করে, তারপর শ্রুতিগহ্বরটি একেবারে অবর্গ্ধ। তথন তুলো চাই, তুলো গোঁজো কানে। ভদ্র কোম্পানীর বিমানে চড়লে 'হোস্টেস্' এসে তুলোটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়। তুলো গ্রেলে কিছ্ শ্রুস্তি। ধীরে ধীরে তথন বিমানের ভয়ানক কানফাটা আওয়াজটাও সয়ে যেতে থাকে। সে যাক্।

নীচেকার বনরাজিনীলা প্রকৃতি উপরাদিকে উঠে হাল্কা হয়ে এসেছে।
এখানে অরণাের শােভা কম, পাহাড়ে পাহাড়ে রুক্ষাতা দেখা দিয়েছে। নীচের
দিকে আর নজর চলছে না। খাদের দিকে তাকালে হ্ংকম্প হয়। চারিদিকের
বিশালতা বেড়ে গেছে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পােরিয়েছি বিদ্ত। বড়কাগাঁও,
বর্তা, দ্বরর, নালিপন্থ—এরা চলে গেছে। দ্রের পাহাড়গর্লার গায়ে চাষীদের
ঘর, কিন্তু ঘরগর্লি দ্রের থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরা ছােট ছােট পােকার মতাে
পাহাড়কে কামড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা চিরকাল আছে, বংশপরস্পরায় আছে।
যা্গে যাের রাণ্টশাসনভার এক হাত থেকে অন্য হাতে গেছে, এক জাতির হাত
থেকে অন্য জাতির হাতে, এক সভ্যতার পরে এসেছে অন্য সভ্যতা—কিন্তু ওরা
কামড়ে আছে হিমালয়ের গা। ওরা চলে না, ওরা টলে না। ওরা হিমালয়ের
আদি সন্তান,—বক্ষলান হয়ে রয়েছে যা্গান্তর, ঘন আলিশ্যনের নিরাপদ
শান্তিতে ঘর্মিয়ে রয়েছে। কােনাে হ্জাগ, কােনাে আন্দোলন, কােনাে বিশ্লব
বা অরাজকতা ওদেরকে চণ্ডল করে না।

'সানি ব্যাৎক' যখন গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তখন তা'র ইঞ্জিন ক্রিম হয়ে উঠেছে। প্রায় ছয় হাজার ফ্টু চড়াই ভাণ্গতে হয়েছে। মান্ধে জ্বানে আরো বেশী। যাত্রীদের মতো ইঞ্জিনও এখন তৃষ্ণার্ত। মধ্যাহ প্লেইয়ে অপরাহের দিকে যাছি। বাতাস ঈষং স্নিশ্ব বটে, কিন্তু তব্ও ধ্ ধ্ ক্রিয়ের অপরাহের দিকে যাছি। বাতাস ঈষং স্নিশ্ব বটে, কিন্তু তব্ও ধ্ ধ্ ক্রিয়ের ত্রাদ। ছোট শহর 'সানি ব্যাৎক।' মোটর বাসের স্ট্রাণ্ডটা মন্ত বছ্ সিনানীবাস ও স্টোর আপিসকে ঘিরে একটি বাজার গ'ড়ে উঠেছে। ক্রেছেই একটি যাত্রীনিবাস। ক্র্যাইদের দোকানে ঝ্লছে গর্ বাছ্রেরে হাড়ক্যুজ্রা,—রং কিছ্র রক্তিম হরিদ্রাভ। স্থানীয় জনতা অনেকটা যেন ভেসে বেড়ায়। ফলওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, মোটর দ্লাইভার, র্টিমাংস-বিক্রেতা, কাশ্মীরী মেওয়া-ব্যবসায়ী, পল্টনের সেপাই,

মিলিটারী অফিসার সহ ইৎগভারতীয় স্মীলোক, তুক্রি পাঠান কিংবা কাশ্মীরী কুলি, হাজারা জেলার বন্য দেহাতী—ইত্যাদি নানাশ্রেণীর মিশ্রিত জনতায় সানি ব্যাৎক পরিপূর্ণ। দরিদ্র কাশ্মীরী কুলীরা মোটা মোটা দডি গলায় অথবা হাতে ঝুলিয়ে পথের পাশে ব'সে রয়েছে। বলিষ্ঠ, হুস্বকার, রক্তিম গৌর, ছাঁটা দাড়ি গোঁফ, পায়ে চপ্পল এবং ছিল্লজীর্ণ ময়লা পোশাক,—ওরা কেউ পাঠান, কেউ বা কাশ্মীরী। ওরা মান্ত্র হয়ে জন্মায়,—কুলী হয়ে মরে। বছরের প্রায় আট নয় মাসকাল পাহাড়ী শহরগালির আশে পাশে রাটি থেয়ে আর মোট বয়ে বেড়ায়, পথে পথে রাত্রি কাটায় কাঁধের ছে'ভা কম্বল মুডি দিয়ে। রুটি আর সন্জির পটেলী রাখে সংগ্য পথে যদি কোথাও লোটে একটা আধটা ফল আর বাদাম. কিংবা বরাতক্রমে ট্করো দুই মাংস,—সেই ওদের জীবন্যাত্র। মুখে চোথে বন্য সরলতা, ভাষাটা প্রুস্তু আর কাম্মীরী 'বোলি'—জাতি গোর একই, কিন্তু রক্তের প্রকৃতি ভিন্ন। এমন আছে শত শত পাঠান আর কাশ্মীরী কুলী,—যারা দেহাত ছেড়ে এসেছে সেই বাল্যকালে, আজও ঘরে ফেরেনি। নিজের নামটা জানে.— ব্যস। না জানে বাপের নাম, না নিজের বয়স, না নিজের গাঁও। এমন ঘটনা দেখেছি, সহোদর দুই ভাই দলবন্ধভাবে কুলাগিরি করছে বছরের পর বছর, ছেলের সঙ্গে বাপ একই মেয়ে নিয়ে টানাটানি করছে,—কিন্তু কেউ কারো পরিচয় জানে না। তব্ ওরা শান্ত মনে মোট বয়, দুদিনে চল্লিশ পশ্চাশ মাইল পাহাড় ভাঙ্গে, কুজো হয়ে বোঝা তোলে পিঠের ওপর দুইে বগলে দড়ি বে ধে, খানিকটা জিরোয় পাহাড়ের গায়ে বোঝা ঠেসে ধ'রে, কপালের ঘাম হাত দিয়ে ঝরায়, তারপর আবার মোটা মোটা কঠিন দূঢ় পায়ে ধীরে ধীরে পাহাডের চড়াই ভাগ্যতে থাকে।

এখান থেকে মোটর পথ দিবধাবিতক্ত হয়েছে। একটি গেছে কোহালার দিকে, অপরটি গেছে কো-মারীতে। মারী এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। উত্তর ভারতের সামরিক ঘাঁটির প্রধান দণ্ডর। 'সানি ব্যাঙ্ক' থেকে আবার চড়াই শ্রের্মারী পাহাড়ের দিকে। এবাবের পথ অপর্প,—দেওদাবের ছায়ায় আর দিনপ্রতায়, বায়্র মধ্র বাজনে এবং বিশাল বৃক্ষপ্রেণীর মর্মারিত পাভুক্তিপাতায় যেন গীতিকবিতার বাজনা ঘ্রে ফিরে চলেছে। ঝরাপাতার রাশ্তি ঝরমরানি শ্রুতে পাছিছ আমাদেরই মোটরের চাকার তাড়নায়। একদিকে দিখতে পাছিছ দ্রে দ্রাণ্ডের দিশ্বলয়ের সীমানায় উত্তর্জণ পর্বতমালা। ক্রিপ্রতি পাছি কারাকারাম, দেখতে পাছি নাঙ্গার চ্ড়া, দেখতে পাছি ক্রির্মির আবাত, চিরদিনের ধবলাধার। প্রেন্দির ছাড়িয়ে আরো দ্বের দিগতাচহহীন কোনো একটা প্রথবীর কোক্সের্মাতে পাছিছ আমার সেই ছোট ঘর, খোলা বাতায়নের নীচে দিয়ে উঠছে লতানে জ্বইয়ের ডগা, তা'র পাশে ছোট চারা উঠেছে সন্ধ্যামণির,—ঠাকুরঘরের দিকে আর কিছ্কণ পরে মা যাবেন

সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে; সেই মলিন আলোর মূদ্ব আভায় যেন বহুদ্রে থেকে দেখছি বিষয় জননীর মূখ।

অপরাহের রোদ পাহাড়ে পাহাড়ে এখনও ধ্ ধ্ করছে। বেলা এখন চারটে। সাড়ে আটটার কাছাকাছি এদিকে সন্ধ্যার আলো জবলে। রাত চারটের সময় ভোর হয়। আমরা কাশ্মীরের পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই পাহাড় নেমে গেছে ঝিল্ম নদীতে। ঝিল্ম পেরোলেই কাশ্মীর। আমাদের নিরিবিলি পথ নানা 'বেন্ড' ও পথের নিশানা পেরিয়ে মারী পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এলো। ছোট শহরের ঠিক নীচেই মোটর স্ট্যান্ড, সেখান থেকে খানিকটা চড়াই উঠে গেলে মারীর 'ম্যাল্' পাওয়া যায়। এ অঞ্চলটার নাম মারী-বাজার। এ শহরটি দার্জিলিংয়ের মতো নয়। কোনোদিকে পাহাড়ের দেওয়াল নেই। এখানে এলেই মনে পড়ে লাম্সডাউন, মনে পড়ে শিমলা। মারী শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাডের উত্তঃগ চূডায়। কালিম্পংয়ের মতো এখানে রয়েছে মস্ত গিজা, সেথান থেকে ঘণ্টা বাজলে বহুদ্রে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। হিন্দ্র আছে দেবালয়, শিখদের গ্রুম্বার। কিন্তু আশ্চর্য, মুসলমানপ্রধান অণ্ডলে মুসজিদ সহসা চোথে পড়ে না। যেমন কাম্মীর,—সমুস্ত দেশ জুড়ে রয়েছে রাজা ললিতাদিত্যের কীতি, অগণ্য মন্দির এবং হিন্দু, স্থাপত্য, আর্য গ্রীক আমলের বিবিধ কীতি, –িকন্ত মসজিদের সংখ্যা নগণ্য। যেমন জন্ম, তেমনি কাশ্মীর,—ব্যতিক্রম কিছ, নেই। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে কবে নাকি গিয়েছিলেন পঞ্চপাশ্ডব, তাঁদের সেই পথের নিশানায় আজও রয়েছে ইংরেজি নেমা-শেলটা।

থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন ওই পথের নিশানাটার কাছে। পথটা সর্ব্ হ'য়ে এ'কে বে'কে চ'লে গেছে অনেক দ্র, সেখান থেকে নীচের দিকে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। লতাবিতানে ছাওয়া নিরিবিলি পথ। বড় বড় গিরগিটি আশে পাশে চ'রে বেড়ায়, ওদের ভয়ে ঘন জণ্গলে ঢ্বুকতে পারতুম না। এই পথ দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে যায় কাঠ্রে,—ওদের সণ্গে আসে সেই কাঁচা দেওদার কিংবা পাইনের গন্ধ,—যে গড় নিবিড় গন্ধটা হলো হিমালয়ের অনন্ত রহস্যালাকের। ওই পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্তব করেছি মহাভারয়ের আদি স্তুপাত। ভারতের প্রথম সভ্যতার জন্ম এই অগুলে, এই উত্তর-পার্টিমে। কৃষণ নয়, কনিম্ক নয়,—তারও অনেক আগে, চার হাজার বছরেরও আলে মহাজনপদের প্রারন্ডেল আর্যরা,—কে জানে তা'রা পামীরের, কি ম্বা এশিয়ার, কিংবা কারাকোরামের ওপারের। কিন্তু এই অগুল দিয়ে ছিল্ল তাদের ভারত প্রবেশের পথ। তারা যে কুর্-পান্ডবের পিতৃপার্ব্য ক্রিটিক জানে? হিমালয় থেকে যেমন নেমে গেছে গিল্ডা বিপাশা শতদ্র ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার ধারা, যেমন নেমে গেছে গংগা, যম্না ও বহাপত্রের ধারা

ভারতসভ্যতার ধারাও তেমনি নেমে গেছে ওই জলপ্রবাহের সংগ্য সংগ্য। দেবাদিদেবের জটা থেকে যেমন নেমেছে গণ্যা, হিমালয় থেকে তেমনিই ত' নেমেছে ভারতসভ্যতা! সমগ্র ভারতের ঐক্যবন্ধনের আদিমল্য দিয়ে গেছে ওই আর্যরা, প্রতি মান্বের জপমালার সংগ্য সেই আচমনী মল্যই ত' ধ্বনিত হয়, গংগ্যে যম্নানৈত গোদাবরী সরস্বতী নর্মাদা সিন্ধ্ কাবেরী! সাতিটি নদী নিয়ে এই অখণ্ড ভারত, সাত নদীর সভাতা নিয়েই ত' এই ভারতের সংস্কৃতি।

ম্যালের উত্তরাংশ হলো 'কাশ্মীর পরেণ্ট।' কাশ্মীরের পার্বত্যশোভা কতদিন দেখেছি ওই পরেণ্টে ব'সে। ওথান থেকে হারাতো আমার মন পাহাড়ে পাহাড়ে, পাইনবনের তলা দিরে, উপত্যকার ধার দিয়ে, পারে চলা পথের নিশানা দিরে। মন মিলির্য়েছি কর্তদিন গ্রাগহন্তরের আনাচে কানাচে, অরণ্যপ্রেণের গন্ধে, আকাশের ট্রুররা মেঘের সোনার বর্ণে, হরম্থের তুষার্রাকরীটে। বোঝাপড়া করেছি কত বন্ধ্র সংগ্,—লেখরাজ, র্পলাল, আজিজ আহমদ, মতি সিং, পশ্ডিত সদানন্দ, জগদীশ চন্দর! জানিনে তারা আজ কে কোথায়! বৃদ্ধ চাকুরে বাঙালী ছিলেন একজন, তিনি গণ্ডে সাহেব। তিনি আজ নিশ্চয়ই নেই। ওদের নিয়ে যেতুম ছিকাগল্লি আর সেই শ্রুরেরীতে, যেতুম পিনাকল আর কনভেণ্টে। যোড়ায় চড়ে যেতুম 'পিশ্ডি পয়েণ্ট' পেরিয়ে লরেন্স কলেজের দিকে, সেখানে ছিলেন শিবতীয় বাঙালী মিঃ চ্যাটার্জি। কো মানে যেমন পাহাড়, গল্লি মানেও তেমনি পার্বত্য অঞ্চল। বাঁশরা-গল্লি হলো হাজারা জুলার পাঠানদের পথ। তারপর আছে ছাংলা গল্লি, যোড়া গল্লি ইত্যাদি।

মারীর দক্ষিণে হোলো 'পিণ্ডি পরেণ্ট'। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় বহু দ্রে ধ্সের বিরাট হিন্দুস্তানের সমতল। সীমাহীন দিগন্তে গিয়ে সেই সমতল অস্পন্ট হয়ে গেছে। চ্রোপ্স্লীতে গিয়ে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় স্বমা উপত্যকা, কাশিয়াং থেকে যেমন দেখা যায় তিস্তা উপত্যকা, মুসোরী থেকে যেমন দেখা যায় দেরাদ্বন উপত্যকা আর উত্তর প্রদেশের সমতল, এখানেও তেমনি। দেখতে দেখতে আসে গোধ্লির ছায়া, আসে স্ন্ধ্যা ঘনিয়ে, আসে দিগন্তের নীচের থেকে সন্ধ্যাতারা। একান্ত, একাগ্র বৃহদাকার সেই তারা,—নিমেষ্টনহত চক্ষে আমাকে সে দেখেছে কত্দিন।

এই হিমালয়ের উপরে এসেছে নববর্ষা। শেষেরা এসেছে ন্টিরের থেকে, মেঘের মধ্যে ভূবে গেছি কতদিন। দৈতা দানবের মতো পাহরেছে পাহাড়ে পাহাড়ে ওরা দস্মেগিরি করে গেছে, গ্রাসগ্রুত জীবজন্ত ও মান্ম ক্রিরের চেহারা দেখে পালিয়েছে, করকাপাতে আহত হয়েছে কত পাহাড়ী প্রিক। গাছ ভেণ্গেছে, পাথর গড়িয়ে পড়েছে, রক্তাঘাতের আচমকা আওর্ছেজ মান্মের চেতনা লোপ পেয়েছে। দেখতে দেখতে মহার্দ্রের কালক্ষ্মে আবার শান্ত নিমীলিত হয়ে এসেছে। দেবতান্থা হিমালয় আবার বসেছেন যোগাসনে মহাভারতের অনাদ্যন্ত কালের মহামেন প্রহরীর মতো। তারপর আবার ওই মেঘেরা আমার সামনে

দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেছে পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে, সীমান্তে উত্তরপ্রদেশে। যক্ষ বিরহীর মতো ওদেরকে পাঠিয়েছি বিশাল হিন্দ্রস্তানের সমতল ভূভাগে।

প্রে হিমালয়ে বর্ষা হলো দীর্ঘাপ্থায়ী, মধ্য হিমালয়ে কতকটা—যে-ভূভাগ নেপালের প্রান্তবতী, কিন্তু উত্তর পশ্চিমে বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়। বর্ষার ঝাপটা আসে, কিন্তু দাঁড়ায় না। পাঠানকোট, শিয়ালকোট, লালামনুসা ও পিশ্ডিজেলা অর্বাধ বর্ষার বেগটা বেশ প্রবল, কিন্তু সে অনেকটা বন্যার মতো। চল যখন নামে, তখন বনজগ্গল পাহাড় জনপদ গ্রাম-সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু উত্তরপশ্চিমে বর্ষা আসে খেয়াল খুশিতে। প্রচণ্ড বেগে বৃণ্টি নামে, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই সব ফর্সা, কোখাও আকাশে বর্ষার চিহ্নও পাওয়া যায় না। সেই কারণে অনেক স্থলে জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও আছে এবং পনেরো-কুড়ি মাইলের মধ্যে নদী থাকলে সেখান থেকেও পাম্প করে জল আনা হয়। মারী পাহাড়ের উপর যেমন বৃহৎ দুটি 'রিজার্ভায়ের' আছে।

'সানি ব্যাৎক' হয়ে মোটর পথ চ'লে গেছে কোহালায় ঝিলমের তীরে। সেপ্টেম্বরের এক প্রত্যুষে আমরা কোহালার পথে অগ্রসর হল্ম। কিন্তু 'সানি ব্যাঞ্চের পথ দিয়ে নয়: মারীপাহাড় থেকে সোজা একটি কাঁচা লাল কাঁকর-পাথরের পথ কোহালার দিকে গেছে, সেই পথে আমরা অগ্রসর হল্ম। কোথাও কোথাও সামানা চডাই, কিন্তু উৎরাই অনেকটা। এ পথটা নিরিবিল। শোনা পেল, তিন হাজার ফুটের নীচে গেলে জন্তু জানোয়ার আছে। মাঝে মাঝে উপত্যকা পাবো, সেখানে কাম্মীরের নানা অচেনা রঙীন পাথি চোখে পড়বে। দ্বন্বা ভেড়া ও পাহাড়ী ছাগলের পাল নিয়ে চলেছে পাহাড়ীরা ৷ এত বড় লোম-যুক্ত মুস্ত মুস্ত ছাগল কম দেখা যায়। গলায় তাদের ঘণ্টা বাঁধা। কুলীরা হাঁটা পথে মোট নিয়ে চলেছে কাশ্মীর থেকে পিণ্ডি শহরে। পুরের পাহাড্তলী নাকি বিপৰ্জনক, সেই কারণে এই দিক দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। প্রথিবী পর্যটন যাঁরা করেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিস্থান তাঁরা দেখেছেন শত সহস্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পথ দিয়ে যখন গিয়েছি, যখন গিয়েছি কুমায়নে, আসামে, গাড়োয়ালে, দুন উপত্যকায়, কুল্-কাংড়ায় কিংবা জম্ম থেকে কাম্মীরে, বার বার তথন মনে হয়েছে প্রথিবীর অন্যান্য অংশ আর না দেখলেও চলবে। ্রপ্রেত রং, এত রস, এমন বর্ণাঢ়াতা, এমন ধ্সান্দর্যের সংখ্যা, অরণ্য ও পর্ব তুর্জীলো আর ছায়ান্ধকার মিলে এমন আশ্চর্য স্কৃনিবিড় আনন্দোপলব্ধি সম্ভূর্ক্তিস্মাগ্র ভারতের কোথাও নেই। থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন ওই শিবালিকা ধর্ব তমালার প্রাণেত, দাঁড়িয়ে থেকেছি কালদণ্ড পর্ব তের চ্ড়ায়, ঘুরে কেন্ট্রিয়ছি কমল-নয়ন আর প্রণাগিরির আশে পাশে, সমস্তটা মনে হয়েছে স্কান্ট্রিই! ভিতর থেকে যেন ফ্রাপিয়ে উঠেছে মন অজানা বেদনায়, নিজের অফ্রিউরকে অবাস্তব মনে হয়েছে।

এও সেই পথ, শাল সেগনে পাইন চিড় ঝাউ আর দেওদারে আছল্ল।

প্রিবী স্তব্ধ গদভীর; আমরা যেন আদ্কালের প্রথম ক্ষ্দু মানবক—খারা,

র্পলাল আর আমি। এখানে ফেন প্রথম পদচিক্ত পড়ছে মান্ধের, যেন আমরা জীবস্থির প্রথম অভিব্যক্তি। নিজেদের পদশব্দে আমরা নিজেরাই এক-একবার চমকে উঠছিল্বম। অরণ্যের স্বংনাবেশ না ভাঙে, মহামোনী হিমালয়ের যোগ-তন্দা না ট্রটে, অরণ্যচারী প্রাণীদের অবাধ চলাফেরা যেন সচকিত না হয়। সেই জন্য হাতের লাঠি না ঠুকে, কেডস্ জ্বতায় শব্দ না তুলে আমরা অত্যন্ত লঘ্ব পদক্ষেপে শান্ত মনে পেরিয়ে যাচ্ছিল্বম। কথা আছে আমরা গন্তব্যস্থলে পেণছে আজ রাত্রিবাস করবো এবং প্রণিমা তিথি কাটবে ঝিলম-এর তীরে। আগামী কাল যদি শরীর ভালো থাকে, তবে পায়ে হেণ্টেই আবার ফিরবো। আমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি হেণ্টে ফিরতে চাইবে না, সে কাশ্মীরের মোটর-বাস ধরে 'সানি ব্যাঞ্ক' ফিরবে। আমরা সিথর করল্বম, কোহালার মধ্বর পরিবেশের মাঝখানে ডাক বাংলায় আমরা রাত্রিযাপন করবো।

পথে অনেকগর্নি ছোট ও মাঝারি নদী পোরিয়েছি। এগর্নি পার্বত্য স্রোতস্বিনী, বর্ষায় ঢল নামে, পাহাড় ভেঙে পাথরের ট্করো গাঁড়য়ে আসে, থরতর বেগে স্রোত প্রবাহিত হয়, পাহাড়ের বনের গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে য়য়, গ্রাম স্লাবিত করে, কিন্তু শীতের প্রাক্তালে য়য় শর্কিয়ে। কেবল পড়ে থাকে নীরস পাথরের জটলা। সমস্ত পার্বত্য অগলে এই একই নিয়ম। বর্ষায় হাতী ভেসে য়য়, শীতে পাথির স্নান হয় না।

কোহালায় এলে মনে পড়ে যায় লছমনঝ্লা, মনে পড়ে যায় হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি শহরের প্রান্তে বিপাশার প্লা, মনে পড়ে যায় তিস্তার উপরে সেবকপ্লা। দ্দিকে পর্বত্যালা, মধ্যে স্বচ্ছতোয়া নীল নদী। কিন্তু এখানে তার কিছ্ ব্যতিক্রম। নদী থরস্রোতা, কিন্তু চন্দ্রভাগার জলের মতো রক্তিম গৈরিক। এই ঝিলমকে দেখেছি শ্রীনগরে, সোপোরে, বরম্লায়, ভেরিনাগে, জল কোথাও স্বচ্ছ নয়। শীত বর্ষা গ্রীন্ম কোনো সময়েই নয়। এর কারণ হলো সমগ্র কাশ্মীরের উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চল ম্রপ্রধান, শিলাপ্রধান নয়। কাশ্মীরের প্রত্যেকটি নদী পলিম্নটি নিয়ে যায় পশ্চিম পাঞ্জাবে; সেই জন্য পশ্চিম পাঞ্জাব তার খাদ্য লাভ করে কাশ্মীরের বদানতায়। নদীর জলই পাঞ্জাবের সম্পদ।

কোহালা সমন্ত্রসমতা থেকে দেড় হাজার ফ্রট উচু হ'লেও প্রশিষ্ণকালে উত্তর্গত। বাতাস এখানে কম, কেননা পর্ব তের দেওয়াল ঘেরাটে নদীতে স্নান এখানে আরামদায়ক, কারণ জল হলো নিত্য স্নিম্ধ। নদকৈ পার্বত্যলোকে যত দ্র দৃষ্টি চলে ঘন নীল অরণাের নীচে রক্তিম ম্নুম্পুর্টি শ্র্য, চেয়ে থাকাে স্টিউরহস্যের দিকে, যেমন চেয়ে থেকেছাে ভূট্ট্ট্ট্ট্ট্ট্ট্রেরতের তল সীমানায়, সিকিমের পথে রংপাের নীচে, র্দ্রপ্রয়ােণের মন্দ্রিকানীর তটে, যেমন ধবলী গণগার এপারে আর ওপারে, বাগমতা আর চিস্রোভার তীরে তীরে।

কোহালার পলে হলো কাম্মীর আর ভারতের সংযোগস্থল। যেমন পাঠান-

কোট থেকে জম্মন পথে পড়ে মাধোপরেয়য় ইরাবতীর পলে। সেখানেও কাম্মীর ও ভারতের সংযোগ ঘটেছে। এই দুই কাশ্মীর-ভারত সংযোগস্থলে আধুনিক। ভারতের সর্বজনশ্রন্থেয় দুইজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একজন কংগ্রেস-ভারতের নেতা বলে ম্বান্তিলাভ করেছিলেন, অন্যজন হিন্দ্র-ভারতের নেতা বলে মৃত্যুলাভ করেছিলেন। একজন পণ্ডিত নেহর, অন্যজন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। এই প্লে পেরিয়ে গেলে 'দ্লোই' ও 'দোমেলের পথ'। দোমেলে মিলেছে কৃষ্ণগণ্যা ও বিতস্তা। অনেকে বলে এটি বিতস্তারই একটি শাগা—মূল ধারা থেকে ছেড়ে আবার এসে মিলেছে। কেউ বলে টিটওয়ালের কাছে কৃষ্ণগণ্গার মূলধারাই দেখা যায়। কেউ বা বলে, মূল টিটওয়ালের ধারা মিলেছে উলার হ্রদে। এই পুল পেরিয়ে পাঠান আর পাকিস্তানীরা এই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল এবং এরই প্রাতন পূল পেরিয়ে একদা শিথরাও একবার কাশ্মীর আক্তমণ করেছিল এই শতাব্দীর প্রারন্ডে। আর কিছু এগোলেই পাওয়া যায় সেদিনকরে শিখ দুর্গ এবং দেবমন্দির। শিখরা সেদিন সোপোর নামক অণ্ডল জয় করে রাজ্যপাট বসিয়েছিল, আর এই সেদিন পাকিস্তানী পাঠানরা গিয়ে সোপোরে বিতস্তার তীরে মিথ অধিবাসীকে সর্বাগ্রে ধ<sub>ব</sub>ংস করতে চেন্টা পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসের আগেই ভারতীয় কাশ্মীর সৈন্যদল বাধাদান করে। এখান থেকে আরম্ভ হলো কাশ্মীরের দেবমন্দির, বিগ্রহস্থান এবং প্রাচীন আর্য, গ্রীক ও হিন্দু, স্থাপত্যের নানাবিধ প্রাকীতি।

এখন বর্ষার শেষান্ত। কিন্তু রৌদু বড় প্রথম, তার সংগ্য নদীর প্রবাহ প্রথমবতর: চারিদিক বায়ন্ত্রীন, আমাদের পরিপ্রান্ত দেহ ঘর্মান্ত। ডাক বাংলা খাজে পাবার আগে আমরা নদীর কাছাকাছি গাছের ছায়াতে এসে বিশ্রাম নিতে বসল্ম। মাঝে মাঝে ধলো উড়িয়ে প্রাইভেট মোটর চলেছে শ্রীনগরের দিকে। দন্ধ্যার সময় তারা পেছিবে শ্রীনগরে। এখন কাশ্মীরে শরতের মধ্র স্নিশ্ধতা, তার সংগ্য অজস্ত্র ফলফালের সমারোহ। কাশ্মীরে শরং ও হেমন্ত শ্রেষ্ঠ ঋতু।

দেখতে দেখতে অপরাহ্ন পেরিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে ডাকবাংলা সম্বন্ধে থারা অথবা র্পলাল কারোরই উৎসাহ বিশেষ নেই। আমি ওদের অতিথি, স্তরাং আমার সিন্ধান্তের মূল্য সামান্য। পথের ধারে চা ও জলুর্ব্বেপ্র সারা হোলো। তারপর খারা গেল বিশেষ এক কাজে এবং আধ ঘণ্টা বাক্টেরাস মুখে ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। ঘাট থেকে কিছুক্তের উচ্চতে উঠে সামনেই পথে একটি মহত কাঠের গোলা। চারিদিকেই স্ক্রেলিওদারের জগ্যল। ফলে, এ অণ্ডল ছায়াছেয়। কারখানাটার সর্বন্ত শিথ ক্রেলিমান এবং কাশ্মীরী কুলীর আন্তা। সম্পূর্ণ অজানা এবং অপরিচিত সুক্রেলিআমার কাছে বটে, কিন্তু বন্ধ্যুদের সঙ্গে ওদের ভাষাগত ঐকোর জন্য সহক্রেই অন্তরগাতা ঘটছে। আমরা হত্পাকার গাছের গর্ভার জটলা পেরিয়ে ছোট একখানা কাঠের বাড়ির অন্ধকার ছমছমে আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করল্ম। আমাদের সন্ধিলিত পায়ের শব্দ

পেয়ে প্রথমেই যে বেরিয়ে এল, সে প্রোচ্বয়ন্দ্র এক শ্রমিক নারী, জাতে কান্মীরী মুসলমান, পরনে কান্মীরী আলখাল্লা, গলা থেকে পা পর্যান্ত, মাথায় টুকরো কাপড় বাঁধা এবং কানে মোটা মোটা অলঙ্কার, রং খুব ফর্সা। সে হাসিমুখে দাঁড়াবার সঙ্গে সংগেই ভিতর থেকে যে ব্যক্তি হাসিমুখে বেরিয়ে এলো, সে খালা ও রুপলালের অন্তর্গে বন্ধ্। সন্ভবত একট্ব আগে আমার আসার খবর জানবার জন্যই সেই বন্ধ্বিটি সোজা ভাঙা বাঙলায় আমাকে সন্ভাষণ করলো। ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম মিঃ চৌধ্বরী। আমার বিক্ষায়ের অন্ত নেই, এখানে বাঙালী হিন্দ্ব শুধ্ব অপ্রত্যাশিতই নয়, অসন্ভবও বটে।

হাসি তামাসা চললো বহুক্ষণ। এই প্রথম জানতে পারল্ম, এর নাম 'কটেজ'। এমন 'কটেজ' এ অণ্ডলে বহু আছে। অর্থের বিনিময়ে আহার ও বাসম্থান পাওয়া ষায় এবং প্রধানত স্থালোকরাই এই.প্রকার 'কটেজ' পরিচলেনা করে। চৌধুরী এসেছেন এখানে গতকাল দশ্তর থেকে ছুটি নিয়ে,—এরা সকলেই একই দশ্তরের লোক। চৌধুরী চিরদিনই উত্তর-পশ্চিমে মানুষ। বাঙলার সংগে তার কোন যোগ নেই, বাঙলা ভাষাও তার কাছে অপরিচিত।

প্রোঢ়া দ্বীলোকটির উৎসাহ কর্ম নয়। কলাইয়ের মণে চা ও দুখানা রেড়ো বিদ্কৃট এনে আমাদের খেতে দিল। আন্দাজে ব্যেঝা গেল, আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে সমদত আয়োজন আগে থেকেই চলছে। এমন কি মুখ ধোবার জল এবং এক কুচি সাবান গাছিয়ে রাখা পর্যানত। ঘরদোর অত্যানত ছোট ছোট, ভিতরটা একট্ দম আটকানো, ওর মধ্যে আছে একখানা রঙীন ছবি পেরেকে ঝোলানো মক্কাতীথের। তামাকের ব্যবদ্থা, এলমিনিয়মের বাসন, রুটির ট্করেরে সংখ্যা মারগারি পালক ছড়ানো, কাঁচা কাঠের ট্ল আর তন্তা, ময়লা বালিশ আর ছে'ড়া নোংরা কম্বল। আমার একট্ দিশাহারা ভাব লক্ষ্য করে চৌধুরী বললেন, একটা রাত আপনার কেটেই থাবে, ভাববার কিছু নেই, আস্কুন।

খানা আর র্পলাল আমাকে রেখে বাজারের দিকে গেছে। খানিক পরেই ফিরবে। চৌধুরী আমাকে নিয়ে গেল ভিতরে আর একটা ঘরে। একই চালার নীচে ছোট ছোট খুপরি, তাকেই ঘর বলতে হচ্ছে। কিন্তু সেই ভুজি জীর্ণ আসবাবের পাশে নিয়ে গিয়ে চৌধুরী দাঁড় করালো আরেক্টি ক্রীলোকের সামনে। এর বয়স কম। মাথায় র্মাল বাঁধা নেই, অত্যন্ত ক্রিলা আলখাল্লা, এবং মাথায় তেল চকচকে পাটি করা চুল—যেমন কাশ্মীক মুসলমানীরা বাঁধে, কানে র্পো বাঁধানো লাল পলা, পিছন দিকে দ্ব তিনুক্তিবেশী ঝ্লছে। চোথে স্মান। নাক এবং চোথ দ্ইই ধারালো। চৌধুরেই সামনে দাঁড়িয়ে বাকি সমসত কথাটা কেবলমার হাসি দিয়ে ব্রিক্টে ক্লি, অর্থাং ব্রুতে যেন বাকি না থাকে! মেয়েটা তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে সিগারেট দিল, এবং নিজেও ধরালো।

চায়ের পেয়ালাটা আমার এক হাতে ছিল, অন্য হাতে সিগারেট ধরিয়ে সটান বাইরে এসে বসলাম। শাল আর দেওদারের নীচে ছমছমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কারখানার মজনুররা অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়েছে। সন্তরাং একটা নিরিবিলি একটা গাছের কাটাগাঁড়ির ওপরে বসে চা গিলতে লাগলাম বিস্কৃটের সঙ্গে। নতুন হাওয়া বটে।

এত দ্রে এবং দ্রেছ্ স্থানে বাঙালীকে পাওয়া সত্ত্বে চৌধ্রীর সংগ্র আমার দ্রেছ ঘ্চলো না। কেবল তাই নয়, এই 'কটেজ' এবং 'কটেজ গার্ল' সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করে তার কিছ্ বিমর্ধতাও দেখল্ম। ফলে আরও দ্রেছ বেড়ে গেল। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বন্ধ্রা আঘাত পায়; পাছে আমার কোনো আচরণ অথবা দ্রুজ্গীর বৈলক্ষণাে ওরা আমার মধ্যে নৈতিক গোঁড়ামির গন্ধ পায়। স্ত্রাং একদিকে যেমন আড়ণ্ট হয়ে রইল্ম, অন্যান্তিক তেমনি স্থির করল্ম, হাসি-পরিহাসে সর্বক্ষণ সর্কলকে উল্লিসিত করে রাখতে চেন্টা পাবো।

যতদ্র মনে পড়ছে মেয়েটার নাম ম্সম্মত মশনি। বেধে হয় ম্শানি থেকে মশনি। বাড়ি তার বরাম্লা পেরিয়ে কোন্ পাহাড়ের দিকে। বর্ধার শেষে মায়ের সঙ্গে আসে এদিকে, শরং ও শীতকালটা এদিকে থাকে, তারপর গ্রীম্ম ও বর্ধার আগে চলে যায় দেশে। মা কাজ করে কাঠগোলায়ে, নিজে এই 'কটেজ' চালায়। কটেজের আয় নিয়ে দেশে চলে যায়।

হটুগোল থেকে যখন ছাটি পাওয়া গেল, তখন রাত বারোটার কম নয়। বন্ধারা তখন কিছা দিতমিত। মশনিও খাব সাম্প্রনার। আমি বাইরে এলাম। প্রিমার চন্দ্র দেখা যাছে বিশাল দেওদারের ভিতর দিয়ে—একেবারে মাথার ওপর। পাহাড়তলীর ওদিক থেকে মাঝে মাঝে জন্তুর ডাক শোনা যাছিল। আমার প্রিয় সেই গাছের গাঁড়িটির উপরে এসে কিছাক্ষণের জনা বসলাম। এমন নিবিড় জ্যোৎসনা, সমস্তই চারিদিকে দেখতে প্রাছি, কিন্তু ভবা কিছাই স্পন্ট নয়। ফলে একপ্রকার অবাস্তব এবং বিদ্রান্তকর স্বানবেশ সর্ব্জেজিড়িরে রয়েছে। বাতাস অতি মানা কিন্তু শরতের দিনাধান নেমেছে স্মাকাশভরা জ্যোৎসনার থেকে। আলোছায়াভরা পাহাড় উঠে গেছে সদ্রেজিনালোকে কোথাও উধাও হয়ে গেলে কোনো এক রাপকথার রাজোর ছেজি খাঁজে পাবো, হয়ত পোছিতে পারবো পর্বতমালা পোরিয়ে কোন এক বিশ্বির লোকে—এই বিত্রতার তীরে বসে যেন তার আস্বাদ পাছি। ব্যক্তে শারিনি আপন অস্তিষ্ঠবোধের চেতনার কখন বিলাণিত ঘটেছে! তন্ময় হয়েছিলাম।

ছারাম্তি এসে দাঁড়ালো একেবারে কাছাকাছি। ঠাহর করে দেখল্ম সেই

প্রোঢ়া দ্বীলোকটি। আপন ভাষায় জানালো, আমি এখনও রুটি খাইনি।
আমার জন্য সে অপেক্ষা করে আছে। বেটা, ভূথে রহোগে কেও, কুছ খা লেও।
থ্পরিগ্রেলো প্রায় নিস্তখ্ধ হয়ে এসেছে। বন্ধুরা তাদের উদ্দীপনার মধ্যে
লক্ষ্যই করেনি যে, তাদের অতিথি এবেলায় অভুক্ত। লক্ষ্য না করাই স্বাভাবিক,
অপরাধ কিছা নেই।

কিন্তু সে রাদ্রে এই স্ত্রীলোকটির সন্বিবেচনার কথা আমি ভুলিনি। আহারাদি সেরে যদিও বাইরের দিকে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল, আমি কিন্তু কোন কন্টই পাইনি। ময়লা বালিশও একটা কপালগুণে জুটেছিল।

পরদিন মধ্যাহের পর অনেক হয়রানি ও ছ্বটোছ্টির পর পিশ্ডির দিকে যাবার মোটরবাস পাওয়া গেল। আমি একাই চড়ে বসল্ম গাড়িতে। কেননা আমার হাতে সময় কম। মনে হচ্ছে বন্ধরা আজ রাত্তেও এখানে থেকে যাবে। আমি 'সানি ব্যাৎক' হয়ে মারী যাবো। সেখান থেকে শীঘ্রই পিশ্ডি হয়ে ফিরবো।



সমগ্র হিমালয় হলো শৈব ও শান্তের লীলাভূমি। যত দুর্গমেই যাও, মহাদেব এবং পার্বতীর মন্দির পাওয়া যাবে সর্বত্র। যতদ্বে যাও, যেখানে খ্বীশ যাও-মহাকালীর প্রাপনা! শক্তির আরাধনা চলছে আবহমানকাল থেকে। উত্তর-পশ্চিম সীমানত থেকে ধরো। পেশাওয়ার থেকে রাওয়াল-পিণ্ডি, ঝিলম্, শিয়ালকোট, জন্ম, পাঠানকোট,—তারপর চ'লে এসো পাঞ্জাব রাজ্যে, হিমাচলপ্রদেশে, কাংড়া-কুলুতে, এসো শিমলায়, গাড়োয়ালে, কুমায়নে,— শ্ব্ব শিব ও দ্ব্র্গা, চন্ডী, মহাকালী, মহিষ্মদিনী। তারপর উত্তর দিকে যাও,—সমগ্র কাশ্মীরে শিব ও শক্তিপ্জা। নেমে এসো নীচে কুমায়নে, তারপর পূর্বাদিকে তিব্বতে ঢোকো, মানস সরোবরের পথে পাবে শস্তি আরাধনা। তিব্বতের খোচরনাথ গম্ফার গর্ভলোকে মহাকালীর মূর্তি, অমাবস্যায় সেখানে পশ্ববিলদান হলো বিধি। হিন্দুদর্শনের বনস্পতির থেকে নানা শাথা-প্রশাথা বেরিয়েছে,—কোনটা শৈব, কোনটা শান্ত, কোনটা বা বেশ্ব। ভারতের ধর্মীর সংস্কৃতি যুগ যুগ ধ'রে কেবল পরস্পরের ভিতরে সংহতি সাধন ক'রে চলেছে। এই সংস্কৃতি রাম্ট্রের কোনও সীমান্তরেখাকে মার্নেনি, রাজনীতিক জরীপকে ম্বীকার করোন, তুষারমণ্ডিত শত শত গিরিশ্গ্রমালার অবরোধকে গ্রাহ্য করেনি। কেবলমার আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের শক্তিতে চিরকাল ধরে তারা হিমালয়ের পারাপার করে এসেছে। ঠিক এই কারণেই সিকিমে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এটা তিব্বতের অংশ: নেপালে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে এটা ভারতের অংশ। যাঁরা কুমায়নে, কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ, লাডাক,-অথবা এই কাছাকাছি উত্তর বিহারের কোনো কোনো উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিংবা ঘাঁরা শিমলা থেকে তিব্বত হিন্দুস্থান রোড ধরে গেছেন কিল্লরদেশে—তাঁরা জানেন, খড থণ্ড তিব্বত এই ভারতের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। আবার <mark>যখন দেখি</mark> তিব্বতের অসংখ্য গ্রন্ফায় হিন্দ, দেবদেবীর নিত্য আরাধনা চলে, তম্প্রির্ঝতে পারি, খণ্ড খণ্ড ভারত তিব্বভের মর্মে মর্মে বাসা বে'ধে র্য়েছে অনাদিকাল থেকে।

উত্তর বিহার পেরিয়ে যখন সগোলি থেকে রক্ষোল ক্রিশনে গাড়ি থেকে নামল্ম, তখন এইপ্রকার নানা তর্ক ছিল মনে। আমি ক্রিশলে যাছিল্ম। সঙ্গে ছিলেন পালিত মশাই। তাঁর গতি ছিল কিছ্ম মুখ্য একটি কথা ব'লে রাখা ভালো। এবারের যাত্রায় অনেকটা আর্থিক ভ্রেটি ছিল, সেজন্য পালিত মশাই সঙ্গে নিয়ে চলেছেন একছড়া সোনার বিছাহার। হারছড়ার মালিক কে, এটা অপ্রাস্থিক। কিন্তু কথাটা পরে উঠতে পারে সেজন্য আগে ব'লে রাখা ভালো।

রক্ষোলে তথন সন্ধ্যা নেমে এসেছে ছমছমিয়ে। পাশাপাশি দুটো স্টেশন, তার মধ্যে একটি হলো ভারতীয় রক্ষোল, অপরিট নেপালী। ছাড়পত্র পেতে অস্ক্রবিধা ছিল না, তবে দ্ব'টি পয়সা লাগলো। দ্ব'জনের জলযোগে লেগে গেল আনা চারেক। উভয় দেশের প্রহরীরা ছিল আশে পাশে। এখন শিবরাত্র আসম্র, পশ্বপতিনাথে মহত মেলা, অনেক রকমের যাত্রীর আনাগোনা। বাঙালী বিশ্লবী দলের ছেলে এই স্ব্যোগে নেপালে গিয়ে ত্কলে প্রলিশের চোথ এড়ানো যায়; অথবা নেপাল থেকে যদি কোনো অস্ক্রশেস্ত্র আনা সম্ভব হয়, সে চেন্টাও চলে। যাই হোক, এখান থেকে অমলেকগঞ্জ আন্দাজ ত্রিশ মাইল, দ্বজনের ট্রেন ভাড়া তখন আনা দশেকের বেশী নয়, দ্ব'খানা তৃতীয় গ্রেণীর টিকিট ক'রে আমরা অমলেকগঞ্জের গাড়িতে উঠে বসল্ম। পালিত মশাই ইতিমধ্যে কোথা থেকে যেন এক গাল পান কিনে খেয়েছেন, তার সংগ্রে জর্দা। এবার নিশ্চিন্ট হয়ে ব'লে বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করলেই ত' হতো—বেশী ত' লাগতো না! বস্তু ভিড় এ গাড়িতে!

এবারের তীর্থ যাত্রার তহবিলে তিনি কিছ্ম চাঁদা অবশ্য দিয়েছিলেন, কিন্তু সে চাঁদার হাবড়া থেকে মোকামাঘাট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আসা যায় মাত্র। কিন্তু আমার মনে আনন্দ ছিল যে, এ যাত্রায় একজন স্মুর্রাসক সংগী পাওয়া গেছে। আরেকটা অপ্রাসন্থিক কথাও এখানে বলা চলে। দীর্ঘদিন দ্রমণের অভিজ্ঞতায় জেনেছি যে, হিমালয়ের এমন বহু অঞ্চল আছে যেখানে আমাদের অভ্যস্ত খাদ্য, পানীয় এবং নানাবিধ বিলাসদব্য দুজ্পাপ্য। সেই কারণে প্রাত্যহিক জীবনের অনেক প্রকার অভ্যাস ছেড়ে অনেক উপকরণের উপর আসন্থি ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে না পড়লে পদে পদে মন খারাপ হ'তে থাকে। অভাবব্যথের কাঁটা খচ খচ করে।

আমাদের ছোট্ট খেলাঘরের টেনখানা চলেছে পাহাড়ি গ্রামের মাঝখান দিয়ে এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়েই দেখতে পাছি গ্রামের লোক গাড়িখানাকে বিশেষ গ্রাহ্য করছে না। বহু যাত্রী চলেছে হাঁটাপথে, তাদের তাঁব, পড়েছে পথের আশে পাশে। এই যংসামান্য রেলপথট্যকু ছাড়া সমগ্র নেপালে যানবাহনের আর কোনো ব্যবন্থা নেই। নেপালরাজ তিভুবনবিক্তম তথনও নেপালের জিসীমার বাইরে যাবার হৃকুম পান না, এবং তাঁর তিভুবনবিক্তয়ী বিক্তমকে খুব কিরে রাথার জন্য মহারাজা অর্থাং প্রধানমন্ত্রী অর্থাং প্রধান সেনাপতি ক্রিকে একপ্রকার নজরবন্দী ক'রেই রাথেন।

এটা হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। সমস্ত নদীনালা কুল্টি ও জলপ্রপাতের গতি এইদিকে। বৃষ্ণিবাদল এইদিকে বেশী,—এবং এইক্টিক যেমন বেশী ফসল ফলে, তেমনি বেশী লোকে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। ্রিক তরাই অঞ্চল এখানেই শেষ হয়নি। দক্ষিণ কুমায়্ন থেকে আরম্ভ করে সমগ্র য্কপ্রদেশ, বিহার, বাজ্গলা, সিকিম, দক্ষিণ, ভূটান ও উত্তর-পূর্ব আসামে চলে গেছে। এর দীর্ঘতা হাজার

মাইল না হ'লেও তার কাছাকাছি। সমগ্র হিমালয় থেকে তুষার-বিগলিত জলধারা নামে, মাজিকা ও পলিমাটি নামে, বর্ষা ও ঝড়ের আঘাতে নেমে আসে উন্মালিত বনজ্জ্যল এই বিশাল তরাই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের ঘন গহন অরণ্যানীর সংগ্র তুলনা চলে কেবল আগেকার স্কুন্দরবনের। কুমায় নের পূর্বপ্রান্ত শিলগড় পর্বত থেকে কালগিরি, টনকপরে, পিলিভিং, মাইলানি, কৌড়িবাজার হয়ে অগণ্য নদীনালা জলা পেরিয়ে এই টিরাই চলে গেছে বীরগঞ্জ ছাড়িয়ে যোগবানীর দিকে, সেখান থেকে জলপাইগ্রাড়, শ্রুক্না, আলিপ্রর দ্রার ও দক্ষিণ সিকিষ পেরিয়ে আসামে। এই হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে যেমন একদিকে পাওয়া যায় শত শত বংসরের পুরাতন স্থাপতা, মন্দির, দেবালয়, নানা ঐতিহাসিক কীর্তি, তেমনি এর ভয়ভীষণ অরণ্যলোকে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্ল্ক, নেকড়ে ও চিতা, গণ্ডার, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ, শত শত বরনের পাথি ও বিষাক্ত সর্প—এই সূবিশাল ভূভাগের প্রতি শ্তবকে-শ্তবকে চিরকাল ধরে অব্যাহতভাবে বাস করে চলেছে। আজও হিমালয়ের সর্বন্ন রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত ওষধি বন, অনাবিষ্কৃত ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ্—যা খাজে এনে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ফেললে কেবল যে কোটি কোটি টাকা আয় হ'তে পারে তাই নয়,—এই বিশাল অরণ্যের বিচিত্র ওর্ষাধলতার সাহায্যে আজকের এই আর্ণাবিক বিস্ময়ের যুগে হয়ত মানুষের চির-কালের দুরাশার বস্তু মৃতসঞ্জীবনী পদার্থও মিলে যেতে পারে। অবিশ্বাসা ঘটনা ব'লে কোনো কিছু, একালে আর নেই!

বীরগঞ্জের বিশান অরণ্যের একাংশে আমাদের গাড়ি অতি ধীর গতিতে চলেছে। শোনা গেল, মহারাজা হস্তীপৃষ্ঠে এই পথে আজ শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর লোকলস্করের তাঁব পড়েছে জণ্গলের ধারে ধারে। রাত্রে কিছ্র দেখা যায় না, কারণ সরকারী কোনো আলোর বালাই নেই। কেরোসিন আসে ভারতবর্ষ থেকে, তার দাম অনেক। অন্ধকারে নেপালকে রাখা দরকার, কেননা সভাতার আলো প্রবেশ করলে পাছে এ রাজ্যের অধিবাসী আপন দর্গত জীবনের চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, পাছে মহারাজার হাত থেকে শাসনদন্ড খসে পড়ে! তাছাড়া, জাতিতে বোল্ধ হ'লেও ওদেরকে শক্তিপ্রজার উৎসাহ দান করা হয়। কারণ ইংরেজের সাহাযো পৃথিবীর নানা দেশে লড়াইয়ের জন্য গর্খা সৈন্য রুপ্রাঠাতে পারলে রাজ্যের আয়-বায়ের কোনো ভারসাম্য থাকে না। এমন ফিউরে, এমন ঠান্ডা রক্তে, এমন অবলীলাজমে—গর্খা সৈন্যের মতো আর কেউবির্ম্থ পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এমন কি সীমান্তের পাঠান, ক্রেন্ট্রে, রাজপতে জাঠ, ডেগেরা, শিখ—এরাও গর্খা সৈন্য দেখে স'রে দাঁড়ায়। স্ফ্রির ভারতে, দক্ষিণপ্রে এশিয়ায়, দ্র প্রাচ্যে, আরব ও উত্তর আফ্রিকায়, ইউরেশের বহু, অঞ্চলে—এরা নিভীকতা, তেজন্বিতা ও দয়াহীনতার জন্ম প্রির খ্যাতি অর্জন করেছিল। এদের প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শহ্র প্রতি নির্মাতা। এমন বাধ্য ও নিয়মান্গত, এমন কন্টসহিন্ধ ও দ্যুক্বাস্থ্য, এমন সরল ও নির্ভরযোগ্য—সহসা দেখা যায়

না। ইংরেজের মন্দভাগ্যের কালে প্রায় সকল শ্রেণীর সৈন্যদলই বেকে দাঁড়িয়েছিল,—কিন্তু গ্রেণা সৈন্যের বিদ্রোহ একবারও শোনা যায়নি।

অমলেকগঞ্জ হলো শেষ স্টেশন। আমরা যখন নামলম তখন সন্ধ্যা রাত। স্টেশনটি পাহাড়ের কোলে। চারিদিক অন্ধকার। কেরোসিনের আলােয় এখানে ওখানে দেখি কয়েকখানি মাড়ােয়ারির দােকানপাট। ওর মধ্যেই ওরা দাঁড়িপাঞ্জা ধরেছে, ওর মধ্যেই কাঁচি আর কাটাকাপড় নিয়ে বসেছে, এবং ওর মধ্যেই বনস্পতির তেলে ময়লা রংয়ের প্রি ভাজতে লেগেছে। ওরা যে এককালে জয়পর-উদয়পর-চিতাের-বিকানের-যশলমেরের অধিপতি ছিল একথা ওরা এবং আমরা উভয়েই ভূলেছি। ব্যবসায়ের সতেগ বিক্রমের কোনাে যােগ ওরা রাখতে দেয়নি।

গাড়ি থেকে নেমে রাগ্রির আশ্রয় খৃজে পাবার আগে পালিত মশাই ধরে বসলেন, একটু গরম চা খাবো।

ইতিমধ্যে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যাত্রীনিবাস হয়ত পাওয়া ষেতো, কিন্তু আমি নিজে সে নরককৃত কোনোদিনই পছন্দ করিনি। ফলে, নানাবিধ কাঁচামালসংঘ্র একটি দোকান ঘরের মেঝেতে সেই রাত্রির মতো আশ্রয় পাওয়া গেল। চতুর্দিকে জক্পলের এবং পাহাড়তলীর ব্যুপিস অন্ধকার ছাড়া আর কোখাও কিছু দেখা যাছে না। কিন্তু এই দোকান ঘরের মেঝেতে কৃত্রল মুড়ি দিয়ে যথন পড়েছিল্ম, তখন আমার মনে প'ড়ে গেল ব্লাওয়ালপিন্ডির সেই ঔষধের গ্রেম। শত সহস্র প্রকার ঔষধের সংমিশ্রিত উৎকট গল্পে সমস্ত রাত্র আমি পায়চারি করে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল্ম। গোয়েন্দার চোথে সন্দেহভাজন হবার ভয়ে সেই জান্টের রাত্রে ঘরের বাইরে বেরোতে পারিনি, এবং এখানে এই কাঁচামালের আড়তে ও কাঁচাকাঠের তৈরী ঘরের বাইরে এসে একবারও নিত্রস নিত্রত পারল্ম না—কারণ এই অমলেকগঞ্জের বাজারের উপর থেকে গতকাল রাত্রেও নাকি একটি নরখাদক বাঘ একটি স্বীলোককে তুলে নিয়ে গেছে। ফলে, আমাদের ঘরটির চারিদিকে একদম ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ করা হলো। ভিতরে শাতৈ কাঁপছে স্বাই।

পালিত মশাই সপো এনেছিলেন বিছানার প্রুটলি। তার ওপর ব্রেশ আরামে শুরো পান জর্দা চিবিয়ে, বিজি ধরিয়ে এবং নস্য নিয়ে বললেন, প্রাপ্তিনার হিমালয় আপনারই থাক্। আপনার পাল্লায় প'ড়ে আরো কি কপালে জ্ঞাছে জানিনে।

তাঁকে আনা ছিল সামার গরজ, স্তরাং ভয়ে ভয়ে ভিল্ম। তাঁর আরাম ও স্বাচ্ছদেন্তর দিকে আমার কড়া নজরও ছিল। তিন্তান ঈষং বিরন্তির সংগ্র বললেন, মুখখানা ঠাণ্ডায় ফেটেছে! বাজারে মুরিছিল্ম ভেসলীন্ কেনবার জনা—জংলীরা ওটার নামই জানে না! যত অগামারার দেশ!

পাতলা লেপথানা বেশ ক'রে মনুড়ি দিয়ে তিনি পাশ ফিরে শনুলেন। তারপর

নিশ্চিন্তমনে ঘ্রমোবার আগে একবার বললেন, বাঘ এসে যদি দরকা ঠেলাঠেলি করে আমাকে ডেকে দেবেন!

অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি মাইল চন্দিশেক পার্বত্য পথ। সকালের দিকে শীত পড়েছে, বাতাস বইছে কনকনিয়ে। সমস্ত অরণ্যলোক ঠাণ্ডায় আড়ন্ট হয়ে রয়েছে। শীতের মধ্র রোদ্র তথনও নামেনি অমলেকগঞ্জে, প্রবিদকের পর্বতমালা রৌদ্রকে আড়াল ক'রে রেখেছে বহুদ্রে পর্যন্ত। উত্তর ও পশ্চিমে ছায়াছের ঘন জংগলের ভিতর দিয়ে বিশেষ কিছু দেখা যাছে না। পাহাড়ের নীচে দিয়ে চলেছে বাগমতী নদী—এ নদী নেপাল থেকে বিহারে নেমে গিয়ে বোধকরি মাণেগরের দিকটা হয়ে গংগায় মিলেছে,—সঠিক আমি জানিনে। কিন্তু উত্তর প্রদেশ ও বিহারকে জলদান ক'রে চলেছে নেপালের নদী। সারদা, ভেরি, রাশ্তি, কালিগণ্ডক, গ্রিশ্লেগংগা, গণ্ডক—এরা সকলেই নেমে এসেছে নেপাল থেকে। নেপাল তথা উত্তর বিহারের জল পেয়ে গংগা গোরবগর্বিতা হয়েছেন।

মোটর চলেছে পার্বতাপথ দিয়ে। এ পথ অপরিচিত নয়। স্ক্না থেকে তিনধরিয়া, গোহাটি থেকে শিলং, কালকা থেকে শিমলা, পিশ্ডি থেকে মারী, জন্ম, থেকে ব্যানহাল, কোটবার থেকে লাস্সডাউন, তিস্তা থেকে দার্জ্বিলং, জ্বালাম,খী থেকে কাংড়া, কিংবা রংপো থেকে গ্যাংটক,—এ আমার অতি পরিচিত পথ, কিন্তু তব্ম অতি পরিচয়ের পরেও মনে হচ্ছে ওরা যেন আমার চিরকালের বিস্ময়। ওদের প্রত্যেকটি পাথর আমাকে যেন যুগযুগান্তর ধ'রে মোহমদির করে রেখেছে। ওরা আমাকে টেনে এনেছে বার বার ওদের মাঝখানে। এই আমি মানবগোষ্ঠী পরম্পরায় বংশান,ক্রমিক দেহ-দেহান্তরের ভিতর দিয়ে ওদেরকে দেখে এসেছি হাজার হাজার বছর ধরে। প্রতি পাধর কথা বলেছে আমার কানে কানে। ইতিহাস শ্রনিয়েছে, রহস্য-যবনিকা তুলে ধরেছে। জানিয়েছে অনেক, দেখিয়েছে অনেক বেশী। পর্ব তের নিভূত কন্দরে শৈবালাচ্ছন্ন প্রাচীন পাথরের গন্ধে আমার মন কতদিন অমর্ত্যলোকের দিকে নির্দেশ হয়ে গেছে। সৃষ্টির আদিকালে গলিত অণিনগোলক যেদিন থেকে জমাট বে'ধেছে,— সেদিনকার প্রথম জীব আমি যেন কীটানকেটি; তারপর সরীস্পের মধ্যে আমি; তারপর মৎসা, কুর্ম', বরাহ, নুসিংহ, বামন—সেই আমি নানা বিবর্ত্যুনুরু ভিতর দিয়ে এসেছি যুগে যুগে। এসেছি আদিবাসীর চেতনার ভিতর ক্রিয়ে, এসেছি বনা বর্বর মানবেতর প্রাণীর ভিতর দিয়ে,—এসে পেণছৈছি আফ্রিউসেই প্রাথমিক ইতিবৃত্তে। সেই আমি এসেছি রামায়ণে, এসেছি মহাভার্তি অবিতিত হতে হতে এই আমি অবশেষে এসে পেণছল্বম আর্য সভ্যত্ত্ত্ত্ত্ দৈখে এসেছি আমার নিজের লক্ষ লক্ষ বছরের কাহিনী এই হিমালয়কে স্থাক্ষা রেখে। ওদের ওই জঠরে, কোটরে, গহররে, গহোয়, ছায়ায়, মায়ায় স্থামার আবহমানকালের প্রাণসত্তা আছে লক্ষিয়ে। তাই আমার মন বার বার কেদে ওঠে ওই গ্রেমলতাসমাকীর্ণ পাথর জটলার মধ্যে আমার অজর-অমর আত্মাকে আবিষ্কার করে। কে'দে

বেড়ায় আমার মন ঝরনার ধারায়, প্রাচীন পাইনের ছায়ায়, ভয়-ভীষণ প্রসতর সত্পে আর গিরিমেখলের আশে পাশে,—ঘ্রের বেড়ায় আমার চির প্রোতন প্রাণ ওই ওক্ গাছের শাখায় শাখায়, প্রতিপত অর্কিডের চারায় লতায়, রডোডেনড্রনের গোছায় গেছোয়। প্রতি কীটে, পততেগ, সরীস্পে, প্রতি উপলের অন্পরমাণ্তে, প্রতিটি ঝরনার শিকরকণিকায়, প্রতি বনস্পতির লতায় পাতায় শিরায় উপশিবায়—আমি উপলব্ধি করে চলেছি আপন অস্তিম্বতে।

পথের অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত বিপল্জনক মনে হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, পাহাডে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হলো পায়ে হাঁটা—যদি বনা বাপদ ও সর্পাভয় না থাকে। মোটর হলো সর্ব্যাপেক্ষা সূর্বিধাজনক, কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিপদাশপ্কাপূর্ণ। এক ইণ্ডি দু: ইণ্ডির ব্যবধানে মৃত্যুকে প্রতি বাঁকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে অবশেষে আনে ক্লান্তি আর অবসাদ। তার ওপর ড্রাইভার যদি মাদকবস্তু সেবন কারে দ্রত গাড়ি চালাতে থাকে, তবে আগাগোড়া অস্বস্তির অন্ত থাকে না। গত প<sup>4</sup>চিশ বছরে অন্তত পাঁচ হাজার বার আমার পঞ্চম্প্রাণ্ডির সুযোগ ছিল, কিন্তু দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্লোড়ে দ্রাত্মাদের বােধ হয় ঠাঁই নেই। ধরো, কাঠগ্রদাম প্লেকে যারা আলমোড়া যায় রাণীক্ষেত হয়ে, তাদের মোটর-পথে কমপক্ষে এমন একশত 'বেণ্ড' (বাঁক) পড়ে যে, মোটরের একটি চাকা এক আধ ইণ্ডি এদিক ওদিক হ'লে মৃত্যু অথবা দার্দ অপঘাত অবধারিত। কিংবা ধরো যারা হিমাচল প্রদেশে মণ্ডিশহর হয়ে কুল্-মানালির পথে একবার গিয়েছে বিপাশা নদীর তীরে তীরে,—তারা ফিরে না আসা পর্ফনত নিজেদের বেক্ট থাকাটাকে বিশ্বাস করেনি। পাহাডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্রপথ হলো দার্জি লিংয়ের পথ। সে যাক্। এই কিছুদিন আগেই গিয়েছিল্ম আলমোড়ায়। সেখানকার প্রধান আকর্ষণ হলেন প্রথ্যাত উদ্ভিদ্তত্ত্বিদ্ শ্রীয়ন্ত বশীশ্বর সেন মহাশয়। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্য, এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'হোষ্ট'—যাকে বলে অতিথি-সেবক। তাঁর কাছে গল্প শ্নল্ম, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে ব'লে-ক'রে তিনি গ্রীষ্মকালে আলমোডার নিয়ে যান। মোটরযোগে আলমোডায় পেছি মহাকবি কিছুকাল সেন মহা্শয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। ওখানকার ওই বেন্ডগালি পেরোবার সময় কবির মনে যে আতৎক 🔊 উদ্বেগ ওখানকার ওহ বেভারালে নেজেরের নিজ নিজ বিদ্যালয় সঞ্চারিত হচ্ছিল তার জন্য তাঁর অপরিসীম ক্লান্তি ও অবসাদ আঞ্জি

পথে একটি সৃত্জগপথ পেরিয়ে এক সময় অক্সান্ত ভীমপেডিতে এসে পেণছিল্ম। এ অঞ্চলটি সৃউচ্চ পর্বতের পাদদেশুক্তি একটি ছোট উপত্যকা। এখান থেকে 'রোপওয়ে' অথবা রক্জ্পথ চ'লে ক্রিছে নেপালের দ্রারোহ পর্বত-মালার গর্ভে। কিছ্দ্রে পর্যন্ত নজর চলে, তারপরে রক্জ্পথিটি অদৃশ্য। ভীমপেডি অথবা ভীমপেহডী—যাই বলো। ভীমপাহড়ী বললেও কেউ নালিশ করবে না। দ্বাপর ধ্রে মহামতি দ্বিতীয় পাশ্ডব প্রচুর পরিমাণে হিমালয় প্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিমালয় থেকে তাঁর দ্রমণের চিহ্ন দেখতে দেখতে কুমায়ন বিভাগে ভীমতালে এসে পেশছই,—দেখানে সামনেই দেখি হিড়িন্বা পর্বত, এবং ভীমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। তারপরে ওই আসামেও দেখা যাবে হিড়িন্বাপ্রে—যেটা অধনা ডিমাপ্রের এবং কো-হিমা, অর্থাং হিড়িন্বা পাহাড়। ব্রুতে পারা যায়, সহধর্মিণী ঘটোংকচের জননীকে নিয়ে ব্রেন্দর হিমালয়ের নানাম্থানে ধর্মাচরণ করেছিলেন।

এটাও ভীম পাহাড়ের কোল, পাশেই বাগমতি নদী। নেপাল রাজের ধর্মশালা একটি আছে বটে, কিন্তু ভিড় বাঁচিয়ে আমরা পথেই এসে বসল্ম। পালিত মশাই এবার দেখি সেই হারছড়াটি গলায় ঝ্লিয়েছেন। তিনি বললেন, চানা থেয়ে পাদমেকং ন গছামি! তার সংগ্যে চাই পান জদা।

কাটমাণ্ডু শহর এখান থেকে কাছেই। আন্দান্তে ব্রুল্ম কুড়ি বাইশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু অণিনপরীক্ষা হলো এই পথটুকু। এখান থেকে ঘোড়া, ডাণ্ডি, ঝাঁপান, অথবা কাণ্ডি—প্রায় সবই বন্দোকত করা যায়। কিন্তু আমাদের পর্বৃত্তি হলো থংকিঞ্জি। অতএব চড়াই ধরে হে'টে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। চারিদিকে নেপালী অথবা গ্র্থা কুলি দড়ির গোছা হাতে নিয়ে ঘ্রছে। এ সময়টা ওদের মরস্ম। আমরা ভীমপেডীতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করে চড়াই পথে পা বাড়িয়ে দিল্ম। অমলেকগঞ্জ থেকে এখানে আসবার সময়ে দেখে এসেছি পথে-পথে বসন্তকালের নবীন সমারোহ। কোথাও সে রক্তিম পীতাভ, কোথাও বা সে নীলিমায় সব্জে আন্চর্য। ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম প্রুপ্তিন্তি বা সে নীলিমায় সব্জে আন্চর্য। ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম প্রুপ্তিন্তি বার উপত্যকার পাখির কলকুজনে পরিপ্র্ণ। মনে করেছিল্মে সেই বসন্তশোভা আমাদের সঙ্গে সভেগ চলবে। কিন্তু সিসাগড়ি পাহাড়ের চড়াই কিছুদ্রে ভাঙতে ভাঙতে সে ভুল আমাদের ভাঙলো।

ভীমপেড়ীতে আমরা যদি স্নানাহার করে বিশ্রাম নিয়ে পা বাড়াতুম, তাহলে হয়ত এ ভূল এমনভাবে ধরা পড়তো না। আমরা ভেবেছিল্ম সিসাগড়ি ওরফে শ্রীশাগরি অতিক্রম ক'রে কুলেখানি ধর্ম শালায় গিয়ে একেবারে বিশ্রাম নেবো। কিন্তু শ্রীশাগরিতে না ছিল শ্রী, না বসন্তকাল। রৌদ্র প্রথম হলো, প্রশ্নের থেকে প্রথম্বতর,—সেই রৌদ্র জ্যেন্ট মানের আগ্রা জেলাকেও বোধ হয় হঞ্জি মানালো। পথে কোথাও ছায়া অথবা পানীয়জল দেখছিনে, চটি ধর্ম শালার চিহ্নও চোখে পড়ে না, পথের আন্দাজও পাইনে,—কেবল সেই রৌদ্রে পঞ্জেশি ওপথে এক চড়াই খেকে অন্য চড়াই ভেগেগ চলা। গাড়োয়ালের বিজনী চজুই কিংবা ছান্তিখালের চড়াইরের সন্থেই কেবল এই চড়াইয়ের তুলনা চলেও বিস্কৃত্তিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা আড়াই পরে নেপাল সরকারের গোরা ছান্তিশী এবং পল্টন দশ্তর পাওয়া গেল। এখানে স্নান করবার স্ক্রিধা পেল্ম বটে, কিন্তু আমাদের রসনার মতো যেমন-তেমন কোনো আহার্যবন্দ্র জ্বটলো না।

মধ্যগগনের প্রচণ্ড রোদ্র এই রুক্ষ্ম পাহাড়ের উপরে অণিনক্ষরণ করছিল। পালিত মুশাই অত্যন্ত ক্রুশ্ধ হচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে এক একটা পাথরের ঢেলার ওপর সজোরে আঘাত করছিলেন। পথে কোনো কোনো স্থলে এক-আধটা পরিত্যক্ত ভণন দেবালয় পার হয়ে যাচ্ছিল্ম। পালিত মুশাই কেদোক্তি ক'রে বললেন, রাবিশ। স্নান ক'রে যেট্কু জল টেনেছিল্ম, ঘাম দিয়ে সেট্কু বেরিয়ে গেল!

মূখ ফিরিয়ে দেখি তিনি গাত্রাবরণ কতকটা সরিয়েছেন। কপাল থেকে অসংখ্য ঘামের ফোঁটা নেমেছে। হিমালয় থেকে যেমন গিরি-নদীর ধারা। নামতে নামতে গলা পেরিয়ে সোনার হারছড়াটা ভিজিয়ে আরো নেমে গেছে। সহান্তৃতির সংগ্র বলল্ম, আপনার কোটোয় পান আছে, একটা খান্না?

নাঃ—!

তবে না হয় নিস্য নিন্ এক টিপ 🖯

পালিত মশাই হঠাং একটা ঝোপের মধ্যে লাঠি আছড়ে শ্ব্যু বললেন, থাক্! সাধ্রা চলেছে চিমটে বাজিয়ে,—জয় পশ্পতিনাথ! জয় শশ্ভো! ওদের সণ্গে চলেছে ডাল্ডিয়াতী। পাশ দিয়ে গাছের ডাল ছিপটিয়ে তিব্বতী টাট্টু চলেছে সওয়ার নিয়ে। মাঝে মাঝে ভালো ঘোড়ার পিঠে চঙ়ে পেরিয়ে যাছে সরকারী অফিসার। পিঠে বন্দ্রক ঝ্লছে। মাথায় পিতলের তক্মা আঁটা মিলিটরী। ওদিক থেকে আসছে গোর্থা কুলী পিঠে মন্ত বোঝা নিয়ে, কিব্বা আসছে পাহাড়ি লোমশ ছাগলের পাল প্রত্যেকের পিঠের দুই দিকে প্রেলী ঝ্লিয়ে।

আসবার সময় সেই উত্তর বিহারের সামানত থেকে মানুবের মুখের বেথা বদলাতে আরুভ করেছে। উত্তর বিহারে অনেক স্থলে ঢ্কেছে মণেগালীয় রক্ত। উচ্চতায়, চোয়ালে, দুই চোখের বাবধানগত অবস্থিতিতে দেখতে পাওয়া যাছে সেই পরিবর্তান। দেখতে দেখতে এসেছি। যত ভিতরে যাছি ততই সেই পরিবর্তান প্রকট। শুধু মানুষ নয়, গরু ও মহিষ, ছাগল ও মেয—এদের আফুতি ও গঠন যাছে বদ্লে। এই ক্রমবিবর্তান দেখেছি আলমোড়ায়, গাড়োয়ালে, হিমাচল প্রদেশে, পহলগাঁও থেকে জোজিলা গিরিপথের দিকে। এক অন্তল মিলছে ভিন্ন অন্তলের প্রকৃতির সংগ্রে। এক রক্তবভাব মিশিয়ে ক্রিছে ভিন্ন রক্তে। সিকিমে দেখে এসেছি তাদের, যাদের নাম লেপ্চা। ক্রিকিমের আদিবাসী, তার সংগ্রে বাঙালী, তার সংগ্রে গাল্বান্য, তার সংগ্রে বাঙালী, তার সংগ্রে তার সংগ্রে তার সংগ্রে ক্রিলছে, আনিছায় মিলছে, অজ্ঞাতে মিলছে। এমনি ক'রে অনাদিকাল থেকে সমুক্তিমান্মের সংগ্রে সমস্ত মানুবকে মিলিয়ে দিছে এক অদুশ্য নিয়ন্তা। ইছ্ক্সের মিলছে, অনিছায় মিলছে, অজ্ঞাতে মিলছে। বাধা দেবার সাধ্য তোমার-ক্রমের নেই। হিট্লার হাধা দিতে গ্রেমেছিল, কিন্তু নিজের শক্তিতে নিজেই ফেটে মরেছে। প্রকৃতির ক্রমবিবর্তানকে বাধা দেবার সাধ্য হানি।

সাত আট মাইল—খতদরে আন্দাজ করতে পারি। যথন কুলেখানিতে এসে পেছিলাম তখন অপরাহ। এত ক্লাল্ড ও ক্ষ্ধার্ত যে, পালিত মশাইয়ের দিকে তাকাতে সাহস হলো ন।ে সামনে মুহত সরকারী যাত্রীনিবাস। দুরে দুরে দেখা যাছে নেপালী গ্রেখাদের বৃদ্ত। আমরা পরিশ্রান্ত দেহে যাত্রীনিবাসের ভিড়ের মধ্যেই আশ্রয় নিল্ম। আজ থেকে চতুর্থ দিনে পড়বে শিবরাত্রি, সাতরাং হাতে আমাদের সময় ছিল।

কুলেখানির মৃদ্ত বাত্রীশালাটা তিব্বতী দ্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দেয়। শ্বধ্ব যাহাীশাল্য নয়, মন্দিরও তাই। বড় বড় বাসম্থান, দেবালয়, গ্র্থা বস্তির ঘরদোর,—এরাও তিব্বতী শিল্প প্রভাবে গ'ডে উঠেছে। অধিকাংশ স্থাপতা হলো কাঠের তৈরি। তার ওপর খোদাই, তার ওপরেই নক্সা। নেপাল বৌশ্ধ প্রধান, কিন্তু শান্তমতি। মহিষমদি'নীর জন্য মহিষ চাই পদে পদে। অধিকাংশ আমিষাশী। খল চাই, রক্ত চাই, বলির জন্তু চাই,—মৎস্য, মাংস, মদ্য, তন্ত্রমন্ত ভূত প্রেত পিশাচ-সবই পাওয়া চাই। অনার্য (!) শিবকে চাই-যিনি শ্মশানচারী; অনার্য ছিল্লমুস্তাকে চাই, যিনি রম্ভলোভাতুরা। চন্ডীকে চাই, যিনি শুরু বিমদিনী। সিংহ-বাহিনীকে চাই, যিনি সর্বপালিকা। আমার কাছে আজও দ্পণ্ট নয়, নেপাল বেশ্বি অথবা শাস্ত। খৃষ্ট ও বৌশ্বধর্ম প্রন্থী যারা তারা এ-যুগে আহিংসা পরমধর্ম'—এ আদর্শ মেনে চললো কিনা, এতে আমার সন্দেহ আছে। কেননা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষে এই সেদিন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, তার প্রধান নায়করা ছিল খ্র্ন্টান ও বোদ্ধধ্যেরি লোকেরা। হিন্দু এবং মুসলমান সারে দাঁডিয়েছিল। অহিংসার সংগ্রে অহিংসার জগৎজোডা রম্ভপাত হয়ে গেল।

নেপালের প্রায় সমস্ত প্থাপত্যকর্নিততে যে সমস্ত চিত্র খোদিত দেখা যায়. তা'র অধিকাংশই নগন নরনারীর মৈথান চিত্র। এ দৃশ্য নতুন নয়। কাশীতে, প্রবীতে, কোনারকে, বাঙলার কোনো কোনো স্থাপত্যে—এর প্রাচুর্য সবাই জানে। অম্লীলতায় এরা ভয় পায়নি, কারণ ওটাকে এরা সন্দর কারে তুলেছে। ট্রথনে চিত্রের ভিতর দিয়ে এরা সবাই তলে ধরেছে সেই বি**পনে অণিন্সাবে**র ন্তেকত—যার থেকে আনবগোণ্ঠি, যার থেকে সভাতার পর সভাতা, এবং বিশ্ব-ব্যাপী জীবস্থি বিবর্তিত। প্রথিবীর সমস্ত জাত এই অভিব্যব্তিষ্কে জন্ম করে এসেছে, তারা দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে জীব-জন্ম-রহস্যকে সুকঞ্জির চাথের আড়ালে। কিন্তু একমাত্র হিন্দ্র, যারা এই রহস্যকে দেখেছে सर्विनর চোখে। যাদের কাছে জ্ঞান বড়, বিজ্ঞান বড় নয়। থারা তত্তকেই প্রাঞ্জিতা করেছে, শুধু তথা খাজে বেড়ার্যান ৷ যারা দেখে এসেছে মহার্শান্তর সুখ্রেরীযোগে পলকে পলকে নিঃস্রাবিত হচ্ছে জীব-জন্ম সমাজোহ। প্নরায় গ্রন্থে করছেন মহাকালী আপন মৃত্যুগহন্তর সকল জবিকে। জন্ম-মৃত্যুর এই জেলা চলেছে শাদ্বতকাল। পরদিন আমরা একটি নদী পার হলাম। নদীটি ছোট, বলা বাহনুল্য

বাগমতীরই শাথা। চারিদিক পর্বতমালায় বেণ্টিত, সভ্যতা থেকে দূরে, ছোট

ছোট গ্র্থাবসিত বাদ দিলে চারিদিক নিঃঝ্ম, শব্দহীন। কিছ্দিন আগেই এ অণ্ডলে তুষারপাত হয়েছে, এখনও প্রবল শীতের বাতাস। সামনে চড়াই-পথ পেরিয়ে এবার পাওয়া গেল উপত্যকা। পথ পিচ্ছল, কিছ্ম ম্নয়য়, কিছ্ম বারিয়য়। এপাশে ওপাশে অরণ্যলোক। তব্ ওরই মধ্যে কিছ্ম চাষ আবাদের চিহ্ম আছে, ওরই মধ্যে ফসল। সামনে পাশে পর্বতগার, ওপারে কিছ্ম দেখা যায় না। শ্রীশাগিরি পেরিয়ে এসেছি, এবার পার হতে হবে চন্দ্রগির। পথ বহ্দ্রে, কিন্তু চড়াই কম। দুই স্ববৃহৎ পর্বতশ্তের মাঝখানে এটি উপত্যকা। একট্ম উৎরাই পেলেই ভাবনা হয়, কেননা অতটাই আবার চড়াই ভাঙতে হবে। আমরা সমতল পেলেই খুশী থাকি।

আরাম ও আহারাদির কথা ওঠে না, কারণ আমরা তীর্থপথিক। যতদরে সদ্ভব এগিয়ে যাবো, এই ছিল চেন্টা। সকালের দিকে নোংরা চা গিলে পালিত মশায়ের প্রায় থৈযানুগতি ঘটছিল। তাঁর মনের কথাটা ছিল এই যে, শিবরান্তির মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অত বেশী তাড়াহ্বড়ো করার দরকার নেই। ছাড়পত্রে যখন সময় বেশী আছে, তখন ধীরেস্ক্রেও এক-আর্ধদিন এখানে ওখানে কাটালে ক্ষতি কি?

কথাটা যুক্তিসংগত। কিন্তু তাঁর গলায় সোনার হার আছে বলেই তাঁর সাহস আছে,—এদিকে আমার তহবিল কিন্তু উৎসাহজনক নয়। ফলে, আমার তাড়া ছিল। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, আমি যত দ্রুত এগিয়ে যাই, পালিত মশাই ততই পিছিয়ে পড়েন। মাইল খানেক হে'টে গিয়ে আমি এক পাথরখণ্ড আশ্রয় ক'রে তাঁর জন্য অপেক্ষা করি, কিন্তু তিনি হয়ত তথন এক মাইল পিছনে পড়ে আরেকখানা পাথর আশ্রয় করে বসে থাকেন। এইভাবে যেতে যেতে অপরাহ্রকালে আমরা চেৎলাং ধর্মশালায় এসে পেণছল্ম। শেষের দিককার পথটা ছিল কণ্টদাঁয়ক, সেজন্য বিশ্রামের বিশেষ দরকার ছিল।

বাগমতীর তীরে সরকারী এক ছোটু চালা পাওয়া গেল। সেটা লতাপাতায় ছাওয়া তাঁব্। ভিতরে কিছ্ নেই, বাল্পাথরে কাঁকরে পরিপ্রেণ। ্রিক্সাদ্রবা হিসাবে খড় সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। কিল্কু নদীর স্রোত যদি ছিলাং খরতর হয়, তবে জল আসবে ভিতরে। আমাদের মনে উম্বেগ ছিল, বিশ্বত তার চেয়েও নুর্ভাবনা ছিল এই, তুহিন ঠান্ডার মধ্যে আমাদের রাশ্বিক্সিটের কেমন করে?

পাথরের ট্করোর সাহায্যে উন্ন বানিয়ে ভাত ক্রিটাবার চেণ্টা চললো। কঠের সেই আগ্নটাই হোলো আলো, তার বাইক্রেসির অন্ধকার হয়ে আসছে। শোনা গেল, এখন এদিকে নাকি নরখাদক বার্ছের উপদ্রব চলছে। মানুষের গন্ধ ও সাড়শব্দ পেলে তারা আসতে পারে বৈ কি। হিমাছেল সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় আমরা নদীর তটে ব'সে এমনিতেই ঠক্ঠক্ করে কাঁপছিল্ম, তার উপরে এলো নর-

খাদকের আতৎক। পালিত মশাই এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঠের আগন্নটা ছেড়ে তাঁবনুর দরজার কাছে গিয়ে উব্ হয়ে বসলেন। গরম গরম চা ও জলখাবার পেয়ে তাঁর আবার পরিহাসবাধ ফিরে এসেছিল। এবারে কিন্তু অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখা যাছে না। আমরা কেবল উদ্বিশ্নচক্ষে চেয়েছিল্ম পশ্চিম দিকে, দুই বিশাল পর্যতের নীচেকার গহরর থেকে যেখান দিয়ে বাগমতীর দ্বনত জলধারা সশন্দে ছুটে আসছে। গত কয়েকদিন রৌদ্র অতিশয় প্রথব ছিল, বরফ গলেছে নিশ্চয় অনেক বেশী। মধ্যরাত্রের দিকে স্লোভ স্ফীত হবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের মন দুশ্চিন্তায় ভারে রইলো।

আহারাদি সেরে তৃগশযাার উপরে কন্বল মৃডি দিয়ে যখন পড়েছি তথন আমাদের তাঁব্টি যাত্রীর সংখ্যায় দেখতে দেখতে ভরে উঠছে। ভিতরে জন আন্টেকের মতো জায়গা হ'তে পারতো, কিন্তু জন পনেরো এসে জায়গা নিল। ভিখারী, বৃন্ধা, খজ, বাউন্ডুলে, সাধ্—নানা লোকে ভরে গেল। ওর মধ্যে ছিল একজন কাঁচা বয়সের কৃষ্ণাণী বিহারী স্থালাক। কপালে টিপ—মাথায় সিন্দর, হাতে রুপরে চুড়ি, পরনে কালাপাড় শাড়ী,—আগে থেকেই আমাদের মুখচনা হয়েছিল। সে এসে জায়গা নিল এক কেশবিরল স্থলকায় বৃন্ধ মহারাজের পাশে। স্থালাকটির কলকন্ঠে, পরিহাসে, স্পন্টবাদিতায় এবং গ্নগ্নানি সংগীত সাধনায় মর্ভূমির উপর যেন কাজল মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। হিশিদভাষায় পালিত মশায়ের বাংপত্তি কম, তব্ও কন্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরে ভিতরে হেসেই খুন। স্থালাকটির প্রাণশন্তি ছিল অসামান্য, তার কলকন্ঠের তাড়নায় ঘ্ম পালাছে সকলের চোখ থেকে। কিন্তু একথাটা যখন শোনানো হোলো যে, মানুষের গলার আওয়াজ পেলে নরখাদকের পক্ষে পথ চিনে তাঁব্র মধ্যে ঢোকা সন্ভব এবং প্রুষ অপেক্ষা স্থালোকের প্রতি নরখাদকের আকর্ষণ বেশী,—তথন সে র্প্প করলো।

মধ্যরাত্রে চে'চামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। পর্টলী থেকে মোম-বাতি নিয়ে আলো জরালানো হোলো। আমরা লাঠি বাগিয়ে ধরল্ম। কিন্তু ব্যাপারটা একট্র ভিন্ন রকমের। বৃশ্ধ কেশবিরল গের্য়াধারী মহারাজ শ্রেছিল স্ট্রীলোকটির ঠিক পাশে। সহসা মধ্যরাত্রে ঘ্যের ঘোরে স্ট্রীলোকটি অনুভব করে, নরখাদক ব্যাঘ্রের থাবা তা'র শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই ব্রুতে পারে, নরখাদক ঠিক নয়—অশ্বৈতবাদী মহারাজেরই থাবা আলো জেরল আমরা দেখি, বিরলকেশ মহারাজের মাথায় স্ট্রীলোকটি স্ট্রিজারে চপেটাঘাত করছে। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং বহুকাল তপশ্চর্যায় ফ্রিলে এমনি সংযম ও আহংসায় ব্রতী ছিলেন যে, এত প্রহারের ফলেও জ্রিক্তাকোশ হচ্ছে না। বৃশ্ধ এই কথা বোঝাবার চেন্টা করছিলেন যে, যুক্তের ভ্রাবে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে স্বেশন দেখে হাত ব্যাড়িরেছিলেন। কিন্তু স্ট্রীলোকটি তাঁর কথায় তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন না ক'রে এই কথাটেই চীংকার ক'রে জানাতে চায় যে, প্রব্রের হাতের

এবং আঙ্বলের ভাষা প্রত্যেক য্বতী নারী বোঝে এবং এই মধ্যরাত্রে মহারাজের শ্বাসপ্রশ্বাসের যে উত্তাপ অন্তব করা যাচ্ছিল, তার ভিতরকার রহস্যটা অভিজ্ঞ মেয়েমান্বের কাছে দুর্বোধ্য নয়।

চে'চামেচি এবং তর্কবিতর্ক চললো অনেকক্ষণ পর্যকত। মোমবাতির মালিক আলোটা নিবিয়ে মোমবাতিটা কাছে নিল। স্থালোকটি এবং মহারাজ যেখানে শ্রেছিল ঠিক সেখানেই রইলো। যতদ্র মনে পড়ে শেষরায়ের দিকে আবার উভয়ের মধ্যে একটা চাপা কলহ এবং লাঞ্চনা প্রনরায় আমাদের কানে আসছিল।

তারপর সকাল হোলো। শীতে জমে যাচ্ছিল হাত পা। আজ ভোর-ভোর আমরা চেংলাং ছেড়ে চন্দ্রগিরির চড়ো অতিক্রম করবো। চড়াই খ্ব কঠিন, তবে এইটিই শেষ চড়াই। এরপর নামতে হবে থানকোটে, সেখান থেকে সোজা কাটমান্ডু। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তৃত হচ্ছিল্ম। রোদ ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়বো।

পালিতমশাই সহজে নড়তে চান্না, তিনি একট্ ধীরগতি। তাঁর চা-পান চাই ঘন ঘন। একট্ মশগ্লে হয়ে বসা, একট্ গত রাত্রির আলোচনা,— তার সপেগ গরম গরম পর্নি-কচ্রি। সমস্তটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, তবে কিনা পকেটের ভাষাটা একট্ অন্য রকমের। যত দেরি হবে ততই তহবিলে টান ধরবে, এই মুশকিল। যাই হোক, আমাকেও একট্ ঢিলে দিতে হোলো।

আজ সকালে আমরা সবিক্ষয়ে আবিষ্কার করল্ম, মহারাজ এবং সেই হিল্মপানী স্থালাকটির মধ্যে বেশ সম্ভাব ঘটেছে। মেয়েটি পরিহাসে বেশ সরস, এবং বৃশ্ধ মহারাজও কর্মোৎসাহে বেশ চণ্ডল। দ্জনে একসপোই চলাফেরা করছে। পরম্পরায় জানা গেল, স্থালোকটির সম্ভানাদি হয় না ব'লে স্বামীর সণ্ডেগ বিবাদ ক'রে একা পশ্পতিনাথে চলেছে। বাবা পশ্পতিনাথ যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই আশা! এই কাহিনীটিকে কেন্দ্র করে আমি পরে দেবতার গ্রাস' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেছিল্ম। বাবা পশ্পতিনাথ স্থালোকটির মনোবাঞ্ছা প্রণ করেছিল্লন!

চেংলাঙের সামনেই স্বিশাল পর্বতচ্ড়া। ওরই গা বেয়ে উঠছে জুত শত বাত্রী পিপীলিকাশ্রেণীর মতো। সিসার্গাড়র মতো এটারও নাম চন্দার্গাড়। অত্যত কট্সাধ্য পাকদন্ডি পথ,—সোজা খাড়াই। অমরন্ত্র তীথে যাঁরা গেছেন, যাঁরা মন্দাকিনী থেকে উখীমঠে গেছেন, যাঁরা ক্রিবিন চন্দার্গারর চড়াই পথ। একমাত্র সান্থনা এই, এই পথের দীর্ঘতা ক্রিই কম—মাইল চারেকের বেশী নয়। যেমন ভূটানের সীমানায় বরা ক্রিশীশালার পথ,—মাইল দেড়েক চড়াই তাই রক্ষে, নইলে কণ্টটা মনে থাকতো। যেমন ম্সোরী থেকে 'কেম্পটি' জলপ্রপাতের পথ,—ছয় মাইল মাত্র চড়াই ব'লেই লোকে সহজে ভূলে যায়।

কিন্তু যে কারণে লোকে নৈনীতালের 'চায়না-পীকের' কথা ভোলে না,—সেই কারণেই চন্দ্রগিরির কথা আজও আমি ভুলিনি। সম্প্রতি শ্নতে পাছি রক্ষোল এবং কাটমান্ডুকে সংযুত্ত ক'রে সম্লাট বিভূবন বিক্রমের নামে একটি রাজপথ নির্মাণের কাজ চলছে।

শ্রীশার্গার এবং চন্দ্রগিরি—দ্টো চ্ড়াই সম্দ্রসমতা থেকে প্রায় আট হাজার ফ্ট উচ্। কিন্তু ভীমপেডির পর চার থেকে আন্দাজ পাঁচ হাজার ফ্ট পর্যন্ত চড়াই উঠতে হয়। বাকি চড়াই উংরাই অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি অবধি মোটর বাসেই আনাগোনা চলে। চন্দ্রগিরির চ্ড়া এবং এদিক ওদিকের পর্যতমালা ঘন অরণ্যে আব্ত, হিংস্ত জন্তুর অবাধ বিচরণ ভূমি। চ্ড়ার দিকে অগ্রসর হলেই চারিদিকের দিগন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে। নীচের দিকে যখন থাকি, নিজে তখন অনেক বড়। যত উপরে উঠি, যত বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি যার, তখন দেখি নিজে আমি কত ক্ষ্ত্র! সংসার যাত্রায় আমার আশে পাশে যত লোভ, মোহ, অভিমান, আকর্ষণ, আমার স্বাধ দৃহথ, আমার ভিতরকার ষড়ারপ্রের খেলা—তারা কী নগণা, কী সামান্য! আকাশ এখানে অনেক বড়। এ প্রথিবী আশ্চর্য।

চন্দ্রগিরির চ্ডায় দেখি, কাপড়ের ট্করো বাঁধা অসংখ্য পতাকা! হিমালয়ের যেখানে যাও, এ দৃশা চোখে পড়ে। সিকিমে এই, অমরনাথে এই, গাড়োয়াল কুমায়্নে এই, ভূটানের সীমানায় এই, হরিন্দ্রারের চন্ডী পাহাড়ের পথে এই। এতই যখন চল্ডি, "এটি প্রচলিত কুসংস্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কুসংস্কার এক অখন্ড ঐক্যবন্ধনে বে'ধে রেখেছে সমগ্র হিমালয়েক একপ্রাত্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত। কালো কাপড় উড়িয়ে কাক তাড়ানো যায়, লাল কাপড় দেখলে নাকি মহিষ ক্ষিত্ত হয়ে ওঠে, সাদা কাপড়ের ট্ক্রো ওড়ালে নাকি হিমালয়ের ভূত প্রেত পিশাচরা সে তল্লাট ছেড়ে দ্রে হয়ে যায়। এই শ্বেতপতাকা ওড়ে সমগ্র তিব্বতের গ্রেন্থার-গ্রন্থয়ার।

চ্ডায় উঠে দেখি সেই প্রাচীন পৃথিবী; কিল্কু উত্তরে তার ল্পনলোক।
সমগ্র হিমালয়ের ত্যার রাজ্য,—তার প্রত্যেকটি শৃংগ দৃংধশ্ব বরফে ঢাকা।
প্রত্যেকটি যেন ত্যার শ্ব মন্দির, প্রত্যেকটি যেন মহাযোগে আসমুদ্ধ বায়্বলতর ভেদ ক'রে গিয়ে ওদের উপর পড়েছে রৌদ্র—একটি অত্যুক্ত্রেল গৈরিক
লবর্ণাভার আবহ স্থিট করেছে। এখানে সব চুপ। মানুষ্ট্রের কথা, ভাষা,
মন্ত্র, লতব, কলকণ্ঠ—সমলত লতখা। চেতনা, প্রাণ, চিল্লি, জ্ঞান, বৃদ্ধি—
সমলতগ্রলা যেন থরথরিয়ে কাঁপছে আমার এই দৃষ্টিবিন্দ্রতে। অনেকক্ষণ
পরে নিজেকে প্রবল ঝাকুনি দিয়ে নাড়য়ে ব্যক্তে ইয়ে যে, এবার আমাদের
এগ্যেতে হবে।

উপর থেকে চোখ নামিয়ে নীচে আনতে হয় । নীচের দিকে বিরাট নেপাল,— নীলাভ তা'র উপত্যকা এবং শস্যপ্রান্তর। বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদের চড়ো— কিন্তু এখান থেকে কী ক্ষ্দ্র! মাঝখানে রোপ্য রোদ্রাভ নগর কাটমান্তু,— সমস্তটা যেন পত্রুলের ঘর সাজানো। যত বিরাট, যত ব্যাপক, যত বিস্তৃত, যা কিছ্ হোক—হিমালয়ের কাছে অতি নগণ্য। এই পশ্চাদ্পটের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কাটমান্তু শহরটাকে ফ্টখানেক লম্বা-চওড়া একটা ছেলেখেলা ব'লে মনে হ'তে লাগলো। এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে কতবার কত উপত্যকা দেখেছি হিমালয়ের কত বিসময় দ্ই চোখে নিয়ে। ম্সেটিরর উপরে দাঁড়িয়ে দেরাদ্ন, বানিহালের স্ভুজ্গলোকের মুখ খেকে সমগ্র কাশ্মীর, হন্মান চটি ছেড়ে গিয়ে দ্রের থেকে বদরিকাশ্রম, গোপেশ্বরের পাহাড়ের উপর থেকে বহুদ্রে অলকানন্দরে তীরে চামোলির পার্বত্য শহর, বজ্লেশ্বরীর মান্দর অণ্ডল থেকে পাঞ্চাবের বিশাল কাংড়া উপত্যকা, চন্ডীর মান্দরে দাঁড়িয়ে হরিন্বারের মনোরম দৃশ্য।

কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা এবার অবতরণের দিকে পা বাড়া**ল্ম**। আমাদের নামতে হবে আন্দাভ হাজার চারেক ফুট নীচে, কিন্তু কিন্দিদাধক দ্বমাইলের পরিসরে। কাজটি শস্ত। ব্রুততে পারা যায়, এই বিরাট প্রাকৃতিক প্রাচীরের অন্তরালে রাখা হয়েছে কাটমান্ডু শহরটিকে; এই অবরোধের বাইরে ব্রাখা **হয়েছে সভ্যতাকে।** কিন্তু এই বিপশ্জনক অবতরণের দিকে তা**কিয়ে** প্রথমটা আমরা প্রমাদ গণলাম। নামবার সময় দেহের ভারসাম্য না রাখতে পারলে অপঘাত অবধারিত। তা ছাড়া ভয় ছিল হাঁটুর ওপর অতিশয় চাপ পড়বে। পাহাড়ের চড়াইতে বিপদ নেই,—কেবল বুকের মধ্যে আঘাত লাগে এবং পরিশ্রম হয়; কিন্তু উৎরাইতে লাঠি ঠিক করে ধারে না রাখতে পারলে বিপদের সমূহ আশুংকা। মনে পড়ে যাচ্ছে পরেশনাথের কথা। হাজারীবাগের ওদিকে। ধারা দেবতদ্বরী দিগদ্বরী ধর্মাশালার ওদিক দিয়ে পরেশনাথ গাহাড়ের মন্দিরে উঠেছেন, তাঁদের খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে ! কিন্দু তবু, পরেশনাথের সূবিধা এই, পথটা ছয় মাইলে ছড়ানো। এথানে বড় জোর আড়াই মাইল। শোনা গেল, এই উৎরাই পথে প্রতি বছরে বহ**্সংখ্যক** দ্বর্ঘটনা ঘটে। অসতর্ক পারের ধারায় নীচের দিকে অনেক সময় **পাধ**র গড়িরে পড়ে। অনেকে পা ফসকে নীচে গড়িয়ে যায়। কিন্তু তীর্থবারা**পথে** কতকটা দুর্গম **অন্তল থাকে ব'লেই সে**টা মানুষের সাহস ও শব্তিকুে স্থা**কর্ষণ** করে। সমগ্র হিমালের ভ্রমণে মান্ধের শব্তি, সাহস, থৈর্য, অঞ্জিসায় এবং আত্মনিগ্রহের অন্নিপরীক্ষা এইভাবেই চলে। তুমি শাল্ড, তুমি নিয়, তুমি ধীর, তুমি একাগ্র, তুমি কল্টসহিক্ত্—তবেই তুমি হিমালয়ের ক্রেক্তি স্বর্পকে দর্শন করবে !

প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো থানকোটে এসে প্রেইছেট। ছোট গ্রাম্য শহর। চারিদিকে দারিদ্রটো বড় প্রকট। এখান থেকে কটিমাণ্ডু আন্দান্ত মাইল ছয়েক পথ। এখান থেকেই মোটরবাস ছাড়ে। এবারে আমাদের চেহারায় তীর্থবাচীর ছাপ ফ্টেছে। ধ্লোবালি-মাখা কম্বল, নোংরা পরিচ্ছদ, ময়লা মাধা, শীতের

ছাপ-ছাপ চামড়া-ফাটা দাগ,—তার সঙ্গে নিগ্রহের কুশতা। এবার সহজে মিলে গৈছি যাত্রীর জনতার সঙ্গে। এর আগে দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের কেউ-কেউ আমাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, এবার আমরা যদি ভিক্ষে করতে চাই, তবে আমাদের চেহারায় বেমানান হবে না। পাহাড় থেকে নেমে বড় স্বাস্তিবোধ করলম। গত তিন-চারদিনে সমান সহজ রাস্তা যেন ভূলে গেছি। আমরা বাসে চ'ড়ে বসলমে। গাড়ীর চাকা ঘ্রছে, নতুন আননেদের স্বাদ পাছিছ।

পিছনে পড়ে রইলো চন্দ্রগিরির আরণ্যক বন্য শোভা গৃহাগহনুরে, কন্দরে: পাহাড়তলীর নীচে নীচে জানোয়ার ও সরীস্পরা তাদের চিরস্থায়ী বাসা নিয়ে আছে; আর এই পর্বতমালার কোন এক রহসালোকের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে বাগমতী,—যার এপারে ওপারে বহু অঞ্চলে আজও মন্যাপদচিহ স্পর্শ করেনি। মনে পড়ছে অলকানন্দার কোন এক শাখা নদীর পথ। চলতি পথের থেকে কিছ্বদূরে যেখানে যাবার প্রয়োজন ঘটে না কারো। ভীর্ পায়ে <mark>গিয়ে নামলমে সেই নদী</mark>র কোলে প্রস্তর-শিলায়। কিছ্মদূর পর্যন্ত গিয়ে সেই নদী দুই বৃহৎ পর্বতের মাঝপথ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোন মান্ব কথনো গিয়েছে সেখানে, তার কোন চিহ্ন নেই। উপর থেকে নামছে সেই জলধারা, তার দ্বরুত বেগ ছবুটে এসে পাথরের উপরে ধাক্কা থেয়ে উৎক্ষিণ্ড ফেনায়িত হচ্ছে। বড় বড় মাছ উপর থেকে জলের সংগ্য নীচে নেমে থাচ্ছে। বসন্তকাল পরিপূর্ণ সমারোহে নেমেছে ছোট নদীর দুই ধারে, পাহাড়ের গায়ে, বনময় গ্রেগহরুরের আশেপাশে। শৈবালাচ্ছন্ন পাথর আর প্রাচীন শিকড়ের পাশ দিয়ে বনবল্লরী উঠে গেছে মুস্ত গাছগুর্লিতে। অজানা অনামা প্রুপ-সম্ভার **ব**্রুকে পড়েছে গাছ থেকে নদীতে। বড় বড় রঙীন পাখীরা ভাকছে। প্রকাশ্ড দুই ডানা মেলে নেমে এলো দুই লালমোহন। পাহাড়ের কোটরে ডিম পেড়েছে অপরিচিত পাখি। মদত পাথরখানার পাশে প্রকাণ্ড বিচিত্রবর্ণ সাপ দ্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে আরো গিয়েছি এগিয়ে। মধ্যাহের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শ্নেতে পাওয়া যায় পাথির কুজনের মধ্যে মেলানো সরীস্পের ডাক। নানাবর্ণের বন্য মাকড়সারা জাল বে'ধে ঝ্লছে কাঁধের পাশে পাশে পাহাড়ে। দূরের বন্দিতর থেকে কখনো কোন গৃহপালিত পশ্র আন্নেরিয়া এই নদীতে জল থেতে। সম্পূর্ণ নিঃঝ্ম পাহাড়তলীর এই বনাপ্রকৃতি। বিশ্বাস করেছি সেদিন ওইখানে দাঁড়িয়ে, আকাশপথের জ্যোৎস্নালোক খ্রেকি নেমে আসে শ্রুপক্ষ দেববালার দল—ওরা এসে অবগাহন করে যায় 💉 শীলভ জলধারায়, উঠে বসে ওই শিলাতলে,—তাদের দেহৈর শোভায় পাছাঞ্চিলীর এই মায়াকানন রোমাণ্ড হরবে প্রলাকত হয়। উপরে দ্র ঈশ্বন ফ্রনাণের পর্বতিগার বেয়ে মানুষের চলার সংকীর্ণ পথ কোথায় যেন ক্রেরিয়ে গেছে। আর এই নীচে অদ্রে পাথরের উপরে দেখেছি শুষ্কে রক্তের ধারা তথনও রক্তিমান্ত এবং তারই অদ্র-ঝোপের পাশে সদাহত শৃংগজড়ানো হরিণের খণ্ডদেহ। হঠাৎ সন্দেহ

হয়েছে আশপাশ থেকে আমাকে কোন একটা প্রাণী তাক করছে, ষণ্ঠেন্দ্রিরের দ্বারা আমি অন্তব করতে পার্রাছ,—অমান একটি মৃহ্তে আমার সর্বশরীর ছমছমিয়ে এসেছে! আমি বাইরের লোক, এ রাজ্যে অন্ধিকার প্রবেশ কর্রোছ, ওদের কেউ একজন মৃখ বৃজে আমাকে লক্ষ্য করছে। সহস্য সজাগ হয়েছি, আমার হাতে হাতিয়ার কিছ্ব নেই। তথন ভারী পা দ্টো টেনে উঠে আবার ফিরে গেছি।

বাল্-পথেরে আকীর্ণ পথ ভেঙে আসতে মোটরবাসের লাগলো আধ ঘণ্টা। যেখানে নামালো সেখানকার কাছেই ছিল জলের কল। এখানে পে'ছিব্বার আগে বাগমতীর প্ল পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু প্রথমেই কাটমাণ্ডুর চেহারা দেখে মন বড় বিষণ্ণ হলো। যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি ঘিঞ্জি—সমস্তটা মিলে কেমন যেন ব্রক্চাপা সম্কীর্ণতা। প্রত্যেক চতুদ্কোগয়ন্ত দোপাট্টা চালাঘরের ভিতরে যতই দৃষ্টি যাছে, কেমন যেন অন্বাস্থ্যের চিহ্ন, কেমন র্ণনতা, কেমন একপ্রকার নোংরা অস্ত্র্থ জীবন্যাত্রা। কাছেই চিপ্রেণ্বরের মন্দির। কাঠের ওপর অমন চমংকার কার্শিদ্প, এমন অপ্রবিন্ত্রায় প্রত্যেক বাসম্থান নির্মাণ করা হয়েছে—তা'র ছন্দ, তা'র মান্তা, তা'র স্ক্রমা ও স্ক্রমণতি,—দেখতে দেখতে মুন্ধ হয়ে গেল্ম। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের কপালগ্রণে নাগরিকদের অপরিন্তার এবং বিশ্বেখন গ্রেম্থালীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত নির্ব্সাহ বোধ করল্ম।

পথের উপরে পড়ে রয়েছে সিন্দ্রমাথা শিবলিওগ, তার পাশে হাঁড়িকাঠ— সেখানে টাট্কা রন্ত থিক্ থিক্ করছে। এটা স্বাধীন দেশের একটা রাজপথ হলেও শ্রী ও শোভনতার উপর ভ্রেক্স কারো নেই। কোথাও গন্ধুজ, কোথাও প্যাগোডা, কোথাও বা শান্ত-মন্দির।

অত্যন্ত তীব্র রোদ, স্কুতরাং ঠান্ডা কলের জলে যেমন তেমন করে পথের ওপরেই সকলের আগে দ্নান করে নিল্ম। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনল্ম। গলা ধ'রে গেল, মাথা ভার হলো। দ্নান সেরে হাঁট্ডে হাঁটতে এসে আমরা অতিথিশালা খুজে বার করল্ম।

আধ্নিক কাটমাণ্ডু স্থি করেছেন প্রলোকগত মহারাজা চুকু সমসের জংগ বাহাদ্রে। রাজপথের ধারে তাঁর প্রস্তরম্তি। অদ্রে ক্রেকীতার লালদীঘির মতো একটি সরোবর—রাণীবাগ। সরোবরের ঠিক মুক্তিনিনে একটি মন্দির,— অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরের মতন। রাণীবাগের ক্রেকীরে একটা ঘণ্টা-ঘড়িঘর; বাকে বলে টাওয়ার ক্লক। চড়ুদিকে পাহাড়, ফ্রেকীনকার এই উপত্যকায় হলো কাটমাণ্ডু। এরই আশেপাণে ছোট ছোট পার্বত্য গ্রাম্য-শহর হলো, স্বয়ন্তু, দক্ষিণ কালী, পাটান, নারায়ণথান, দ্বাতেয়, চৌবাহার ইত্যাদি। কিছু গৃহ-

শিশ্প, কিছু বা চাহবাস, এই হলো সাধারণ জীবিকা। এ ছাড়া চাকরি-বাকরির সূবিধা কয়। ছেলেরা বড় হতে পারলে চোথ পড়ে পন্টনের দণ্টরের, মেয়েরা বয়স্থা হলে 'কেটি' হয়ে যাবার কামনা করে রাজসংসারে। যিনি রাজা, তিনি ধীরাজ নামে পরিচিত, প্রধান মন্ত্রী হলেন মহারাজা। ধীরাজ হলেন 'পাঁচ সরকার', মহারাজা 'তিন সরকার'—যতদূরে কানে এলো। এগ্লো বাইরের লোকের কাছে কোন অর্থ বহন করে না, তাই এসব নিয়ে কেউ মাধাও ঘামায় না।

চারিদিকে পর্বতিমালা,—মাঝখানে এই উপত্যকা নাকি ছিল এককালে এক বিশাল হ্রদ। এই হুদের জল যিনি তরবারির একটি আঘাতে বার করে দেন, তিনি হলেন নেপালবাসীর উপাসা দেবতা মৈঞ্জ, দেব। তরবারির সেই আঘাতেই বাগমতা নদীর স্থাতি। সেই থেকে এই উপত্যকা মান্ধের বাসধােগ্য হয়ে ওঠে। কাশ্মীরের ঠিক এই গল্প চলে। সেখানে ছিল কশাপম্নির কৃপা। কশ্যপ-মীর, এই নিয়ে কাশ্মীর। শ্রীনগর প্রান্তের ভাল হুদটিকে নালিপথে বার করে দিলে খ্ব খারাপ কাজ হয় কিনা আমার জানা নেই। নৈনীতালেও তাই। নৈনীহুদের নীচে থাকতেন নয়নীদেবী,—এদিক থেকে তাঁর অবশ্য কোন কৃপা হয়নি।

আজ নেপালে বয়ে চলেছে নড়ন হাওয়া, স্মৃতরাং আগেকার কাহিনী ওর ইতিহাসের মধ্যেই থাক্। এই সেদিনও রাজার পক্ষে নেপালের বাইরে যাওরাটা ছিল অমণ্যলস্ট্রক অকটা গহিতি কাজ। আজকে সেই ধারণা এক **ফ**ংকারে উড়ে গেছে। রাজসংসারে 'কেটি' হয়ে থাকতে পারলে মেয়েদের বরাত ফিরে যেতো। কিন্তু এই রেওয়াজও বোধ হয় এবার কমে এলো। নেপালের বৃদ্ধি ছিল প্রাচীনপন্থী, জ্ঞান ছিল রক্ষণশীল সংস্কারে আচ্চল্ল-সমাজে, ধর্মে শিক্ষার, দৈনন্দিন জীবন্যাতায় সেই কারণে মন ছিল পিছিয়ে। ফলে, ব্যাধি, অস্বাস্থা, রাজনিগ্রহ এবং হতাশা কামড়ে ধরেছিল এতকাল ওদের সমাজ-জীবনকে। এই অবস্থায় বাঙালী গিয়ে পেণছৈছিল নেপালে। তারা নিয়ে গিয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। স্কুল-কলেজে, ডাকঘরে, রাজকোষে, সরকারী দুংতরে, হাসপাতাল আর প্তবিভাগে এবং আইন আদালতে—যেখারে সুস্থানে ঢুকেছিল বাঙালী। আমি যগন গেল্ম, তথন দেখি প্রধানমূল ীমহারাজার গ্হশিক্ষক, মুন্সী, চিকিৎসক, এমন কি তাঁর রন্ধনশালার অ্রিমায়ক সকলেই বাঙালী। বাঙলার অনেক বিশ্লবী দলের ছেলে এককালে সাম ভাঁড়িয়ে নেপালে থাকতে বাধা হয়েছিল। বাঙালীরা আজো নেপালে থেবে জনপ্রিয়। এই দেদিন পর্যাণত ইংরেজরা ওদের ডাকবিভাগ দখল ক্রেইরেখেছিল, ওদের ভালোনমন্দ নিয়ে গায়েপড়া অভিভাবকত্ব করতো এক সামপোটের নামে ভারতবর্ষকে নেপালের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না। ইংরেজ চলে ধাবার পর শ্রীশাগির ও চন্দ্রগিরির দেওয়াল অতিক্রম করা এখন সহজ হয়েছে। নতুন রাস্তা খুলেছে।

ইংরেন্ডের খয়ের-খাঁ যারা অর্থাৎ মহারাজার দল এতদিন পরে রাজ্যপাট তুলে স'রে পড়েছে। দক্ষিণের হাওয়া লেগেছে ওদের মনে। ওদের বাঁধন সব খুলে গেছে।

আগামীকাল পশ্পতিনাথে শিবরাতির মেলা। আমি জনুরে পড়েছি, মাথা তুলতে পার্রছিনে। জনুর বেড়েই চলেছে। পালিত মশাই বেশ প্রাক্তন্তালাভ করেছেন, সোংসাহে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সরোবরের ধারে ধারে বায়ুসেবন করে ফিরছেন গলায় সেই সোনার হারছড়াটা ঝুলিয়ে। তাঁর বাঁ-হাতের দুটি আঙ্কুল সেই হারগাছটা প্রায়-সময়েই ছুয়ে থাকে। গান তিনি জানেন না এই আমি জানতুম এবং গান তিনি যখন নিতান্তই গাইতে থাকলেন, তথনও বিশ্বাস করলুম, গান তিনি জানেন না।

হাসপাতালের বাঙালী এক ডাক্টারের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিল্ম। তিনি আমার চিকিৎসার ভার নিলেন। ভদ্রলোক একা থাকেন, স্বতরাং পথ্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ছিল। সে যাই হোক, একটি ঘর পেয়েছিল্ম ভালো। তারই জানলা দিয়ে চেয়ে রইল্ম কাটমাণ্ড্র দিকে। আমার বেশ মনে পড়ে, এই জানলার ধারে ব'সে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র একটি অন্ছেদ লিখতে আরম্ভ করেছিল্ম।

এককালে ম্সলমান আক্রমণের ফলে বহু রাজপত্ত প্রিবার পালিয়ে আসে
নেপালে। সেও প্রার ছয়শো বছর হতে চললো। তথন নেপালে ছিল মঙগালীয়
পার্বত্য জাতি। তারা শুধ্ শানিতপ্রিয় নয়—তারা নিজের শিলপকলা ও স্থাপত্য
নিয়ে থাকতো। রাজপতেরা তাদের হাত থেকে শাসনভার তুলে নেয়। ফলে
সেই মঙগালীয় ও রাজপতের সংমিশ্রণের ফলে গ্র্থা জাতির উৎপতি। সেই
গ্র্থারা পশ্চিম নেপালে ক্রমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং গ্র্থা
রাজ্যের পত্তন করে। অত্যন্ত শত্তিশালী হয়ে ওঠে তারা এবং সমগ্র নেপালকে
তারা শাসন করতে থাকে। আজও সেই তাদেরই রাজ্যপাট এবং তাদেরই
প্রতিপত্তি। অবশ্য মাঝে মাঝে এখনও দ্বই দলের মধ্যে কলহের ক্রম্য শোনা
য়ায়। একদল হলো গ্র্থা নেপালী, অন্য দল হলো রাজপত্ত নেপ্রালী। সে
য়াই হোক, নেপালের বহু অংশ আজও অনাবিষ্কৃত এবং উপ্রেশিকত। দ্র্গম
ও দ্রারোহ পর্বত্যালার আশেপাশে উপত্যকা আছে, ক্রিস্ট্র সেথানে বিরলবসতি। কোখাও চিরন্থায়ী তৃষারের স্ত্রপ, কোম্প্রে সিক্তা-তৃণহীন প্রস্তর
প্রাশ্তর। এদেরই উত্তর সামানায় রয়েছে কাঞ্রেক্রিয়া ও গোরীশ্পো। কাটমান্ড্
থেকে প্রায় দ্রশা মাইল পেরিয়ে গেলে নাম্চেবাজার,—সেথান থেকে গেছে
গোরীশ্লের পথ। সেখানে গোরীশ্রেগর একটি প্রাদেশিক নাম প্রচলিত।

কাটমাণ্ডুর কেন্দ্র থেকে আন্দাজ আড়াই মাইল দূরে পশ্বপতিনাথ। মন্দিরের নামেই গ্রাম। যেমন কেদার-বর্দার, যেমন জ্বালাম, খী, যেমন বৈজনাথ। শথর থেকে মোটরবাস যায়, কিন্তু ভিড়ের চাপ ছিল বেশী। সেজন্য প্রবল জনর নিয়েও পর্রদিন আমাকে হে টে ষেতে হলো। পালিত মশায়ের পর্লে বোধ হয় কিছু, ছিল, তিনি গেলেন মোটরবাসে। কথা রইলো মন্দিরে অথবা ফিরে এসে আবার দেখা হবে। পায়ে হাঁটা স্ববিধা, কেননা স্ত্রমণটা সতা হয়। হিমালয়ের মধ্যে যখনই মোটরে ভ্রমণ করেছি, দেখেছি অনেক, কিন্তু উপলব্ধি সত্য হর্মান। পথে থাবার সময় রাজবাড়ী পড়ে বাাদিকে। কিন্তু রাজবাড়ী বলতে যেমন উদ্যান সরোবর আর ফোয়ারার কল্পনা আদে, এ তৈমন নয়। এ এক বিশাল ইমারত,—তার তুলনায় সামনের দিকে অবকাশ কমই। কুচবিহারের রাজবাড়ী, নাটোরের রাজবাড়ী, কলকাতার গভর্নমেণ্ট হাউস, দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন,—এরা চোখে স্বস্থিত আনে। কিন্তু এ রাজবাড়ী একেবারে নীরেট। শহরের উপর দিয়ে গেছে সেই ভামপেডির রক্জ্বপথ-যেমন দান্তিলিংয়ে। জনস্রোতের ভিতর দিয়ে চলেছি। জনুরের তাডনায় পথে বর্সেছি কয়েকবার। চোথ দুটো ছিল ঘোলাটে, তাতে দেখার অসুবিধা হয়েছে। ক্রমে আমরা এসে পোছল্ম বাগমতীর প্রেলর কাছে। অদ্রে শমশানঘাটা। নদীর ওপারে গুহোশ্বরীর মন্দির ও পীঠম্থান। পশুপতিনাথের মন্দির বাগমতীর তীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূল মন্দির-চ্ড়া সোনার পাতে ঢাকা, রূপার তোরণ, এবং মন্দিরের বাইরে বিশালকায় এক কনককান্তি বলিবর্দ। পশ্বপতিনাথের আশেপাশে আরো অনেকগ্বলি মন্দির দাঁড়িয়ে। মন্দিরের চম্বর অনেকথানি এবং চতুদিকি মাবেলি পাথরে মোড়া। মলে মন্দিরের ভিতরে পশ্পতিনাথের কৃষ্ণকায় পঞ্চমুখী প্রস্তর-বিগ্রহ কণ্টিপাথরের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরটা, যেমন অনেক মন্দিরেই দেখি—অন্ধকার। ভিডের চাপকে রোধ করার জন্য মূল মন্দিরের চার্রাদকে চার্রাট দরজায় কাঠের বেড়া দেওয়া হয়। কিম্কু যাত্রীদলের প্রচণ্ড চাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভালো করে দেখতে দেয় না।

গ্রেশ্বরী মন্দিরে ম্তি নেই, আছে প্রস্তরশিলা, সোনার প্রস্ত্রে ঢাকা।
ওটাই হলো মহাপঠি,—এথানে, সতীর গ্রহ্যম্থান পড়েছিল। যেমনি কামাখ্যার
দেখে এল্ম সতীর যোনিপঠি—মন্দিরের ভিতরে গিয়ে কলেউটি ধাপ নেমে
অন্ধকারের মধ্যে সেই শীলাখণ্ড দর্শন। পশ্রপতিরাক্ত শৈবপ্জা, কিন্তু
গ্রেশ্বরীর প্জা হলো শান্ত,—এখানে মোরগ ও প্রস্তর্তীল হয়। শান্ত হিন্দ্র
ও বৌন্ধ এখানে মিলেছে। এই মিলন দেখা মুক্তিনেপালের মচ্ছেন্দ্রনাথের
দেবস্থানে। উভর জাতির লোক এখানে প্রক্রেম্বরী। সম্রাট অশোক এসেছিলেন
পশ্রপতিনাথে, তাঁর আমলের বোন্ধম্বিত চারিটি এখনো এখানে বিদ্যমান।
পাশে রয়েছে মৈঞ্জন্দেবের মন্দির—যাঁর তরবারির আঘাতে জলরাশি সারে গিয়ে

এখানকার উপত্যকার জন্ম হয়। এখানে প্রবাদ, মঞ্জ্ঞীদেব এসেছিলেন চীন দেশ থেকে। সেই কারণে চীন, তিব্বত ও নেপালের ধর্মীয়ে যোগ ধনিষ্ঠ। সেথানে থেকে তীর্থযালীরা আসে ব্ধনাথ স্ত্পে—তারা আসে কাটমান্ড্র পর্যক্ত। সেই স্ত্পের থেকে নির্গত পবিত্র জল নিয়ে যায় তারা চীনে ও তিব্বতে। দলোই লামা সেই জল স্পর্শ করেন।

শিবরাহির মেলায় এলো রাজার মদত শোভাযাতা। রাজদর্শন ঘটতে বিলম্ব হলো না। শিবিকায় এলেন রাজার প্রনারীরা, যাঁরা অন্তঃপ্রিকা অসূর্য-ম্পান্যা। তাঁদের সংগ্যে সংগ্যে এলেন অমাত্যগণ এবং রাজপ্রের্য। পালিত-মুশাইকে সেই জনারণ্যে কোথাও খুজে পাওয়া গেল না।

কাটমান্ড্র কাছে নেপালের কুচকাওয়াজের মাঠ বড় আধ্নিক,—এদিকটায় এলে নব্য সভ্যতার কিছ্ম স্বাদ মেলে। এর সীমানায় প্রাচীন নেওয়ারদের রাজধানী ছিল,—এর নাম র্যান্ডথাল। এই নেওয়ারদের হাত থেকেই পরবতীনিকালে গ্রেখারা শাসনদন্ড কৈড়ে নির্মোছল। এ ছাড়াও পরিপ্রমণের অন্তল রয়েছে পাটান ও ভাটগাঁও। এরা ছিল প্রাচীন নেপালের রাজধানী। সেখানেও নেওয়ারদের স্থাপত্য ও শিশপকলার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যাত্রীরা নীলকণ্ঠের ধারে গিয়ে বিস্কুম্র্তি ও বস্ধারা দর্শন করে আসে। অস্থে দেহ নিরে সেখানে আমি যেতে পারিনি।

পরবর্তী তিনদিন একট্ বেশী জন্বরে অনেকটা যেন বেহাস থাকতে হয়েছিল। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা ভ্রমণের মধ্যে এই আমার প্রথম ও শেষবারের অসমুস্থতা। যাই হোক, ডান্ডার সে-খাত্রায় নিউমোনিয়া ও বিকারের লক্ষণ সন্দেহ করে নেপাল ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। শ্রীর্শাগরি ও চন্দ্রীর্গারর আন্দাক্ত কুড়ি মাইল পাহাড় আমাকে ঝাম্পানে যেতে হবে।

যেতেই হবে ঝাশ্পানে। কিন্তু টাকা! ঝাশ্পানের ওই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা ভ' আমাদের কাছে নেই! পালিত মশাই আহারাদি সেরে পান্তিবোতে চিবোতে এসে আমার চেহারা দেখে ত' হেসেই খ্ন।—একি, বাৰ্তিপদ্পতিনাথের পায়ে মাথা রেখে চোখ বোজবার চেষ্টা করছেন দেখিছিল সৈ কেমনকরে হয়!

উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলেন আমার দ্ই ক্রিউন্লের ফাঁকে। কিন্তু যে কারণেই হোক সিগারেটটা প'ড়ে গেল হাত থেকে তিনি সন্দেহ করে কাছে এলেন এবং একটা যেন ভয়ই পেলেন। অক্সিইসিছিল ম। পালিত মশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখন, হারগাছটা আমার গলাতেই আছে, এটা এখনই বিক্রী করা চলে,—তাছাড়া এটা আপনারই বান্ধবীর জিনিস; কিন্তু ব্যাপারটা

একট্র 'ডেলিকেট্' ত'—তাঁর জিনিস তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলেই আমার মান রক্ষা হয়।

কথাটা যুক্তিসংগত; কিল্কু কিছা ভাববার আগেই ডাঃ দাশগাুণ্ত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গশ্ভীরভাবে পালিত মশায়ের মাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঁর হাতে আমিই প'চিশটি টাকা দিচ্ছি, ওতেই ওঁর হবে।

ফাইন !-ব'লে পালিত মশাই লাফিয়ে উঠলেন।

ওই আমার প্রথম ঝাম্পানে চড়া। ফিরবার পথে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চোশ দুটো প্রায় বন্ধ করে চারজন মানুষের কংধের উপর যেন ভাসতে ভাসতে চললুম। থানকোট থেকে ভীমপেডি। দেহের মড়ো চোথ দুটোও কেমন একপ্রকার আছের ছিল। চোথ বুজে নেই, চেরে নেই, ঘুমিয়ে নেই—ওই একরকম। খররৌদ্র ছিল মাথার ওপর। অর্মান করে আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমার নিয়তি হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কেনেদিন তার বিরতি নেই। ওই একটা অস্বাভাবিক আছের অবস্থার মধ্যেও বেন শুনতে পাছি আবার নতুন পাহাড়ের ডকে—ওরই ভিতর দিয়ে কেমন একটা বুক্ষ বন্য ক্ষুধার্ত কঠিন আত্মনিগ্রহের ডাক। ওই ডাক আমাকে কোনদিন কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি।

আমার বহুকালের ধারণা, হিমালয় পরিদ্রমণকালে যদি কেউ অস্থে হয়, তবে ওথানকার নদীতে অবগাহন-স্নান করলে তার সব অস্থ সারে। সন্ধার সময় ভীমপেডিতে প্রেছি বাগমতীতে আমি স্নান করেছিল্ম। ঠাণ্ডা হাওয়া আর ঠাণ্ডা জল সত্ত্বেও আমার শীত ধরেনি। বাড়ি যখন ফিরেছি, তখন আমি স্ম্প্র। সেই কথাটা জানিয়ে ডাঃ দাশগ্রণতকে তাড়াতাড়ি প'চিশ টাকার মনিঅর্ডার পাঠিয়ে দিল্ম। পালিত মশাই কলকাতায় ফিরে তাঁর গলায় ঝোলানো সোনার হারছড়াটা মালিকের হাতে অবশাই ফেরং দিয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রত্যপাণে কিছ্ম কৌতুকজনক আড়ন্তর ছিল। কিস্তু হারছড়া যিনি ফেরং পেলেন, তিনি আমাদের ভ্রমণ-ব্তান্ত শ্নেন পালিত মশাইকে কোনোদিন ক্ষম করতে পারেননি।



বিদ্যী লেখিকা শ্রীমতী কৃষ্ণাদেবীর কথা এর আগে দ্' একবার উল্লেখ করেছি। তিনি চিঠি লিখলেন, দ্বগে গেলেও মেয়েমান্ধের স্থা নেই। সেখানে যদি বিশ্বামিত থাকেন তবে সেখানেও বিগ্লব। এখানে এমনি বেশ আছি নিঃসংগ, কিন্তু গৃহত্যাগী হবো একথা উল্লেখ করা মাত্র চারিদিক থেকে সহস্র বাহ্ বাড়িয়ে ওই এক কথা, যেতে নাহি দিব! সে যাই হোক, আগামী ২ওশে অক্টোবরের পণ্য তিথিতে রাত সাড়ে নটায় যে গাড়ি যায় দিল্লী স্টেশন থেকে হরিন্বারের দিকে, আমি সেই গাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। শশাঙ্কবাব্ সংগে থাকলে খ্লী হবো, তিনি রাশ টানতে জানেন। প্নেশ্চ—যোগিনীর বেশ ধরে যাছি, স্তরাং 'ক' বললেই কৃষ্ণকে মনে পড়বে। ক-দেবীর বদলে 'কৃষ্ণা' হলেই স্থাঁ হই। গোরবর্ণা আমি নই, অতএব নামটা মানিয়ে যাবে।

স্ত্রাং দিল্লী দেটশন থেকেই কৃষ্ণা আমাদের সংগ ছিলেন। সামনে হেমন্ডকাল। দ্রমণ পিপাসায় বন্ধবের শশাপ্ক চৌধারীর পাথা গজিয়েছিল। তা'র স্বাদেধ্যান্ধার, তা'র অবসর বিনোদন, তা'র অনাহত নিদ্রাস্থ, তা'র আহার-বিহারের নিয়মান্বতিতা,—সেদিকে আমাদের সদাজার্ত্ত দৃষ্টি। শশাপ্কর যক্ষ ছিল নিত্যসন্থিয়। কৃষ্ণা বললেন, উনি কৃশকায় ব্যক্তি, কিন্তু ওঁর ওজন অন্তত দশ পাউন্ড যদি না বাড়ে তবে আমাদের হিমালয় দ্রমণ মিথো।

ফলে, হরিন্বারে যে ক'দিন রইল্ম. তিনজনে মিলে পাঁচজন্যের খাদ্য অনায়াসে গলাধঃকরণ করতে লাগল্ম। কোমর বে'ধে লেগে গেল্ম শশাধ্বর পরিচর্যায়। তার 'বেড্-টা' তার প্রাতরাশ, তার মধ্যাহ্রভোজন, তার সাধ্যা চা, তার নৈশভোজ। শশাধ্বর পরিপাকশন্তি দেখে আমরা মৃশ্ব, এবং বন্ধবের নিজেও বিস্মিত। কৃষ্ণা 'আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনার দেবতান্থা হিমালয় নিয়ে আপনি যত খুশি মাথা ঘামানগে, আমার পুক্তে হলো মুল্ভ ছুটি। 'কেউ কোথা নেই আর, শ্বশ্র ভাস্বর সামনে-শিক্তি ভাইনে-বাঁয়ে—' আমার প্রলকের চেহারাটা আপনি ব্রথবেন ক্রিট্ট ঘর-সংসার করেননি ত'!

কিন্তু শুশাৎক ?

ওঁর স্বাস্থ্যোপ্রতি ! পরিপাকশন্তি বাড়ানো ! উক্তি আপনার মতন বাউল্ড্লে নন্, গেরস্থ ! ভেসে যান্না, সাঁতার কেটে পেঞ্জি যান ! হিসেবী মান্য !

ইত্যাদি। অর্থাৎ এই প্রকার সংগসাহচয়ে আমার পথ এ-যাত্রায় কণ্টকিত ছিল। বাঁধা ছকের মধ্যে পরিপ্রমণ করাটা যে আমার দ্ব' চোখের বিষ—একথাটা দেবতাশ্বা—৯ বোঝবার শক্তি আমার ছিল না। ইনি এসেছেন হাড় জ্বড়োতে, আর উনি এসেছেন স্বাস্থাকামনায়।

হরিন্বার থেকে আন্দাজ তিশ বৃত্তিশ মাইল হলো দেরাদ্ন। এখানে স্টেশনের কাছেই মনসা পাহাড়ের স্ভূজা, এই স্ভূজার ভিতর দিয়ে ট্রেন চলে বায় ভীমগোড়া পেরিয়ে একে বেকে, সভ্যানায়ায়গের দিকে। কিছুদ্র এগিয়ে রায়ওয়ালার কাছে রেলপথ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ডার্নাদকে গণগাপথ,—হ্ষিকেশে গিয়ে গাড়ি থামে। বাঁদিকে দেরাদ্নের পথ। এটি অরণ্যলোক। দেরাদ্ন উপত্যকার অরণ্য হলো স্প্রসিদ্ধ। হস্তী, ব্যাঘ্ন, ভল্লকে, কাকার, বিবিধ সরীস্প, লেপার্ড ও চিতাল, প্যান্থার ও শন্তর,—এরা আশেপাশের অরণ্যে চিরস্থায়ী। কিছুদিন আগেও এই পথের ধারে চিতাবাঘের দৌরাঘ্যাছিল অতি প্রবল। তীর্থবাচীরা দল বেধে না গেলে ভয়ের কারণ ছিল। এখন আর সেদিন নেই। অরণ্য প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার ভিতর দিকে সারে গেছে। জারগা দখল করেছে শ্রেণ্ঠ জন্তু—অর্থাৎ মান্ত্র!

আমরা টেনেই যাচ্ছিল্ম। এটা শিবলিংগ পর্ব তমালার পাদম্ল। স্তরাং দেরাদ্নে পেণছবার আগেই পাহাড়ী বনজপাল চারিদিক থেকে বেন্টন করে। এই বন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে প্রে ও পশ্চিমে। প্রে গণগার মূল প্রবাহ এবং পশ্চিমে যম্নার ধারা। এই উভয় নদীর মাঝখানে এবং দক্ষিণে প্রায় শাহারাণপ্র জেলার সীমানা অর্বাধ এই উপত্যকা কমবেশী দ্বশো মাইল পরিধি নিয়ে অরণ্য বেন্টিত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাংড়ার ন্যায়া দেরাদ্ন উপত্যকাও পশ্মশিকারের জন্য স্প্রস্থিদ্ধ। অরণ্যের ভিতরে ভিতরে শিকারীদের জন্য ডাকবাংলো পাওয়া যায়।

আমার পক্ষে মুশকিল এই, চল্তি অথে আমি 'ট্রিস্ট' নই, সেজন্য আনুপ্রিক তথ্যের দিকে আমার স্বভাবতই ঝোঁক কম। আমি এসেছি নিশ্বাস নিতে নতুন দেশে, নতুন পটভূমিতে। দেরাদ্নের চাউল অতি স্ক্রের ও স্ক্রাদ্ন, কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। এ অন্তলে ঔষধিবন হলো বিশাল, এবং লতাগ্রম ও শিকড়ের গবেষণার জন্ত মন্ত এক সরকারী কলেজ এথানে প্রস্থি। বেশ মনে পড়ে, আমর্ক্রিস্থানে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা যাপন করলেও আমাদের কোত্হল মেটেনি এখানে দেওদার শাল চাড় হল্দ তুন শিশ্ম— ইত্যাদি ক্ষ প্রচুর প্রিমাণে দেখতে পাওয়া ষার। আমরা অনেকগ্রলি চা-বাগান দেখে বেড়িরেছিন্ত্র্ম।

দেরাদ্বন স্টেশনে নামলে রাচিকে মনে প্রভেতি দ্বই থেকে আড়াই হাজার ফ্রট উচ্চু সমনুদ্রসমতা থেকে, কিল্ডু বোঝবার জাে নেই। আমার চােখ ছিল এখান থেকে প্রধান দ্রটি পথের দিকে। একটি গেছে রুড়কি, অনাটি চক্রতা।

কিন্তু কোনো পর্থটিই নিতান্ত সহজ নয়। চক্রতা এখান থেকে কমবেশী ষাট মাইল পথ। আন্দাজ তিশ মাইল পর্যন্ত গেলে শাহারাণপুরের পথের সংগ্র মেলে। তারপর দেখান থেকে আরো ত্রিশ মাইল। কোটশ্বার থেকে যেমন লান্সডাউন, তেমনি শাহারাণপরে রোডের ওই সংযোগ থেকে চক্রতার পথ গিরিগাত বেয়ে চ'লে গেছে চক্রভার দিকে। পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে চডাইয়ের পর চড়াই পেরিয়ে। গিরিনদী, ঝরনা, উত্তরে তুষারশত্রে হিমালয়ের বিস্তৃত শোভা, নীচের দিকে অরণ্যবেষ্টিত দেরাদ্বনের বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। পথে পড়ে চোহারপুর, তারপর যম্নার পুল। এই পুল পেরিয়ে একদিকে চলে গেছে নাহান রোড, অন্যাদকে মোটরপথ চক্রতার দিকে। ইংরেজ আ**মলের** ভারত গভর্নমেণ্ট কোনোদিন গাড়োয়ালীকে এবং গ্র্থাকে বিশ্বাস করেনি। সেজন্য তারা এই চক্রতায় এবং লান্সডাউনে সৈনাদলকৈ স্থায়ীভাবে মোতায়েন ক'রে রাখতো। পাঠানকে তারা বিশ্বাস করেনি, সেজন্য সমগ্র পাঞ্জাব এবং সীমান্তে অতগ্রাল গোরা ছাউনী। অথচ এই গাড়োয়ালী, গ্র্থা এবং পাঠানদের মতো নির্ভারযোগ্য যোগ্যও তারা আর ভূভারতে খ্রে পেতো না। ইংরেজ আজ নেই, কিন্তু গুর্খা সৈন্য পাবার জন্য তাদের আকুলি-বিকুলি থেকে গেছে।

চক্রতা প্রায় সাত হাজার ফ্ট উচ্চত। এখানে বেড়ানো যায়, কিন্তু বসবাস করা চলে না। সৈন্যসামন্তর পরিবারেরা মাঝে মাঝে এসে বাস করে এবং তা'র জন্য দেহাতীদের ছোটখাটো বাজার বসে। প্রয়োজনের সীমানাটা পেরোলে আর কোথাও কিছ্ নেই। সৈন্যদলের বাারাকের বাইরে কিংবা দক্তরের সীমানা ছাড়িয়ে না আছে সমাজ, না বা কোনো আত্মীয় গোষ্ঠী। ফলে, একবেলা থাকলেই হাঁপিয়ে ওঠে মন। কার্তিক হাস পড়লেই দ্রুন্ত ঠান্ডা হাওয়া আসে এই চক্রতার পথে কিন্তু যম্নার বন্য ও পার্বত্য শোভা মনকে আগগোড়া কেমন যেন অভিভূত ক'রে রাখে। চক্রতার পরেই কইলানা অঞ্চল। এটি চক্রতারই অংশ, কিন্তু কইলানা নেক্-এর' দ্বারা প্রক। দ্বিট মিলিয়ে এক, কিন্তু দ্বিট বিচ্ছিল্ল। কলকাতা এবং ভবানীপ্র,—মাঝখানে চৌরগণী।

দেরাদ্ন থেকে আন্দার্জ প্রাত্তিশ মাইল দ্র হলো হরিপ্র। ইরিপ্রের সামনে হিমালয়ের নিসর্গ দ্শ্য পথচারীকে আনন্দে স্তান্তিত জরি। হিমালয় পেরিয়ে মতোঁ প্রথম নেমেছেন যম্না। ওখানে গংল্র আবির্ভাব হলো হরিম্বারে, এখানে কালিন্দীর আবির্ভাব ঘটলো হরিপ্রের যেমন আমরা দেখে এসেছি আলমোড়ার উত্তর প্রান্তে বৈজনাথ, যেখারে গোমতীর প্রথম অবতরণ ঘটছে মর্তালোকে। হরিপ্রের প্রান্ত ক্রিসি অঞ্চলে সম্রাট অশোকের শিলালিপি অতি প্রসিম্ধ। সেখানে মোট চৌদ্দিট অন্ত্রা প্রস্তরগাত্তে খোদিত রয়েছে। খ্লীপ্র তৃতীয় শতাব্দীর সেই আবহ এখানকার জনশ্না পার্বতা

প্রান্তরে নীলাভ আকাশের নীচে প্রথর রোদ্রে আজও যেন অনির্বাচনীয় গাঁতি-কাব্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে ঘ্রুরে বেড়ায়। আমার প্রথর অতি-আর্ধ্রনিক মন কোথাও কোনো প্রাচীনের চিক্ত লক্ষ্য করলেই যেন সমগ্র সন্তা দিয়ে লেহন করতে থাকে।

দ্বাপরযুগে আচার্য দ্রোণ তাঁর একটি অস্ত্রশিক্ষা শিবির স্থাপনার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এখানে ওখানে। অবশেষে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা পোরিয়ে উপগিরি ও বহিগিরির মাঝামাঝি দেওদার পর্বতের কোলে এই স্ববিশাল উপত্যকাটি তিনি বেছে নিলেন। দ্রোণাচার্যের আশ্রম এখানে ছিল ব'লেই এ অওলের নাম হয় ভেরাদ্রোণ, ওরফে দেরাদ্বন। প্রাচীন হস্তিনাপরে থেকে দেরাদ<sub>ন</sub>ন বেশী দ্রেছিল না। এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে পরবর্তী**কালে** পশুপান্ডব ও দ্রোপদী গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। পৌরাণিক কাল থেকে আধ্রনিক ইতিহাদের কাল অবধি অনেক ঝড় ব'য়ে গেছে এই দেরাদ্বনে। এই উপত্যকা বরাবরই ছিল গাড়োয়ালের অধীনে। স**ং**তদশ খৃষ্টাব্দে এলো মোগল। শাহজাহানের সেনাপতি খালিল্লার সংগ্র গাড়োয়ালরাজ প্থ্নী-শার লাগলো যদ্ধ। রাজা সন্ধি করলেন তাদের সঙ্গে। সম্রাট আওরংগজেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে শতাব্দীর শেষভাগে গুরু রাম রায় এলেন দেরাদুনে। মোহন গিরিসঙ্কটের কাছে গুরু রাম রায় তাঁর ভত্তগণকে নিয়ে আবাস রচনা করলেন। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাবার চেণ্টায় তিনি যেদিন প্রথম দেরাদ,নে পা দিলেন, সেই দিনটিকে স্মরণ করে আজও প্রতি বছর এখানে 'ঝান্ডা' উৎসব-মেলা হয়ে থাকে। গ্রের রাম রায়ের মন্দির—যেটি মোগল ম্থাপত্যের অনুকরণে নিমিত –সেটি এখানে অতি প্রসিম্ধ। এখানে গ্রের শযাদ্রব্য ও চিতাভস্ম সূরক্ষিত রয়েছে। গ্রের্ রাম রায়ের শিষাসেবকদের এখানে বলা হয়ে থাকে 'রামরাইয়া।'

অন্টাদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড রাজনীতিক দ্বাণিত দেখা দেয় এই দেরাদ্বনে।
'এসেছে সাম্রাজালোভী পাঠানের দল।' আফগান সেনাপতি নাজিব্দেশীলা
এবং তাঁর নিষ্ঠার নাতি গোলাম কাদির দেরাদ্বন আক্রমণ করে রক্তের বন্যা
বইয়ে দেয়। এই সময় দেরাদ্বন ঐশ্বর্যে ও সম্পদে পরিপ্রে ছিল।
নাজিব্দেশীলা ছিলেন শাহারাণপ্রের শাসনকর্তা। তিনি শিবলিণ্গ পর্কুত্মালা
পেরিয়ে এসে দেরাদ্বন আক্রমণ করেন। এই সময় গাড়োয়ালের রাজা এবং
দেরাদ্বনের অধিপতি রাজা ফতে শা আপন গ্রণ-গরিমার জন্য চার্রাদিকে প্রাসিদ্ধি
লাভ করেন। কিন্তু রোহিল্লা দলের শাসন ও সেক্টেন্টিত নাজিব্দেশীলা
প্রতিবেশীর এই সমাদর বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন্ট্রনা। রক্তপাত ঘটলো
সামানাই। দেরাদ্বন তিনি অধিকার করলেন। কিন্তু সে মাল অল্পদিন।
তারপরেই নাজিব্দেশীলার মৃত্যু ঘটে। অক্ট্রেরি ফতে শা যাদেরকে আশ্রয়
দির্মেছিলেন—সেই সব রাজপত্ত ও গ্রুজর সম্প্রদায়—যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করার
জন্য বহির্ভারত থেকে আসতো, এবং পাঞ্চাবের শিখরা অথবা নেপালের

গ্র্থারা—একে একে এই উপত্যকার উপর হানা দিতে আরম্ভ করলো। দেখতে দেখতে অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দেরাদ্বনের দ্বর্গতি উঠলো চরমে। শ্মশানে পরিণত হোলো উপত্যকা। কিন্তু এর পরেও শেষ হয়নি। হিমালয়ের এই পাথর রম্ভরাগ্যা হয়ে উঠেছে বার বার শিখ-সর্গার ব্যেল সিং এবং পাঠান সেনাপতি গোলাম কাদিরের তরবারির খোঁচায়। লুট করেছে উভয়ে। হত্যা করেছে প্রাণের প্লকে। আগ্রন জ্বালিয়ের উল্লাস করেছে দ্কনে। অতঃপর গোলাম কাদির গর্ব রম্ভ নিয়ে গ্রহ রাম রায়ের মন্দিরকে রগ্গীন করে তুলেছে।

গোলাম কাদিরের পরে এলো গ্র্মা আক্রমণ। তারা জাতিতে হিন্দু, কিন্তু নিষ্ঠ্রেরতায় গোলাম কাদিরকেও হার মানালো। গ্র্মারা জয় করলো সমগ্র কুমায়্ন, পরে দেরাদ্ন। তা'রা বিধ্বস্ত করলো সমগ্র গাড়োয়ালকে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে দেরাদ্নের পথের উপর রাজা প্রদান্ন শাকে হত্যা করলো। অবশেষে গ্র্মারা কেমন ক'রে ইংরাজের নিকট পরাজিত হয়, এবং গাড়োয়ালরাজ স্মুদর্শন শা কির্পে ইংরাজের সাহায্য নেন, সেকথা আমি আগেও ব'লে এসেছি, পরেও সামান্য বলবো।

দেরাদ্বনে গ্র্থাদের রাজত্বকালট্কু কেমন কলঙ্কের মসীলিপত হয়ে রয়েছে সে সন্বন্ধে দ্ব' একটি কথা এখানে বলি। ওরা যখন এই উপত্যকায় এসে কুক্রি ও বন্দ্বক হাতে নিয়ে পথে ঘাটে প্রাণের আনন্দে হত্যা করে বেড়াতে লাগলাে, তখন উপত্যকার প্রায় সব নরনারী পালাতে লাগলাে এখানে ওখানে। কৃষকদের কাছ থেকে রাজন্ব আদায় করতে না পেরে গ্র্থারা হরিন্বারের বাংসরিক মেলায় গিয়ে গাড়োয়ালী ছেলে ও মেয়েকে বিক্তি করে আসতাে। একটি ফ্রটফ্রটে ছেলে পণ্চাত্তর টাকা, একটি স্ট্রী ও ন্বান্থাবতী মেয়ের দাম দেড়শাে টাকা। কৌতুকের বিষয় ছিল এই য়ে, সেই মেলায় একটি ঘাড়া পাওয়া ষেতাে আড়াই শাে টাকায়।

দেরাদ্বন থেকে মাইল পাঁচেক এগিয়ে টনস নদীর কাছাকাছি পাওয়া যায় একটি 'ডাকাতে গহো'। ডাকাতের দল কোথাও নেই বটে, তবে এখানকার নিরিবিল নিভ্ত চেহারটোর মাঝখানে এসে দাঁড়ালে যে একট্ গা ছম্ভীম ভাব হয় না তা নয়। এখানে নদীর জল সহসা ন্ডি-পাথরের তলা ভিয়ে অদৃশা হয়ে বায় এবং আবার কিছ্দ্র গিয়ে প্রবাহের আকারে দৃশায়ক্তি হয়। আশে পাশে প্রাকৃতিক শোভা মনের মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা আনে স্কৃতিদহ নেই।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না, দেরাদ্ন শহর থেকে ক্রিট্রের বোধ হয় আন্দাজ মাইল নয়েক পথ। এই পথ বাঁধানো, এবং মোটুর চালনার পক্ষে অতি উত্তম। এই রাজপ্রেরের কাছাকাছি গন্ধকজল ও গরম জিলের ঝরনা দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র গাড়োয়াল কুমার্ন এবং পাঞ্জাবের বহু পার্ব তা অণ্ডলে এই প্রকার ধাতব এবং উত্তপত জলের ঝরনা শত শত। কিন্তু এখানে এর পরিবেশটি বড় মধ্রে

এবং আনন্দদায়ক। একটি গ্রাদীর্য থেকে অবিশ্রান্ত জলধারা নামছে, এ দৃশ্যটি দৃষ্টিকে মৃশ্ব ক'রে রাখে। এই দৃশ্যটিকে ধাঁরা 'সহস্রধারা' নামে প্রথম অভিহিত করেছেন তাঁদের রসব্যেধকে তারিফ করি বৈকি। চারিদিকে অজস্র লতাগ্রন্থের ভিড়, ঝতুর মরস্ক্রে চারিদিকে নানা ফ্লের সমারোহ, শরতে-বসন্তে নেমে আনে হিমালয়ের নানা রুগণীন পাখী—আর তাদের মাঝখানে এই নিভৃত কাব্যকাননে শান্ত মৃদ্ ঝরনার ঝরঝরানি শব্দ অনেকটা বেন গাতিময়।

শহর থেকে মাইল তিনেক দ্রে গার্রাহ গাঁও ছাড়িয়ে কয়েকটি চা বাগান ও ফরেন্ট রিসার্চ কলেজ পেরিয়ে গেলে শীর্ণ একটি স্রোতন্বিনীর নীচে তপোকেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরটি হোলো একটি মস্ত গ্রহার মধ্যে, নদীর কোলের ভিতরে। এখানে পাথর দেখেছিলমে বহুবর্ণের। অনেকে বলে, এখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। গা্হার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল্ম আমরা। ভিতরে কয়েকটি মূর্তি ও দেবলিংগ। ভারতের সর্বত্র যেমন, এখানেও ভেমনি প্রতি বছরে শিবরাতির দিন মস্ত মেলা বসে। মেলা হলো মিলনের কেন্দ্র। একটি মেলার তারিথ ধরে আসে শত সহস্র নরনারী। ভারত সংস্কৃতির প্রধানতম প্রতীক হলো দেশদেশান্তরের মেলা। মেলায় দাঁড়িয়ে আজও ডাক দেওয়া যায় বিশাল ভারতের জনসাধারণকে। তপোকেশ্বরের ওপারে আছে দেরাদ্বন মিলিটারী কলেজ। ভারতের যাঁরা ভবিষাং সমর-নায়ক হবেন, তাঁরা বালককাল থেকে এথানে যুস্ধবিদ্যা ও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন। খোঁজ ক'রে দেখোঁছ, এখানে নিয়মান,গতোর শিক্ষা অতিশয় কঠোর: এবং জীবনযাতার প্রণালী অতিশর রক্ষতার সপ্তে শেখানো হয়ে থাকে। এর জন্য মনে মনে তারিফ করেছি। মহাভারতের আচার্য দ্রোণ যে এখানে অস্ত্রশিক্ষা দান করতেন, তা'র সম্পে আজকের এই একাডেমির মিল আছে বৈকি। চারিদিকে পাহাড় আর অরণা ; দুই পাশে দুই নদী,—আর মাঝখানে এই বিশাল উপত্যকা। व्यक्तविषा ও রণকোশল শিখবার উপযুক্ত প্রান, সন্দেহ নেই।

দেরাদ্বনের আর দ্বিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার ভালো লেগেছিল। এমনি
নিরিবিলি পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে যদি কেউ বালক-বালিকাদের সংশিক্ষা
দানের কথা ভাবে তবে সেটি আনন্দের কথা বৈকি। পরলোকগত এই আর দাশ
মহালর ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহার পটভূমিকায় বালকদেরতে কেমন ক'রে
গড়ে তোলা যায়, সেকথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি এই প্রকার ভাবনা নিয়ে
প্রায় কুড়ি বছর আগে দেরাদ্বনে একটি বিদ্যালয় স্কৃতিন করেন। সেখানে
জাতিবর্ণনির্বিশোবে সকল বালক শ্রচিতাসম্পল্ল বিদ্যালয় করেতে পারে। ম্বর্গত
দাল মহালয়ের এই দ্বন্ স্কুল ছাড়াও মেয়েদের জ্বনী আরেকটি বিদ্যালয় রয়েছে,
তা'র নাম কন্যা গ্রেকুল। এই বিদ্যালয়টি পার্বত্য মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত,
রাজপ্রের পথে। শীতের দিনে এখানে প্রবল ঠান্ডা, আবার গরমকালে স্কিন্ধ।

এই বিদ্যালয়টি প্রায় তিন হাজার ফুট উ'চুতে,--অবশ্য সম্মুদ্রসমতা থেকে। কিন্তু চারিদিকের বন্য পার্বত্য শোভার দিকে তাকালে চোখ জ্বভিয়ে যায়। বাণ্যলার ছেলেমেয়েরা যে কত দর্ভাগ্য, এবং একশ্রেণীর পিতামাতা যে কী অদ্রদশ্য - সেকথা ব্রুতে পারি যখন দেখি ভারতের সকল প্রদেশই আজ শিক্ষা স্বাস্থ্য চরিত্রগঠন এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় ছেলেমেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। উত্তরপ্রদেশে শতকরা আশীটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য ভালো একথা শ্রনলেও আনন্দ পাওয়া যায়। কন্যা গরেকুলের মত্যো বিদ্যালয় দেখে এসেছি শিমলায়, দার্জিলিঙে, কাসিয়াঙে, কালিপঙে এবং শীলঙে। কিন্তু এমন আনন্দদায়ক পরিবেশ সহসা চোখে পড়ে না। এখানে বালিকাদের বয়স দশ বছরের বেশী হ'লে আর ভার্ত' করা যায় না—এই নিয়ম ৷ অনেকঢা আশ্রমিক বিধি অনুযায়ী বাঁলিকারা এখানে বিদ্যালাভ করে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেরাদনে অনেকগ\_লি।

দেরাদনে স্টেশন থেকে কিছা দুরে সেই জৈন ধর্মশালাটা অম্পণ্টভাবে মনে পড়েযে। বাঙ্গালী হোটেল একটি ছিল, এখনও হয়ত আছে, কিন্তু ধর্মশালার আবহাওয়াটা আমার ভালো লাগে। কাঠকয়লা আর পেন্সিলে লেখা অসংখ্য নাম আর ঠিকানা,—একট্বর্খানি আবেদন, একটি কর্ব মিনতি,—আমাকে মনে রেখো! এ মিনতি কোথাও বাদ যায়নি। পাথর কেটে এমনি করে নাম-ধাম লেখা আছে কত দেশের কত মন্দিরে। এ মিনতি দেখে এসেছি কতব মিনারের চড়োর, আব্ পাহাড়ের নীচে, স্বারকার ধর্মশালায়, বোস্বাই-সম্দুদ্রভার হস্তীগ্রায়, অজ্বন্তায়, রামেশ্বরমে, ভ্রনেশ্বরে, কোথাও বাদ যায়নি। শুধু, মনে রেখো! প্থিবীর পট থেকে একদিন মুছে যাবো মনে-মনে জানি, কিন্তু আমি যে ছিলুম, এই সংবাদট্টক রেখে যেতে চাই! যদি ধর্মশালার এই দেওয়ালের দিকে তোমার চোখ পড়ে—জানি পড়বেই এক সময়ে,—ভবে আমাকে মনের কোণে একটা ঠাই দিয়ো !

এই হাস্যকর প্রচেষ্টার দিকে তাকিয়ে বন্ধবের শশাৎক এমন করে হাসলো যে, নিজের অস্তিশ্বটাও যেন নিজের কাছে অশ্রণ্ডেয় হয়ে উঠলো ৷ কৃষ্ণাদেবী বললেন, আপনার দ্বাদেখ্যর উল্লাভি ঘটছে কিনা সেট্রকৃ অন্তড লিখে,্রঞ্জিখ বান, শশাক্ষবাব, ।

শাশাকবাব্।
মেরেমান্বের হালকা পরিহাস,—শাশাক্ বিজ্ঞের মতো মুর্ভের একটা শব্দ
ক'রে নির্ত্তর রইলো।

এখানে আমাদের আয়ু অন্প। এই ধর্ম ক্ল্যাটির দুখানি ঘরে আমাদের ওই
স্বল্পকালীন সংসারবাদ্রার সীমানা,—ওরই মধ্যে দিন তিনেকের খেলাঘর পাতা হয়েছিল। বাইরের কুকুর আসে, দোকানদার ঝাড়্বদার এসে ঘুরে যায়। আমরাও

ঘ্রেছি যখন তখন, যেখানে সেখানে। আমাদের সামনে দেওদার পর্বত, রাত্রে এখান থেকে দেখা যায় মুসোরী শহরের আলোর মালা। নীচে দেরাদ্বন, উপরে মুসোরী। অক্টোবর প্রায় শেষ হয়ে এলো, এখন সকলের মুসোরী থেকে নেমে আসার পালা। কিন্তু আমাদের মন হোলো বিপরীতগামী, এই আমাদের যায়ার কাল। কৃষ্ণা দেবী হাসিমুখে বললেন, যবনের সংগ্র বেরিয়েছি, স্কুতরাং এক সাথেই খানা খেতে হবে। ঘুরেছি অনেক দেশ, কেবল হিমালয় দেখা বাকি ছিল।

বলল্ম, শাস্ত্রকার মন্ বলেছিলেন, পথে নারী বিবজিতা! তা'র অর্থটা বোধগম্য হচ্ছে এতদিনে!

কৃষ্ণাদেবীর চোথ দ্বটো স্বভাবতই বড় বড়। তিনি আমাদের দিকে সভয় প্রশনময় দ্থিতৈ তাকালেন। বলল্ম, সংগ্যে মহিলা থাকলে তিনিই পথ আড়াল ক'রে থাকেন, তাঁকে এড়িয়ে কিছু দেখা যায় না!

কৃষ্ণা বললেন, বেশ ত', কম্বল জড়িয়ে ঘরে গিয়ে ঘ্যোইগে, আপনি গিয়ে ঘ্রুন, রাজপ্রের পথে। কাব্য জমবে! দেখলেন অনেক, কিন্তু মন দিয়ে দেখবার চোখ পেলেন কি? তীথে-তীথে মাথা চ্কুলে মাথাটাই ফোলে, আর কিছু হয় না!

কথাটা দর্শনিতত্ত্বের দিকে ঘে'ষে গেল, স্মৃতরাং আর নয়। ব্রুবতে পারা যায়, কুঞ্চাদেবীর মনে সমস্যার জটিলতা আছে। সেদিকে আর অপ্রসের না হওয়াই সংগত। আমরা গত করেকদিন যাবং তাঁর মধ্যুর সৌজন্য ও অমাীষ্ক ব্যবহারে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও সংথমে গঠিত তাঁঐ প্রকৃতি। কোনো উল্লাসে কিংবা কোলাহলে তিনি একবারও মেতে ওঠেননি, কিন্দু শান্ত হাস্যে আমাদের এই পরিভ্রমণে তিনি সহযোগিতা ক'রে এসেছেন। প্রতি পদেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। তিনি কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধাদি লেখেন, এবং তাঁর অনেক রচনা আমার হাত দিয়েও ছাপা হয়েছে, হিন্দি রচনাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী,—কিন্তু নিজের লেখা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে তিনি নারাজ। ওটা অত্যন্ত কুঠার সপ্গে তিনি এড়িয়ে যান। তাঁর পারিবারিক জীবন আমাদের জানা নেই, জানবার চেষ্টাও করিনি,—কিন্তু কোথাও কিছু একটা বেদনার খোঁচা আছে অন্বভব করতুম। হরিন্বারের ঘাটে ভাঁট্লে অনেক সময় একা ব'সে থাকতে দেখতুম, হ্রায়কেশের ধর্মশালা থেকে বেরিস্টেতিনি গিরে বসতেন নীলধারার সামনে সন্ধ্যার দিকে.—আর আমি প্রশন্ত জীতুম শশাৎককে উদ্বিশ্ন মনে। বাস, ওই পর্যন্তই। মেয়েদের সম্বন্ধে ক্ট্রেল অভব্য কোত্ত্রল প্রকাশ করাটা অশোভন ব'লেই বিশ্বাস করতুম।

তব্ব ওই জৈন ধর্মশালার বারান্দায় ব'সে অংখির দিন রাত্রে আমি ব'লে ফেলল্ম, আপনার জ্বালা অনেক মনে হচ্ছে :

তিনি মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, ব্ঝতে পেরেছি। তাগাদা দিচ্ছেন ত'? তাগাদা? কিসের?

আমার জ্বালা কি, সেকথা থাক্। তবে আপনার বোধ হয় পেটের জ্বালা ধরেছে। চল্বন, খেতে দিই।

আমরা দ্বজনে হেসে উঠল্ম। শশাংক সোংসাহে গিয়ে পানীয় জল ধরে নিয়ে এসে ঠাঁই ক'রে ব'সে গেল। উনি ধরেছেন ঠিক। পরিপাকশক্তি আমাদের প্রবলভাবে বেড়েছে।

আগামীকাল আমরা মুসোরী রওনা হবো।



হরিন্দারের ওপারে চণ্ডী পাহাড়ের নীচে গণ্গার ম্লধারার তীরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে সোজা উত্তরে,—বদরিনাথের তুষারশা্র চ্ডা এত দ্রে থেকেও চিকচিক করে। মনসা পাহাড়ে কিংবা চণ্ডীর মন্দিরে দাঁড়ালে ত' কথাই নেই। একটি কাক যদি উড়ে যায়, তবে আকাশপথে হয়ত পাচিশ মাইলের বেশী হবে না, কিন্তু পথ ধরে গেলে দ্শো মাইল। শোভা দেখতে চাও ত' দ্রের থেকে, নৈলে পায়ে হাঁটা পথ প্রাণান্তকর। পাহাড় হোল শক্তির অণিনপরীক্ষা।

শশাব্দ চৌধ্রীর উৎসাহ, কেবল পাহাড়ের চ্ডায় বাস করবো! সেখানে বায় লঘ্, শ্বাস-প্রশ্বাস হয় দীর্ঘ,—এবং পরিপাকশন্তির উন্নতি। শতকরা নিরানশ্বই জন তাই চায়, অস্থির হয়ে ঘ্রে বেড়ালে জল-হাওয়া বসে না। যে-পাশ্বর গড়িয়ে বেড়ায়, তার গায়ে শ্যাওলা ধরে কি? শশাব্দর অকাটা যুদ্ধি। অস্বশ্চনীয় হিসাব্বোধ।

দেরাদ্বন থেকে আমরা যাচ্ছিল্ম ম্সেরীর দিকে। হেমণ্ডকাল। ঠাণ্ডা বাতাসে শ্ব্দতার টান ধরেছে, 'কোল্ড-ক্রীম' ম্থে মাথবার সময় এসেছে। 'চেঞ্চাররা' পাহাড়পর্বত থেকে বিদায় নিচ্ছে একে একে। তারা হরত বোঝে না, পর্বতবাসের পক্ষে উপয্তু সময় এইবার আসন্ত্র। যত ঠাণ্ডা, যত হাওয়া এবং যত রৌদ্র—তত্তই শ্বাশ্বাদ্রী। বস্তৃত, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেন্বরের মাঝামাঝি অবধি ম্সেরী, নৈনীতাল, আলমোড়া, দার্জিলং প্রভৃতি পার্বত্য শহরে বসবাসের পক্ষে গ্রেণ্ঠকাল। কিন্তু বাঙালীর সীজন্ শেষ হয় অক্টোবরের সন্ধেস সংগ্রা। স্ত্রাং আমরা যাচ্ছিল্ম সীজ্নের পরে। আমাদের প্রাণের চানের ভিন্ন রক্ষের।

কুষ্ণাদেবীকে প্রশন করল্ম, কেমন লাগছে আপনার?

তিনি সংক্ষিত জবাব দিলেন, নতুন!

নতুন, সন্দেহ নেই। বতবার এই প্রকার পথে এসেছি—নতুন। জাহাটি খেকে নংপোর পথ, কাল্কা থেকে ধরমপুর, কাঠগোদাম থেকে ভাওয়েক্তা, শুক্না থেকে তিনধরিয়া,—চিরকাল নতুদ। যারা যারিন তারা দুর্ভাপ্ত বারা গিয়েছে তাদের মনে কোনোদিন দাগ মুছবে না। আমরা এগোচ্ছি রাজপুরের কাছাকাছি। মস্ণ পথে চলেছে আমাদের মোটরবাস। আমার ঠিক প্রেন পড়ছে না, দেরাদ্ন থেকে মোটরপথে মুসোরী বোধ করি মাইল বাইলেক ছবে। আট ন' মাইলের পরে গিয়ে এক সময় পড়ে রাজপুর। বছর প্রতিপিক আগে ঘোড়ার চড়ে যাবার একটা সহজ পথ ছিল দেরাদ্ন থেকে মুসোরী, কিন্তু সে-পথে এখন আর কেউ বার না।

দ্রোণাচার্যের কাল থেকে এই পর্বতিটির নাম হয়েছে দেওদার পর্বত। শিবলিকা পর্বতমালা এবং দেওদারের মাঝখানে দেরাদ্নের বিশাল উপত্যকাটা চোখে পড়ে রাজপুর ছাড়িয়ে গাড়ি যখন চড়াই পথে উঠতে থাকে। বাঁধানো মোটরপথ অতি চমংকার; নৈনীতাল দার্জিলিং মনে পড়ে। মুসৌরী পাহাড়ের প্রেদিকে অনেক নীচে দিয়ে চলেছে গণ্গা, এবং পশ্চিমে যম্নার ধারা। হিমালয়ের শত-সহস্র পাহাড়ের নামে শত সহস্র রূপকথা লোকম্থে প্রচলিত। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এই দেওদার পর্বতের চ্ড়ায় থাকতো নাকি এক দানব,—নাম মানাস্ত্র। তারই অপশ্রংশ হলো মুসৌরী। অনেকে বলে, এই যে এখানে অনেক অন্ধলে মন্স্রির বৃক্ষ দেখা যায়, এর থেকেই নাকি মুসৌরী নাম প্রচলিত।

রাজপুর পর্যানত পথ মোটামুটি সমতল। তারপর চড়াই আরম্ভ হয়।
চমংকার পথ, কিন্তু বে ডগ্রালির সংখ্যা বেশী, সেজন্য সংঘর্ষ ও অপঘাতের
আশব্দা থাকে। এই কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখানে 'একম্খী যানবাহন
চলাচলের' বাবস্থা করেছেন। ওঠবার সময় চড়াই এখানে অত্যন্ত দুঃসাধ্য মনে
হতে থাকে, এবং নামবার সময়ও তেমনি ভীতিজনক। আমাদের মোটরবাস
তার সমস্ত শক্তি এবং হিংস্ল আর্তনাদ প্রকাশ করা সত্ত্বেও ধীরগতিতে উপরে
উঠছিল। পায়ে হে'টে যারা এক-আধজন ঠ্ক ঠ্ক করে আসছে, মোটরের মধ্যে
বসেও তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসে। আমার মনে
হয়, এই পথটিকৈ অপেক্ষাকৃত স্বসাধ্য করে তোলা দরকার।

প্রকটির পর একটি 'বেন্ড' আমরা পেরিয়ে যাচ্ছিল্ম। পিছন দিকে দেরাদ্নের বিস্তৃত উপতাকা ছবির মত হয়ে আসছে। যত উচ্চতে উঠি, ততই বিস্তার, ততই ব্যাপকতা। চড়াই যত ওঠে, চারিদিকের প্রাকৃতিক দ্শ্য পশ্মের মতো এক একটি যেন দল মেলতে থাকে। দ্রদ্রান্তরে ছ্টে যাচ্ছে দ্খি। আলমোড়া, নৈনীতাল, গাড়োয়াল,—প্রত্যেকটি পার্বত্য জেলা; পাহাড়ের পর পাহাড়, দিকদিগনত অবধি প্রসারিত। পথের পাশে কোথাও প্রপার্ত্তির শব্দ, কোথাও গিরিগার বেয়ে নামছে ঝরনা, কোথাও বনময় ছায়ান্ধকারে মৃত্তি কলতান। উপরে রৌদ্র প্রথর, কিন্তু ঠান্ডা বাতাস প্রথরতর। চুপ করে ব্রেস আছি বলেই বোধ হয় দীত দীত করছে। অন্যানা পাহাড়ী শহরের মতে ক্রিস আছি বলেই ব্যোধ হয় দীত দীত করছে। অন্যানা পাহাড়ী শহরের মতে ক্রিস আছি বলেই ক্রেপোন্টে' গিয়ে ট্যাব্রের রসিদটি আবার না ক্রেরের চলে না। ঝরিপানির 'চেকপোন্টে' গিয়ে ট্যাব্রের রসিদটি আবার না ক্রেরের চলে না। ঝরিপানির ছাড়িয়ে খানিকটা দ্র গেলে নেপলে মহারাজক্রি প্রাসাদটি চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাসাদ বললেই তার ছবি ফোটে মনে, বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ঝরিপানি ছাড়িয়ে গেলে আর একটি ছোট জনপদ পাওয়া যায়। নাম বালেগিঞ্জ। এখানে একটি

কলেজ এবং শিখ সম্প্রদায়ের গ্রুক্বার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের গাড়ি এলো একটি ঝোলাপ্ল পেরিয়ে। তলা দিয়ে তার নদী চলে গেছে দেরাদ্নের দিকে।

মুসোরী শহর বটে, কিন্তু সমগ্র পাহাড়টিকেই এখন মুসোরী বলা হয়ে থাকে। দেওদার পর্বতের নাম মান্ষ কবে ভূলে গেছে তার ঠিক নেই। বার্লোগঞ্জের পরে আসে কুর্লার বাজার; এখান থেকে আরেকটি পথ চলে গেছে লান্ডুরের দিকে। লান্ডুরের দিকে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে মৃহত একটি ঘণ্টাঘর। এই ঘণ্টাঘড়ি ঘরটি ঠিক মুসোরী এবং লান্ডুরের মধ্যপথে অবস্থিত।

এই পর্যানত কৃষ্ণাদেবী চুপচাপ ছিলেন। এবার আমিই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে বসল্ম। বলল্ম, আজ সকাল থেকে যেন আপনার আর ধরা-ছোঁওরা পাওয়া যাছে না।

তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে প্রসন্ন চক্ষে তাকালেন। আমি প্রনরার বললাম, বিয়ের পরে নতুন বউ যখন প্রথম শ্বশরেষর করতে যায়, তার চুপ করে থাকাটার মধ্যে আসল ভাষাটা ব্বি। কিন্তু আপনার মৌনব্রত একেবারেই দ্বর্বোধ্য! ভয়ানক একটা পিছুটান আপনার আছে মনে হছে!

তিনি হাসিম্থে বললেন, হটুগোল না হলে ব্ঝি আর আপনার চলছে না? ব্ঝতে পারা গেল, তিনি মুখ খুলতে চান না। মুসৌরী প্রায় এসে গেছে। কিন্ত্রেগের কাছে আমাদের নামতে হবে। সেখান থেকে অনেকটা চড়াই পথ পায়ে হেঁটে গেলে তবে ম্যাল্ পাবো। মোটরবাস থেকে নামবার ঠিক আগে কৃষ্ণাদেবী শুধ্ব বললেন, 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।'

বাস থেকে নেমে মালপত্র কুলীর মাথায় দিয়ে আমরা উপর দিকের পথ ধরে চলল্ম। এ সময়টা স্বিধা। হোটেলের দাম যেমন সদতা; জায়গাও মেলে তেমনি প্রশাদত। ধর্মাশালা ম্সাফিরখানা—কোনোটারই অভাব নেই। আর্ষসমাজ মান্দরেও অনেক রকম জায়গা পাওয়া যায়। এমন কি বিনাম্লো আহার ও আশ্রয়। কিন্তু আমাদের পছন্দের জাত আলাদা। অবশেষে এখানে ওখানে ঘ্রতে ঘ্রতে এক সময় পছন্দমই একটি হোটেল পাওয়া গেল। তিন চার খানা ঘর নিয়ে থাকলেও দৈনিক দ্টাকার বেশী লাগবে না এক আহায়াদি আমাদের ইছামতো। হোটেল-মাধিক হলেন এক পাশী ভদ্ধলোক। আমরা ভিন্ন তার আর কোনো বোর্ডার বর্তমানে নেই। এই ক্রেমিটই আমরা চেয়েছিল্ম। কৃষ্ণা হলেন আমাদের অতিথি, স্বতরাং শাশাঙ্ক ভার জন্য শ্রেড ঘরখানি বরাদ্দ করে দিয়ে এলো। তিনি সে ঘরে তাঁর ক্রেক্সেজ প্রস্তুত করে নিলেন। আমরা এখানে গোবর্ধন নামক জনৈক গাড়োয়ক্সেজি শাচককে নিম্বত্ত করেছিল্ম। ছিল্ রাহমণ, কিন্তু মাংস ও মাছ রাঁধে ভাল। তার বাড়ি হলো দেবপ্রয়গের দিকে।

বন্দরপঞ্চের পর্যতমালা সোজা উত্তরে চোথে পড়ে। আর কোনো পাহাড়ী শহরে বাধ হয় এত কাছাকাছি তুষারচ্ড়া চোথে পড়ে না। উত্তর অংশটা একেবারে শ্ন্য, সেই কারণে ম্সোরীতে তুহিন বাতাস এত প্রবল। দার্জিলিংয়ে কিন্বা শিমলায় উত্তরাঞ্জলে অনেকটা বাঁধন আছে, আলমোড়াতেও থানিকটা অংশে পাহাড়া দেওয়ালের অবরোধ দেখা যায়; নৈনীতাল পড়ে আছে অনেকটা যেন চৌবান্ডার মধ্যে। কিন্তু মুসোরী একেবারে খোলা। হঠাং চ্ড়াটা উঠেছে যেন যথেকত হয়ে, চারিদিকে খোলা অবকাশ। 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর চ্ড়া আছে পাশেই, কিন্তু সেটা অবরোধ নয়। 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর অগে নাম ছিল 'গান্-হিল'। ওখান থেকে আগে বেলা বারোটায় কামান দাগা হতো, শহরবাসীরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত। কিন্তু তার জন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে এমন আচমকা কাঁপন লাগত যে, শহরের লোকরা ওটাকে আর পছন্দ করল না। এখন আর কামানের আওয়াজ নেই।

লাশ্চুরের উত্তর-পূর্বে 'উপ্ টিব্বা' হলো মুসোরী অণ্ডলের সর্বেচ্চ চ্ড়া।
এটির উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফুটের ওপর। এই চ্ড়ায় উঠে দাঁড়ালে শৃধ্
দ্রের বন্দরপণ্ড নয়, একে একে নীলাঙ্গ, শ্রীকান্ড, সতোপন্থ, কেদারনাথ, কামেত,
বদরিনাথ,—প্রায় প্রত্যেকটি চ্ড়া দ্গিটগোচর হতে থাকে। আকাশ পরিষ্কার
ও নির্মেঘ থাকলে আরও দ্রের প্রেদিগন্তে দেখা যায় প্থিবীর উচ্চতম
চ্ড়াগ্লি। যেমন নন্দাদেবী, ত্রিশ্ল, দ্রোণগিরি ইত্যাদি। অনেক সময়
কৈলাস পর্বতের শ্রেণীও এখান থেকে স্প্ট আন্দাজ করা যায়।

মুসেরী থেকে গণেগাত্রী যাবার পথ আছে। বহু লোক গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ-টিহরী-ধরাসার পথ যেমন ধরেন, এখান থেকে তেমনি একটি পথ ফেড়িও লালকৌড়ি হয়ে ধরাসার দিকে চলে গেছে। এ পথ নির্দ্ধন বনময়, জল্তুজানোয়ারের উপদ্রব আছে,—সেজনা দল বে'ধে যাওয়া নিরাপদ। পথে চড়াই এবং উৎরাইয়ের সংখ্যা কিছু বেশী বলেই যাত্রীয়া দেবপ্রয়াগের পথটা ইদানীং পছন্দ করে। এ পথে পাওয়া যায় বহু বিচিত্র বর্ণের অরগাপ্তপ এবং উর্ষধিলতাপাতা। কিল্তু দেশীয় প্রকৃতির এই অফ্রন্ত সম্পদের প্রতি আমাদের মোহ বরাবরই কম। চলতি পথের বাঁধা অভ্যাসটাই আমাদের প্রিয়্তু সেজনা উদ্বেগ এবং আকুলতা নেই। সে যাই হোক, গপোত্রীর দ্রেজু প্রমান থেকে একশো তিশ মাইলের বেশী নয়।

কতবার দেখেছি এই পাহাড়ের পথ, কত গিরিনদী আরুনিবারিণীর সপ্যে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তার জন্য এদের স্বাইকে জিখে প্রনেনা বন্ধ্বের আম্বাদ যেন পাই। আমি ওদের আশে পাশে প্রিয়েখ্রলে ওরা যেন আমার কুশলবার্তা জানতে চায়। মহাকালের তুলনায় জামি ক্ষণায়, ক্ষণজীবী,—কিন্তু ওরা চিরকালের, আদি-অন্তের। আমি নতুন পাখী, নতুন কাকলী শ্নিয়ে যাবার জন্য এসেছি ওদের ওই গহনলোকে। শ্নতে চায় ওরা কান পেতে,— যেমন শ্নে এসেছে হাজার হাজার বছর। ওরা জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এবং কালক্রমিক মান্বের উত্থানপততের অতীত,—তব্ ওরা শ্নছে নতুন পাখীর কাকলী! আমিও কতবার শ্নেছে ওদের ভাষা। নির্বারের কলন্বনে, সরীস্পের ও পশ্পক্ষীর কণ্ঠে, ঝিল্লীর ডাকে, পতগের গ্লেনে। শ্নে এসেছি ওদের মর্মের ভাষা অনাহত স্তম্বভার মধ্যে।

এই অন্তল থেকেই চলে গেছে আরেকটি পথ যম্নোত্রীর দিকে। এখান থেকে আন্দান্ত এক শো দশ মাইল। রাণ্যগাঁও হয়ে পথ চলে গেছে কুনলারি ও রাজটোরের দিকে। সেখান থেকে কাউনসালি হয়ে খ্রসালির দিকে। খ্রসালি থেকে যম্বনোত্রী দেড় ক্রোশ মাত্র। এখান থেকে চক্রতা রোড ধরে কেম্পটি প্রপাত ছাড়িয়ে নাগটিন্বা পর্বতিমালার ভিতর দিয়ে পথ। একেবারে যমুনার কলে গিয়ে মিলেছে, সেখান থেকে যমনা উপতাকা পেরিয়ে চড়াই পথে সোজা উত্তরে চলে যাওয়া। কিন্তু এই পথে প্রায়ই গভীর অরণ্যলোক অতিক্রম করে যেতে হয়। আগে যমুনোতী এবং সেখান থেকে খ্রসালি, চিনপুলা ও ভৈরংঘাটি হয়ে গণ্গেন্ত্রী আসাই স্কৃবিধা। পথ অতি দক্ষতর এবং দ্বৈতিক্রমা; ঠাডায় অতীব কন্টকর,—ভারপর উপযুক্ত খাদ্য এবং আশ্রয়ের অনেকটা অভাব। কিন্তু কোনোমতে যদি দেখে নেওয়া যায় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তবে তা রইল এ-জীবনের গর্বের মতন! যুক্তি ও গরেষণা সহ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে, কৈলাস শিখরশ্রেণী থেকে নেমে এসেছে মূল গণ্গার ধারা; বিশ্বাস করতে মন বাবে যে, দেবাদিদেবের জটা-জটিলতার মধ্যে "জাহুবী তার মুক্তধারয়ে উন্মাদিনী 'দিশ হারার—।" মুসোরীও গণেগাতীর পথে হরসিলের কাছে এসে গণগা মিলেছে তিধারায়,—নীলগণগা, হরিগণগা ও গ্রুতগণগা! গণেগতী থেকে গোম, যাবার পথ কণ্টকর—আন্দান্ত মাইল পনেরো। ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। এখানে বেমন তুষার নদীর দৃশ্য অতি স্বন্দর, তেমনি যম্নোতীতেও তুষার নদীর শোভা অতি মনোহর। যমুনোগ্রীর উত্তপত ঝরনা যেমন আরামদায়ক, মান্দরটিও তেমান আনন্দ দান করে।

মুসোরী থেকে চক্রতা প্রায় চল্লিশ মাইল এবং দেওবন আরও ধরো ছয় মাইল। চক্রতা থেকে দুটি পথ গেছে শিমলার দিকে। একটি ট্রিউনী ও আরাকোট হয়ে চলে গেছে একেবৈকে—প্রায় একশো প চিশ মাইল; অন্যটি চক্রতা থেকে সিন্গোটা প্ল পেরিয়ে চলে গেছে। এ পথে লেকে দ্রম্ব কিছ্মক্ষ। চক্রতা থেকে কোয়াথেরা, তারপর চেপাল ও ফাগ্ম হেলে শিমলা। অর্থাৎ প্রায় একশো মাইল। মুসোরী থেকে ঝাল্কি হলে টিহরী যেতে গেলে বিয়াল্লিশ মাইল পড়ে। টিহরী থেকে নৈনীতালের ইফাশীর প্ল পোরয়ে যেমন আলমোড়া, থয়রনার প্ল পেরোলে তেমনি নৈনীতাল। অর্থাৎ মুসোরী পাহাড় রয়েছে এমন একটি কেল্ডে, যার চারিদিকে হলো একটির পর একটি

পার্বতা রাজ্য। হিমাচল প্রদেশের শিমলা, পাঞ্চাবের কুল, উপত্যকা, এদিকে কুমায়,নের পর্বতমালা এবং নীচের দিকে দেরাদ্দে ও শাহারানপুর। মনে হয়, মুসৌরীর ওপারে এসে দাঁড়ালে একদিকে গাড়োয়াল এবং অন্যাদিকে হিমাচল প্রদেশ যেমন দেখা যায়, তেমন অন্য কোথাও থেকে সম্ভব নয়।

আমার মনে ছিল অর্ম্বাস্ত। বোধ হয় কিছু যেন বাকি থেকে যাচ্ছে। দেখা মানেই ত' সণ্ডয়,—সণ্ডয়ের ঝুলি শ্ন্য না থেকে যায়। পাহাড়ের নিজস্ব ভাষা কিছা নেই, কিল্ডু তারা নিজেদেরকে প্রকাশ কর্ক আমার মধ্যে। আমি সেথানেই সার্থক। হিমালয় তার দিকদিগত জোড়া মহাকাব্য কাহিনী মেলে ধরে রয়েছে, তুমি কেবল তাকে প্রকাশ করো! তোমার মধ্যে তার অভিব্যান্ত, তার মহিমা। বিশ্বব্যাপী হয়ে রয়েছে বিপলে স্থিট, তুমি দেখছ তার পিছনে ম্রণ্টার সঙ্কেত। মুন্টাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তুমি উপলব্ধি করছ তাকে। এটা তোমার অন্তরের মহিমা, তোমারই নিজ্ঞন অভিব্যক্তি। ঈশ্বর আছে কি না, সে কথা থাক। আমি কোত্হলী এই আমার পরিচয়, আমি সংশয়বাদী। আমি জানিনে কোন্টার থেকে জ্ঞানের জন্ম,—বিশ্বাস না সংশয়? বৃন্দিধ, না যুক্তি? উপলন্ধির থেকে জ্ঞান,—এ বরং বিশ্বাস্য! ইনটাইশন থেকে দিব্য-দৃষ্টি,—যুদ্তির দ্বারা বিশ্বাস করি! কিল্ডু ভব্তি থেকে বিশ্বাস,—এ অসম্ভব! অন্ধ ভব্তি কোথায় টানে, এ আমি জানি! পাহাড়ে পাহাড়ে আমি প্রতিফলিত, তাই আমার এই আনন্দ! আমার মধ্যে প্রতিফলিত হিমান্তায়, ওইতেই আমার এই অন্তর্যামী আনন্দিত। আমি খুশী করতে চাই আমার মধ্যের আমিকে। সেই আমি কাপাল, সে হাত পেতে বেড়ায় হিমালয়ে, সে কে'দে বেড়ায় ভূভারতে! আত্মতৃষ্টি সাধনের জন্য প্রতি পাথরে সে দিয়ে যাচ্ছে আলিণ্সন, প্রতি অরণাপ্রেম্পর পল্লবে নিবিড় চুন্দন, প্রতি নিঝরিণীতে তার প্রেমের অঞ্চলি, প্রতি চ্ডায়<sup>'</sup>তার অন্রাগের অর্ঘা! আমি বে৷ধ হয় প্রস্তরপ্রেমিক, তাই আমার হিমালয় দেখা কোনমতেই শেষ হয় না। যখনই দেখি, তুমি নতুন! তোমার অংশ অংশ অভিনবদ, তুমি মোহিনী মায়া, তাই আমার দুই চোখে ঘন অনুরাগ। আমার লুখে দুখি তোমার বর্ণাঢ্যতার দিকে! আমার বন্যক্ষ্ধা উদ্বেশিত হয়ে ওঠে তোমার সামনে এলে। তোমার কঠিন প্রকৃতির্ভ্তিতবকে স্তবকে আমার মৃত্যু যেন নেচে বেড়ায়,—আমার হিংস্ত ভালবাস্মূ ব্লিম তোমার প্রতি অংশে নথরের আঘাত হানতে থাকে, ধারাল দাঁতের জেশনে তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করে। তুমি আমাকে কতগর নিয়ে গেছ ডেক্সির ওই অন্ধ গৃহা-গহররের প্রেতচ্ছায়াময় মৃত্যুর মধ্যে, নিয়ে গেছ তোম্প্রেস্ক্রাম বসন্তকাননে মলবশীভূত করে, নিয়ে গেছ তোমার দিভূত রুক্টেলিকেডনে,—আমার কাছে প্রকাশ করেছ তোমার মর্মকাহিনী! আমি স্কেই ভিক্ষা আনন্দ,—তোমার ওই অন্তহীন মহিমার মধ্যে আমি বার বার নবজন্মলাভ করে ফিরেছি।

রাজা প্রদ্যুম্ন শার পত্রে স্ফুর্শন শার কাছ থেকে জনৈক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি দেরাদ্বন উপত্যকাটি পরিদ করেন। তিনি আবরে এই উপত্যকাটি বাংসরিক বারো শত টাকা খাজনা পাবার সর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে হস্তাস্তর করেন। এর কিছ্কোল পরে নেপালের গ্রেখারা এই উপত্যকাটির লোভে বৃটিশ সিংহের ল্যাজ ধরে টান দেয়। পশ্রেজ ক্ষিণ্ড হয়ে গ্রেথা দলের উপর আক্রমণ করে এবং নেপাল ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। মুসোরী তথন দেরাদ্বনের অন্তর্গত, কিন্তু তদানীন্তন মুসোরীতে দেরাদ্বনের হিংস্ত শ্বাপদের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করতো, মানুষের চিহ্ন কোথাও ছিল না। আজও শীতের তিন মাসের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের দল আসে মুসৌরীর পাহাড়ে পাহাড়ে,—যখন পাহাড় ছেড়ে শীতের ভয়ে সবাই চলে যায় নীচের দিকে এবং সমগ্র শতিকালটার সমগ্র মাসেরিরী ও লাপ্তুর প্রার্য তিন ফাট উচ্চু বরফে সমাচ্ছল্ল থাকে। সে যাই হোক, একথা সত্য, গত একশো বছরে মুসোরী শহরটি সাহেবস্বার হাতেই এক প্রকার গড়ে উঠেছে। এক ডালহাউসী ছাড়া সম্ভবত আর কোনো পার্বত্য শহরে এমন সর্বাণ্গীণ সাহেবি চেহারা দেখা যায় না। এ শহরের আগাগোড়া প্রকৃতির সংগে ভারতীয় প্রকৃতির যোগাযোগ একপ্রকার নেই বললেই হয়। এই সেদিন অবধি পাউল্ড ওজনে খাদ্য এবং ইংল্যান্ডের ওজনে আবহাওয়া চাল্ব ছিল। স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকাংশই সাহেব-মেমদের পরিবার, শ্মশানের বদলে সাহেবদের গোরস্থান, লাইব্রেরী বলতে অ-ভারতীয় বই, কাগজ বলতে স্টেটসম্যান এবং ধর্মমন্দির বলতে গির্জা। ওরা শীতপ্রধান দেশের লোক, সাতরাং এদেশের প্রত্যেকটি পার্বত্য শহরে—যেখানে প্রচুর ঠান্ডা—এক একটি খন্ড ক্ষরে ইংল্যান্ড তৈরি করে তুলেছিল। এমন স্কুর ও স্পৃতিজত ফুলের বাগান, লতাবিতানে ছাওয়া এমন চমংকার এক একটি বাংলো, এমন স্র্তিপূর্ণ ও স্ট্রী জীবনষাচা—আর কোনো পার্বত্য শহরে এমন বিস্তৃতভাবে আমার চোখে পড়েনি ৷ এটা উত্তর প্রদেশের অস্তর্গত হলেও এখানে উত্তর প্রদেশীর সংখ্যা ছিল অতি কম, কারণ তাদের অতিশর হিন্দুয়ানি এখানে তাদের বসবাসের পক্ষে ছিল পর্বতপ্রমাণ বাধা। সেই কারণে পালাবী ও মুসলমানরা এখানে জায়গা পেয়েছিল বেশী। সর্বত্রগামী মারোয়াড়ীরা পশ্চাৎপদ ছিল না।

বিদ্যালয় মানেই ইংরেজি শ্কুল—ইংরেজিই তার মাধ্যম। ক্রিদেশের একটি ছেলেমেয়েকেও তারা জারগা দিতে নারাজ ছিল। তাকে ক্রই ছেপে আসতো বিলেতে থেকে। ইতিহাস পড়তো বিলেতের। শুর্মিশ্রুথ মানে বাইবেল। পরিচ্ছদ বিলেতী বন্দ্র। কোনো নেটিভের সংগে ক্রেন্সো সামাজিক যোগ ছিল না। এখান থেকেই তৈরি হত ভবিষ্যৎ আর্ফ্সিশ্রিফসার, ভাইসরয়ের স্টাফ, জেলা শাসক, প্রনিসের কর্তা এবং নিউ দিল্লীর সেক্রেটারীর দল। ওরাই হতো ভারত সাম্রাজ্যের রক্ষক। কোনকালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ এক পা

নড়বে না, এই কথাটা মনের সামনে রেখেই তারা কায়েমী স্বার্থের কেন্দ্রগ্নিলি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু হায়, "তব্ চলে যেতে হয়, তব্ ছেড়ে চলে যায়।" আয়ার এক বন্ধ্ব বলেন, মৌয়াছির অসহ্য দংশনে অস্থির হয়ে পশ্রাজ পালালো। ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছিল একশো বছরও নয়, দ্বশো বছরও নয়, —য়ায় পয়য়িশ বছর! অর্থাৎ ১৯১২ থেকে ১৯৪৭। তাও স্বদেশীদের যল্দ্রণায় জর্জারিত হয়ে। এদেশের মন পাবার জন্য ওরা 'হেট মাটি ওপর' করেছে। দেড়শো বছর ধরে ওদের লাঠালাঠি শেষ হয়নি। সন্ধির পর সন্ধি করে নানা জাতকে ওরা নিরস্ত করেছে। নপ্ংসক দেশীয় রাজাদের মাথায় মর্কুট পরিয়ে তাদের দরজায় দারোয়ানি করে এসেছে এতকাল। মাথায় করে কাপড় বয়ে এনেছে, পাড়ায় পাড়ায় ইম্কুল বাসয়েছে, মেয়েদের মন পাবার জন্য টয়লেট তৈরি করে এনেছে,—ওরা করেনি এমন কাজ নেই। তারপর বসালো দিল্লীর দরবার। মনে করল কপালের ঘাম মর্ছে এবার থেকে সর্থে-স্বছন্দে রাজ্যপাট ভোগ করবে। কিন্তু বিধি বাম। ভবীর মন কিছ্বতেই ভুললো না। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পালিয়ে বাঁচল। সবচেয়ে শিশুশালী জাতি সবচেয়ে কম সময় টিকে ছিল। ভাগ্যের এমন পরিহাস প্রিথবীর ইতিহাসে নেই।

করেকটি জলপ্রপাত আছে মুসোরীতে। যেমন ভাট্টাপ্রপাত,—ভাট্টা গ্রামের কাছাকাছি। এখান থেকে মুসোরীর জন্য বিদ্যাৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। শহর থেকে নীচে কার্ট রোড ধরে অনেকটা পথ গেলে তবে এটি দেখা যায়। আরেকটি আছে হার্ডি প্রপাত—ভিনসেট পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে। কিন্তু অনেকটা দুস্তর পথ পেরিয়ে থেতে হয়। এ দুটি ছাড়াও বার্লোগঞ্জের ওদিকে রয়েছে মিস ও হিয়ার্সি প্রপাত,—কিন্তু তাদের কাছে পেছিবার পথ হলো একটি বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে। অনা আরেকটি আছে, তার নাম মারী প্রপাত,—সেটি লান্ডুর থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল পড়ে।

আমরা একদিন স্থির করল্ম, কেম্পটি জলপ্রপাত দেখতে যাব। কৃষ্ণা দেবী সানন্দে সংগ্য চললেন। আমাদের হোটেল খেকে আন্দাজ সাড়ে সাত মাইল পথ। সকালবেলায় আমরা খান্তা করল্ম। পাচক শ্রীমান গোবর্ধ ন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের উপকরণ সংগ্য নিয়ে চলল।

এটি চক্ততা যাবার পথ। কিন্তু এপথে মোটর চলে নার্ড পথ সংকীর্ণ এবং অধিকাংশই উংরাই। এমনই উংরাই—যেন পিছন প্রেক্ত ঠেলে নিয়ে চলে। শরংকালের যাত্রীর মরসমুম শেষ হয়ে গেছে, স্মৃতরাং প্রাষ্ট্রেমনত পথই জনবিরল। সাদা কেডস্ জ্বতো পায়ে দিয়ে কৃষ্ণা চললেন ক্রিছেন্দ গতিতে। তিনি স্বভাবতই আত্মগত। আমরা আলাপ করি, ক্রিক্তিশোনেন প্রসন্ন মনে। ওতেই ওঁর সায় আছে। বনময় পথ আমাদের অজানা, সেই বন ঘন হতে থাকে যতই আমরা এগোই। শীতের দিন, তাই আমাদের ক্লান্তি কম। সমুস্ত পথটা

784

দেবতাত্মা—১০

এসে পেণছিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগলো। কেম্পটিতে একটি ছোটখাট ডাকবাংলা এবং বারান্দা রয়েছে। আন্দাজে পাই, এ অঞ্চলটা মুসোরী থেকে প্রায় হাজার দুই ফুট নীচে। স্কুতরাং রৌদ্রে খানিকটা তাপ আছে। সামনের পাহাড়ের মধ্যে একটি চক্তাকার ক্রোড়গর্ভ, অনেকটা অম্বক্ষুরের আকৃতি। তারই একটি বিরাট পর্বতশীর্ষ থেকে ফ্যীতকায় একটি জলপ্রপাত নীচের দিকে পড়ছে বর্ঝরিয়ে। আশে পাশে ছোটখাটো প্রপাতও আছে দু একটি। নীচে গিয়ে তারা জলাশয় স্টিট করছে। আসামের চেরাপাল্পীতে দেখেছিলাম এই দুশ্য, হস্তীপ্রপাতে ও গিরিডির উদ্রী প্রপাতে, দাজিলিংয়ের পাগলাঝোরায় এবং কাম্মীর যাবার পথে জম্মার বিশাল পর্বতশ্রেণীতে,—যেটাকে বলে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা। এখানে লোভনীয় পরিবেশ তেমন কিছা নয়। দু চারজন ভিজিটর' মেয়ে-পার্য় দেখা গেল বটে, কয়েকজন মিলে হটুগোলও করলো,—যদিও এখানে পরিশ্রমণের স্কাবিধা তেমন বিশেষ কিছা নেই। তবে কিনা ভূনি-থিচুডি সহযোগে ওখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আসরটা জমে উঠেছিল বটে। বলা বাহালা, আমাদের আহার্য-তালিকায় হিন্দ্-মাুসলমানের মিলন ঘটেছিল।

জলহাওয়ার গুণে আমাদের পরিপাকশন্তি যত প্রবলই হোক, ফিরবার পথে আমাদের অক্থাটা ছিল কন্টকর। উদরপ্তির ফলে পা চলে না সহজে এবং চড়াই পথে ওটাই নিষিশ্ব। পাহাড়ে চলতে গেলে কখনও বে পেট ভরে খেতে নেই. একথা মনে রাধার দরকার ছিল। সেই প্রমাদের জন্য ফিরে আসতে লেগেছিল চার ঘণ্টারও বেশী। কৃষ্ণাদেবী যেমনই ক্লান্ত তেমনি ঘর্মান্ত; এবং আমরা,—থাকু, বর্ণনায় আর কাজ নেই। হোটেলে ফিরে ঘণ্টাখানেক অবধি কেউ কারো সংগ্রে আর কথা বলিনি। সেটা কৃষ্ণপক্ষ। সন্ধ্যার পরে তারকায় ছেয়ে গেল আকাশ এবং সে-আকাশ যেন আমরা হাত বাড়ালে পাই। কিন্তু নীচেকার দৃশ্য আরও অপর্প। আমরা বেছে বেছে এমন একটি হোটেলে উঠেছিল্ম, যেথান থেকে সমগ্র দেরাদনে উপতাকা ঘাড় ফেরালেই দেখে নিতে পারত্ম। সন্ধ্যায় দেরাদ্বন শহরে জবলে উঠেছে আলোর মালা। সাত হাজার ফুট উচ্চতে একটি জায়গায় বসে নীচের তলাকার সেই দীপালীর দৃশ্যুর্জিক্সায়ের মতো চোখে লেগে থাকে। এমন একটা দৃশ্য দেখেছিল্ম বোদবাইঞ্জের মালাবার পাহাড়ের উপর সেই হোটেল থেকে নীচেকার সমন্দ্রের দিকে। अर्थाনে সমন্দ্রের কোলে সমগ্র বোদ্বাই অর্ধচন্দ্রাকার, তার ভিতর দিয়ে এক্টেডি মেরিন ড্রাইভ। সন্ধ্যার পরে অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমের কোলে দীপমাল্য স্ক্রিলৈ উঠেছে। স্থানীয় লোকেরা ওই গোলাকার ব্তের নাম দিয়েছে 'কুইনুম্-ইনক্লেস'। দুই চোখ-ভরা বিসময় ছিল আমার।

হঠাৎ পাশ থেকে কৃষ্ণাদেবী আক্তমণ করলেন। বললেন, প্রুষ্কে খ্শী করা আমাদের প্রাণের দায়!

তাঁর বাক্যবাণে আমরা দ্বজনেই ধারা খেলুম। শশাণক প্রশন করল, কেন বলান তো?

তিনি বললেন, চোখ দুটো শাল্ড থাকলে তবেই ত' দেখবেন! কেম্পটি ফলস্-এ গিয়ে কি মিথ্যে হয়রানি হলো না? সবাই মিলে নাস্তানাবনে!

বলল্ম, খার্পান যে কন্ট পাচ্ছেন জানতে দের্নান কেন?

কণ্ট পাছিল্লম আপনাদের কণ্ট দেখে!

আমরা খুশী থাকবো, আপনি কি এইজন্যে গিয়েছিলেন?

कृष्ण এবার হাসলেন। বললেন, দোহাই, চটে যাবেন না। কিन্তু এবার থেকে আমি না বললে আপনার আর কোথাও যাওয়া হবে না।

মানে? আমি তাঁর দিকে তাকালমে।

তিনি বললেন, বলুন ত' শশাধ্কবাবু, যেখানে কিচ্ছু, পাওয়া যায় না, সেখানেই উনি হাত বাড়াতে যান কেন? কী উনি পেলেন কেম্পটি ফলস্এ?

শশা॰ক বলে বসলো, ওর ওটাই দোষ। সব সময় ধরতে যায়, যেটা ধরা যায় না! যেখানে কিছে, মেলে না, সেখানকার সংখ্যাতিতে পশ্বমুখ!

আমরা উচ্চকপ্ঠে সবাই হাসতে আরুভ করে দিলমে। সমাজের মার্থানে এসে বসলে শশাপ্ক চিরকালই আমার বিপক্ষ দলে যোগ দেয়। আমাকে নিয়ে তামাসাই ওর কৌতক।

বিজয়গোরবে কৃষ্ণা বললেন, কাল থেকে প্রোগ্রাম তৈরির ভার আমার আর শশাংকবাব্র হাতে থাক্বে!

হাসিমুখে বলল্ম, তাহলে আমার সন্দেহ এতদিনে সত্যে পরিণত হলো? কি সন্দেহ?

থাক, শনে কাজ নেই !--আমি ওঠবার চেষ্টা করলম।

ওরা দ্বজন আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। আমি সিগারেট ধরাল্ম। দেখতে দেখতে কৃষ্ণাদেবীর অবস্থাটা কাহিল হয়ে উঠল। অধীরকণ্ঠে তিনি বললেন, কী বলছেন আপনি ছেলেমান,বের মতন? কিসের সন্দেহ?

নাটকটা যখন জমে উঠেছে বেশ, তখন বলল্ম, এ ক'দন আপ্রয়িদ্ধ ছম্ম গাদভীযের কথাটাই বলছিল,ম!

তার সংখ্যাতার বলাছল্ম!
ওঃ তাই ভালো! ভয় পেয়েছিল্ম!—আবার আমাদের স্থার্টী হাসির রোল ব উঠল ।

সিন্ধ্ আর শতদুর মতো বন্য ও পার্বত্য নদী ভারতে তৃতীয় আর নেই। 
ভারেরীতে একদা লিথেছিল্ম—গণ্যা হলেন রাজতরণিগনী, কিন্তু শতদু
আমার বিস্ময়! আদিতে বিস্ময়, অন্তেও বিস্ময়। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত
করেছে শতদু। তিব্বত থেকে সে যাত্রা করেছে। কৈলাস পর্বত শ্রেণীকে
কেটেছে, তারপর জাস্কার, তারপর ধবলাধার, শ্লেশ্ণা ও শিবলিংগ
পর্বতমালা—অর্থাৎ সমগ্র হিমালয়কে কাটতে কাটতে এসে পাঞ্জাবের বিলাসপ্রে মোড় ঘ্রেছে। আশ্চর্য নদী। স্বাইকে টেক্কা দিয়ে পাঞ্জাবের ভিতর
দিয়ে সোজা নেমে গেছে দক্ষিণে, তারপর সিন্ধ্র সঙ্গে মিলিত হয়ে আরব
সমুদ্র। বন্য শতদুর আজ শৃৎথলিত হ'তে চলেছে বাখ্ডা-নাংগালে।

ভূতত্ত্বিদ্রা অবাক হয়ে শতদ্র দিকে চেয়ে থাকে।

বিলাসপ্রের দিকে যখন শতদ্র এলো, তখন সে হিমাচল প্রদেশের অনতগতি। মুগকিল এই, পার্বত্য পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ এমন একাকার যে, কোন্ তহশীল কার মধ্যে, হঠাৎ বলা কঠিন। চাম্বা যদি হিমাচল প্রদেশে হয়, তবে কাংড়া ও কুল্ এসেছে পাঞ্জাবে—এটা শ্নতে অবাক লাগে। একটার সংগো একটার সংযোগ নেই কোথাও। পশ্চিমবঙ্গের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে গেলে বিহার অথবা প্র্বিঙ্গা পেরিয়ে যেতে হয়, তেমনি হিমাচল প্রদেশে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে গেলে পাঞ্জাব না মাড়িয়ে উপায় নেই। পেপস্ও প্রায় তাই এবং পশ্চিম ভারতে বরোদারও ওই একই নম্না। এর ফলে এই হয় যে, বাইরের থেকে কোনও প্রকার আঘাত এলে প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি বিদ্ময় বোধ করেছিল্ম যখন শিমলাকে আনা হলো হিমাচল প্রদেশের মধ্যে। কেননা, হিমাচল প্রদেশের ম্ল প্রকৃতি হলো রাজপ্ত এবং দিমলার হলো পাঞ্জাবী। বিছেদটা কামনা করিনে, কিল্তু মিলনটা বিশ্বেষ্ট্রকর। পাঠান আর মোগলের আমাল হাজার হাজার রাজপ্ত পরিবার প্রালয়েছিল হিমালয়ে পাঁচ ছশো বছর আগে। স্থানীয় লোককে হটিয়ে অব্রেট্ট্রাপন আপন বিদ্যা, বৃদ্ধি, শোর্ষ্ট্র, শিক্ষা এবং স্কাসনের গ্রে প্রকৃতি লাভ করেছিল। এইভাবে নেপালও ব্যেমন গভ়ে ওঠে রাজপ্তের হাজ্য তেমনি উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের মাঝামাঝি পার্বত্য অণ্ডল্ ক্রিটাকে আজ নাম দেওয়া হছে হিমাচল—সেটাও রাজপ্তেরা আগে নিজ্কের্ট্রের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এর ফলে খন্ড, ক্র্রে, বিচ্ছিন্ন বহ্ন ছোট ছোট রাজ্য একে একে গভ়ে ওঠে। দ্ব-চারটি পাহাভ় নিয়ে এক একটি রাজ্য—আশেপাশে কোন নদীর সীমানা এবং

এইটিই প্রধান-ব্যস্, প্রত্যেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত। এই প্রকার একুশটি ছোট-বড় রাজ্য নিয়ে আজ হিমাচল প্রদেশ গ'ড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে চাস্বা, মন্ডি, বিলাসপুর, শিরমুর—এরাই হলো বড় বড়।

শিমলাতে বাস করেছিল্ম কিছ্দিন। ওটা নাকি এই সেদিনও পাতিয়ালার মহারাজার জমিদারীর মধ্যে ছিল্ট কিন্তু ইংরেজ গভর্নমেন্ট ওটা নিজের দখলে রাখেন। পাঞ্জাবে গরম হলো অংত্নীয়, সেজন্য পাহাড়ী শহর না হ'লে সাহেবদের চলতো না। এই স্তে য়ালান্ ক্যান্বেল জনসনের "Mission with Mountbatten"—বইখানার একটি প্তা মনে পড়ে। প্র্পাকিশ্তান জন্মাবার সংগে সংগে জনৈক ইংরেজকে গভর্নরের পদটি নেবার জন্য জির্মা সাহেবের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু প্রবিশেগর এলাকায় শিলং ও দার্জিলিং পড়েনি বলেই সেই ইংরেজ ভদ্রলোক চাকুরি নেননি। সে যাই হোক, পাতিয়ালার প্রাসাদ আছে বটে শিমলায়, তবে তিনি তখন বাস করেন চাইল্ শহরে। শিমলা থেকে চাইল্ দেখা যায় রাত্রের দিকে, যখন চাইল্-এ আলো জ্বলে। দিনের বেলায় অপপ্ট।

পার্বত্য শহরের মধ্যে বোধ হয় একমান্ত শিলং, যেখানে পেশছলে একথা মনে হয় না যে, পাঁচ হাজার ফুট ওপরে বাস করছি। কেননা, পথঘাট আশ্চর্ম রকম সমতল সেখানে। অন্য কোন হিল্ স্টেশনে সে স্বিধা নেই। অবশ্য শিলং হলো হিল্ সিটি, হিল্ স্টেশন নয়। শিমলা এর বিপরীত। যতদ্র মনে পড়ছে, উচ্চতায় শিমলা সাত হাজার ফুটেরও বৈশি এবং মুসৌরী ও রাণীক্ষেতের মতো শীতের দিনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে এবং তুষারপাত হয়। কোন কোন বছরে শিমলায় চার-পাঁচ ফুট অবধি বরফ পড়ে। শিমলায় যাবার পথঘাটও খ্ব সোজা নয়। কেননা, মণ্ডি, চান্বা অথবা বিলাসপ্রে থেকে শিমলায় পেশছতে গেলে যে পরিমাণ দ্বতর পথ অতিক্রম করতে হবে, তাতে রাজধানীর সংগে নিত্য সংযোগ রাখা খ্বই দ্বর্হ। উত্তংগ পর্বত, অনধ্যবিত্ত উপত্যকা, ভীষণ অরণানী এবং দ্বরতিক্রম্য নদীনিক্রিগাঁর ন্বারা একটির সংগে আরেকটি চিরকাল রিচ্ছিল।

কাল্কা থেকে শিমলা পর্যন্ত রেলপথ, তার সণ্যে আছে রেল-মেট্রের এবং তারই পাশে পাশে প্রশৃত কার্ট রোড। যেমন, দাজিলিংরে, ক্রিক্স গৌহাটী থেকে শিলং, অথবা কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ার পথ। প্রথি আকাবাকা, বন্ধর, অনেকগ্র্লিল্প, অনেক টানেল্—যতদ্র মনে প্রক্রে। এই পার্বত্য পথে করেকটি স্প্রেসিন্ধ অগল রয়েছে। একটি স্প্রেনা ডগ্ন্সাই—যেখানে ভারতীর সৈন্যদলের অফিস। একটি হলো সোল্কু বিখানে ভারতপ্রসিম্ধ মদ্য প্রস্তুতের কারখানা। তৃতীয়টি হলো কর্মেলি—কুকুরে কামড়ালে যেখানে বিশেষজ্ঞের ন্বারা চিকিৎসা করা হয়; এবং চতুপটি ধরমপ্রেক যেখানকার হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগীরা আশ্রয় পেয়ে থাকে। সমতল পাঞ্জাবের ধ্রলি-

ধ্সরতা থেকে দ্রে, পর্বতের নিভ্ত বনময়তার মধ্যম্থলে ধরমপরে অতি মনোরম ম্থান। কাশিয়াংয়ের হাওয়ায় জলীয় অংশ বেশি, এমনিক, নৈনীতালের ভাওয়ালীও হয়ত অনেকের পক্ষে স্যাতসেতে মনে হ'তে পারে, কিল্তু ধরমপরের শহুক্ত এবং স্বাস্থ্যকর বায়, ও জল বাঙালীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারী। এখানকার পারিপাশ্বিক পর্বেত্য বনভূমি, নানা বর্ণের অজপ্র হিমালয়ের পাখী, নিঝারিপার কলম্খরতা—যে কোন প্রতিকের কাছে অমরাবতীর সংবাদ এনে দেয়।

কাল্কা থেকে শিমলা মনে হচ্ছে আন্দাজ ধাট মাইল পাহাড়ী পথ। বিস্ময় লাগে, এই পথ এককালে যারা জরীপ করেছিল! তা'রা নমস্য সন্দেহ নেই। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে দেহাতিদের পায়েচলা পথ, সে ত' সংখ্যাতীত, তেমনি জটিল—কিন্তু কিছুতেই এবং কোনমতেই যেখানে পথের আন্দাজ পাওয়া যায় না, সেখানে প্রত্যেকটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পারম্পরিক সংযোগ আবিষ্কার করা, এ-কাজ অতিমানবিক। এখানেও ঠিক দার্জিলিংয়ের মতো। রেলপথের মণের সংখ্য মোটর-পথ। নেউল যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, তেমনি এখানেও মোটরের সংগ্যে টেনের খেলা! উভয়ে কখনও অদৃশ্য, অর্থাৎ উভয়েই হারিয়ে গেছে পার্বত্য বনপথে; কিন্তু যথাসময়ে সহসা আবার দেখা হয়ে গেল। ষাকে বলে, শেষ পর্যন্ত নেউলের হাতেই সাপের পরাজয়। মোটর আগে গিয়ে পেণছয় শিমলায়। শিমলার প্রবেশপথে আছে অক্টায়, সেখানে একটা খানাতল্লাসীর ব্যাপরে থাকে, তারপর পোল্-ট্যাক্সের কথা ওঠে। অতঃপর ছাড়পর সংগে নিয়ে পাঞ্জাবের (বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের) এবং ভারতের পার্বত্য রাজধানীতে মাথা গলানো যায়। পাহাড়ের দুই প্রান্তের দুটি মাল-ভূমির উপর প্রদেশের গভর্নর এবং ভারতের ভাইসরয়ের আবাসভূমি ছিল। অতি স্পন্টত এটি হলো ইংরেজের গ্রীম্মাতৎক। ওয়েস্ট রীজের পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে মাসোৱায় হলো বড়লাটের প্রাসাদ, প্রাসাদের নাম 'রিষ্ট্রীট্।' এই 'রিষ্ট্রীটে' পাইন বনের নীচে চায়ের আসরে বসে ভারতের ভাগ্য বহুবার নিয়ন্তিত হয়েছে এবং এখানকারই একটি নিভূত কক্ষে বসে কোন এক শেষ রাত্র পশ্ডিত নেহর, পাকিস্তান স্থিতৈ রাজী হয়েছিলেন!

ওই ওয়েন্ট রীজের দিকে, অর্থাৎ আপার শিমলার কেন্দ্রী পরিষদের কাছাকাছি রাহা মন্দিরের পাশ কাটিয়ে নীচের দিকে একটি বাড়িতে বাস করেছিল্ম অনুকদিন। এখান থেকে চক্তাকারে ঘুরে সেই শিমলা শহরের পথ। ওদিকে হলো লোয়ার শিমলা। এধার দিয়ে পথ চলে গেছে যক্ষ পর্বতের দিকে। ওখানে যার চলতি নাম হলো জায়াকো হল'। ওখানে পরিশ্রম করতে যায় অন্লরোগীর দল, আই ইংনতি মেয়েপ্রষ্থ। সমগ্র পাছাড়িট পরিশ্রমণ করতে গেলে মাইল আণ্ডেক হাঁটতে হয়। ওখানকার মায়াকাননের আশেপাশে অনেক উর্বাণী বাকা নয়নে টেনে নিয়ে যায় অনেক আধ্নিক

বিশ্বামিতকে। এদিকে ম্যাল ধরে সোজা চলে গেলে একটি নিরিবিলি অপানে বাঙালীসমাজ পরিচালিত কালীবাড়ি। এই কালীবাড়ি স্যার ন্পেল্যনাথ সরকারের চেন্টায় এক সময়ে প্রচুর উন্নতি লাভ করে। তিনি তংকালীন সরকার তরফের লোক হলেও অত্যন্ত জনপ্রিয় এখ বাঙালী সম্প্রদায়ের অবিসন্বাদী নেতা ছিলেন। কীতির্যাস্য জীবতি!

আমি ছিল্ম বন্ধ্বর সভ্যেন্দ্রপ্রসাদ বস্তুর অতিথি। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যসমালোচক। কিন্তু তিনি অধুনা পরলোকে। তাঁর কথা অন্যত্রও বলেছি। তাঁর কাঠের বাংলোটি ছিল শিমলার পাহাডতলীর এক নিভৃত বনময় অঞ্চলে। তিন দিকে স<sub>র্</sub>উচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর, নীচের দিকে একটি ক্ষ্ট্র উপত্যকা, আশেপাশে স্কবিশাল পাইন, শাল ও চিড়ের ছায়া-নিবিড় নিকুঞ্গলোক। কিন্তু অমন নিভ্তবাসের মধ্যেও আমাদের কয়েকজনকে মিলে একটি দল গড়ে উঠেছিল। বারিশালের নেতা শ্রীযান্ত সরলকুমার দত্ত, যিনি স্বর্গত অশ্বিনীকুমার দত্তের দ্রাতৃষ্পত্ত-তিনি ছিলেন নাটের গ্রের। স্বরসিক এবং পশ্ডিত। এদিকে সাংবাদিক সত্যেনের কাছে আসতেন স্প্রসিম্ধ সাংবাদিক শ্রীষ্ত দ্র্গাদাস, আসতেন শ্রী ভি ভি গিরি—এই সেদিনও যিনি মন্দ্রী এবং পরে সিংহলের ভারতীয় হাই-কমিশনার ছিলেন। আর আসতেন মাদ্রাজের প্রসিন্ধ নেতা স্বর্গত সভ্যম্তি, প্রান্তন বিংলবী নেতা শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ, স্মুদর্শন শিল্পী শ্রীয়ত্তু সৌরেন সেন এবং আরো অনেকে। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী বস্ত্র, এখবনা পরলোকগতা। কবি অক্তিত দত্তের শ্যালিকা শ্রীমতী মিণ্ট, ও তাঁর এক বাশবী শ্রীমতী রমা নন্দী। এছাড়া আরেকজন ছিলেন, শ্রীমান পাতপ্রলি গুহুঠাকুরতা। কিন্তু সেদিন সে আমাদের কাছে 'বলাই' নামে খ্যাত ছিল, পাতঞ্জুলি হয়ে ওঠেন। আরেকটি স্কুদর্শন তর্ব ছাত্র আসতো আমার কাছে মাঝে মাঝে, তার নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার ৷ অপ্রাস**ি**গক যদি না হয় তবে বলি, সেদিনের সেই প্রভাত পরবভাকালে বিবাহ করে বলাইয়ের সহোদর ভানী শ্রীমতী অরুন্ধতী গ্রেঠাকুরতাকে—যিনি 'মহাপ্রস্থানের পথে' চিত্রে 'রাণীর' ভূমিকায় অভিনয় ক'রে প্রথম অভিনেত্রী যশোলাভ করেন। অতএব আমাদের দলটি সেদিন নেইছে ছোট ছিল না। সত্যেনের ঘরে ছিল বিনাম্ল্যের দৌলফোন, স্বতরাং,বহুউপভোগ্য কাহিনী টেলিফোনের সাহায্যেও রচিত হতো।

শিমলা থেকে তারাদেবীর ছোটু গ্রামটি নিকটবতী ক্রিতিদ্র মনে পড়ছে এখানে একটি কালীমন্দির দেখেছিল্ম। যেমন আর্ক্সেরেলিছ, আসামের উত্তর প্রান্ত থেকে আরদ্ভ করে ভূটান, সিকিমের দক্ষিত্ত অংশ, দার্জিলিং, নেপাল, কুমার্ন এবং তারপর কাংড়া ও হিমাচল প্রঞ্জে সমগ্র হিমালয়ের প্রথম স্তরে শক্তিপ্জার আয়োজন। চন্ডীর পরে এলেন কালিকা, তারপর তারাদেবী, তারপর কিমরের ভীমকালী, শাক্ষভরী, মহিষ্মদিনী—এইভাবে চলেছে। ব্যক্তিগত

বিশ্বাস এবং ধারণা থেকে সমাজ-মনের উৎপত্তি। সেই সমাজ-মন লালন করেছে ধমীয় সংস্কৃতি, চিৎপ্রকর্ষ, এবং সমাঘ্টগত জ্ঞানলাভের বাসনা। যদি কেউ বলে, আমি বিশ্বাস করিনে, বলকে, কিল্তু বিশ্বাসটা চলে এসেছে। কাল থেকে কালে, যুগ থেকে যুগো। ভারতীয় মনের এই সর্বকালীন ধারবোহিকতা এখনও অটুট।

শিমলার নীচেই সরকারী রিজার্ড ফরেস্ট। উধর্বতন কর্মচারীরা এথানে মধ্যে মাঝে শিকারে আসেন এবং অবসর বিনোদনের জন্য কিছ্বদ্রবতীর্ব আনানদেল্ মাঠে যান যোড়দোড়ে জ্বয়া খেলতে—শহর থেকে মাইল তিনেক দ্রে নীচের দিকে। যেমন দার্জিলিংয়ের প্রান্তে লেবং-এর মাঠ। বড় শিমলা পেরিয়ে ছোট শিমলার ধার দিয়ে একটা পথ চলে গেছে বয়ল্বাঞ্জ ছেড়ে প্রসপ্তে পাহাড়ের দিকে। সে-অঞ্চলিট জনবিরল বলেই বনভোজনের পক্ষে ভারি স্বিধে। সেখানে গিয়ে দাঁডালে হিমাচল প্রদেশের বিশ্তার ও বহুত্বর চেহারা দেখা যায়।

সরকারী কর্মচারীদের বাসম্থান, বড় বড় হোটেল এবং বোর্ডিং হাউসে শিমলা শহর সকল সময়েই জনবাহ্নল্যে গমগম করে। এত অধিক সংখ্যক বাসম্থান বোধ হয় আর কোন পাহাড়ি শহরে থজে পাওয়া যায় না। ম্থানীয় লোকরা প্রধানত ব্যবসায়ী অথবা শ্রমিক, বাদ বাকি প্রায়্ন সকলেই চাকুরে। তৎকালে এমন অনেক বাঙালী ছিলেন,—যাদের মধ্যে অনেকেই উল্লাসিক সমাজের লোক—যায়া এই শহরে চিরম্থায়ী বসবাস করে থাকেন। অনেকে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও দিল্লী-শিমলার মোহ আজও ত্যাগ করতে পারেনান। মতিয় বলতে কি, মোহ ত্যাগ করাও কঠিন। জল, বায়্ন, আহায়, বিহায় এবং একটা আন্প্রিক ম্বাচ্ছল্য—এইটেই শিমলার বৈশিষ্টা। এই শহরের সর্বাণগীন উল্লতি সাধনের জন্য পাঞ্জাব এবং ভারত—উভয় গভর্মমেন্টই স্পীর্ঘকাল ধরে মাথা ঘামিয়েছেন।

শিমলার নীচে দিয়ে চলেছে বিস্তৃত কার্ট রোড—যে-পথ দিয়ে শিমলায় প্রবেশ করতে হয়। সমগ্র শহরের পরিশ্রমসাধ্য চড়াই আর উৎরাই ছেড়ে এই পথ চলে গেছে বহুদ্র। এই 'হিন্দ্রস্থান টিবেট রোড' ধরে শিম্বার্ট্য থেকে আন্দান্ত একশো মাইল গেলে তি বত ও ভারতের সীমানা। কিন্দু এই পথিটি অতিশয় দ্বস্তর। প্রে-কাশ্মীরে যেমন কার্রাগল হয়ে লাভাক্ত্রিতে হয় এবং বহু দ্বর্গম গিরিসঙ্কট এবং অজানা অনামা ও দ্বরারোহ অক্ট্রু পেরিয়ে লাভাকের রাজধানী লে শহরে পে'ছানো যায়, এখানেও তেমনি। ত্রাড়া কব্ব, অশ্বতর—এরা ভিল্ল আর কোন বাহন নেই। আহারের আয়ের্ট্রের নিতে হয় সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি তাঁব, মাইনে-করা দ্বিট পথিনির্ভ্রেক,—এছাড়া দ্বঃসাধ্য। ঠিক অরণ্যের মতো, পাহাড়ে পথ হারানো অতিশয় বিপক্তনক। পথ যেখানে শাখা-প্রশাধ্যর বহু বিভক্ত, সেখানে গাইড ছাড়া চলে না—কেননা, কোন পথের কোন

সপ্কেত নেই। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বায়ুর বিশেষ একটি দ্তরে গিয়ে পে'ছিলে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযোগ ঘটতে বাধ্য। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, সাহসী ও কণ্ট-সহিষ্ণ, ব্যক্তি অম্প পরিশ্রমেও কেন যে ক্রান্তি বোধ করছেন, তিনি নিজেও ব্রুবতে পারবেন না সে যাই হোক, এই পথে একশো মাইল পর্যন্ত গেলে তবে হিমালয় প্রদেশের সীমানা। এই সীমানার মধ্যেই বুশাহর রাজ্য প্রড়ে, এবং এই রাজ্যেরই একটি অঞ্চলের নাম কিন্নর দেশ। একদিকে তিব্বত, দক্ষিবৈ হিমাচল প্রদেশ, পূর্বে গাড়োয়ালের প্রান্ত সীমানা—এবং এ অঞ্চলের গা বেয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আশ্চর্য শতদ্র নদী—এদেরই মধ্যম্থলে হলো কিল্লর দেশ। বুশাহরের প্রকৃত রাজধানী হলো শরণ, এখানে ভারতপ্রসিম্ধ ভীমকালীর অতি সাদুশ্য মন্দির—ভারতীয় ও তিব্বতী প্থাপত্য শিম্পের একটি উল্জাক্ত নিদর্শন। আগেও আমি বলেছি, পূর্ব-কাম্মীরে, নেপালে, উত্তর গাড়োয়ালে এবং সিকিম-ভূটানে তিব্বতীয় স্থাপত্য-প্রভাব অতিশয় প্রকট। হিন্দু মন্দির ত' দ্রের কথা, ম্সলমানের কোন কোন মসজিদও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। আনেক সময়ে তিবতী ধরনের হিন্দা দেবদেবী—যেমন শিব, কার্তিক, কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি এদের গঠন ও সম্জা-পারিপাট্যের মধ্যেও তিব্বতী প্রভাব অনায়াসে মিশে গেছে। অবশ্য হিন্দু দেবদেবীও বিভিন্ন নামে এবং বিচিন্ন সংজ্ঞায় তিব্বতে প্জা পেয়ে থাকেন সন্দেহ নেই। শতদ্র নদীর তীর ধরে প্রাচীন পথ চলে এসেছে তিব্বত থেকে ভারতে। এই পথ বৃশাহর রাজ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন এরই ধারে পাওয়া যায় প্রাচীন শহর রামপত্র। কিল্কু এই শহর অতিক্রমের পর অত্যন্ত স্পন্ট হয়ে ওঠে যে, কিন্নর দুই ভাগে বিভন্ত। একভাগ ভারতীয়, অনাটি তিব্বতীয়। ভারতীয় অংশটা মন্দিরপ্রধান: আচার ও আচরণে যেমন দেখে এসেছি সমগ্র হিমাচল প্রদেশে, তেমনি হি°দ্যানী। কিন্তু তিব্বতীয় অংশটা ভিন্নর্প। এদের ধর্ম গ্রে হলো লামা। তাদের ধর্ম স্থান হলো গ্রুফাজাতীয়, তারা বৌদ্ধ। তাদের চোখ থাকে তিব্বতের দিকে—চেহারায় তিব্বতী, আচার ও ব্যবহার লামা-জাতীয়। সেই ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং দৈত্য-দানবের বিরুদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণ। ম্পণ্ট বুঝা ষায়, কিন্নর দেশ হলো ভারত ও তিব্বতের সাংস্কৃতিক সেতৃবন্ধ। এই কিন্নরের প্রধান কেন্দ্র হলো 'চিনি'। চিনির দক্ষিণে বিশাল অধিভাঞ্জি অণ্ডল হলো গহন অরণ্যময়। আশ্চর্য, বৃহৎ রঙীন পাখী অরণ্যে অ্রুক্টোর্ক দিয়ে हरलट्ड र्यावधान्छ, नीरह पिरंग्न अवार्य हरलट्ड म् अरामाडी वन्स है दिग्द भान।

এছাড়া তিব্বত থেকে নেমে আসে ধ্সের বর্ণের ভাল্ক।

নারকাণ্ডা থেকে রামপরে যাবার পথে কোটগড় পুরুষ্টের একট্র বাঁকা পথ।
কিন্তু রামপরের পর থেকেই পথ অরণ্যসমাকীপুরিষ্টড়াই উঠেছে, উৎরাইতে
আবার নেমেছে। এপথ দিয়ে যাবার কালে ব্যক্তি জগতের কোনো চিহ্ন সহজে
মেলে না। বছরের একটা বিশেষ সময়ে বাবসায়ীদের ক্যারাভান কেবল আনাগোনা
করে। তিব্বত হোলো একপ্রকার নিষিন্ধ দেশ, কিন্তু ভারতের দরজা চিরদিনই

খোলা। কে না জানে, ভারতের দরজা বন্ধ হ'লে তিব্বতী ব্যবসায়ীদের দ্বর্গতির শেষ থাকবে না। সেইজন্য তিব্দতীয়দের স্বার্থের দিক থেকেই 'টিবেট্-হিন্দ্রেম্থান রোড' কোনোদিনই বন্ধ হয়নি। রামপুর থেকে ওয়াংটু, ওয়াংটু থেকে চিনি। কিন্তু ওয়াংটা হোলো অরণ্যের কেন্দ্র, কোথাও অবকাশ নেই। দেওদার এবং পাইন এবং আখরোটের বন, শাল ও সেগ্রনের অরণা। পর্বত-শ্রেণীর তরাই অণ্ডলে ঘন গভীর এই অরণ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কাঠ্রবিয়াদের ঘর। তারা প্রায় সমস্ত বছর ধরে এক অণ্ডল থেকে অন্য অন্ডলে কাঠ কেটে বেড়ায় এবং বড় বড় কাঠের গাড়ি ও দিলপার শতদার প্রথর নীলাভ জলম্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেয়। সেই কাঠ ভেসে আসে পাঞ্জাবের দিকে। এ ব্যবসা চলেছে য্বগয্বানত থেকে। ওয়াংট্ব থেকে চিনি হোলো চড়াইপথ। পথের মাঝখানে একটি ঝুলন-সাঁকো। সন্ধারে পরে এই সাঁকো দিয়ে এপার থেকে ওপারে বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা চলতে থাকে। এই সাঁকো পোরয়ে ধীরে ধীরে যেতে হয় চড়াই পথে। রক্তিম আপেলের বন চলেছে, আগ্যুরের ক্ষেত তার গায়ে গায়ে। মেয়েরা সলম্জ সন্দর চোখে তাকায়; আগ্সনুরের মতো টসটসে মনুখ, আপেলের মতো আরম্ভিম দর্টি গাল। সর্ঠাম দেহখানি নজরে পড়ে না, এমনি করে ঢেকে রাখে সর্বাঙ্গ,—পাছে পথচারীর কোনো গ্রুণত বাসনার দাগ এ'কে যায় সেই কিন্নরীর লাবণ্যলভায়। মান,ুষকে ওরা ভয় পায়।

'চিনি' অনেক উদ্, হয়ত বা দশ এগারো হাজার ফ্ট। হঠাং সামনে পাওয়া যায় মহত উপত্যকা, সমতল আর অসমতল মেলানো। তিনদিক তার চক্রাকার, নীচের দিকে বৃহং ভারতবর্ষ। কিন্তু এই আগ্রার আর আপেলের প্রান্তর পেরিয়ে সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে আকাশছোঁয়া পর্বত শিশুর,—চ্ডার পর চ্ডা,—চিরতুষারে সমাচ্ছন্ন। প্রত্যেক চ্ডার নাম তিন্বতী আর ভারতীতে মিলানো, নাম মনে রাখা কঠিন। এখানে, ধরো এক শো মাইলের মধ্যে মিলেছে গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, তিন্বত এবং কাশ্মীর। পাহাড়ের চ্ডার উপর দাঁড়ালে সমহতটাই দ্শামান। সিকিমে গিয়ে গ্যাংটকের দরবার গ্রুফার অগ্রনে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় উন্তরে তিন্বত, প্রে ভূটান, পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে ভারতর্জী,—ঠিক এখানেও তেমনি। এই ভূভাগেরই ভিতর দিয়ে চলে এসেছে শ্রুদ্রের নানা শাখাপ্রশাখা অসংখ্য বিভিন্ন নামে। ঠিক এইখানে দ্বিধাবিভক্ত ইয়েছে কিন্নর-দেশ। উত্তরে দ্বুতর পার্বতাপথ, শস্যতর্লভাহীন ক্রেন্স চেহারা; দক্ষিণে অনহত শ্যামন্ত্রী এবং মাঝে মাঝে অর্গণিত দেবালয়।

বসতির আশে পাশে দেবস্থান।

এত মন্দির ও দেবস্থান কেন হিমালয়ে । প্রতিষ্ঠিত জবাব পেয়েছিল্ম নিজেরই
মনে। পার্বত্য শহরের কাছাকাছি যথন আসছি, যথনই এসে পেছিচ্ছি একটা
কর্মজগতের কোলাহলে,—তথনই দেবালয়ের সংখ্যা কমে আসছে। যথনই

দর্শনধ্য দ্শতর পার্বতালোকের দিকে এগোই তখনই এর সংখ্যা যায় বেড়ে! এর কারণ শপ্ট। মান্য একা থাকতে চায় না, মান্য চায় মিলন। ভালোবাসা দিয়ে বাঁধে, বন্ধরু দিয়ে সেতু নির্মাণ করে, স্নেহের ন্বারা সম্পর্ক লালন করে। দেবালয় হোলো সেই মিলনের কেন্দ্রম্থল। এই দেবালয় খেকে শংগ্র ফ্রংকার আর মঙ্গলঘণ্টার আগুয়াজ দ্রদ্রান্তরে চ'লে যায়; ডাক দিয়ে আসে পাহাড়ে পাহাড়ে, বার্তা পাঠিয়ে দেয় গ্রাম থেকে গ্রামে; প্রতি মান্যের মনে মিলনের চেতনা জাগায়। এই দেবালয় মান্যের মনে আনে নীতিবোধ, সমাজধর্মচেতনা, অন্যায়ের প্রতি অনাসন্থি, শ্রচিশ্বদ্ধ জীবনের প্রতি অন্রাগ। একটি বিচারালয় আছে চিনি-তে,—কিন্তু সেখানে না আছে মকেল, না আছে মোকদ্মা। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি—এসব কিছ নেই,—বিচারালয় উপবাস ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিভূত কিল্লবের নিশ্চিন্ত জাবিন্যাতার চেহারা, সন্দেহ নেই, মনের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ আনে। দক্ষিণ কিন্নর নাচে আর গানে মুখর। চাষী মেয়ে নেচে-নেচে গান ধরে অরে মন্দিরের ব্রাহমুণ প্রে।হিতকেও সে নাচিয়ে বেড়ায়! অলংকার আর আভরণ ফিরিয়ে দিলে স্বামীর সংগ্য দ্বারি বিচ্ছেদ ঘট্লো,—ব্যস, বাকি জীবন নেচে গেয়ে কাটানো। নেচে এলো ঘরের বউ শ্রমিকের সংগে। বনকুস্মের কোরক ধরেছে যখন, যখন ঘনশ্যাম অরণ্যতলে নেমে এসেছে নব-বসন্তের রক্তিম আভা,—কিল্লরীর দল তখন গিয়ে নৃত্যগাঁত করে এলো তর্ণ সাকুমার কাঠ্বরিয়াদের সঙ্গে। ভিন্ দেশের পর্যটক বিংবা পরিব্রাজক গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে—কটাক্ষবতী নর্তকী এলো এগিয়ে, মধুর বিষ্ময়ে ডেকে নিয়ে গেল আপন অংগনে,—আংগরের, আপেলে, মাখনে, মিষ্টাল্লে করলো তা'র অভ্যর্থনা। তারপরে ওরা মধ্বর কপ্ঠে গান গাইলো,—সে-গানের ভাষা দ্বেশিধ্য, স্বরও অপরিচিত, কিন্তু সেই কাকলীকণ্ঠের মর্মান্থলে আছে অনাম্বাদিত উপলব্ধি, আত্মার রহস্য-উচ্ছনাস, আনন্দের সন্দীর্ঘ জয়ঘোষণা! পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে শতদ্রর তীরে-তীরে সেই সংগীত সেথানে পরম সতা, কেননা ওই গানের সঙেগ সেখানে, - হাাঁ, কেবল সেখানেই পরমার্থের আম্বাদ মেলে। পাল পার্বণ উপলক্ষে গানের সঙ্গে ন্তন ধরনের নৃত্য,—ব্রুঞ্জির কুল উপত্যকায়,—অস্করের মুঝোশ,—পিশাচের, প্লেতের, জন্তুজানো্য্বার্ট্টির িনাচের সংগ প্রাণের প্রবল আশ্নেয় উত্তাপ, যাকে বলে প্যাশন,—অন্যায়ুট্টেড্র ভয় দেখানো, পাপকে বিতাড়িত করা, মহতের মৃত্যুকে অস্বীকার করা, প্রের্ড্রার জয়যাত্রার সঙ্গে জনতার স্বীকৃতি মেলানো। আল্থাল্ হয়ে নাচে ক্লিক্সী মেয়ে, অণ্গে অঞ্জে তা'র নাচের দোলা, নাচে তা'র জীবন আর মরণু (সেই নাচের রণ্ডেগ মেলানো থাকে ঝড়ের তাড়না, বর্ষার বেদনা, বসন্তের ক্রেবিন্যল্ডণা! সেই নৃত্যরশেগর কাঁপন গিয়ে স্পর্শ করে প্রান্তরচারী মেষপালককৈ, পথচারী ব্যবসায়ীকৈ, কুর্টির শিল্পের কর্মচারী তর্মণ যুবককে,—ওই সঙেগ তার্মত গান গেয়ে ওঠে দীর্ঘকণেঠ। সমগ্র কিল্লরের পার্বত্যলোকে সেই গান ধর্ননত-প্রতিধর্ননত হয়।

উত্তর কিন্নরে ভিন্ন চেহারা। দক্ষিণের পাপ এখানে না ঢোকে। বিশাল তোরণের তলা দিয়ে এসে প্রবেশ করো, সমস্ত অকল্যাণ রেখে এসে। বাইরে। র্ক্ক, ঊষর, উপলবহাল, কঠিন পার্বতাপথ,—ওইখান দিয়ে এসে আনত বিনয়ে লামাদের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্জা নিবেদন করে। এবং আশীর্বাদ মাথায় তোলো। সেই যেমন আগে দেখেছি, এখানেও প্রতি পদে পদে উড়ছে শত শত ছিল্ল কাপড়ের ট্রকরো.–প্রেত পিশাচের বিরুদ্ধে ওই শ্বেত পতাকা,–ওই পতাকার প্রতি দোলনে প্রার্থনা ভেসে চলেছে গৌতম ব্রুম্ধের উদ্দেশে, যিনি লামাদের পরম গ্রে,। প্রতি মান্ত্র পড়ছে মন্ত্র, যেমন তিন্বতের ন্বভাব—প্রতি মান্ত্রের হাতে মণি-চক্র। আন্দেপাশের পাথরে-পাথরে লেখা— ওঁ মণিপন্মে হ্র।' যে বিশ্তিটি ওরই মধ্যে একটা বড়, সেখানে একটি গাম্ফা। সেখানে বাশ্বমাতি ম্থাপিত এবং বাইরে একটি প্রকান্ড ঢোলড কা। মেয়েরা প্রজার্থনী, মাথে চোথে সোম্যভাব, চেহারা কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও স্ক্রী, মাথার চুল ছাঁটা। সমগ্র জীবন ধ'রে দেবসেবা, লামাসেবা। লামারাই সর্বাধিনায়ক। লামাদের হাতেই সমাজ-ব্যবস্থা, জীবন-মরণের দায়িত। এই উত্তর কিল্লর দিয়ে তিব্বতের পথ সোজা চলে গেছে গারটকের দিকে শতদ্রুর ধারে ধারে, ড্যাবলিং ছাড়িয়ে এবং 'শিপকি' পর্বতের বিরাট তুষারাচ্ছল চ্ডার তলা দিয়ে। মাঝখানে পড়ে লকে এবং পিরাং নামক দ; টি জনপদ। দ্বেখতে দেখতে দ;গমি পর্বতমালা পেরিয়ে গারটকে গিয়ে এই ক্যারাভান্-পর্থাট মূল পথের সংগে মেলে। গারটক হোলো ভারত আর তিব্বতের মধ্যে বাণিজোর একটি প্রধান ঘাঁটি। এই শহরের আগে পর্যন্ত দুর্গম এবং অনধার্ষিত অঞ্লের মধ্যে ভারত ও পশ্চিম তিব্বতের সামানা সম্পূর্ণ আনিদিপ্ট। কাগজেপত্রে এবং মানচিত্রে এর কতথানি সমাধান করা আছে বলা कठिन। जातरोक त्थरक कारतानान अथ जिल्ह जार्तामरक। मिकन-भर्त केनाम ও মানস সরোবরের পথ,—এপথে যায় অনেকে। কিন্তু ঠান্ডার জন্য মৃত্যুভয় এখানে প্রচুর। উত্তরে একটি পথ গেছে সিন্ধনেদের দিকে, যেখানে লাডাক ও কাশ্মীর যাবার প্রধান ক্যারাভান্ পথ। উত্তর-পূর্বে একটি পথ গেছে<sub>র</sub>জ্ঞিবতের হৃদ্কেল্রে—বেদিকে থোক্ জাল, ঙের সোনার থনি। অন্য একটি ভিতরের পথ তাসিগঙ হয়ে মধ্য এশিয়ার দিকে চলে গেছে। স্বতরাং গারটক্ ইনিলা তিব্বত-ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। সম্প্রতি চীন-ভারস্ক্রেন্তির মধ্যে গারটকের কথাটাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কৈলাস পর্ব তশ্রেণীরিক্রীয় মধ্য-কেন্দ্রে বিরাট পর্ব তচ্ ড়ার উপরে এই গারটক শহর অবস্থিত উচ্চতায় পনেরে হাজার ফিটেরও বেশী। আমাদের পরিচিত প্থিবইক অই পার্ব তা জগং এতই প্থক এবং এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব বন্য বিসময় আনে যে, সমতল জগং ও আধ্রনিক সভাতাটাকেই স্বন্দাবৎ মনে হয়। প্রথিবীর আদিম চেহারাটা

চোখের সামনে আনে, আনে হাজার হাজার বছর আগেকার একটা অদ্ভূত চেতনা,—
এমন একটা দিগণতজোড়া নির্বাক বিষ্ময়, যেটার কথা মন্যাসমাজের কাছে
গিয়ে বর্ণনা করলে নিজের কানেও অলীক শোনাবে। এমনি একটা উপলব্ধি
কাশ্মীরের প্রান্ত জোজিলা গিরিসঙ্কটের কাছাকাছি গিয়ে অমার মনে
এসেছিল। ঘোড়া, কিংবা টাটুল, কিংবা ঝব্বল্ল ও চমরী—যেটা মহিষেই লোমশ
কুট্বে এবং অতি শানত নিরীহ জীব,—এরা ছাড়া যানবাহনাদির আর কোনো
কথা ওঠে না। প্রিবীর কোথাও চাকার গাড়ি আছে, কিংবা চর্বির প্রদীপ
ছাড়া পেট্টল-কেরোসিন নামক কোনো পদার্থের গন্ধ আছে, এ একেবারে অজ্ঞাত।
সম্প্রতি টিবেট-হিন্দ্রপান রোডের কিছ্লেন্র অবধি মোটর চলাচল করছে শ্নতে
পাই।

শিমলা থেকে নেমে এসেছিল্ম বহুদিন পরে। কিন্তু সেখানকার পাহাড়তলীর সেই ফুলবাগান ঘেরা ছোটু বাড়িটি, তা'র পাশে ঝরনার সরসরানি, তা'র
সংগা বন্ধবান্ধবগণের মধ্র সংগ—অনেকদিন অবধি আমার মনকে উন্মনা করে
রেখেছিল। যিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন এই ভ্রমণে, সেই বিদ্ধী লেখিকা
ও কবি শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবীর কাছে ফিরে গিয়ে সবেমার সবিদ্তারে গল্প ফে'দে
বসেছি, এমন সময় শিমলার এক নিদার্ণ সংবাদ 'অম্ভবাজার পরিকায়' ছাপা
হোলো, আমার অতিথিসেবক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রসাদ, বস্থা গতকাল অপরাহে
হুদ্যলের কিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে! তা'র শেষক্ত্যের সময় ভারতের নেতৃপ্রানীয় বহু বান্তি এবং স্বয়ং স্যার ন্পেন্দ্রনাথ সরকার উপদ্বিত ছিলেন।

এই সংবাদটি প্রকাশিত হবার ঠিক পরের দিন শিমলা থেকে সত্যেনের স্বহস্তলিখিত এক পদ্র আমরে হাতে এলো :—

"তোরা একে একে বিদায় নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলৈ গোল, আমিও এর' প্রতিশোধ নেবো ব'লে রাখলুম।......দিন চারেক আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখানে এসেছিলেন তাঁর কাজে। আমার সেই প্রনো হার্টের অসুখ তোর মনে আছে ত'? ডাঃ রায় এবারে আরেকবার পরীক্ষা ক'রে বললেন, "পাহাড়ে থাকিছুভামার কিছুভেই সইবে না, তুমি এক্ষ্নি নেমে যাও।" কিন্তু আমি ক্ষুলৈ এখানে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর কাজ আর কেউ চালাতে পারবে কি?

'ইউনাইটেড প্রেস'-এর সম্শিধর জন্য সত্যেন জ্বিন দির্মেছিল, একথা বিধ্ভূষণ সেনগ্•তও বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমুরে আর কোনোদিন শিমলায় ধাবার ইচ্ছা হয়নি! ফাল্যানের প্রথম সংত্যহ। এ বছর শীতটা কিছা দীর্ঘ-বিলম্বিত, একট্ কমে গিয়ে আবার তেড়ে আসে। আকাশের চেহারাও গত দুদিন থেকে খুব উৎসাইজনক নয়। শুনতে পাই উত্তরবধ্গের লোকেরা চৈত্র মাসেও অনেকে গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে রাত্রে ঘুমোয়।

কোন এক রাত্রে জলপাইগ্রাড় থেকে দার্জিলিং জেলায় ঢ্কেছি। দীর্ম প্রান্তর পেরিয়ে এসেছি অন্ধকারে। বাতাসে ঠাণ্ডা ছিল প্রচুর। আমার দ্র্রায় আছে, ঠাণ্ডা আমার লাগে না। যাঁর মোটরে আসছিল্ম তিনি ভূপেন্দ্রনাথ কক্সী,—মোহরগং-গ্রল্মার চা-বাগানের মানেজার। আমার দ্রমণ ব্যাপারে তিনি অতিশয় উৎসাহী,—যে কোন প্রকারের সহায়তা তাঁর কাছে মিলবে। শিলিগ্রিড়তে এসে তিনি কিছ্ম কেনাকাটা ক'রে নিলেন, তারপর আবার গাড়িছেড়ে চললো দার্জিলিংয়ের রাজপথ ধ'রে। দীর্ঘপথ চ'লে গেছে উত্তরের পাহাড়ভলীর দিকে।

শুকুনার জ্পালে থাকিনি কোনদিন। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের যে অরণ্যের কথা ব'লে এসেছি, শ্বক্না হোলো তারই ধারাবাহিক অরণ্য। হাটাপথে এ অন্যলে থাওয়া বিপক্জনক। এই পথ পেরিয়েছি বহুবার,— দার্জিলিঙে যাওয়াটা যথন নিতাশত সহজ ছিল। মন খারাপ হ'লে দার্জিলিং, প্জোর সময় দাজিলিং, বৈশাথের শেষে কলকাতায় গ্রেমাট দেখা দিলে দাজিলিং,—কিছ; না হোক, আত্মগোপনের বড় আশ্রয় হোলো, দাজিলিং! কিন্তু আজ এই প্রথম রাত্রের দিকে যাচ্ছি শ্বক্নার জংগলে, কেননা জংগলের মধ্যেই হোলো ভূপেন্দ্রবাব্দের চা-বাগান এবং তাঁর বাগানের ভিতর দিয়েই চলে গেছে আসামের রেলপথ কোচবিহারের দিক দিয়ে। পথ সামানা, কিন্তু ওর মধোই আনে ঘন অরণ্যের উপলব্ধি। শিলিগ্রন্ডির শাল আর সেগ্রন বংগ-বিখ্যাত, বর্মাটীকের পরেই নাকি এর ঠাঁই। কিন্তু বাণিজ্য এক বস্তু, আরুজ্ঞাধকার রাহির শলে-সেগনে আছেল শত শত মাইল অরণ্য অন্য বস্তু। মাুর্ফু আট মাইল পথ, তব্ ওর মধ্যেই উত্তর পর্বতের দিকে দেখা গেল, তিলপুঞ্জির ঝিকিমিকি আলোর মালা; অন্ধকারে যেন মণিমাণিকা জবলছে। ্ঠ্রিক এই দৃশ্য,—এই প্রকার প্রদীপের মালাখচিত পর্বতের দৃশ্য দেখা যায় প্রেমিন্ন থেকে মুসোরী। অন্ধকার থেকে বড় স্কুন্দর লাগে। দেখতে দেখতেই অমরা গ্রেল্মার চা-বাগানে এসে প্রবেশ করল্ম। এ নিয়ে অনেকগ্রেক্টি চা-বাগানে আমি অনেকবার कार्टिखिह, किन्छु स्मिन्न आर्त्नाठना এथारन थाक्ँ।

নিত্যই বাঘ আসে এ অঞ্চলের চা-বাগানে। গতকাল সন্ধ্যায় ঠিক **এইখানে** 

লাইনের ধারে মোটরের আলো দেখে একটি লেপার্ড, থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওরা আসে গর্-ছাগলের আশায়। তবে মান্ষের আওয়াজ পেলে পালায়৸ মাঝে মান্-ঈটার বেরিয়ে পড়ে, তবে চা-বাগান মাত্রই ভালো শিকার ম্রথে। সন্ধ্যার প্রাক্তালেই চা-বাগানের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বাগানের ভিতর দিয়েও প্রায় দ্মাইল পথ। কিন্তু অন্ধকারে দ্বই পাশে কিচ্ছ্ দেখা যায় না। তরাই অঞ্জের নীরেট অরণ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো চারিদিকে দাঁড়িয়ে। আমাদের মোটর একে-বেকে এসে বিস্তৃত বাগানবাড়ির মধ্যে চ্বকলো।

ম্যানেজারের প্রাপাদের নীচে চন্দ্রমল্লিকার মন্ত বাগান। বড় জমিদারের বাগানবাড়ির সংগ্যই কেবল এর তুলনা চলে। ভূপেন্দ্রবাব্ব সপরিবারে এখানে বাস করেন। তাঁর অপরিসমি যত্ন, আতিখেয়তা ও পরিহাস-সরস আলাপে সেই রাত্রি বড় আনদে অতিবাহিত করেছিল্ম। পরিদিন সকালে প্রাতরাশের পর তিনি সংগ্য দিলেন একখানে নতুন মোটর এবং একজন নেপালী ড্রাইভার। বলে দিলেন, এ গাড়িটি আমি যেখানে খ্লি নিয়ে যেতে পারি এবং চার-পাঁচশো মাইল যাবার মতো পেট্রলের বাবন্ধা ড্রাইভারের সংগ্য রইলো। অতঃপর জার করে তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন আজান্লিন্তি এক ওভারকোট এবং একটি ব্যালাক্রাভা ট্রিপ। পশমের তৈরী। তিনি নাকি আমার স্বেচ্ছাচারের চেহারা দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত। কথা রইলো ফিরবার পথে তাঁর এখানে হয়ে যাবো।

অননাসাধারণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদের কথা ওঠে না, কিল্ডু নিজেকে হঠাং এমন বেপ্রোয়া অনেকদিন মনে হয়নি। পাহাড়ের পথে মোটরগাড়ির মধ্যে একা বসে এমন আরাম এবং স্থের চেহারা পাইনি কোনদিন। এমন নধর গদি এবং কাচের আবরণ, এমন একালত নিরাপদ একা। আস্কুক বৃদ্ধি, আস্কু তুষার ব্যতিকা,—একেবারে আমি নিশ্চিল্ত। দায় নেই, বায় নেই, তাগিদ নেই,—যখন খুশি, সেদিকে খুশি! ভূপেনবাব্য লেখকের মনকে চেনেন।

শিলিগ্রিড়তে এসে গাড়ি ঘ্রলো সেবকপ্লের দিকে,—গেলিখোলার প্রনা রেল-লাইনের গা বেয়ে সেই পথ চ'লে গেছে পাহাড়-পর্ব তের অন্তঃপ্রে। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছ্রটলো। মাঝপথের নদীর নাম মহানন্দা, বোধ করি তিদতার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। দাছিলিং ও জলপাইগ্রিড় জেলার ক্রীমানাটা এখানে ঠিক ব্রুতে পারিনে। জলপাইগ্রিড়র সীমানা সম্ভবত জিলিগ্রিড়র নীচে দিয়ে এগিয়ে গেছে আলীপ্র দ্রারের দিকে অরণ্যের ক্রিডরেখা দিয়ে। সমতল পথ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে, দেখতে ক্রেড়িই পথ সঙ্কীর্ণ। পিছনে ফেলে এসেছি প্রান্তরের পর প্রান্তর,—মাঝে মুক্তিসেখানে ইদানীং বসে গেছে রেফ্রড়ীদের উপনিবেশ। কোথাও কাঠের ব্যুক্তির কাথাও বা কুটির-শিল্প। অনেক কাঠের বাড়ি খর্টির ওপর দাঁড়িয়ে, ক্রেড়িক বলে পোঁতা,—মাঠ থেকেই কাঠের সির্ণিড় উঠে গেছে উপরতলায়ন এরকম বাড়ি তরাই অঞ্চলের বৈশিন্দা। গোহাটি থেকে নাংপার পথে দেখে এসেছি এই প্রকার, আলীপ্রের দ্রারে এই,

কোচবিহারের অনেক অণ্ডলে এই। যেখানে বন্যার ভয়, যেখানে পার্বত্য-নদীর চল নেমে আসে অকম্মাৎ, কিংবা জন্তু-জানেয়োর সাপথোপ,—সেখানে মান্ত্র্য এইভাবে নিজেকে নিরাপদে রাখার প্রয়াস পায়।

গেলিখোলার প্রনাে শাঁণ রেলপথটি দেখতে পাচ্ছি পাশে পাশে। তিস্তার দ্রুণতপনার জন্য এপথে টেন চলাচল আর সম্ভব হলাে না। জলের ধারায় লােহার লাইন মুচ্ছে যায়, দিলপারগর্বাল উংখতে হয়ে অদ্শা হয় এবং গাড়ি ও এঞ্জিন ভ্বজলে তালিয়ে থাকে। ফলে আজকাল মােটরবাস ও লরীওয়ালাদের রামরাজত্ব। তিস্তার এই পথটিতে আমার প্রথম অভিযানটির কথা মনে পড়ছে। সেবার শিলিগর্বাড় থেকে ট্রেনে আসছিল্ম। সংগ ছিলেন বন্ধ্বর শশাংক চৌধ্রী। আগেয় দিন থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পাহাড়ে যেমন ভাগন ধরেছিল, তিস্তারও তেমান দ্রুলতপনা বেড়ে উঠেছিল। ফলে কালিঝােরা পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন আর যেতে পারলাে না। কিন্তু দ্র্যোগ যতই ঘন হাক, আমাদের কোথাও থামলে চলবে না। সেটা ১৯৩৮ খ্টাব্দ এবং বাঙলা তারিষ ছিল ২৫শে বৈশাখ। মহাকবির জন্মাদন উপলক্ষে আমরা যাচ্ছিল্ম কালিম্পঙে। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে। তাঁর পাদপশ্যে দেবার জন্য কিছু নৈবেদাও ছিল সংগা। তার মধ্যে প্রীঅমল হাম আমার হাত দিয়ে প্রণামী পাঠিয়েছিলেন একঝাড় রজনীগন্ধা এবং একটি কলম। ফ্ল যদি বা শ্বকায়, কবির কলম যেন শ্বকায় না কোনাদিন!

তিন্তা বিস্তৃতিলাভ করেছে মাঝপথে। সংকীণ গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ এসে প্রথম সে গা এলিরে দেয় উপভাকায়। পাহাড় ভেগে আনে সংগে, আনে কাঁকর আর বাল্। আমার মোটর চলেছে তারই প্রান্ত-সীমানা বেয়ে। দেখতে দেখতে এলো করনেশন বীজ। এরই চল্তি নাম হলো সেবকপ্রন। এপারে দার্জিলিং জেলা, ওপারে জলপাইগ্রিড়। যতদ্রে মনে পড়ছে মোটরপথ চ'লে গিয়েছে আলীপ্রে এবং কোচবিহারের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হয়। পথিটি ডান দিকে রেখে মোটর চললো এবার পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। পাশে রইলো তিন্তা। কোথাও রৌদ্রের প্রথরতা, কোথাও বিশেষছায়ার সংগে ঠান্ডা বাতাসের ঝলক,—আজ ফাল্গানের এই প্রথম স্তিতিহে খেলাটা জমেছে ভালো। চড়াই পথ উঠছে, ভূপেনবাব্র জ্রাইভার ক্রেম্বর সতর্ক। বনময় পাহাড় দেখছি দুই পারে, প্রথম স্তরের পর দ্বিতীয় ক্রেম্বর তারপর ধীরে ধীরে মহাহৈমবন্তের বিশাল ব্যাপকতা। উচ্চ থেকে উচ্চতির হচ্ছে তার দিখরদেশ। কতকাল ধরে দেখছি, কতবার করে। শ্রুম্বর দিয়ে দেখা বলেই আনন্দদর্শন, নৈলে হিমালয় কেবল পাথরের পাজে। মাটি আর পাথরের পাতৃলকে শ্রুমার সতেগ দেখা হয় ব'লেই ত' আনন্দ। তার নিজ্ব্ব আকারের মধ্যে মহিমা কিছন

নেই, কিন্তু মহিমা আছে আমার মনে। ইউরোপের আল্প্স্ পর্বতমালা নিয়ে এক শ্রেণীর লোক অতিশয়োত্তি করে, আমাদের কাছে এটা অর্থহীন। আমরা হিমালয়কে মিলিরেছি দেবতার সংগা; দেবাদিদেবের প্রতীক হলো হিমালয়,— তিনি শিব, তিনি কল্যাণের আধার। কিন্তু ইউরোপের চোথে আল্প্স্-এর সে মহিমা একেবারেই নেই।

আন্দাজ বিশ্বশ মাইল পথ শিলিগুড়ি থেকে। তারপর এলো তিস্তার দিবতীয় পূল। বাঁদিকে সোজাপথ চলে গেল চড়াই ধরে দাজিলিং শহরের দিকে। ওর নাম পেশক রোড। এখান থেকে দাজিলিং বাইশ মাইল,—পথে পড়বে ঘুম্। ডানদিকে তিস্তা পূল পেরিয়ে উপর দিকে চমংকার পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে কালিম্পঙে। মাইল দশেক পথ। পূল পার হবার আগে পড়ে জঠমল ভোজরাজের মস্ত গদি। এরা একশো বছরেরও বেশী হোলো দাজিলিং জেলা ও সিকিমে আমদানি-রম্তানির কাজ করে আসছে—বাবসাটা প্রায় এক-চেটিয়া। এরা হলো পাঞ্জাবী রাজপৃত। যখন কোন যোগাযোগ ছিল না, রেলপথ এবং মোটরগাড়ি যখন ছিল স্বাধ্বং—তখন এরা আসে হিমালয়ে। এদের প্রতাপ ও প্রভাব এ অগ্যলে স্প্রতিষ্ঠিত।

আমার মোটর চললো কালিম্পঙে। সুখ আছে সংগ্য, তাই অম্বাস্থিও আছে। এত সুখ সইছে না। দ্রতগতি মোটরে দ্রমণ সিন্ধ নয়। গ্রহণ করবার সময় পাছিনে কোথাও, মন কোথাও দাঁড়াতে পাছে না, সেজন্য দেখাটাও সতা হছে না। শরীরে ক্লেশ নেই, পথশ্রম অনুভব করছিনে, প্লতি পদক্ষেপে পথের স্পর্শ পাছিনে,—স্বতরাং এ দ্রমণ সার্থক নয়। নিঃব্রুম নির্দ্ধনে কবে কোবায় হিমালয়ের কোন্ শিলাতলে বসেছিল্ম, গোমতীর ধারা পেরিয়ে কবে কোন্ মধ্যাহে গর্ড নামক ছেট্ট শহরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল্ম, ম্সোরীর থেকে হাঁটতে হাঁটতে কবে নেমেছিল্ম কেম্পটি জলপ্রপাতের দিকে, ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পরিশ্রান্ত দেহ টানতে টানতে কবে গিয়ে পেণিছেছিল্ম মন্দাকিনীর তীরে গোরীকুডে—সেইসব পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি মুহুতের উপলব্ধি আজও স্পন্ট মনে পড়ে। এ দ্রমণে ফাঁকি আছে, তপ্তকতা আছে, স্পর্শের অভাব আছে, তাই এ দ্রমণ সিন্ধ নয়। পোন্ট-অফিনের পার্সেল এখান থেকে যাম্বিরলেত, কিন্তু সে ইউরোপ দ্রমণ করলো, একথা বলা চলবে না।

দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে এল্ম। এবার ধারে ধারে ব্রুতে পারা বাছে ভূপেন বক্সী মহাশয়ের হাত থেকে ওভারকোটটি ক্রের মূল্য কতথানি। ফের্য়ারী মাসের ভূতীর সম্ভাহ শেষ হছে, কিন্তু পার পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতার এ প্রকার ঠান্ডা একট্ অস্বাভাবিক। বেলা অপরাহ, মেঘে-রোদ্রে কালিম্পঙ্রের আকাশ নানা বর্ণে শোভাময়। ৠয়ার মোটর এসে দাঁড়ালো এক বাঙালী মিঃ মুখাজীর হোটেলের সামনে। একট্খানি ঢাল্, পথ দিয়ে ঘ্রেই সামনে মন্ত লন্। এখন ঠিক মরস্থমের কাল নয়, স্তরাং বোর্ডিং প্রায় শ্না।

জ্রাইভারের জন্য আহারাদির বাবস্থা ক'রে আমি গেল্ম ভিতরে। শ্রেষ্ঠ ঘর চাই, শ্রেষ্ঠ বিলাসধাসন এবং তিন-চারজন হোটেল-বয়কে আমার এখুনি দরকার। অনেককাল পরে একট্ন নবাবী ক'রে নেওয়া যাক্। বন্ধরা বলেন, আমি যখন একা, তখন আমি নাকি বিপজ্জনক। বয়ু, সোডা লাও!

মোটরের চেহারাটায় যতথানি আভিজাত্য ছিল, আমার পরিচ্ছদে তার আন্তাস বিশেষ মেলে না। পরিচ্ছন্ন পারিপাটা ফেলে আসি নিজের দেশে। কৈফিয়তের কোন দায় নেই, ফিটফাট থাকার দরকার আছে মনে করিনে। পোশাকেই হোলো পরিচয়, সে পরিচয় না পেলেই খুনী থাকি। কেউ না জান্ক, মুখ ফিরিয়ে চলে যাক্, কোত্হল প্রকাশ না কর্ক-সেইটি আমার প্রয়োজন। বোর্ডিংয়ের ভিতরে গিয়ে দোতলায় উঠে দেখি, এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর—সমস্ত শ্না। শ্না বারান্দা, শ্না করিভর—স**্**তরাং স্বাধীনতাটা অবারিত। জানালা দিয়ে হিমালয়কে দেখা দরকার, যেদিকে ওই তিস্তা উপত্যকা,—যেখানে অপরাহের রক্তিম আলোয় দলছাড়া ছোট ছোট মেঘ নেমেছে উত্তরীয় উড়িয়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা দরকার দূর উত্তরে যেখানে চ্ডোর চ্ডার অকাল বর্ষার সজলতা। ওথানে ওই গ্রেহামুস্ হোমের উত্তরে একটির পর একটি চূড়া আবহমানকালের বিষ্ময়স্তব্ধ ধ্যানগদভীর মূতিতি দাঁড়িয়ে। ওখানে নয়েছে মহাকবর, কাণ্ডনজত্মা, শ্রীশস্ত্র, নরসিংহ চূড়া, শিনিওলচ্ ও লম্গেবোর শিখর। কে নাম দিয়েছিল জানিনে, ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। নাম যদি ওদের খ'জে না পেতৃম, ক্ষতি ছিল না কিছু। ওরা হিমালয়ের দল, এতেই আমি খুশী। ওরা আগ্রয় দিয়েছে আমার অস্থির প্রকৃতিকে চিরদিন, তাই ওদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওরা জবাব দিয়েছে আমার অনেকদিনের অনেক প্রশেনর, অনেক তত্ত-জিজ্ঞাসার.—ওরা আমার অনেক দিনের অনেক গোপন অগ্রহর সাক্ষ্য আর সান্ধনা,—ওডেই আমি তশ্ত। ওদের পাথরে পাথরে দেখেছি আমার প্রাণের ভাষা, ওদের ওই পাখী-ভাকা উপত্যকার আমার জীবন-জিজ্ঞাসার স্বৃহৎ দরখাস্তখানা কতুর্বিরু মেলে ধরেছি, আমার হংপিশেডর রক্তগারা কতবার ব'য়ে গেছে ওদ্যের উপলাহতা নিবর্ণির উন্মত্ত নতানে। ধ্যান-মোন চিরনিবাক হিমালয় ক্রিন্ত্র কেবলমাত্র আমার কানে কানে ওরা কথা কয়, আমাকে আকর্ষণ কর্ম্পনিয়ে যায় ওদের অনতঃপ্রের বার বার, আমাকে চেনে ওরা মর্মে মর্মে তিদের মাঝখানে গিয়ে কথনও বিক্রম প্রকাশ করিনি, অসমসাহসিক অভিয়ানে গিয়ে ওদের মাথায় দাঁড়িয়ে কখনও নিজের মাথা তোলবার চেণ্ট্র্সেইনি,—কিন্তু ওরা দেখিয়েছে আমাকে শ্রন্থা আর আনন্দের পথ, দেখিয়েছে নৈবেদ্য উৎসর্গের পথ। ওদের একখানি পাথরের কাছে আমি কীটান কীট—সেই আমার একান্ত একাগ্র আনন্দ।

রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে কালিম্পণ্ডের দক্ষিণ শিখরে। একটি উদ্দেশ্য ছিল ওখানে গিয়ে কাণ্ডনজঙ্ঘা দশ্ন। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। কিন্তু ওখানকার বেণী রহাুচারী মহারাজ সহসা আমাকে দেখে উল্লাসিত হলেন এবং আমি ধরা প'ড়ে গেলমে। তাঁকে কখনও দেখেছি মনে পড়ে না কিন্তু তিনি নাকি আমাকে দেখেছেন কোন এক উপলক্ষে। দেখামাত্রই পরমান্দ্রীয়ের মতো তিনি কাছে টেনে নিলেন। ফলে, আমার স্বাধীনতাটাুকু সম্পূর্ণ মাছে গেলো। ফিরে আসতে হোলো সামাজিক জগতে। মহারাজ তাঁর দল ভারী করে তুললেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে ডেকে আমাকে সংগে করে নিয়ে চললেন ছোট হাকিমের বাঙলোয়। হাকিম বয়সে তরুণ, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর স্থাীর মিষ্ট আলাপ এবং অমায়িক আচরণে মুপ্ধ হয়েছিল্ম। হাকিমের নাম ডক্টর বি ভট্টাচার্য। আমি সিকিম থাচ্ছি শন্নে তিনি সোৎসাহে ফোন্ করে দিলের গ্যাংটকে, এবং জেঠ্মল ভোজরাজের নামে চিঠি লিখলেন। এমন জনপ্রিয়, ভদ্র এবং স্কৃষিক্ষিত হাকিম সহস্য চোথে পড়ে না। বর্তমানে তিনি রাইটার্স বিনিডংরের একজন উচ্চপদম্প কর্ম চারী। ওথানেই পরিচয় হয়েছিল মিঃ ডি পি প্রধানের সঙগে, তিনি এ অঞ্জের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমাদের সণ্গে ছিলেন আরেকজন অবসরপ্রাণ্ড ম্যাজিস্টেট মনোরঞ্জন চৌধ্রী মহাশয়। অতঃপর গেল্ম ডাঃ গোপাল দাসগ্বত মহাশয়ের বাড়িতে। বাড়ির নীচে মুক্ত ডাক্তারখানা। জলপাইগ্রিডের প্রসিন্ধ নেতা ডাঃ চার্চন্দ্র সান্যাল, এম-এল-সি আমার মারফং একখানা চিঠি দিয়েছিলেন জাঁঃ দাসগ্ৰুত্ব নামে। ভেবেছিল্ম সে-চিঠি চেপে যাবো। কিন্তু সংগীরা ডাঃ দাসগ্ঞতর কাছে গিয়ে আমার কথা বলতেই ব্রুতে পারা গেল, তিনি আমার আসার খবর আগে থেকে জানতেন। অতএব এই সমস্ত আলাপ পরিচয়ের শেষ ফলাফল হোলো, স্থানীয় 'বাঙালী সমিতিতে' আমার এলোমেলো বক্ততা! কী বললমে তা মনে নেই, কিন্তু কি বলতে চেয়েছিল ম সেটা মধ্যরাত্রে তোলাপাড়া করে ব্রুবলমে। পরবতী কালে চন্দননগর কলেজের জনৈক অধ্যাপক দ্রীয়াত্ত প্রফাল্লচন্দ্র দত্ত আমাকে প্রযোগে জানান, আমার সেই বস্কৃতার ফলে 'বাঙালী সমিতি' নাম বর্দালয়ে 'মৈত্রী সংঘ' রাখা হয়। বলা বাহ্বা, আমার কিছ্ব জান্ত্রীর এবং অনুধাবন করবার আগেই দেখলমে, আমার মালপত সমেত আমুক্তি হোটেল থেকে তুলে এনে ডাঃ দাসগ্মণতর দোতলার একটি ঘরে সম্প্রতিষ্ঠিউ করা হয়েছে এবং তাঁর বিদ্বাধী দ্বিতীয়া দ্বী অপরিসীম যত্নে নৈশভেক্ত্রের সমস্ত রাজসিক উপকরণ টেবলের উপর সাজিয়ে আমাকে ডেকে বঙ্গ্রাঞ্জন। এতট্কু অবাধ্য হবার উপায় ছিল না, এবং আমি যে অন্তত দিন পুরেরৌ এথানে থাকতে বাধা,— তার সর্বপ্রকার আয়োজন নাকি ইতিমধ্যেই ক্সিইয়ে গেছে। সহসা নিজেকে কলের পতুল ব'লে মনে হ'তে লাগলো।

এ অভিজ্ঞতা অভিনব সন্দেহ নেই। কপালের ঘাম মূছে এসেছি হিমালরে

এতকাল, অল্ল আর আশ্রয় জোটোন কতবার। নিজের পায়ে নিজে মালিশ করেছি, কাঁধ কনকন করেছে বোঝা সংগ্রে নিয়ে, পায়ে ফোস্কার ঘা নিয়ে খঞ্জিরে খ্রিত্রে হে'টেছি,—এদের সাক্ষী ছিল না কেউ। আজ শ্রতে পেল্ম পাল**ে**কর গদিতে, মেঝের উপরে কার্পেট পাতা, আরাম কেদারায় মথমল বসানো, মাথার কাছে বেতার যন্ত্রে বেহাগের আলাপ। বাইরে থেকে হিমালয় ডাকছে ওই বেহাগের আলাপে, ওর ক্রন্দনকম্পিত মূর্ছনায়, ওর অব্যক্ত বেদনায়। স্পাী আর স্থিগনীরা মিলেছিল আমার স্থেগ এই হিমালয়ে। মারী পাহাড়ের সেই আজিজ আহমদ আর মোতি সিং, কোহালার পথে খালা, কাশ্মীরে এম কে ধর, জম্মার সেই বন্ধাজি ড্রাইভার, রাদ্রপ্রয়াগের সেই মারাঠা গাহিণী, নেপালের মান বাহাদ্বর, কুল্ব উপত্যকার স্বখনলাল। এরা ছাড়া ছিল বাঙালী ছেলে আর মেয়ে; বন্ধ, আর বান্ধবী। অনেকে নেই, অনেকে রয়েছে আজও সগৌরবে। হারিয়ে গেছে কেউ, মিলিয়ে গেছে কেউ অন্ধকার স্মৃতির তলে; কেউ মরে গেছে, কেউ বা গৃহস্থালী নিয়ে বসে গেছে। বিপদ হয়েছে এই, আমার হিমালয়ের পথ এখনও ফ্রেয়েনি। নিজকে ভোলাবার চেণ্টা পেয়েছি, কাদ্বনে মনকে নানা খেল্না যাগিয়ে অন্যমনস্ক করতে চেয়েছি,—কিন্তু হাওয়ার-হাওয়ার হঠাৎ ডেকে যায় হিমালয়। ওর মাঝখানে এসে ব্রুতে পারি, সব খেলা আর সব খেলুনা মিথো, ছম্মবেশটা মিথো,—এইখানেই আমার নিজের সশ্বে নিজের নিভাল চেনাচেনি।

ভোরে এলো আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। ডাক্টার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কালিম্পঙের উপর দিয়ে চলেছে রেনক্ রোড তিব্বতের দিকে, কিন্তু এ পথে দ্রোগ বেশী, এবং দ্বংসাধাও বটে। স্কুতরাং এই প্রাচীন পথ ছেড়ে এখন প্রায় সবাই যায় গ্যাংটকের পথ দিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে কালিম্পঙ থেকে তিব্বত সর্বাপেক্টা রেনক্ রোড গিয়েছে 'জেলাপ-লা' গিরিসঙ্কটে, তারপরেই তিব্বত সীমানা। গ্যাংটক থেকে নাথলা গিরিসঙ্কট হোলো মল্ ছাবিশ মাইল; এখান থেকে জেলাপ-লা ঠিক ক' মাইল আমার জানা নেইটা এই পথ দিয়ে কিন্তু তিনজন জগংপ্রসিম্ধ বাঙালী গিয়েছিলেন তিব্বক্তের তাদের মধ্যে প্রধান হলেন বাঙলার চিরদিনের গর্ব ঢাকা-বিক্রমপ্রেক্তির সন্তান অত্যাশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আজ থেকে নয়লাে বছরের বেশী ছাজি ভারতের তদানীত্বন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানঝি দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধরের বেশী ছাজি ভারতের তদানীত্বন করেছিলেন। তিনি তেরাে বছর সেখানে বাস্কুর্জিছলেন, এবং লামার নিকটেই তার মৃত্যু ঘটে। গোতম বৃদ্ধের পরেই তিব্বতবাসীরা তার মৃত্তিকে আজও বােধিসন্তু নামে প্রজা করে। দ্বিতীয় বাঞ্জি হলেন আধ্নিক ভারতের কুলগ্রের

রাজা রামমোহন রায়। তিনি তিব্বত থানা করেছিলেন, কিন্তু তার আন্প্রিক ইতিব্ত আমার জানা নেই। তৃতীয় যে-ব্যক্তির প্রতি আমি অসীম শ্রন্থা পোষণ করি তিনি ছন্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে, তাঁর নাম শরংচন্দ্র দাস। তিনি গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। তাঁর কাছে আধ্ননিক ভারতবর্ষ ঋণী, কেননা তাঁরই দ্রমণব্ত্তান্ত শ্নুনে একালে প্রথম আমরা তিব্বতের বিষয় জানতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্যার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসব্যান্ড যথন তিব্বত জয় করতে যান, তথন শরং দাসের দ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন—এটি স্যার ফ্রান্সিসেরই স্বীকারোক্তি। অতীশ দীপধ্করের আগে আরেকজন ভারতবরেণ্য বাঙালীও তিব্বতে গিয়ে আচার্য ব্যোধসত্ত উপাধিলাভ করেন, তিনি হলেন যশোরের রাজপত্ত শান্ত রক্ষিত। অতীশ শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে যান। লামারা তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানায়। কিন্তু দীপধ্করের যে বিপলে কীতির কথা আমরা জানি, শান্ত রক্ষিত সম্বন্ধে অতটা জানা যায় না।

কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো গারটক, কিন্তু সে বহুদ্রে এবং বহু অগম্য অঞ্চল পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। কুমায়নের প্রান্তে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে লিপ্ন লেক গিরিসক্ষট অভটা না হলেও অনেকটা ভাই; ওখানে ভাকলাকোট হোলো ভিব্বতীদের ঘাঁটি। নেপালেও আছে নাম্চেবাজার দিয়ে ভিব্বত। অন্যান্য পথও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভিব্বত যে এত কাছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লী পেশছতে লাগে সাড়ে ভিন্তু ঘণ্টা,—সেই গতিতে গেলে লাসা পেশছতে ঘণ্টা ভিনেক লাগে কি?

কালিম্পঙের যে পথ চলে গিয়েছে উত্তরে সেখানে পশমের ঘাঁটি একটির পর একটি, অসংখ্য তিব্বতী আর মারোয়াড়ী তার আশেপাশে। এইটি হোলো তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু এখানে কারবারিদের উন্নতি ঘটেছে একালে প্রচুর, তার প্রকাশা নিদর্শন হোলো বড় বড় অট্টালিকা, আর অগণ্য কুঠিবাড়ি।

ভোর থেকে আকাশ আজ মেঘময়, শীতের হাওয়া ছিল কনকনে। ধড় গিজাটা হোলো কালি-পঙের ল্যান্ডমার্ক। তারই পাশ দিয়ে চলে গ্রেষ্ট্রাচ্চড়াই-পথ এদিক ওদিক ঘ্রের অনেক উচ্তে গ্রেহাম্স্ হোমের দিছে। এখানে এগালো ইন্ডিয়ান এবং সাহেব স্বার অভিভাবকহীন ছেলেক্ট্রেরা পড়াশ্রনা করে মান্য হয়। সমগ্র পাহাড় নিয়ে এ এক বিরাট ক্রিটির্ছ। পরিচালনা ব্যবস্থা সমস্তই খাঁটি সাহেব-মেমদের হাতে। একট্র জাধট্র দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। ঝিরঝিরে ব্লিট হয়েইজ্লেটছে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘ্রে আবার ফিরে এলফ্রিডিঃ দাসগ্রেতর পাড়ায়। এটা অভিজাত পল্লী। কিন্তু এরই একপাশে একটি সৎকীর্ণ গালর নীচে নেমে যে মন্দিরটির চম্বরে এসে দাঁড়ালমে, এটির কথা আজও ভূলিনি। দেখে নিলমে

সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঝুপুসি ঘরখানা, যেখানায় বছর চৌন্দ আগে একটি রাতি বাস করে গিয়েছিল ম আমি আর শশাৎক চৌধুরী। এটির নাম ছিল ঠাকুরবাড়ি, আজও সেই নামটি তেমনি প্রচলিত। সেদিনও কালিম্পঙে এসেছিল্ম বটে, কিল্তু কালিম্পঙ চোখে পড়েনি,—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সমগ্র হিমালয়কে সেদিন আমাদের চোথের আড়ালে রেখেছিল। পড়ে সেই ২৫শে বৈশাথের অপরাহ্র। কবি রয়েছেন গৌরীপরে প্রাসাদে। বৈদান্তিক এটনী হীরেন দত্ত আছেন, আছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী। অনিল চন্দ, মৈত্রেয়ী আর চিত্রিতা। অমল হোমের কলম এবং রজনীগন্ধার গক্তে কবির হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করল্ম। আমার হাতে ছিল কয়েকখানি 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'। মহাকবি জানতেন, আমি তখন 'য্গান্তরের' অন্যতম সম্পাদক। আমার অনুরোধে উনি অনেকবার 'যুগান্তরে'র জন্য লেথা দিয়েছিলেন। আজকের 'যুগান্তরের' প্রথম পূষ্ঠায় ছিল শিল্পীর হাতে-আঁকা কবির একখানা রেখাচিত্র। গ্রাম-নগর-দেশ-মহাদেশ এবং দিশ্বলয় ছাড়িয়ে কবির মাথা উঠেছে ধবলাধার গৌরীশ্রুপের মতো,—হিমালয়ের চেয়ে তিনি বড়,—প্রথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি! ছবিখানার মধ্যে এই চেহারাটা প্রকাশ করতে চৈয়েছিল ম।

কবি বললেন, সমগ্র মহাভারতখানা তিনি নিজের হাতে একবার লিখতে চান, অত বড় এপিকৃ প্থিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই। কিন্তু কাজটি দ্রহ্হ, অনেকদিন সময় লাগবে। হীরেনবাব্কে আনিয়েছি, ওঁর সাহাষ্য নেবে।—

তাঁকে যখন জানালমে, এখানকার এক ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছি, তিনি বললেন, এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?

সৌম্য সর্হাস কবির ম্থখানিতে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা প্রকাশ পাছে। বাইরের আলো এসে পড়েছে সেই সর্লর শ্বেত মান্ত্র্য মর্থে। নরম একখানা শাল এলায়িত দেহের উপর ছড়ানো। একখানা আরাম কেদারায় তিনি অর্ধশিয়ান। দর্'চারটি কথার পরে তাঁর পরিহাস-সরস বাক্যবাণ ছর্টতে লাগলো। বলা বাহ্লা, সেই বালে আমিই বিশ্ব হচ্ছি বারস্বার এবং হাসির রোল উঠাকে এপাশে ওপাশে। কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।

সেইদিনকার সেই ২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি দেশবাস্থার উদ্দেশে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি নবরচিত কবিতা বেতারযোগে প্রতি করবেন, সেজনা কলকাতার বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কলকাতা-কালিশ্পঞ্জের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। কালিশ্পঙে টেলিফোন জিল্পনা, এই উপলক্ষে তার প্রথম উন্বোধন। সেজনা পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খাঁট বসানো এবং তার খাটানো হয়েছে গত কয়েকদিন থেকে। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ এজনা প্রচুর অর্থবায় করেছেন। কবি তাঁর ঘরের আসনে ব'সে টেলিফোনে কবিতা পাঠ

করবেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠন্বরটি ধ'রে নিয়ে সংগ-সংগে রডকাস্ট করবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। করেকজন বেতার-বিশেষজ্ঞ এসেছেন এখানে এই উপলক্ষে। তাঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত "ন্পেন্দ্র মজ্মদার ছিলেন অন্যতম। মহাকবি মাঝে মাঝে একবার ভীষণ শব্দে গলা ঝাড়া দেন, একথা সকলেরই মনে আছে। কিন্তু আজ কাব্যপাঠকালে সেই আওয়াজটির দাপটে স্ক্ষা যক্রটা বিদীর্ণ হয়ে যাবে কিনা, এই আশংকাটা ছিল রখীন্দ্রনাথ প্রম্থ অনেকের মনে। সেজনা উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে ন্পেনবাব্ একবার আমাকে বললেন, ঠিক ওই চেয়ারে বসে যক্রে ম্ব রেখে কলকাতাকে একবার ডাকুন তো? আপনার গলায় যদি না ফাটে তবে আর ভয় নেই!

কে'পে উঠল্ম। ওটা যে কবির আসন! কিন্তু ন্পেন্দ্রবাব্র ফরমাশ শ্নতেই হোলো। নধর মথমল-বসানো চেয়ারে ব'সে কয়েকবার ডাকল্ম, হ্যালো, ক্যালকাটা.....হ্যালো.....?

কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো—'ও-কে।' (o.k.)

বোধহয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কিংবা আটটা। একটা বৃত্তি বেল বাজলো! কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্তের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্ত—কলকাতা ঘ্রের কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্তে,—সেই আমাদের রোমাণ্ড প্লেক। কবি মাত্ত পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। শব্দ না ঢোকে।

একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ দীপ্ত কপ্ঠের মূর্ছনা উচ্ছবসিত হয়ে উঠলো নবরচিত কবিতার—

> "আজ মম জন্মদিন। সদাই প্রাণের প্রাণ্ডপথে ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিল্পিতর অধ্ধকার হ'তে মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।"

আমাদের পায়ের নীচে কালিম্পঙ থর থর করতে লাগলো ক্রিট্রসকথা তথন আর কারো মনে রইলো না। জ্যোৎস্না ছিল সেদিন বাইন্ধি। একটা মায়াচ্ছক্র স্বন্দলোকের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে যাচ্ছিল্ম। জ্রুল গিয়েছিল্ম পরস্পরের অস্তিত্ব।

"আজ আসিরাছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে ক্রেসিরাছে,
দুই আলো মুখোম্খি মিলিছে জীবনপ্রাণ্ডে মম—
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুবের শ্কতারাসম,
এক মন্দ্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

"ইন্দের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি ত্যাগাঁরে প্রত্যাশা করি, নির্নোভেরে সাপিতে সম্মান, দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান । বৈরাগ্যের শৃদ্ধ সিংহাসনে। ক্ষান্ধ যারা, লা্ধ্য যারা, মাংসগন্ধে মুন্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা, শমশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুন্ড তব ঘেরি বীভংস চীংকারে তা'রা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—নির্লেজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।"

"বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শ্র্নি ঘণ্টা বাজে, শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে শ্র্নি বিদায়ের দ্বার খ্রলিবার শব্দ সে অদ্রের ধ্রনিতেছে স্থান্তের রঙে রাঙা প্রবীর স্রে।"

"......দিনাল্ডের শেষ পলে

রবে মোর মৌন বীণা ম্ছিরা তোমার পদতলে।—
আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালোবাসা—বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লাল্ড হয়ে রাহিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।"

মাত্র পনেরো মিনিট, কিন্তু আমরা বাইরে ওই জ্যোৎস্নানিমীলিত হিমালরের দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে কেমন যেন আদিঅন্তহীনকালের মধ্যে নিশ্চিক হয়ে গিয়েছিল্ম। সহস্যা পাশ থেকে যেন কতকটা রুম্ধ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে রথীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'যাক্, উনি গলা ঝাড়া দেননি!'

এরপর কবি মাদ্র তিন বছর তিন মাসকাল জীবিত ছিলেন!

চৌন্দ বছর পরে ফিরে আসি এবার নিজের কথায়। ডাঃ দার্ম্বাইত এবং তাঁর দ্বার কাছ থেকে যেমন করেই হোক আমাকে এযাত্রা বিদ্যার্থ নিতে হোলো। আকাশে মেঘ রয়েছে এখনও, হয়ত বা কোথাও বৃত্তিও সাক্ষতে পারে। কিন্তু আজ আমি দিধর করলমে, ভূপেনবাব্র গাড়ি ছেড়ে ডিয়ে এবার অন্যপ্রকারে সিকিম রওনা হবো। পথের চেহারাটা আমার জান্ত কিই, স্তরাং যদি কোনো-প্রকারে তাঁর গাড়ির কোনো ক্ষতি হয়, ক্ষেত্তি লক্ষার কথা। অনেক

ভেবেচিন্তে ড্রাইভারকে গাড়ি ফিরিরে নিয়ে যেতে বলল্ম। প্রথমটা সে একট্ বিশ্বিত হলো, তারপর রাজী হোলো। ফিরবার পথে—যদি নিরাপদে ফিরি— তবে ভূপেনবাব্র ওখানে হয়ে যাবো ব'লে দিল্ম। সে গাড়ি নিয়ে চ'লে গেল।

ভারতবর্ষে বাইরে হোলো সিকিম, তাই একটা মিশ্র মনোভাব রয়েছে আমার। অজানা অপরিচিত সেই পথ। কিন্তু সেইটিই ড' বড় আকর্ষণ! আমি মোটর বাসে গিয়ে উঠে বসল্কম।—

[প্রথম খন্ড সমাণ্ড]



## (प्रचणप्रा **इिमाल**य

দিবতীয় খণ্ড ]

পুরাণে দেবী ধরিষ্টী প্রশন তুলেছেন : প্রভু, তোমার আপন স্বর্প ল্কালে কোথার? মানবাকারে তুমি প্রকাশ নও কেন? ওই উদার গিরিশ্ধ্যমালার বিশাল মৌনে কেন তুমি আপনাকে অভিবাক্ত করেছ?

পদ্মনাভ শ্রীবিষ্টা, জবাব দিচ্ছেন প্রিয়ে, মহাহৈমবতের ওই প্রসন্ন আনন্দ-দ্বর্প ক্ষান্ত মানবাকারের মধ্যে কোথা? ওথানে প্রদতর-কাঠিন্যে দেবতাত্মার প্রকাশ। ওই বিরাট তুষারশৈলাধার সকল দ্বর্যোগ, শীতাতপ, ভয়, মৃত্যু, বেদনা, জ্ঞান ও জয়োল্লাসের অতীত। মহং স্থাণ্ট্র মধ্যে দেবতাত্মা যোগাসীন। তিনি অজর, অবায়, অমের।

ধরিতী তাঁর শিয়রে ধারণ করে রয়েছেন মহাজট তুষারকিরীট দেবাদিদেবকে, যিনি চিরতন্দ্রায় নিমীলিতনেচ,—যিনি আত্মন্থিত যোগ্যসীন। স্নুদ্রে দক্ষিণে ধরিত্রীর চরণচুম্বন করছেন মহাজলধি আপন তরণারণো!

এই ভূবনমনোমেহিনী তুষারকিরীটিনীর দিকে ম্বাধনেরে চেরে রয়েছেন সমাট অশোক। তিনি ধ্যানন্ধ, আত্মমাহিত। ভারতবর্ষের স্বান্র ভবিষাতের দিকে এই জগদ্বরেণ্য প্রায়েশ্তের দ্খি নিবন্ধ—সাম্প্রতের আবরণ সরিয়ে। দুই হাজার দুশো বছর আগেকার কথা।

পাটলিপত্তে তৃতীয় বৌশ্ব মহাসন্মেলন হয়ে গেল। রাজধর্মকে কল্যাণধর্মে র্পাণতরিত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সমাট। প্রিবীর প্রথম মানব-সভ্যতা প্রবর্তনের প্রাথমিক নীতিকে উৎকীর্ণ করেছেন তিনি পঞ্চাশলায় ভগবান বৃশ্বের জীবনাদর্শে। কিন্তু তব্ তাঁর আনন্দ নেই মনে, ললাট চিন্তান্বিত, দ্বিট বিষয়। দেশদেশান্তরাগত সম্যাসীগণ তাঁকে প্রশন করলেন, হে অমিত-তেজঃ, তুমি কি তুন্ট নও? আসম্দ্রহিমাচল কি তোমাকে বরণ করেছিক

সমাট ধর্মাশোক জবাব দিলেন, মহাত্মন্, আমি ভিক্ষা, প্রামি বৃত্কর্ কল্যাণের। বিশ্বমানবের দ্বংখ, মৃত্যুভয়, নিরানন্দ—এরা বিশ্বীরত না হ'লে কোণা আমার শান্তি, কোণা বা এই দেবভূমি ভারতের আম্ক্রি? সভ্যতার শ্রেণ্ঠ অভিব্যক্তি কোণা?

কর্তব্য আদেশ কর্ন, হে ভিক্স্পতি!

গৈরিকবসনাব্ত নশ্নপদ দারিদ্রাভূষণ সমাই ভিন্ন নতজান্ হলেন সম্যাসী-গণের পদপ্রান্তে। বিগলিত অগ্রনয়নে নিবেদন করলেন, মহাত্মন্, ভগবান ব্যেধর যোগধর্ম প্রচারিত হোক বিশ্বময়, সংতদ্বীপার তাঁর বাণী নবকল্যাণচেতনা দেবতাত্মা—১ আনয়ন কর্ক, বৃশ্বের দৈবসতা প্রতি মানবের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হোক,—এই আমার জীবনের বত। অহিংসার মল্তে পৃথিবী দীক্ষালাভ কর্ক, প্রেমের মক্ষে প্নের্জ্জীবিত হোক, ত্যাগের মক্ষে তাদের সিম্পিলাভ ঘট্ক, শাল্তিময় সহস্থিতির মক্ষে তা'রা নবজীবনবেদের ব্যাখ্যা লাভ কর্ক। আমার নির্বাণ-লাভের প্রের্বিশ্বজীবনের এই সার্থকতা দেখে যেতে চাই, মহাত্মন্!

রাজভিক্ষার সেই একানত বাসনা পূর্ণ হয়েছিল,—ইতিহাসে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। সমাট অশোক প্রথম বৌদধর্মর প্রচার-কামনায় কাম্মীরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে গান্ধারের দিকে এবং পূর্বে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার দিকে সম্যাসী ভিক্ষাগণকে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর কেউ তখনও জাগেনি। মণ্গোলিয়া ও মিশর তন্দ্রায় আচ্ছয়; ব্যাক্টায়া, আসিরিয়া, ইয়ারখন্দ, চীন—সবাই ঘ্মিয়ে। ইউরোপ উলজ্গ হয়ে ঘ্রের বেড়ায় বনে অরণ্যে আর সম্দ্রতীরে; আমেরিকার জন্ম হয়নি। সমাট অশোকের আবেদনের ফলে তিব্বতে, মধ্যএশিয়ায় ও গান্ধারে বৌদ্ধভিক্ষাগণ বৌদ্ধসভ্যতার কীর্তি স্থাপন করেন। সেই কীর্তির ধ্রংসাবশেষ আজ্ঞ রয়েছে কুন্ল্ন গিরিমালার উত্তর পারে বিশাল তাক্লা মাকানের ময়্লোকে—ইয়ারখন্দ, খোটান ও কেরেয়া নদের এপারে ওপারে,—যাদের নাম মাসারতাগ, কারাডঙ, দানদান উইলিক, আইপা ইত্যাদি। শত সহস্ল বংসরের বালার ঝাপটা এই ধ্রংসাবশেধগ্রিকে আজ্ঞ বিলান্ত করতে পারেনি। আজ্ঞ এদের বালাপাথরের প্রাকার গোত্ম বন্ধের বালাকৈ বহন করছে।

সম্ভাট অশোকের এই বিশ্ববৌশ্ধবাণী-সাধনার প্রথম কেন্দ্রে পরিণত হবার সোভাগ্যলাভ করেছিল কাম্মীর। প্রথম কাম্মীর থেকে ভিক্ষার দল প্রবেশ করেছিল সম্ভাট অশোকশাসিত গান্ধারে,—বে-গান্ধারে একদিন মহাভারতীয় চন্দ্রবংশের প্রভুত্ব ছিল। আজকের মতো সেদিনও গান্ধারের প্রধান প্রবেশপথ ছিল 'প্রায়ুব্ব', একালে যে শহরটিকে বলা হচ্ছে পেশাওয়ার। রাজধানী প্রত্যুব্ধ-প্রেকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র গান্ধারে বৌশ্ধ সভাতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্ভাট-ভিক্ষা অশোক।

ভারতের উত্তরে কাশ্মীর থেকেই বোশ্বসভাতা প্রথম দিশ্বিজয়ে যাত্রা করেছিল। সেদিন প্রতিবেশী রাশ্রের শ্বাতন্ত্রা সীমানা আজকের মক্টেচিক্তি ছিল না। ওদিকে পারস্যের পথ এবং এদিকে তিব্বত-মধ্গোলিয়ার প্রথ সম্পূর্ণ অবারিত ছিল। মানব্ধমানীতি ও স্থাসনের প্রভাবে সক্টেজাতির মান্য সেদিন সহজে বশ্যতাম্বীকার করতো। স্তরাং মধ্প্রিচার, তিব্বত, চীন, মধ্গোলিয়া, এবং দক্ষিণে সিংহল, ও সমগ্র দক্ষিণ-প্রক্রিশায়া সম্লাট অশোকের ধর্ম ও মানবতার নীতির নিকট আক্ষসমর্পণ করেজানিক প্রেছিল। এই কীতি ভারতের সংশ্কৃতির—কন্যাক্ষারী থেকে কাশ্মীর ছিল এই

এই কীতি ভারতের সংস্কৃতির—কন্যাস্থার্মী থেকে কাশ্মীর ছিল এই সংহতিমন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। শত শত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে চ'লে এসেছে এর ঐতিহ্য আর সভ্যতা। মহাপ্রলয় ও ঝঞ্চা, সংহার ও স্ফিট, অগণিত দানবীয়তার দংশ্রীঘাত, অস্করের করালচক্ষ্ম, এবং সংখ্যাতীত সম্ন্যাসী ও দৈব-মানবের ভয়হীন প্রতিভার স্বাক্ষর—কাল-কালান্তের সকল ইতিহাস চিহ্নিত রয়ে গেছে এই সংস্কৃতির পর্বে পর্বে। কিন্তু একথা সত্য, আড়াই হাজার বছর আগে গোতমব্যুন্থের জন্মের সংগে সংগে সনাতন ভারতেরও নবজন্মলাভ ঘটে।

কামীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল্ম !—

ধবলাধার গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সোজা উত্তরে, উত্তর থেকে পরে দিকে তার শাখা-প্রশাখা। উল্পাফ্ কিরের মতো সে উধর্বাহর, ব্রভুক্ষার বর্ণনায় সে যেন চির্দরিদ্র। আমাদের পথ ধবলাধারের দিকে নয়, আমরা যাবে। উত্তর-পশ্চিমে,—ইরাবতী নদী পেরিয়ে জম্মার দিকে। পারাকালে চাক নামক এক বর্বার পার্বাত্য জ্যাতি কাশ্মীরের উপর প্রবল অনাচার করেছিল, সম্ভবত তাদেরই নামান্সারে চাল্লি নামক একটি চেক্-পোষ্ট পালে রেখে আমরা পাঠান-কোট থেকে বেরিয়ে মাধোপার ও লক্ষণপারের দিকে অগুসর হচ্ছিলাম। গত রাত্রে আমরা জলন্ধর থেকে পাঠানকোট পর্যান্ত শতদ্র এবং বিপাশা অতিক্রম করে এসেছি। বস্তৃত কাশ্মীর পরিভ্রমণকালে কোনো না কোনো সময়ে পঞ্চনদ এবং সিন্ধুনদ না পেরিয়ে উপায় নেই। নদীর সপ্যে যোগাযোগ না করলে পার্ব তাভূমিতে আনাগোনে। করা যায় না। আসামে রহমুপত্রে, ভূটানে রায়ডাক আর কালচিনি, সিকিমে তিস্তা আর রংগীত, দার্জিলিংয়ে মহানন্দা, নেপালে বাগমতী, কুমার্নে কোশী আর গণ্গা-যম্না,—যেখানে যাও, যে কোনো পাহাড়ে, যে কোনও হিমালয়ে। প্রভাতের প্রথম রম্ভরশ্মির নীচে দিয়ে দেখে এসেছি শীতলসাগর হ্রদ, অতিক্রম ক'রে এসেছি বিপাশার গৈরিক স্রোত। দেখে এসেছি এই স্দুরে উত্তরেও ছড়িয়ে রয়েছে বাঙলা দেশ এখানকার পথে প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে আর গ্রন্থলতায়—সমস্ত নীলাভ ঐশ্বর্থসম্ভার নিয়ে। দুরে দুরে ধ্যাভ গিরিশ্রেণীর দতবকে দতবকে শ্রাব্যুশেষের বর্ষণক্লান্ত মেঘের দল বিশ্রাম নিছে। প্রজাপতি পতংগরা পথে বেরিয়ে পড়েছে স্বাকিরণে।

পাঠানকোট থেকে জম্ম্র পথ আগে ছিল অবাবহার্য, পুঞ্জি সে-পথ চিক্কন ও মস্ণ। শিয়ালকোট থেকে জম্ম্ ছিল রেলপথ, বিশ্বু শিয়ালকোট এখন পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঠানকোট থেকে জম্ম্ মেট্রু বাসে গেলে সাতর্ষটি মাইল।

সমগ্র কাষমীর দুই ভাগে বিভক্ত। পরিস্পোঞ্জালের এপার হোলো জম্ম ইপত্যকা, ওপার হোলো কাম্মীর উপত্যকা। জম্ম পাঞ্চাবের অন্তর্গত ছিল বহুকাল। জম্ম হিন্দুপ্রধান, এবং কাম্মীর বর্তমানে মুসলীম-প্রধান।

মাধােশ্র ছাড়িয়ে ইরাবতীর প্ল পেরিয়ে লক্ষ্যাণপ্র পিছনে য়েখে আমরা চলল্ম পশ্চিম দিকে। শাল-শেগ্নে আর শিসমের বনচ্ছায়ায়র পাখীডাকা উপতাকাপথ মধ্র লেগেছে মনে মনে। দক্ষিণের হায়দারাবাদের মতো এদিকে পাঞ্জাবের স্দার্ঘ কোন কোন অঞ্চল মালড়িমির মতো; রক্ষ রক্তিম পর্বতের সান্দেশ লতাগ্রেমবিজড়িত। তারই ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও পীর পাঞ্জালের বন্য নদীর রক্তবরণ প্রবাহ ছাটে চলেছে। এই পথ থেকে শিয়ালকোটের সীমানা বড় নিকট। এই রক্তবরণ প্রবাহ ইরাবতীরই শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত। এরা আসছে ধবলাধার গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এদের মাল উৎস স্ভবত পরিব্দাঞ্জালে, যার জ্বোড়পর্বত হোলো ধবলাধার। কিন্তু এমনটি দেখিনি কোথাও,—এত লাল, এত রক্তের স্লোত। হয়ত একেই বলে, রক্তগণ্যা।

নিস্তব্ধ মধ্যাহকালে একটি গ্রাম পেরিয়ে গেল। নাম শন্বা। শন্বা অর্থে বিদ্যাল্লতা; যদি শন্ব হয় তবে বল্লুদণ্ড। ছোট পাহাড়ী গ্রাম প্রে থেকে পশ্চিমে প্রসারিত; ডার্নাদকে পার্বত্য ক্রোড়ভূমি। বন্ময় উপত্যকা আর আঁকারাকা গিরিনদীর উপলাহত স্লোভ নিঃঝ্ম মধ্যাহকে নিবিড় করে তুলেছে। দ্র দিগলেত ঠাহর করা যায় পাঞ্জাবের বিশাল সমতল, আর সেই সমতলের থেকে শিরদাড়া ও মের্দণ্ডের মতো হিমালয়ের পার্বত্য শিরা উপশিরাগ্র্লি উত্তর্থণ্ডের দিকে প্রসারলাভ করেছে। এরাই হোলো হিমালয়ের ভিত্তি, এরাই হোলো তার ভূতাত্তিক পঞ্জর-বন্ধন।

কিছ্ অন্তাদিত ছিল মনে, কিছ্ বা শঞ্কা। দিল্লী থেকে বাহির হবার কালে কোনো কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভর দেখিয়েছিলেন, কাশ্মীরে রস্তারন্তি চলছে, ওদিকে নাই গোলেন! সেটা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগন্টের মাঝামাঝি। প্রায় সংতাহখানেক আগে শেখ আবদ্ধা গদিচ্যত হয়েছেন, এবং কয়েক সংতাহ আগে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ম্থোপাধ্যায় শ্রীনগর প্রাণ্ডে আটক অবস্থায় হঠাৎ মারা গেছেন। অজ্ঞানা ভবিষাতের ভাবনার সমগ্র কাশ্মীর উদ্বিশন।

দ্বংখের সংগ্রহ স্বীকার করি, রক্ত দেখতে দেখতেই আমরা মানুষ্ট্র কারণ আমরা বাঙালী। জীবরত্ত আমাদের খাদা, টাট্কা মাছ-মাংসের হাই শিক্তবানো রক্ত দেখলে আমাদের মুখ লালাসিক্ত হয়। রক্তান্বর আমাদের চার্ট্রে পরিধের। রক্তলোভাত্তরা মহাকালী আমাদের ইন্ট্রেলবী। বিলিদানের স্ক্রিরেড দেখলে আমরা ভাবান্দরে হাই। সন্ধিপ্রেরার অস্বরনাশিনী চন্দ্রীর তার শ্নতে শ্নতে আমাদের আবেশ আনে। রক্তবা আর রক্তপদ্ধিনাদের প্রের উপচার। আমাদের মেরে পারে পরে আল্ভা, মাধার ব্রের সিন্দ্র। রাণগাপাড় শাড়ী ভাদের সকল উৎসবে পরিধের। বাঙালী কবি উদয়ান্ত গগনের রক্তছটার কাব্যের প্রেরা পার। রাজনীভিত্তেও তাই। ১৯০ও থেকে ১৯৫০ অবধি বাঙালীর

রক্তক্ষরণের কাহিনী। শৈবভারতের রাজনীতি বাঙালীকে অভিভূত করেনি; রস্তবিশ্লবে তারা পেরেছে আনন্দ। নেতাজী স্ভাষচন্দ্র যেদিন সংহারম্তি নিয়ে দাঁড়ালেন, বাঙালী সেদিন প্রাণের শ্রেন্ঠ নৈবেদ্য সাজালো তাঁর উদ্দেশে। বাঙলার সরকারী প্রতীক্ হোলো রয়েল বেণ্গল টাইগার। রক্তে বাঙালীর ভর নেই। এই সেদিনও এক পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাতে গিয়ে কলকাতার পথে-পথে বাঙালী রক্তারক্তি করেছে! কিন্তু তব্ সান্প্রতিক রাজনীতিক বিপর্যারের ফলে জন্ম, ও কান্মীরের জনসাধারণ যে-সময়টায় বিন্ময়-বিয়য়্ এবং হতচকিত, ঠিক সেই সময়টিতে অজানা দেশে প্রবেশ করা দ্র্তারনার কারণ বৈ কি। দারিদিকে চাপা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে, কান্মীর মিলিসিয়ার কর্মতংপরতা নানা দিকে প্রকট, কথন্ আগ্রন জবলে ওঠে কে জানে।

দেখতে দেখতে এসে পড়েছি অনেকদ্র। অনেক বাঁক ব্রেছি, উপত্যকা আর অধিত্যকার সার্শিল গতি আমাদের মোটর বাসকে অনেক চড়াই উৎরাইতে ঘ্রিরে আনলো তপতরোদ্রের চেহারায় মধ্যাহ্ন বিগতপ্রায়। সমতলের কোলাহল-কলরব আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রাণ্গামাটির অধিত্যকার শালশেগনে-শিশমের ছার্মানিবিড বনে পাখীসমাজের বিশ্রন্ডালাপ চলছে।

পার্বত্য পাঞ্জাব হিন্দুপ্রধান—শিব এবং শক্তির প্জারী। সেইকারণে জন্ম উপত্যকায় প্রায় সর্বতই হিন্দুমন্দির। কোথাও রঘ্নাথ, কোথাও, রুদ্রেশ্বর, কোথাও বা ভৈরব। রাজপথের বাইরে নিরিবিলি বৃক্ষজটলার মধ্যে চকিতে শোনা যায় প্জাপ্রহরের ঘণ্টারব। কোথাও দেবদেউলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পট্বস্থান পরিহিত প্জারী ব্রাহ্মণ: ছোট পাহাড়ের ওই অনেক উচ্চতে হয়ত চোথে পড়ছে তিশ্লীর মন্দিরে শেবত ও রক্তপতাকা উস্তীন। কোথাও দেখছিনে একটিও মসজিদ, অথবা একটিও শিখ গ্রুদ্বার। কাশ্মীরের ধমনীতে হিন্দু আর বৌশ্ধভারতের রম্ভ বইছে চির্বিদন।

্মধ্যাক্ত অভিক্রানত। আমাদের মোটর বাস এসে দাঁড়ালো জম্ম শহরে। ঘণ্টাখানেকের মতো ছাটি পাওয়া গেল। জম্ম হোলো পাঞ্জাব এবং কাম্মীরের মিলনক্ষেত্র।

বড় শহর, মহত বাজার হাট। পাহাড়ের নাতিউচ্চ প্রশহত উপস্থানিয়ে এই শহর খ্বই প্রাচীন। একদিকে পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে শ্রীনগর, স্ফুরাং এ শহরে আমদানি রংতানির কাজ প্রচুর। বাহির থেকে নানা সম্প্রদায়ের বিসায়ীরা এসে এখানে রাজাপাট বসিয়েছে বহুকাল আগে থেকে। পথ্যাট অপ্রশহত,—পার্বতা শহরে যেমন হয়। কোনদিক ঢাল, কোনদিক বা উদ্ভূতি এটি হোলো কাশ্মীর মহারাজার শীতকালীন রাজধানী। এখন মহারাজ্যর হার সিং তার কৃতকর্মের জন্য অনাত নির্বাসিত; তার পথলে আছেন তারিই তর্ণ পত্র করণ সিং,—তিনিই এখন কাশ্মীরের সদর,ই-রিয়াসং, অর্থাৎ অনেকটা রাজ্যপালের মতো।

সমগ্র কাশ্মীর ও জন্মতে চাউল হোলো প্রধান খাদ্য, গম নয়। কিছু, বিস্ময়

লাগে যথন দেখি বাঙালীর অতি পরিচিত ভোজ্য উপকরণ কাশ্মীরের প্রায় সর্বা । লাউ বেগন্ন থোড় কচু কাঁচকলা কিন্তে উচ্ছে তুম্র কুমড়ো নটে আর লাউডগা। যদি কেউ মনে করে কাশ্মীরের হিন্দ্ম্ন্সলমান জনসাধারণ উগ্র এবং বিলণ্ঠ স্বভাব, সে ভুল করবে। ওদের প্রাণশন্তির প্রবল কোনও পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এমন নিরীহ জাতি ভূভারতে নেই। ওরা তাই মার থেয়ে এমেছে চিরকাল, কিন্তু মাথা ভোলোনি একবারও। একবারও শোনা যায়িন, উৎপীড়িত কাশ্মীরীরা বিশ্লব ঘোষণা করেছে, অথবা দস্যুকে বিতাড়িত করেছে। এ দ্বর্শম ওদের নেই। শন্তিতে ওরা বাঙালী অপেক্ষা অনেক দ্বর্শল। ওরা হোলো প্রাচীন আর্যজাতির মহৎ বিনন্দির সাক্ষ্য। ওরা শন্ধ্র মধ্রস্বভাব, ওরা আতিথপরায়ণ, ওরা পরম শান্ত,—কিন্তু না আছে ওদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্য, না বা আত্মপ্রতিষ্ঠা। যে-কোনো শ্রেণীর শাসক বাইরে থেকে এসে ওদের ওপর প্রভৃত্ব কর্কে, ওরা আত্মসমর্পণ করতে উৎস্ক্র। এই অতি কোমল প্রকৃতির ভিতর থেকে বক্সের কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে আজ একটি মান্ম, তিনি হলেন বন্ধী গোলাম মহম্মা।

জন্মর চাউল হোলো ভারতপ্রসিন্ধ। এমন নধর সম্বাদ্ধ ও শ্ব্র তার প্রী। একটি গ্রেজরাটি হোটেলে মধ্যাহ ভোজন সেরে পথের ধারে এক মনোহারী দোকানে উঠে বসল্ম। আমি বাঙালী শ্বেন দোকানদার সসন্তমে আসন দিল। কাশ্মীরের জন্য সর্বশেষ আত্মবলি দিয়েছে বাঙালী, অর্থাৎ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। সমগ্র কাশ্মীর এখন বাঙালীর জয়গানে ম্থর। বলতে বলতে ম্সলমান ছোকরা অতিশয় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার ধারণা, শ্যামাপ্রসাদের অপম্ত্যুর জন্য 'শেখ সাব' সম্পূর্ণ দায়ী। হম কাশ্মীরী হাঁ, কবভি ঝ্ট্ নহি বোল্তা, সাব! দ্বিনয়াভর ইন্সানকো মালুম হো গৈ!

আমাদের মোটর বাস আবার জম্ম্ন ছেড়ে চললো। বেলা অপরায়। আমরা এন-ডি-রাধাকিষেণ কোম্পানীর গাড়ীতে যাছি। এটি লালমোটর, অর্থাৎ ডাকগাড়ী। আমাদের ড্রাইভার অতি ভচ্ন এক কাম্মীরী সৌমাদর্শন ব্যক্তি, নাম বক্সীজী। পার্বভাপথের বিপদসংকুল বাঁকে-বাঁকে গাড়ী চালাবার জনা যে ধীর বিচারব্দিধ ও সচেতন দ্ভিট্র প্রয়োজন,—বক্সীজীর অনন্যসাধারণ জ্বিস্যাভার ভার প্রমাণ পাওয়া যাছিল পদে পদে।

জন্ম থেকে উধমপ্র বেশী দ্রে নয়। এবার আশ্রে জিশি অলপশ্বলপ পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য প্রাচীর। ধারে ধারে উঠছি চুক্তিই পথে। নিস্তব্ধ উধমপ্র। অদ্রে বট-অশ্বথের ছায়াছল্ললাকে একটি মন্দির দেখা যাছে। বোধ হয় আজ সেখানে কোনও বিশেষ পর্ব ছিল্পি পথের বাঁকে রাজার এক উদ্যানবাটির মুস্ত তোরণ। তারই প্রত্যেক জাটিতে দেখা যাছে মিলিটারী পোষাকপরা সশস্ত প্রহরীর দল। উদ্যানটির আয়তন অতি বিস্তৃত, এবং দ্র থেকে চোখে পড়ে একটি টিলাপাহাড়ের উপরে একতলা রাজবাড়ী। ওখানে শেখ আবদ্লো সাহেব বর্তমানে অন্তরীণাবন্ধ। তিনি নিজে বন্দী, কিন্তু থাকেন সপরিবারে। দেশের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য বন্ধী গোলামের হাতেই বন্দী, কিন্তু শিষ্যের হাত থেকে গ্রুর্ তাঁর দক্ষিণা পাচ্ছেন নির্য়ামত। অর্থাৎ, চ্ডান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তাঁকে আটক রাখা হয়েছে,—সংবাদপত্তাদি এবং বেতার যন্তসহ। তাঁর গতিবিধি প্রাসাদ উদ্যানের মধ্যেই সীমাবন্ধ। এই প্রাসাদের বারন্দো থেকে সমগ্র জন্ম্ব উপত্যকা দ্ভিগোচর হয়।

উধমপরে ছেড়ে গাড়ী ছুটে চললো এবার চড়াই পথ ধরে। এবার যেন শতদলের এক একটি দল মেলছে। প্রিদিকে এবার ধবলাধারের বিস্তার,— আমরা প্রবেশ করছি উত্তরে পরি পাঞ্জালের আঁকাবাঁকা চড়াই পথে। গোধ্লির আর বিলম্ব নেই। এপাশে ওপাশে নামছে গিরিনিকরিণীরা, ওদের নুপ্র-নিরূপ কানে আসছে, শ্নুনতে পাছি কলক ঠীর গ্নুগ্নুনানী। সমতল জগতে ওদেরকে কোথাও পাইনে; ওরা থাকে হিমালয়ের পারিজাত কাননের আড়ালে-আবডালে। আজ শ্রুল সংত্মী। হিমালয়ের রাজসভা বসবে আজ চন্দুভাগার তীরে-তীরে, তার জনা তৈরী হচ্ছে ওরা, ওই 'স্ক্রী ঝর্ণা, তর্রলিত চন্দ্রিকা চন্দ্রবর্ণা!'

খদ নামক একটি পাহাড়ী বহিতর কাছে এসে চা পান করা গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে 'কুদ'। কিচ্ছা নেই কোথাও, অনেক উচু থেকে অনেক নীচু অবধি চলে গেছে এই বহিত। তীর্থপথে একে সাধারণ 'চটি' বলা থেতো। এখানে দ্বটি উল্লেখযোগ্য জলধারাপাত চোখে পড়ে। সমগ্র খদটি অর্ধচিন্দুকার, অশ্বক্ষ্রাকৃতি। যেমন দেখেছি মুসোরী ছাড়িয়ে কেম্পটি প্রপাত, যেমন দেখে এসেছি চেরাপ্রিন্ধর জলধারা। এতকাণে আমরা সম্ভ্রসমতা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠেছি। বাতাস লঘ্ব, মুখচোরা হিনপ্থ হাওয়ায় আমরা সজীব হয়েছি। সন্ধ্যার ছায়ায় আমরা ছোট্ট গৈলম্বাম্থানিবাস বাটোটে এসে পোছলুম।

আমরা মোট জন প'চিশেক যাত্রী। সবাই বলছে, এবার টার্রিন্টের ভীড় কম। রাজনীতিক কারণে সকলেই গ্রুত। কারো কারো ধারণা, পাকিশ্তানের পক্ষ থেকে আরুমণ ঘটতে পারে। আমাদের গাড়ীতে দ্বীলোক ও শিশ্বেও আছে দ্বার জন। কেউ কেউ বাম করতেও আরুভ করেছে, অর্থাৎ 'চ্লুর' লেগেছে। একর্ম্পুসাছেন মাদ্রাজী সরকারী কর্মচারী, নাম আয়ার। তাঁর আর্থিক অবস্থার চাকচিকা ঠিকরে পড়ছে আমাদের এপাশে আর ওপাশে। তিনি অফ্রিছন কাশ্মীরে দ্বাস্থ্যোশ্যার কামনায়। যুবক বলা চলবে না, প্রোট্ বলক্ষের্রেও বেশি। ফলে, তাঁর এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝ্রিড়তে ফ্রুড়েরও বেশি। ফলে, তাঁর এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝ্রিড়তে ফ্রুড়েরও বেশি। ফলে, তাঁর এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝ্রিড়তে ফ্রুড়েরও বেশি। ফলে, তাঁর বেগথেও থামলেই তিনি ছোটেন কোনও দোকারে যদি দৃষ্থ পাওয়া যায়। সকাল থেকে তিনি বার আল্টেক দৃধ খেরেছেন, ফলের রস ঝরেছে তাঁর কোটপ্যাণ্টে। বাটোটের ছায়াল্যকারে তিনি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়েছিলেন। বন্ধীজী

বারন্বার হর্ম দিচ্ছিলেন গাড়ীতে তার জন্য। একসমর তিনি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। মুখে হাতে জলের দাগ। বেশ হাসিথুশী। তাকে নিয়ে সারাদিন ধ'রে গাড়ীর মধ্যে চাপা হাসি আর ট্রকরো কথার চোথ ঠারাঠারি ছিল। আরার দ্রুকেপ করেননি। দাক্ষিণাত্যের সঞ্জে আর্যাবর্তের আজও রুচির মিল হর্মন।

গাড়ী ছাড়লো। কিন্তু এবারে ভয়ের সণ্টার হচ্ছিল মনে মনে। পাহাড়ের পথ অন্ধবার হয়ে গেছে। গাড়ীর হেডলাইট জনুলেছে। রাত্রি তা'র দিগন্তজোড়া ডানা মেলে নেমে এসেছে পীর পাঞ্জালের চ্ড়ায়-চ্ড়ায়। দিনমানে যে-হিমালয় গোভা ও সৌন্ধের প্রতীক্, রাত্রির অন্ধকারে তা'র দানবাকার ম্তি হংকন্প আনে। অনেক উচুতে উঠতে হচ্ছে, অথচ প্রশান্ত পথ নয়। একট্ ভূল, একট্ অমনোযোগ, একট্ বা দ্লিবিশ্রম;—অর্মান আমাদের অন্তিছের অবশান্তাবী অবল্পিত। সাধারণত রাত্রের দিকে পার্বত্য পথে মোটর চালনা নিষিত্র। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানতে গেলে চলে না। বলা বাহ্লা, বাইরের দিকে নির্পায় দ্লিটতে তাকিয়ে আমরা রুস্পেন্বাস ভয়ে গাড়ীর মধ্যে ব'সেছিল্ম।

যেদিকে গহার সেইদিকে আমি। গাড়ীর চাকা আর মৃত্যুর মাঝামাঝি কয়েক ইণ্ডি মার ব্যবধান, হেডলাইটের আলায়ে তার পরিমাপ করছিল্ম প্রতি ক্ষণে। কিন্তু আতঞ্চময় বিমৃত্তারও শেষ আছে একসময়ে। যদি হঠাং আসে এক ঝলক অরণাপ্রপেরংগন্ধ, মৃত্যুভয় মধ্র হয়ে ওঠে। যদি হঠাং চোখে পড়ে, শ্রুষা সংত্যায় মলিন জ্যোৎশা বিশাল তির্যক ছায়া ফেলেছে হিমালয়ের ওই কৃষ্ণাণ্য দৈত্যদলের বক্ষপটে, তবে হতচেতন বিশ্ময়ের উপর দিয়ে অনন্তের তোরণশ্বার খ্লে বায়। একটি বিশ্নুর উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমান কাঁপতে থাকে থরথারিয়ে।

আমরা যাচ্ছিল্ম চন্দ্রভাগার ধারাপথ বেয়ে। ঘ্ণী লেগেছে তার রন্তবরণ থরস্রোতে, সেই ঘ্ণীজিল মায়াচ্ছল জ্যোৎস্নায় শত শত চন্দ্রবলকে চ্ণীবিচ্প হচ্ছে। আমরা উৎরাই পথে রামবান সাকোর দিকে নেমে যাচ্ছি। বনতল অন্ধকার,—চন্দ্রহাস রাচি নেমে এসেছে চন্দ্রভাগায়। লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুর্যমণির মতো জ্যোৎস্না জনলছে খরতর, তার প্রবাহে।

সম্মুখের রক্নগিরিদলের চ্ড়ার উপর আকাশলোকে এসে দাঁড়ালের সংতথাধির দল। প্রাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে এলা অংসরা,— জ্যোৎস্নারাক্র লম্জাবাস বিসর্জন দিয়ে যারা অবগাহ ক্রিনানে নামে। বন্য কেশরীর রম্ভমাথা পদচিহ্ন অনুসরণ করে সিংহশিকার ক্রিনানা কিরাত এসে দাঁড়ালো নদীর বাল্বেলায়। নংনকাদিত বিদ্যাধ্র ক্রিপারে রম্ভিম দবর্ণাক্ষরে লিথে চলেছে প্রণয়সংগীত। হিমালয়ের সুহাছিদ্র-নিঃস্ত শীতলশ্বাস নিকটবতী বেণ্বনের মধ্যে প্রবেশ করে আপন মর্মরধ্নিতে মধ্র স্রযোজনা করে। ময়্রপঞ্চী কিল্লবদল নৃত্য করে যায় তার তালে তালে। আরণাক

ঐরাবতরা এসে তাদের গান্ত ঘর্ষণ ক'রে যায় বিশাল দেবদার্কাণ্ডে, সেই ক্ষত-গান্তের সংগল্পে পর্বতশীর্ষ হয় সংবাসিত। হিমালয়ের বন্য জ্যোতির্লাতার আজার আলোকিত গংহাভান্তরে অরণাচারী কিরাত ও যক্ষিণীগণের লক্জাহরণের বিলোল বিহন্তন রসরণগলীলা; অবশেষে মেথের দল নেমে এসে গংহামাথে ঘর্বনিকার আবরণ টেনে দেয়। প্রভাতে আসেন সংতথ্যবিগণ ন্বর্ণপত্ননে। তাঁরা পদচারণা ক'রে যান্ত্রার প্রান্তরের ধারে শতদল সায়রে।

সেই জ্যোতির্লাতা আর স্বর্ণপ্রশেপর সংধানে আমার উৎসন্ক দ্থিত ওই তারকাস্পদ্ধী বিরাট হিমালয়ের চ্ডায় চ্ডায় চ্ডায় সেই জ্যোৎস্নারাত্রে ঘ্রে বেড়াতে লাগলো।

রামবান পেরিয়ে আমাদের গাড়ী আবার সেই ছায়ান্ধকার গিরিগাতের বিপক্ষনক পথ দিয়ে চড়াই ভেগে চললো।

আতৎেক আনলে সে পথ বিচিত্র। ঠিক ভয় নয়, কিল্ডু বিমৃত্যু বিষ্মায়। দ্বর্ভাবনায় কথা বলছে না কেউ। থার্ড গীয়রে গড়ী চলছে, তার অবিশ্রান্ত গোঁ গোঁ আওয়াজে কানে তালা লাগছে: জ্যোৎস্নারাক্রে বিমানে চ'ড়ে যারা আকাশলোকে বিচরণ করেছে তারা জানে এ আওয়াছ। বিমান ভেসে চলেছে স্বংনসায়রে। ভয়ের চেতনা লোপ পেয়েছে। বিমানখানি বিকল হয়ে যদি পড়ে যায় নীচে, তা'র পরিবাম সম্বদ্ধে মন অসাত। কারণ নীচেকার প্রথিবী দেখা যাছে না। কৃতব মিনারের শীর্ষে উঠলে ভয় করে, লারণ পতনের ফলে যে শারীরিক সংঘাত ঘটবে—সেই কঠিন ভূমি আমরা দেখতে পাই। জ্বোৎস্নালেকে দশহাজার ফুট উচ্চু শ্লেনা বিমানে ব'সে আমরা শুধ্ব দেখতে পাই একটা অবাস্তব মায়াচ্ছল ব্যোমলোক,—সেটি শব্দজগতের উধের্ব, সেখানে পাখী পেশছয় না,— প্রাণের কোনও চেতনা নেই। অনশ্ত গগনে সেই আশ্চর্য শন্মে! ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে ভেমে চলেছে বিমান,—কিন্তু অন্ভব করছে না কেউ। প্রচণ্ড গতি, প্রচণ্ডতর বেগ,--অথচ বিমানটি স্থির, একট্র নড়ছে না, একট্র দ্বলছে র্জ্জ-সে অচণ্ডল, গতিচেতনাহীন। চাঁদ নড়ে না, তারা নড়ে না, মহাশ্নো নড়ে নুঞ্জীরাম-গদিতে শ্রের আরোহীরা নিদ্রিত। কাঁচের জানলার ভিতর দিরে জ্বির জ্বোৎস্না এসে পড়েছে হয়ত কোনও এক বিবশা তন্ত্রভার উপরের মঞ্জেচ্সীমার।

এখানে অন্য কথা। পর্ব তবক্ষে জ্যোৎস্না, নীচের ক্রি ভয়ভীষণ অধ্ধকারে আচ্ছন্ন। এপারে বিশাল দেওয়ালগাতে যে-স্ত্রপথ ক্রিউউপর দিয়ে মোটর বাস চলেছে। চাকার পাশে দেখতে পাচ্ছি নীচের দিক্তে ক্রিজার ফুট কালো গহরে,—দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর মুখব্যাদান, এবং তাকে পদে পদে এড়িয়ে পালাতে চাইছি!

রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় বানিহাল বঙ্গিতর উৎরাই পথে গাড়ী এসে পের্ণছলো। শ্রীরের অস্তেতনে তখন অবসাদ জড়িয়ে ধরেছে। করেকথানি দোকানে অক্সম্বক্স আলো জনুলছে। আবছা জ্যোৎসনায় আশ-পাশে বিশেষ কিছু দেখা যাছে না। আমাদের গাড়ী এসে থামলো একটি যাত্রীশালার ধারে। এখানে আজকের মতো রাত্রিবাস। রক্ষক হোলো এক মাড়োয়াড়ী। দ্ব'টাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিলুম।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই বানিহালের অধিতাকা। চাঁদের আলোয় আন্দাজে বোঝা গেল, কাছাকাছি রয়েছে একটি গিরিনদী। এখানে ওখানে কয়েকখানি দোকানদানি, সামনেই কোথাও আছে একটি ব্যাটারিচার্জকরা বেতার-যক্ত। আমার ঝ্পাস ঘরখানার কোলে বারান্দা, সেখানে নানালোকের নানা জটলা। ঠান্ডা পড়েছে বাইরে। আগামী প্রভাতে সাতেটায় আবার আমাদের গাড়ী ছাড়বে।

বনময় গিরিনদীঘেরা পাহাড়তলীর অধিত্যকায় ওই পরম স্কর জ্যোৎস্না-রাচিটি ওই বেতারয়ন্ত্রের চিংকারের স্বারা যেন ক্ষণে ক্ষণে স্চিকাবিন্ধ হচ্ছিল। এমন বিরম্ভ হইনি আর কোনওদিন ওই যন্তটার প্রতি। কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক, ছিল্ম ব'লেই আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করিনি। ঠাহর ক'রে দেখি, এই পার্বত্য গ্রামটি কতকগ্নিল সশস্ত্র প্রলিশ পাহারায় পরিবেণ্টিত রয়েছে, এবং অদ্রের একটি দোকানে ওই বেতারয়ন্ত্রের চারিদিকে অনেকগ্নিল লোক ভীড় করেছে। পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ও রাজপুরুষ করাচী থেকে অতান্ত উত্তেজিত ও শ্রুম্থ করেছে।

বক্তার ভাষাটি উদ্বৃ। অলপদবলপ ব্যতে পারা যাছিল। 'শেখ আবদ্সার গদিচাতি এবং অবরোধের সংবাদে সমগ্র পাকিস্তান আজ মর্মাহত এবং অগ্র-ভারাঞ্চাত। কাশ্মীরবাসীগণের প্রতি ভারতের অমান্বিক অত্যাচার যে কতথানি বর্বরোচিত তা প্থিবীবাসীগণ জানে। সর্বজনগ্রন্থের শেখ আবদ্প্লার প্রতি ভারত যে-প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং ভারতীয় সৈন্যরা সমগ্র কাশ্মীরে নরনারী ও শিশ্ব নির্বিশেষে যে হত্যাকান্ড চালাচ্ছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকিস্তান প্রস্কৃত। অতএব আমরা পবিত্র কোরাণের নামে শপথ করিছি, আগামী এক সম্তাহের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সম্পৃত্ত ফেবছাসেবকগণ ভোমাদের এই সর্বনালা বিপদ থেকে উন্ধারের জন্য শ্রীনগরের দিকে অভিযান করবে। ইসলাম আজ বিপল্ল, তোমরা ঐক্যবন্ধ হৃত। শেখ আবদ্প্লা সাহেবের জিল্পমানের প্রতিশোধ নাও।'

শেখ আবদ্লার প্রতি এই প্রীতির সংবাদ শনে হঠাৎ ক্রিন পড়ে গেঁল পাকিস্তানের ভূতপূর্বে প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকং আল্ট্রী থানের কথা,—থাঁকে রাওয়ালপিন্ডিতে হত্যা করা হয়। তিনি একদা এক বৃষ্ট্রাকালে ঈহং উত্তেজনার সংগে শেখ আবদ্লার উদ্দেশে বলেন, 'কাম্মীর আপুর্ক্তেবাপকা মিলিকিয়াং নেহি হ্যায়।'—কাম্মীর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নহ

শেখ আবদর্ক্স শ্রীনগরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে জঁবাব দিয়েছিলেন, কথাটা ঠিক। তবে কাশ্মীরে আমার প্রেষানাক্রমিক বসবাস। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ থেকে গিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি পশ্চিম পাঞ্জাবের উপরে অন্যায় প্রভূত্ব করে, তবে তাকেই অন্যুক্ত সম্ভাষণ করা উচিত,—আমাকে নয়।

নবাবজাদা লিয়াকং আলী খান এই মন্তব্যটি শন্নে চুপ ক'রে গিরেছিলেন, কারণ তাঁর বাড়ী ছিল উত্তর প্রদেশে। আজ সহসা বৈতার যক্ষে উচ্চারিত আবদ্যাের প্রতি এই প্রীতি—এর পিছনে কোনও রহসাজনক কারণ আছে কিনা এখনও জানতে পারিনি।

আমার পক্ষে ম্নিকল হোলো এই, এক সণতাহের মধ্যে পাকিশ্তানের শ্বেছাসেবকরা যদি সশস্য এসে কাশ্মীরের উন্ধারকার্যে লাগে, তবে আমি পালাবো কোথা? তাছাড়া কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও প্রবেশ করিনি,—এখনও আছি জন্মপ্রদেশে,—স্তরাং ধ'রেই নেবো করাচীর প্রশেষ নেতারা সত্যভাষণ করছেন। নেতামান্তই সত্যভাষী—এই আমার ধারণা। তবে কি সত্যই সামগ্রিক হত্যাকান্ডের মধ্যে গিয়ে পড়তে হোলো? প্রাদেশিক অভব্য ভাষার বলতে হয়, একট্ ভড়কে গেল্ম!

ঘরে এসে ঢ্কতে গিয়ে ধমকে দাঁড়াল্ম। ভিতরে দেখি সেই স্বাস্থ্যান্বেধী ফলভুক মাদ্রাজী ভদ্রলোক কৌপাঁন মাত্র সম্বল করে প্রাণপণে ডন্-বৈঠক দিতে ব্যুস্ত। চেহারাটি তাঁর শাঁণাঁ,—এ বয়সে এক্সারসাইজের শ্বরো তাঁর স্বাস্থ্যের উল্লভি কতথানি সম্ভব বলা কঠিন। আমাকে দেখে তিনি একট্ থতিয়ে ইংরেজিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কিছ্ম মনে করবেন না, আজ থেকে আমি একাজ ধরল্ম। এটা দরকার।

আমার মুখে চোখে প্রশ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রনরায় তিনি বললেন, ধর্ন কাশ্মীর যদি আক্রান্ত হয়, আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার! দেশের জন্য, জাতির জন্য.....

কিন্তু সাতদিনে কি লড়াইয়ের উপযান্ত শরীর হবে আপনার?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক তা নয়, তবে মেহল্লত করলে মান্য সাহসী হয়, জানেন ত?

জানল্ম !

প্নরায় তিনি বললেন, অন্তত ছুটে পালাবার মতো শাস্ত্রও থাক জিটে।— আজ একট্ গুমোট! আপনি যদি অন্গ্রহ ক'রে বারান্দায় গিয়ে শো'ন, আমি এ ঘরটায় যা হোক ক'রে থেকে যাই। একখানা খাটিয়াও বুক্তেই দেখছি।

এবারে বলতে বাধ্য হল্ক্স,—তা'র চেয়ে ভালো হছ্মীদ আপনি গিয়ে বারান্দায় শো'ন,—আপনার এক্সারসাইজ করা ঘর্মান্ত ক্রিই একট্ন স্নিশ্ধও হবে! আমি ঘণ্টাথানেক আগে ওই মাড়োয়াড়ীর হাতে ক্রিট টাক্যও দিয়েছি!

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার উল্পিলেন। তাঁর কি মনে হোলো, একসময় জোব্বাটা, গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। সে-রাত্রে তিনি একটি স্নানের ঘরে চুকে দরজা বন্ধ করেছিলেন, সকালের আগে আর দরজা খোলেননি। তাঁর এই দরজা বন্ধের ইতিহাস হয়ত আরও একট্ ছিল। আহারাদি সেরে ঘরে চ্বেক একট্ স্কৃতিধর হয়ে বর্সেছি, এমন সময় জনতিনেক স্থানীয় অধিবাসী মহা হলা বাধিয়ে আমার দরে এসে চ্কুলো। বাইরে একটা সোলমাল বেথেছে। ওদের মধ্যে দ্বাজন ম্বলমান এবং একজন এই খাত্রীশালার খিংমদগার। ম্বলমান দ্বজনেই বয়সে য্বক, কিন্তু ওর মধ্যে একজন একট্ বেশীমানায় দেশী 'সরাব' পান করেছিল। একট্ বেশিহ্স, একট্খানি টলটলে।

চে চামেচি শনে বারান্দার ওদিকের ঘরগালি সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে টলটলে যুবকটিকে ধ'রে রাখা যাছে না। অন্য যুবকটি ওকে যখন শানত করার চেণ্টা পাছে, ও তখন একখানা ছোরা বা'র করেছে। ওর ইছ্ছা, ওই শানিতবাদী যুবকটিকে হত্যা করবে। আশে প্যাশে লোক হাসাহাসি করছিল। খুনে ব্যক্তিকৈ আমার বিছানায় বসানো হোলো বটে, কিন্তু ছোরাখানা সেকিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। খুন সে করবেই।

হারিকেন লণ্ঠনে কেরোসিন তেল কম, সন্তরাং আলোটা নিভে আসছিল।
মদ-খাওয়া ধনুকটি নাকি বেতার খলে করাচীর বহুতা শনুনতে শানুনতে বন্ধরে
সপে বিতক বাধায়, এবং সন্থে শরীরে বন্ধরে পিঠে ছ্রিকাঘাত করা একট্ট্
চক্ষ্মকজার বাপোর ব'লে সে দেশীমদ খেয়ে ছ্রির নিয়ে ছ্টে আসে। হত্যা সে এখনই করবে, তবে তা'র আগে আমার ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অনুমতি পাওয়া দরকার।

য্বকটিকে একটি সিগারেট দিয়ে নিজেই দেশালাই জেবলে দিল্ম। দেখি ওর চোখদ্বটো লাল টসটস করছে। হেসে বলল্ম, যে-ব্যক্তি ছ্রির মারে, সে কি অন্মতির অপেক্ষা রাথে?

খ্য জোরে সিগারেটে টান দিয়ে রাজ্যা চোখ তুলে য্বকটি বললে, আপনি কি মানা করছেন?

বলল্ম, না, মানা করবো কেন? তবে কাল সকালে মেরো। নৈলে তোমার মতন ভদ্র ছেলের নামে এই দুর্নাম রটবে যে, তুমি মাতলামি করতে গিয়ে খুনখারাপি করেছ। বরং বেশ ভেবে চিন্তে মাথা ঠাপ্ডা করে ছারি মারলে তবেই তোমার উন্দেশ্য সিম্ধ হবে!

ছেলেটি হঠাৎ উল্লাসিত হয়ে উঠলো,—ঠিক বলেছেন। একে ফ্রেরি যদি ওই পাহাড় ডিগ্গিয়ে পঞ্চে-এর দিকে পালাই, কে ধরছে! সালাম ঞ্জিজিয়ে, সাব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাকে ওই 'দ্বমন' বন্ধ পির্ট সহায়তা প্নরায় নিতে হোলো। অবাধ্য পা দ্বানা তা'র বড়ই টলছিল

সকালে উঠে দেখি নিস্তব্ধ পাহাড়পল্লী। তখনও ঠিকমতো বানিহালের ঘ্ম ভাগেনি। রংগনি পাখীরা পীর পাঞ্জাল থেকে নেমে এসেছে অধিত্যকার। বিশ্তর উত্তরপ্রান্তে উপলাহত গিরিনদীর কুল,কুল,ধুনি শোনা যাছে। চতুর্দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের অবরোধ। ওরই মধ্যে একট্ আখট্ চাষবাস ও ফলনের কাজ চলছে। দোকান পাট এখনও খোলেনি। রাত্রে যে-উত্তেজনাট্কু দেখা গিয়েছিল, সকালে তার চিহুমাত্রও নেই। রাজনীতিক ভূমিকন্পের সঞ্জে নেই। চির্দিন পরিচিত, এই সামান্য বিপর্যয়ে তার বিশেষ কোনও ভ্রক্ষেপ নেই।

আমাদের গাড়ী প্রস্তুত হোলো সকাল সাতটায়। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার প্রাক্কালে সেই যুবকটি এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে—যাকে আজ এখনই হয়ত হত্যা করা হবে। অতি ভদ্র মুসলমান যুবক। মদ্যপায়ী যুবকটি ওরই 'চাচার' ছেলে, নাম শের গলে। শের গ্লের উত্তেজনা অতি ক্ষণস্থায়ী,—যুবকটি জানালো। ছোরাখনো নাকি এই যুবকটির কাছেই জিম্মা রেখে শের গলে ঘ্যোতে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।

গাড়ী ছেড়ে চললো উত্তর পর্বতের চড়াই পথে। দেখতে দেখতে মধ্র রোদের দিকে উঠে এল্ম। আমরা চলেছি বানিহাল গিরিসঞ্চটের দিকে। বাতাস ধীরে ধীরে স্নিশ্ধ হচ্ছে। বর্ষায় ফল হয়েছে প্রচুর। ফ্লেম্ব্যা পাতা হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ধবলাধার গিরিপ্রেশীতে যেমন কথায়-কথায় পাথরের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে, এখানে তা নয়। প্রাবণের ন্প্র-ঝ্মুর শোনা গেলেই ম্পেশেডর থেকে বেরিয়ে আসে মৌস্মীফ্ল বর্ষার অভ্যর্থনায়। সমগ্র পীর পাঞ্জালেরই এই প্রকৃতি, এই অকুপণ দাক্ষিণা। "হাভেলীয়ন, আবটাবাদ, ম্জাফরাবাদ, মীরপ্র,—যেখানে বাও, ঐশ্বর্ষে সম্পা। কোথাও ছায়া পড়েছে প্রাচীন বনস্পতির, কোথাও বা সকর্ণ মায়া কাব্যব্যঞ্জনার। প্রতি গ্রাগহরের রেখে ব্যক্তি আমার প্রাণের স্বর, প্রতি গ্লেমলতায় জড়িয়ে যাছি আমার মর্মের বাঁধন, আমার মায়ার কাঁদন।

দেখতে দেখতে প্রসারিত হচ্ছে জ্যোতির্মায় দিগতে। অন্ধকারে নীচের দিকে পড়েছিল্ম গত রাদ্রে,—যেখানে মান্ধের ক্ষ্দ্রতার ইতিহাস নিত্য রচিত হচ্ছে। যেখানে চিন্তের বিশ্বেষ পারিপান্বিককে বিষাক্ত করছে ক্ষণে ক্ষণে; স্বভাবের বিকারে, চরিত্রের প্রানিটে, সংশয় ও ধিকারে যেখানে নরক স্থিত হচ্ছে কথায় কথায়। কিন্তু এখানে প্রে দিগন্তের রক্মগিরিস্বারে উঠে এলে সব তৃষ্ঠ এখানে হিমালয়ের হাওয়া ক্ষ্মতে বৃহৎ করছে মাহাম্হির। যত উচ্ তৃত্যবিশ্তার, তৃতই প্রসার। ক্ষতি নেই, যদি এখান থেকে ডাক দাও আরও বৃহত্তর দৈবজীবনকে, হাত বাড়িয়ে বদি সমস্ত আকাশকে আলিখ্যন করো,—ক্ষ্মত ক্ষ্মার্ত প্রাণ যদি ভানা মেলে উড়ে যায় পীর পাঞ্জালের উপর দিয়ে হিমালয়েই ছাড়িয়ে কোথাও উধাও হয়ে। থামা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। যেমার আকাশপথে রাজহংসরা পাখা মেলে চ'লে বায় নির্দেশ লোকে; যেমন প্রস্কৃত্যারা কথা কয়, 'হেখা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোবানে!'

চড়াই উঠছে মোটর বাস,—প্রচণ্ড হাসফাস শব্দ হচ্ছে। আপার মঞ্ডার

দেওয়াল বেয়ে উঠছে,—স্দীর্ঘ জিগজ্যাগ্ পথ একবার প্রে এবং একবার পাঁচমে.প্রসারিত দেখতে পাওয়া যাছে। আজ ভর নেই গতরারির মতো; যা কিছ্ প্রছেয় ছিল রাত্রের অন্ধকারে,—এখন সমস্তটা আলোকিত। কাল দেখেছিল্ম মৃত্যুকে, আজ মৃত্যুর অতীতকে। মৃথ ফিরিয়ে দেখছি অনেক দ্রে রয়ে গেল বানিহাল গ্রাম, তারও চেয়ে অনেক দ্রে সমতল ভারত প্রায় দশ হাজার ফ্ট নীচে। ক্রমে আমাদের গাড়ী এসে পেশছলো পর্ব তচ্ডার কাছাকাছি স্বন্ধপ্রসার একটি মালভূমিতে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাগিতভাবে দেখা গেল সম্পূর্ম সামারিক প্রহরী বানিহাল গিরিগছন্ত্রের প্রবেশপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে।

কাশ্মীর ও ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে এই একমান্ত সন্তুণ্গপথ,—অন্য পথ নেই। এটি আগে কাশ্মীর মহারাজার নিজস্ব পথ ছিল। শীতের কয়েকমাস এই গহররপথের এপার ওপার কঠিন বরফে আছেল থাকে, সেজন্য সম্প্রতি নীচের দিকে আরেকটি পথ নির্মাণের চেন্টা চলছে। কাজ সমাপত হ'লে কাশ্মীর অনেকটা স্থাম হবে। আমাদের গাড়ী কিছ্কেণ দাঁড়ালো। অতঃপর একটি মিলিটারী গাড়ীর কন্ভয় পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বাস ত্কলো সেই অন্ধকার গহরর লোকে। দীর্ঘপথ সত্যই অন্ধকার ঘ্টঘ্টি। পিছনে জন্মা, সামনে কাশ্মীর।

ঠিক মনে পডছে না, বোধ হয় মিনিট তিনেক। সতি। বলবো, ঠিক এ প্রকার ধারণা আমার আগে ছিল না। অধ্যকার থেকে আলোয় আসমোত্র কাশ্মীরের দৃশ্য যে অবাক বিস্ময়ের ধাক্কা দেয়, সেটি বিচিত্র। কিছ্কুক্ষণের জন্য চেতনা লোপ পায়। সৌরবিশ্বল্যেকের কোনও বাতায়ন থেকে যদি স্ভিকতা আপন আশ্চর্য স্থান্টির দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে অভিভূত হন্, তবে এটি সেই একমাত্র বাতায়ন। বায়, স্তরের মধ্যে স্থারিস্মির যে কাঁপন উত্তরমের,তে অরোরার আলিম্পনার স্থিত করে, দুই চোখ মেলে তা বিশ্বাস করে যাচ্ছি। চতুদিকৈ শত শত মাইল পরিব্যাপ্ত চিরত্বারময় হিমালয়, তাদেরই কোলে-কোলে ভাসছে মেঘের দল চিত্রথের মতো। উপর থেকে দেখছি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তা'রা,—এবং তাদের ভিতরে-ভিতরে পলকে-পলকে রামধন্ তরণ্যারিক্তি হচ্ছে নানা বর্ণে। বায়ুলোকে পরিব্যাপত স্থারিশ্য এই বিচিত্ত ইন্দুজালু স্থিতি করছে মৃহ্মহ্ব; ফলে, দৃণ্টি আমাদের বিদ্রান্ত হচ্ছে পলকে-পলকে প্রীয় দশ হাজার ফুট উপরে আছি ব'লেই এই দৃণ্টিবিশ্রম এবং এই অনিব্রন্তিক বিক্ষায়। সমতলে নেমে গেলেই দৃষ্টি স্বচ্ছ। পৃথিবীকে আমরা দেখছি ক্রিই চেহারায় লক্ষ লক্ষ বছর থেকে, বিপরীত দিক থেকে একে কখনও ক্রিন। কিন্তু ভিন্ন গ্রহের উপরে দাঁড়িয়ে যদি দেখতুম পরিচিত প্রথিবীঞ্জি, তবে দৃশ্য-বৈচিত্র্য আবিষ্কার ক্রতুম। পাশের বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ীটি দেখলে বৈচিত্রাবোধের আস্বাদ লাগে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বানিহালের এই স্কুণ্গলোক দিয়ে যদি কাশ্মীরে প্রবেশ করতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা একটি শ্রেণ্ঠ কবিতা লাভ করতুম!

মিনিট দুই হতচেতন হয়ে ছিল্ম। ওইখানে নেমে একবার দেখে নিল্ম দেবতাস্থার শীর্ষলোক। তবতত্ত্য একটির পর একটি পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বে প্রসারিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অস্পন্ট হিন্দ্রকুশ আর কারাকোরামের প্রত্যুক্ত শীর্ষ, গিলগিটের পারে দুর্মানি, দেখতে পাছি নাংগার তুষারশীর্ষ, কোলের কাছে দেখছি হরম্ব, সোনামার্গ আর জ্যোজিলা, বাল্তিস্তানের পূর্বলোকে গাসেরর্ম আর মাসেরর্ম, তার দক্ষিণে দেবসাহি, লাডাথ আর জাসকার গিরি-শৃংগমালার অন্তহীন তরংগলোক।

গাড়ী এবার নামতে লাগলো আপার মুন্ডার পথ বেয়ে। কিন্তু ওই যে দ্বিমনিটের একটি বিন্দর্ব উপরে দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল মুর্ছাহত হয়েছিল, ওটা যেন ভূতের মতো পেয়ে রইলো। শুধ্ব আমার কাছে নয়, প্রত্যেক পর্যটকের কাছেই চিরকালের কাশ্মীর ওই দ্বামনিটের মধ্যে নির্ভূল সত্য হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে গাড়ী নেমে যেতে লাগলো নীচের দিকে। অনেক দ্ব নীচে সেই প্রিবীপ্রসিম্ধ 'পপলার এভেন্ব' পর্থাট ছবির মতো চোথে পড়ে। সমগ্র বিরাট উপত্যকা নীলাভ সব্জ, এবং বর্ষার শেষ প্রান্তে এসে সজল শ্যামল শোভায় ঝলমল করছে। ব্রুতে পারা যায় কাশ্মীর কেন এত লোভের বস্তু, কেন এই মানহারা সর্বহারা অনাথিনীর প্রবাতেগ হাজাব দ্ব' হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বর্বরের দল তাদের হিংস্র দ্বিতের দাগ ও নথের আঁচড় রেথে গেছে!

উপর থেকে নেমে সমতল পথে গাড়ী চললো। চন্দিশ ঘণ্টার পর সমতল দেখলমে। আরও কুড়ি মাইল ওই পপলার শ্রেণীর মধ্যপথ ধরে এসে কাজিকুণ্ডে পেশিছে বাস থামলো। এখানে প্রাতরাশ সেরে নিতে হবে। কাজিকুণ্ড থেকে শ্রীনগর যতদ্রে মনে পড়ছে আন্দাজ চল্লিশ মাইল পথ।

এই পথ খানাবলে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একটি যায় উত্তরপূর্বে পহলগাঁওর দিকে,—অন্যটি উত্তরে অবন্তীপরা হয়ে সোজা চলে যায় শ্রীনগরের দিকে। ছোট ছোট পাহাড় এক পাশে, কিন্তু একদিকে অনন্ত ধানক্ষেত এবং আথের চাষ। সন্দি ও শস্যের বাগান এখানে ওখানে। গ্রামের বাড়ীগর্বাল ছবিক্ত মতো, প্রত্যেকটিতে শিল্পীমন কাজ করেছে। এ ধরনের ঘরদোর ভারত্বরে দেখিনি। সদতায় বিভিন্ন নামের ফল পথেঘাটে দোকানে প্রচুর বিক্তি হক্তে। এটা ভাদের প্রথম, বাজারে আপেল আসছে অল্পন্বল্প। টসটসে ক্ষ্পির্রের গোছা নিংড়ে খাছে কাশ্মীরী মেয়ে। কালো চোখের প্রসন্ন চাহনির বারা বিদেশীকে ওরা অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ওরা কি জানে, অজ্যান্ত বিদেশীর পৈশাচিক বিশ্বাস্থাতকভার আঘাতে ওদের মাটির ঘরের গৃহস্কালী যুগে যুগে মাটি হয়েছে? এতকাল ধারে মার খেয়েও কাশ্মীরীদের স্বভাব-কোমলতা নন্ট হর্মনি, এটা

বিতদতার গৈরিক-রঞ্জিম আঁকা-বাঁকা স্লোত চলেছে পাশে পাশে। আন্চর্ম, এত বড় পার্বতা উপত্যকায় পাথরের জটলা কোথাও দেখছিলে। চারিদিক মূন্ময় আর কোমল। প্রথম দেখলমে 'চেনার' আর 'উইলো' গাছ। চেনারের বৃহৎ বৃক্ষ ছায়া ফেলেছে মস্গ স্কুন্দর পথে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ-ছাগল ও গর্র পাল চরছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরী পণ্ডিত আর পণ্ডিতানিকে।

গাড়ী ছ্টেছে। ছ্টেছে দ্র থেকে দ্রান্তরে। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। এক-সময় প্রথর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর বাস এসে পেশিছলো আধ্যানক শ্রীনগর শহরের এক মোটর ফ্টান্ডে। সেখানে টাংগাওয়ালাদের ভীড় জমেছে। প্রায় আধ্যাইল দূরে কাশ্যীর খালস্য হোটেলে গিয়ে উঠলুম।

\*

হরম্থ পর্বতের পাদভূভাগে প্রাচীনকালে ছিল দিক্চিহ্নহীন স্বিশাল জলাশর। তার পৌরাণিক নাম হোলো সতীসায়র। দেবী পার্বতী নেমে আসতেন তুষারচ্ডা থেকে, এবং এই জলাশরে তরণীবিহার করতেন। তারপরে গিয়েছিল কতকাল। হরপর্বেতী গেলেন অধিকতরো লোভনীয় মানস সরোবরে। ইত্যবসরে জলোভ্ব নামক জনৈক অস্বর এসে অধিকার করলো ওই সতীসায়র। মান্ধের উপরে দানরের অনাচার চললো বহুকাল। ওদিকে রহ্মার পোর কলাপম্নি এই অনাচারের প্রতিকারের জন্য হাজার বছর ধারে তপশ্চর্যা করছিলেন। সেই তপসায়ে খুশী হয়ে দেবী তার নিকট এক পাখীকে পাঠিয়ে দেন্। পাথীর ঠোঁটে ছিল একটি পাথরের ট্ক্রো। ওই পাথরের ট্ক্রোটি জলোভ্ব অস্বরের শিরে ফেলা হয়, এবং জমে সেই পাথর ব্রুদাকার ধারণ করে। এর ফলে জলোভ্ব সতীসায়েরের নীচে সমাধিদ্য হয়, এবং বর্তমান হরিপর্বতি দড়িয়ে ওঠে। সতীসায়েরের জল চালে যায় বরাহম্লের দিকে, ম্ল্যমভূমি দেখা দেয় চতুদিকে পর্বত্বেণ্টিত অধিতাকায়, এবং পরবতীকালে এই ভ্রাগের নাম হয় কল্যপ-মীর।

ঠিক এমনি উপকথা শ্বেন এসেছি নেপালের কাটমান্ডুতে। মন্ধ্রীদেবের ধঙ্গাঘাতে বাগমতীর স্থি হয়। নেপাল উপত্যকার জন্ম তথন থেছিক। ওদের প্রজ্যু মন্ধ্রান্তাদেব।

এই সমসত উপকথার পিছনে একটি সত্য আজও বিজ্ঞানীদের চোখে স্পণ্ট হয়ে আছে, কাশ্মীরের 'স্থা উপত্যকা' এককালে 'অন্তর্গত' মানসের পশ্ম-সরোবরের মতো বিশাল জলাশয় ছিল। আজও এই বিজ্ঞানিক যুগে পাহাড়ের উপরে বহ্ম অঞ্চলে সেকালের সেই সাগনে-উভ্জ্ঞি জীবাণ্র নানাবিধ প্রাণময় কোষ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ভূতাত্বিকরা চমংকৃত।

খৃষ্টপূর্ব দুহাজার বছর আগে কোনও নিদিশ্টি রাজশক্তির খবর পাওয়া না

গেলেও রাজা দয়াকরণ ও রাজা রামদেবের কথা শোনা যায়। অতঃপর ঐতিহাসিক কালে আমেন রাজা প্রবর সেন এবং রাজধানীর নাম হয় প্রবরপরে। এইটিই বর্তমান শ্রীনগর। খৃষ্টপূর্ব আড়াই শো বছর আগে সম্লাট অশোক এসে বৌষ্ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে র্পার্ল্ডরিত করেন। এই রাজভিক্ষর মহৎ আদর্শকে বরণ করে সনাতনীরাও বৌধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন্। এর পরে আসেন রাজা জলক এবং তিনি পর্বতশীর্ষে একটি প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করেন, সেটি আজও দাঁড়িয়ে,—কিন্তু তা'র নাম শৃৎকরাচার্য। এই সময় তাতার দস্যার দল কাম্মীর আক্রমণ করে। ক্রমে সমাট কনিষ্ক এসে দাঁড়ান, এবং তাঁর রাজত্বকালে দস্যদেল বিতাডিত হয়। কনিন্দের কালেই কাশ্মীরের বৌশ্ধমঠে বৌশ্ধমর্মের কোনও একটি মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান ঘটে। পরবর্তী শত শত বংসর অবধি কাম্মীর ছিল বোম্ধর্মে দীক্ষিত। <sup>°</sup> খৃষ্টীয় সণ্ডম শতাব্দীর প্রথমে শ্বেত হ্নরা আক্রমণ করে এই ভূস্বর্গ, বীভংস অনাচারের প্রারা কাশ্মীরকে তারা শ্মশানে পরিণত করে। এই আর্ক্তমণকারীদের মধ্যে প্রধান হলেন বেশ্ধি-বিরোধী মিহিরগ্লে। চীন পরিরাজক হুয়েন সাং কাশ্মীরের এই সর্বনাশ দেখে যান্—মিহিরগানের হাতে তথন বোষ্ণবিহারগানি প্রীয় সবই একে একে ধ্বংস হয়েছে। বৌদ্ধভিক্ষারা পলায়ন করেন তিব্বতের দিকে, সেখানে নির্মাণ করেন বহু, বৌশ্বমুঠ। শ্রীনগর থেকে কয়েক মাইল দূরে হরবনের প্রান্তে আজও সেকালের ভূপ্রোথিত বৌষ্ধবিহারগালির উদ্ধার কার্য চলছে।

এর পর কাশ্মীরে হিন্দ্রাক্তর আরশ্ভ। কবি কল্থনের 'রাজতর্রাঞ্গণী' বলছে, নৃপতিশ্রেণ্ট ললিতাদিত্য এলেন, এলেন অবণতীবর্মণ্, এলেন একে একে হিন্দ্র নরপতি। সমগ্র কাশ্মীরে অদ্যাবধি বৌশ্ধ ও হিন্দ্র ভিন্ন অপর কোনও জাতির সংস্কৃতি, সভাতা ও স্থাপত্য-কীতি নেই। রাজা ললিতাদিতা আজও কাশ্মীরে সর্বাপেক্ষা প্রসিশ্ধ। সম্লাট অশোক, এবং কনিন্দের পরেই তার আসন নির্দিন্ট। এই উপত্যকায় তার বিপল্ল কীতি সর্বজনস্বীকৃত। মার্তণ্ড জনপদে তার মন্দির এবং কাশ্মীরভূভাগব্যাপী তার স্থাপত্যকীতি আজও তার চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য দিছে। তার জনা অন্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল স্বর্ণোক্ষ্যল গৌরবের যুগ।

রাজ্য ললিতাদিত্য সমগ্র উত্তর ভারতথণেড স্থাসন প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হর্নান। বিষ্ময়ের কথা এই, ত্রুকের ইতিহাসে পাওয়া যায়, লুলিতাদিত্য ত্রুকে এবং মধ্যএশিয়ার একটি প্রধান অংশ আপন শোর্যবলে ক্ষুকেরেছিলেন। সমগ্র মধ্যএশিয়ার অ-সভা জাতিগণের সম্মথে তুলে ধরেছিলেন হিন্দ্র ও বৌষ্ধ-সংস্কৃতির কালজয়ী মহিমা। স্প্রাসিন্ধ ম্সলম্মে ঐতিহাসিক আল্বের্নী বলেন, দিশ্বিজয়ী সম্লাট ললিতাদিতাের আমকেতির দিশ্বিজয়-মহিমা এতদ্রে গোরবময় হ'তে পেরেছিল যে, প্রতি বৎসর কাশ্মীর জ্বড়ে মন্ত এক উৎসবের সাড়া প'ড়ে যেতাে।

দেবতাম্বা—২

হিন্দ্রাজদের চতুর্দাশ শতাব্দীর মধ্যে পার্বতা উপজাতি দাম্ড়া ও তালিয়রা কাম্মীরের কল্যাণ-যক্ত নদ্ট করতে চেয়েছে বার্ম্বার। অগ্নিসংযোগ, ল্ট, নরহত্যা, নারীহরণ—এই ছিল তাদের পেশা। কবি কল্থন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসব বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বাদশ শতাব্দীর মান্য ছিলেন। 'রাজতরিগণীতে' তিনি বলছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী হিন্দ্র রাজদের কালে কাম্মীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূতাগে পরিণত হয়। সাহিত্যে, কাব্যে, জ্যোতিঃশান্তে, ভগবৎদর্শনে এবং শৈব বেদাশত সংস্কৃতিতে কাম্মীর ছিল অন্বিতীয়। জনসাধারণ সমগ্রভাবে ধর্ম ও মন্যাহবাদে শীর্ষ প্রানীয় হয়ে ওঠে।

চতুদাশ শতাব্দীর তাতার যোখা জ্বল্ফি কাদির খান আসেন কাশ্মীরে। ভয়ানাম ভয়ম ভীষণম ভীষণানাম! তার এক হাতে শানিত তরবারি, অন্য হাতে অণিনসংযোগের উপকরণ। তার দান্বিক লীলায় কাম্মীর অণিনসিন্ধ হয়। যাবার সময় তিনি পঞাশ হাজার ব্রাহান নরনারীকে ক্রীতদাস স্বরূপ নিয়ে ষান। কিন্তু তাঁর সেই রক্তরাখ্যা পথে আসে প্রচন্ড তুষার-ফাঁটকা, তিনি নিজে তাঁর উপজাতীয় দস্যদলসহ এবং ওই নিরীহ পণ্ডাশ হাজার নরনারী সমেত তুষার সমাধি লাভ করেন। আজও তাদের কঞ্চাল খুজে পাওয়া যায় হুনুজা পর্বতের প্রান্তে আর কোহিস্তানে, হিন্দরোজ পর্বতমালার আশে পাশে আর পামীরের মালভূমির তলায়-তলায়। সেকালে কাম্মীরে ছিল জ্ঞান আর বিদ্যা, কাব্য আর সংস্কৃতি,--কিন্তু না ছিল কাত্রশন্তি, না ছিল রাজশোর্য। কাম্মীরের ইতিহাসে অনাচার ওখানেই শেষ হয়নি। দেখতে দেখতেই আবার এলেন গন্ধনীর মহম্মদ, এলো আবার তাতার যোধার দল। এই প্রকার পাঠান আক্রমণের যুগে সেইকালে কাম্মীরে রাজত্ব করেছেন একাধিক হিন্দুসমাজ্ঞী,— ভাতার ও পাঠানদের সংখ্য বহুবার তাঁরা আপোষ-নিম্পত্তি করতে চেয়েছেন। ওদের মধ্যে একজন রাণী অনেককাল কাম্মীরে রাজস্ব করেছেন,—যথন তাঁর প্রামী প্রাণ্ডরে পলায়ন করেন রাজ্য ছেডে। তিনি জনৈক পাঠানকে নিয়োগ করেছিলেন তার অন্যতম মন্ত্রীপদে। কিন্তু সেই মন্ত্রী শা মির্জ্জা কৌশল-চক্রান্তের স্বারা সিংহাসন দখল করে এবং রাজরাণীকে পত্নীর্পে লাভ করার জন্য হাত বাড়ায়। বিশ্বাসঘাতক ভূত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা রাণী আত্মনুর্দ্ধিক্ট শ্বারা মারিলাড করেন।

আবার একশো বছর ধরে পাঠান স্বতানদের হাতে ক্ষ্মীর উৎপীড়িত হতে থাকে। দেব-দেবীর ম্তি চ্ণ-বিচ্প হয়ে চলে, স্থাসতোর শ্রেণ্ঠ কীতি মন্দিরগর্লিকে ভেঙেগ ফেলা হয়। মার্ড'ড, পান্ডেম্বর্ম, গণেশবল, ব্রজবিহার প্রভৃতি জনপদ একে একে ধ্রংসদত্পে ভারে ক্ষ্মী। স্বলতান শিকান্দারের বীভংসতা কাশ্মীরের পথে পথে আজও সাক্ষ্মীন্তিছ। তাতার আর পাঠানের কলংককাহিনীতে কাশ্মীর ভরা।

কিন্তু এক সময় ওই দৈত্যকুলের ভিতর থেকে প্রহ্মাদ এসে দাঁড়ালেন। তিনি

বাদশাহ জয়ন,ল আবেদিন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরীদের অকৃতিম স্হৃদ্।
তিনি মন্দির মেরামত করলেন, খাল কেটে খন্যার তাড়না থেকে কাশ্মীরকে
বাঁচালেন। কগেজ, রেশম, শাল—এদের কারখানা বসালেন। ফলের বাগান স্থিত
করলেন। কাশ্মীরীদেরকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। আজও অনেক অগুলে
জয়ন,ল আবেদিনকে নিয়ে লোকসংগীত প্রচলিত, আজও শ্রীনগরে 'জয়না-কদলে'
তাঁর ওই সমাধিস্তম্ভটি রাষ্ট্রীয় প্রস্কৃতাত্ত্বিক বিভাগের শ্বারা স্বয়ন রিক্ষত
আছে।

কিন্তু পাঠান ও তাতারের বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্ষণকালের তুলনায় জয়ন্ত্র আবেদিনের রাজ্বকাল আর কতট্টুকু? দার্দ দেশ থেকে এলো গাজি খাঁন, এবং তার পরে-পরে পাঁচসাতজন দস্য নরপতি। আঘাতে আর অপমানে কান্মীরীদের পিঠ আবার দ্যাড়িয়ে গেল। মন্যান্তের শেষ দশায় এসে তা'রা দাঁড়ালো। কে'দে কে'দে অসাড হয়ে এলো কান্মীর।

অবশেষে সম্রাট আকবরের হিন্দু সেনাপতিরা কাম্মীরে তাঁদের জয়পতাকা তুললেন। 'সুখী উপত্যকায়' বহুকাল পরে শুভসুযোগ এলো। জনসাধারণ স্বাহ্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠে দাঁড়ালো। আকবর প্নেরায় হরিপর্বতের প্রাচীন দুর্গাটির সংস্কার সাধন করলেন। প্রাকার তলে দিলেন চারদিকে। তাঁর পুর সোলম ওরফে জাহাপণীর প্রেপাদ্যান বানাতে বসলেন ভেরিনাগে, নাসিমে, শালিমারে, নিশাতে। চেনারের চারা এনে প্রতলেন সর্বত। ব্রেজাহান বানালেন 'পাছর মসজিদ'। জাহাজাীর-পত্র শাহজাহানও পিতার অন্সরণ করেছিলেন। অতঃপর আওরপ্যন্ধেবের আমলে আবার কাশ্মীরে উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। পশ্ভিতদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলে, অন্যায় রক্ম কর দিতে তারা বাধ্য হয়। আওরগ্যজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল দরবারে অন্তর্ম্বন্দ্র দেখা দেয়, সেইকালে মোগলরাজের প্রতিনিধিগণের স্বেচ্ছাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন কাম্মীরে দানবীয় আকার ধারণ করে। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন আফগানীরা? অন্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এলো তাদের পাশরিক আক্রমণ। আহমদ শা দ্রানি জয় করলেন কাশ্মীর। পরবতী ধাট বংসরকাল অর্বাধ সর্বব্যাপী ধরংস ও নারীর সতীত্বনাশ করে চললো তারা। ওটা ওদের গৌরব, ওটাই ওদের**্**ইঞ্জিহাস। ওদের পার্শবিক অত্যাচার কোনও জাতিভেদ মানেনি, কিন্তু হিক্সুদের ধর্মনাশ করাই হোলো ওদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাজারে-হাজারে কাতারে ক্রিতারে কাশ্মীরী নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা হোলো; যারা রাজি হ'তে চাইল না তাদেরকে আগনে পোড়ানো, জীবনত সমাধি দেওয়া, শ্লে চড়ানে, বন্যজন্তুর খাঁচায় ফেলা, অথবা জীবনত দেহকে চটের থলেতে মন্ডে দাল স্থানে ডুবিয়ে হতাা,—এই সব **ज्या** ।

দাল-স্থদের এক কোণের একটি নামকরণ করা আছে, 'বাট-মাজার',—অর্থাৎ হিন্দবুসমাধি। এর্মান ক'রেই কাশ্মীরে অ-হিন্দবুর সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে এই হাজার হাজার 'হিন্দ্র' যখন লক্ষে লক্ষে পরিণত হোলো, সেই সময় তারা সদলবলে ফিরে আসতে চাইল তাদের পিতৃপ্রেষের ধর্মে,— কিন্তু অনেক দেরি করেছিল তারা,—বারাণসীর সনাতনপন্থী হিন্দ্রো তাদের আবেদন মঞ্জ্র করলো না। আজ সেই আচরণের প্রায়ণ্চিত্ত হচ্ছে বৈকি।

ইতিহাস নয়, কাশ্মীরের ব্বেকর যে যক্ত্যা এ তারই কাহিনী। কিন্তু এইখানেই শেষ হয়নি। আফগানী জব্দর খাঁনের অত্যাচারে অস্থির হয়ে পশ্ডিত বীরবল ধর লাহাের থেকে ডেকে আনলেন রণজিং সিংহের সেনাপতি রাজা গ্লাব সিংকে। তিনি পীর পাঞ্জাল পেরিয়ে এসে জব্দর খাঁনকে বিত্যাড়িত করলেন। উনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। জনৈক ইংরেজ ভ্রমণ করছিলেন কাশ্মীরে। তিনি বললেন, শিখরা আফগানীদের চেয়ে কম শ্বেছাচারী নয়। হতভাগ্য দরিদ্র কাশ্মীরীয়া জাগাতে পারলাে না রাজন্ব, স্ত্রাং তা'য়া নিশ্চিহ্ হতে লাগলাে। দেশে ভূমিকন্প, কলেয়া, দ্ভিশ্ফ, জলক্লাবন—কথায় কথায়। বিচার নেই, অন্যায়ের প্রতিকার নেই, হত্যার শাহ্নিত নেই, আয়-বন্দ্র কোথাও কিছু নেই,—চারিদিকে হাহাকার।

এমন সময় রণজিং সিংয়ের মৃত্যু হোলো। শিখরা পরাজিত হোলো ইংরেজের হাতে। রাজা গ্লাব সিংরের হাতে এলো কাশ্মীরের শাসনভার। হৃদয় তাঁর কঠিন বঁটে, কিল্ডু শানিত যুক্তি এবং প্রথর ন্যায়বৃদ্ধির গুণে কাশ্মীরে তিনি স্শাসনের প্রতিষ্ঠা করলেন। গ্লাব সিংয়ের পোঁচ প্রতাপ সিং অপ্তক ছিলেন, সেই কারণে তাঁর ভাগিনেয় হরিসিং মহারাজা হন্। হরিসিংয়ের প্র হলেন যুবরাজ করণ সিং।

দেখতে দেখতে দালস্থদের তীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। আলো জ্বলেছে হাউস বোটে আর নেহর্-পার্কের তাঁব্রে মধ্যে। ফিরে চলল্ম শহরের দিকে।

শ্রীনগর দুই পারে বিভক্ত,—মাঝখান দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। সাতিটি সাঁকোর দ্বারা নগরের দুই পার সংঘৃত্ত। বিতস্তাকে দেখলে ক্রিট্রাটের আদিগগাকে হঠাং মনে পড়ে। নোকা, শিকারা ও হাউস-বাটের ভীড় পদে পদে। আমি ছিল্ম শহরের প্রায় নাভিকেন্দ্র, জনতার জৌলাহলে,—ওটায় আমার প্রয়োজন ছিল। হাট-বাজারের ভীড়ের মধ্যে, ক্রেরা বস্তির আনাচেকানাচে, টাপ্গা ও মোটরওলাদের আন্তার, ফলওয়ালা ক্রেরিওয়ালাদের পাড়ায়—আমার কোত্হলের সীমা নেই। হরিজি হাই স্ট্রীটের পাশে রাধাকিষণের মন্দির, পঞ্চম্বর্ধী হন্মানজী আর বাহারানীর রামজী মন্দির,—এরা রয়েছে নগরের কোলাহলম্বর পল্লীতে। বিতস্তার তীরে রাজা গ্লাবসিংয়ের প্রাসাদের মধ্যে পাওয়া গেল গদাধরের মন্দির। এই প্রাসাদের একটি অংশে

বসৈছে আজ সরকারী দশ্তরখানা। প্রাসাদের পশ্চিমে হোলো গান্ধীমরদান। একদা মহাআজী এখানে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরবাসীকে সম্ভাষণ করেছিলেন। সেটি ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রাক্ষাল। এই প্রাসাদের তল বেয়ে চলেছে আপন মনে বিতস্তা। ওপারে দ্বের হরিপর্বতের দ্বর্গ চোখে পড়ে।

শংশ্বদণ্টারবে নদণিতীর মুখর, সুর্যপ্রণাম করছে কাশ্মীরী পশ্ভিতের মেয়েরা। পুরোহিত মন্দোচ্চারণ করছে। নামহারা অজ্ঞানা মন্দির অসংখ্য। কপালে চন্দন-তিলক, মাথায় লাল অথবা শাদা পাগড়ী, বর্ণ গৌর—এরা হিন্দু। সরকারি দণ্ডরে, ডাকঘরে, টেলিফোনে, ব্যান্দেক, কাজকারবারে,—যেখানে যাও, সেখনেই পশ্ডিত। মুসলমান মানেই শ্রমিক জগং। কোনও মুসলমানের দাড়ি নেই, নমাজ পড়ে না অধিকাংশ। গর্ কটে না কেউ কাশ্মীরে। সাম্প্রনারিক মনোভাবের গন্ধও নেই কোপাও। হিন্দুপরিবারে অবাধে চাকুরি করে মুসলমান; শিখহোটেলে নির্বিবাধে রাধে মুসলমান,—জাতিভেদ একট্ও নেই। মুসলমানের হাতে থাছে যে-কেউ, ঢালাও বাস করছে উভরে একর। চট্ ক'রে মনে হতে পারে এটি আজব দেশ,—ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে। হিন্দুন্পণ্ডিত ভার আর্যমুসলমান বাস করছে কাশ্মীরের ঘরে-ঘরে।

ফিরছিল ম পথে-পথে। শের-ই-কাম্মীর পার্কের আনাচে-কানাচে, কিংবা বিতস্তার ধারে-ধারে, ময়দানের আশে-পাশে, ছায়ানিবিড় বাগানবাড়ীর পাড়ায়-পাড়ার। মনে অস্বস্থিত ছিল দ্'কারণে। পাকিস্তানের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী কখন এসে পেশছয়, কখন বা শ্রীনগরে রক্তার্রাক্ত আর্মন্ড হয়। ধারণাটা আমার ভুল। আমার আসবার কয়েকদিন আগে থালসা হোটেলের কাছে দ্ব'চারটি দোকানের সমেনে একদিন একটা হল্লা হয়, দ্ব'একটি লোক ব্রিঞ্ পর্বিশের গ্রেপীতে মারা বায়,—তার পরে সব শাস্ত। যেমন চলছে তেমনি। পীরপাঞ্চালের চুড়া চেয়ে রয়েছে কাশ্মীরের দিকে, চেয়ে রয়েছে হরমুখের চুড়া শাশ্বতকাল থেকে,—নীচের দিকে ইতিহাস পাল্টে যাছে কথায়-কথায়। দরিদ্র কাশ্মীর, ভাগাহত কাশ্মীর,—আছে তা'র ঘরে বিদ্রের থ্দ, আছে স্শীতল জল। কিন্তু না আছে সোনা, না কয়লা, না তেল, না লোহধাতু। সমুগ্র জগৎ এসে কাশ্মীরে মুখিভিক্ষা দিয়ে যায়, রুপে আর গুণে সে লাভেক্সিবস্তু। পাঠান, তাতার, হ্নন, মোগল,—এরা এসে পাত পেতে খেরে থেছে, খাবার সমর হতভাগাদের ঘরকলা ভেপো দিরে মেরে পটে ক'রে নিয়ে গ্রেক্টি সতীঘনাশ আর ধর্মানাশ,—এই হোলো কামীরের মধ্যযুগের ইতিছুপ্ত। মের্দণ্ডভাগা নির্পায় দ্বালের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বব্ স্থাগেন্য্। স্বভাবের কোমলতা তা'রা বোঝেনি, বোঝেনি ন্যায় ও নীজিয় মর্মা, বোঝেনি জ্ঞান-বিদ্যা-সংস্কৃতির মহিমা,—কিচ্ছা বোঝেনি। চেরে ক্রিয় দেখছি, সমস্ত মাঠের ত্ব-শব্যার ফাল ফাটে ররেছে বর্ণবাহার কাপেটের মতো। নদীর তীরভূমি, পাছাড়ের গা, সরোবরের কোল,—সর্বত ফ্লে। পরিত্যন্ত জঞ্চালের স্ত্পে, নালা নদমার ধার, বাসন্ত্যান্ডগর্লির ময়লা উঠোন, মাছি-ভন্ভনে দোকানের নোংরা कलात भाग, ওদের মধ্যেই অজস্ত্র অনামা ফর্ল। ফর্টবলের মাঠে ফর্ল মাড়িরে ছেলেরা খেলা করে, মেখ-ছাগল-গর্রা ফ্ল মাড়িয়ে ওঠে পাহাড়ের গারে, ফ্ল মাড়িরে তীর্থবালীরা অতিক্রম করে অমরনাথের দিকে দুর্গম পাহাড়, কাটাধানের মাঠ ফ্লে ড'রে যায় কথায়-কথায়। তুলতুলে কাম্মীরের মাটির তলা থেকে হাওয়ার-হাওয়ার ফ্রলের রাশি ওঠে দাঁড়িয়ে। এত ফ্রল ফ্রটলো বলেই নরম হয়ে রইলো কাশ্মীরী মেয়ে,—আশ্সনুরের গোছায় আর আপেলের শাঁসে রস এত নিবিড় হোলো ব'লেই তা'রা মদালসা হয়ে রয়ে গেল। এ ভালো নয়। খুশী হতুম, যদি দেখতে পেতুম কাম্মারে কাটালতার ভাড়, যদি দেখতুম প্রাচ্চার এই নন্দনকাননে পাওয়া বার বিবাস্ত সর্পা, যদি জানতুম অর্ণ্যে-অর্ণ্যে দেখা যায় হিংস্ল শ্বাপদ। আমরা বাঙালী, কবিতার দেশে আমাদের জন্ম। গান গেয়ে-গেয়ে আমরা ভাষা সূখি করেছি। কালো মেয়েকে আমরা বলি কৃষ্ণা, কালো পাথরকে বলি শালগ্রাম। আপ্যাল টিপলে জল ওঠে বাঙালীর চোখে, জ্যোৎস্না দেখলে আমরা যাই ফলেবাগানে, নদীর কল্লোলের সঞ্চের আমরা ধরি মাঝির গান। বাঙালী ভালোবাসা জানে, কিম্তু অপমানের বিরুম্ধে খড়গাঘাত করতেও সে জানে। অকল্যাণ ঘনিয়ে এলে সংহারমূর্তি ধরে বাঙালী। রাজ্যে অধর্ম দেখা দিলে বাঙালী হিন্দে হয়ে ওঠে; উৎপীড়নে জর্জবিত হ'তে থাকলে বাঙালী অপেক্ষা প্রতিশোধপুরায়ণ জাতি আর কেউ নেই। ডান হাতে তরবারি ধরে বাঙালী গীতাপাঠ করে।

সোন্দর্যের সংগ্য ন্বভাবের দৃঢ়তা থাকলে কাম্মীরকে মানিরে ষেতা। কাম্মীরে পাথর নেই তাই কাঠিনাও নেই। ওদের ওই লাবণালতাকে নিন্পেষণ করলে রস্ত ঝরে না, আগগ্রের রস গড়িয়ে পড়ে। চাহনিতে ভদুতা, আচরণে মন্তা, চলনে ভব্যতা। জাতিভেদ আছে, কিন্তু অম্পূন্যতা নেই; র্ছিভেদ আছে, কিন্তু তার প্রকাশে র্ক্ষতা নেই। ওদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক খাদা। ওদের রাজনীতির মধ্যে বিরোধীদলের ধ্বংসাত্মিক চক্তান্ত নেই,—ওরা সবাই একাকার। যাদের সংগ্য মতে মিলছে না, তাদেরকে ডেকে আনে ঘরের মধ্যে বিরোধ মিটাবার জন্য। ওদের কোনও উগ্র রাজনীতিক অথবা অন্ট্রোটিতক মতবাদ নেই। ওদের একমান্ত কাম্য হোলো য্গায্গান্তরের দস্যভার হাত থেকে কাম্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ ক্রেটিছ।

কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ ক্রেছ।

দেখছি খানাবল, দেখছি অনন্তনাগ আর মার্তণ্ড, দেখছি আইশমোকাম

আর গণ্ডারবল,—ভাবের বিরোধ নেই কোথাও। নির্দেষ্ট সংসার্যাল্রা অনাইত

শালত। মাঠে-মাঠে চাষ চলছে ধানের, মান্দরে দেখা খাছে ঘণ্টারব, বিতঙ্গায়

ন্নান ক'রে যাছে মেয়েপ্রেষ, কলাবাগানের ধারে লাউমাচার পাশে খেলা করছে

শিশ্রা, বিছানা রোদে দিছে মেয়েরা। উপর দিকের দিগন্তে দেবতাথা

হিমালেয়ের আদিঅন্তহীন অবরোধ। অনন্ত পর্বত্যালা গগনের এ প্রান্ত থেকে

চ'লে গেছে কোন্ প্রান্তে,—সে যেন দিশাহারা নিরুদ্দেশ। ওই পর্বতপ্রেণীর অজ্ঞানা অনামা গিরিসঞ্চটের ভিতর দিয়ে চিরকাল ধ'রে দানব ও দেবতার আনাগোনা চলেছে। সব চেয়ে প্রচীন, সব চেয়ে দর্ঃসাহসিক বিজয়াভিষান চলে ওসেছে ওই হিন্দর্কুশের তলায়-তলায়। প্রচীন সভ্যতার বার্তা চলে গিয়েছে এপার থেকে ওপারে। ওরা পেরিয়েছে কৃষ্ণাপ্যা আর সিন্ধ্র, পেরিয়ে গেছে তালির, কোহিস্তান, হিন্দর্রাজ, চিত্রল, পেরিয়ে গেছে অগণ্য পার্বত্য পথ; অতিক্রম ক'রে গিয়েছে দর্ঃসাধ্য গিরিসঞ্চট একটির পর একটি, সেই সব প্রাণীহীন, তর্লতাহীন, জলচিহহীন দর্গম তুষারকাশ্তারের ভিতর দিয়ে। অগণিত নামহারা গিরিসঞ্চট আজও রয়ে গেছে মানচিত্র। চিত্রলের ভিতর দিয়ে বালয়ান, পঞ্চার পর্বত্যালার ভিতর দিয়ে বিলয়ানপথ,—একটির পর একটি চ'লে গিয়েছে সেই কোথায় আম্ক্রিয়ার প্রবাহপথ ধ'রে টারমেজ-এর দিকে।

টারমেজ! চমকে উঠেছিলমে। মনে পাড়ে গেল প্রাচ্যের মানবসভ্যতার তখন প্রথম জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে! সেদিন স্মরণীয় কালেরও অতীত। আর্যরা জ্বপে বসেছে হিমালয়ে, তাদের সেই বীজমদের ভারতসভ্যতার প্রথম উদ্বোধন ঘটছে। কেউ ছিল না তখন পূর্বে আর পশ্চিমে। জন্তুর ছাল জড়িয়ে বেড়াতো মানাৰ,—িক মেয়ে, কি পারুষ, লম্জা এনে তখনও পেশছয়নি তাদের অপ্সে-অপ্সে। তার পরে ক্রমে খবর রটে গেল মধাপ্রচাের পাড়ায়-পাড়ায়, হিমালয়ের উপবনে আর তপোবনে সামগান মুখরিত হচ্ছে। বেদ রচনার পর বেদব্যাস ব'সে গেছেন বেদবিভন্তিতে। তারপরে দেখতে-দেখতে গেল অনেক জানিনে কত যুগ-যুগানত। এমন এক কালে এই হিমালয়ের গহন রহসালোক থেকে উঠে এলো এক তর্ত্তণ স্কুমার রাজকুমার,—নাম তার শাকা-সিংহ। জীবন কি, মৃত্যু কি, পথ কি, ঈশ্বর কি,—এই প্রশ্ন তাকে সেদিন অস্থির করেছিল বলেই ভারতের ইতিহাস আবার ঘারে দাঁড়ালো ৷ সেই আড়াই হাজার বছর আগে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি দিশ্বিজয়ী আলেকজান্দার; হেলাস. ন্লাভ, মোণাল, আরব,—এদের নাম শোনেনি কেউ; গান্ধার তথন ছিলু, কিন্তু কনিষ্ক এসে পৌছয়নি; তথন অসভা জাতিতে ইউরোপ অধার্বিস্ত্ 🚉ংলণ্ড তখন আদিম সাম্বিদ্রক জাতির এলাকা,—বাউ-ভূলের মতো ঘ্রে রেড়ায় জলা-জগালে। তখনকার দিনে এই হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর জার হিন্দ্রকুশের শাখাপ্রশাখার, সমগ্র গান্ধার ছাড়িয়ে কশাপহ্রদ পেরিয়ে ওই নাক্যসিংহের প্থিবী-বিজয়ী সভাতা আপন অপরাজেয় বীর্যবত্তাকে প্রকাল করেছে সম্রাট অশোকের উদক্ষে।

এই আম্দরিয়ার সীমান্তেই ছিল ভারতম্ভীতার সীমানা। প্রায় আটশো বছর পরে চীনা পরিব্রাজক হ্রয়েন সাঙ এখানে প্রথম পদার্পণ ক'রে দেখেছিলেন প্রথিবীর বিরাটতম বৃন্ধমূতি। এই সকল মহাকীতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সমাট কনিক্ষ—ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের তিনি গোরব। কনিক্ষ তাঁর রাজত্বলৈ সমাট অশোকের আদর্শ পালন করেন এবং তিনি সমগ্র গান্ধারে অগণ্য বৌন্দমঠ নির্মাণ করেন। গান্ধার থেকে উত্তর ভারত এবং আর্থাবর্ত অবধি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ওই গান্ধারেরই এক বৌন্দমঠে হ্রেন সাঙ বাস করেছিলেন বহুদিন। এই হিন্দুকুশ আর আম্দরিয়ার মধাবতী প্রাচীন ব্যাক্ষ্মিরার সভ্যতা এই সেদিনও জাজত্বল্যমান ছিল, কিন্তু মোণগলদের হাতে সেই সভ্যতার সম্পূর্ণ ধরংস ঘটেছে মাত্র ছয়শো বছর আগে। হ্রেন সাঙ বলছেন, হ্নদের প্রবল ধরংসাত্মিক আক্রমণ সত্ত্বেও সম্তম শতাব্দী অবধি ব্যাক্ষ্মিরার রাজধানীর প্রান্দেত শতাধিক বৌন্দগ্রন্থায় প্রায় তিন হাজার বৌন্দভিক্ষ্ তথনও ছিলেন।

এই টারমেজ আর আম,দরিয়ার তীরে এসে দাড়িয়েছিলেন দিণ্বিজয়ী আলেকজান্দার। তাদের পরণে ছিল জন্তুর ছাল আর লতাপাতার আবরণ। এই টারমেজ আর আমুদ্রিয়ার প্রান্ত অর্বাধ ছিল ভারতের রাজন্মীতিক সীমানা— যার উপরে প্রভুত্ব ছিল সম্রাট অশোকের। উত্তরে তেমনি ছিল বহুৎ পামীর,— আলাই পর্বতমালার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। ইতিহাসের কাল এসেছে অনেক পরে, কিন্তু কাম্মীরের উত্তর, পশ্চিম ও প্র্বপ্রান্তে হিমালয়ের অন্তর্গত কারা-কোরাম ওরফে কৃষ্ণাগারির দত্তবকে-দত্তবকে,—এবং আলাই, হিন্দুকুণ, জো-হি-বাবা, কালা পাঞ্জা, হরির,দু, হেলমন্দ, পঞ্চাশর, কপিশ, ত্রিচিমির, ধ্যেবক, শিবরাগ,—ইত্যাদি অঞ্চল ভারতীয় ভূগোলের অন্তর্গত ছিল চিরকাল। অনেংক নাম বদলেছে, ভাষা ও আচার বদলেছে, জীবনের চল্তি নিরমের ধারাও বদলেছে,—কিন্তু আজও রয়ে গেছে ওদের গ্রেয়-গ্রেয়া বৌশ্বসংস্কৃতি, পথে-প্রান্তরে-উপত্যকায় মঠ ও মন্দিরের ধরংসাবশেষ, পাথরে-পাথরে খোদিত অশোক আর কনিন্দের অনুশাসন লিপি। আজকের আফগানিস্তান সেদিন আগাগেড়ো বৌশ্বধ্রমে দীক্ষিত ছিল, ছিল গান্ধারের অন্তর্গত—যেথানে গ্রীক ও ভারত-সংস্কৃতির সংযোগের ফলে অভিনব শির্লপকলার জন্ম হয়। পরবতীকালে যার নাম শ্বনি, গান্ধারশিল্প। কিন্তু এই ন্থাপতা ও ললিতকলা বৌদ্ধসংস্কৃতি থেকে জন্মলাভ করে। সমাট অশোকের স্শোসনকালে বৃহত্তর কাশ্মীর শুস্তিগণারে স্বর্ণযালের ঐশ্বর্য দেখা দিয়েছিল। শ্রীনগর শহরটি প্রথম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ফিরে আসি ঐতিহাসিক যুগের কাশ্মীর প্রান্তে। এই হিন্দুকুশের উপত্যকাপথে দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ করে কে'দেছে গান্ধার নুকুরী। ঝড় উঠেছে ওখানকার দ্বিশ্ব শ্যামল প্রান্তরে, বাল্বর আঁথি উঠিছে আমন্দরিয়া থেকে হিন্দুবাজপর্বতমালা পেরিয়ে মধ্যএশিয়ায়। রক্ষ্মিশ তরবারী হাতে নিয়ে মোজ্গলরাজ চেভিগস খাঁ ছুটে এসেছে ভারতেই মহিপ্রান্তে। ক্ষণে-ক্ষণে চণ্ডল হয়ে উঠেছে চেভিগস। শত-শত কোটি স্বর্ণমন্ত্রাম্লের জড়োয়া জহরং, পরমাস্ক্রী অনস্ত্রোবানা কাশ্মীরী উর্বশীর দল, জলা-বিল-উপত্যকাবেণ্ডিত

শস্পোভামর কাশ্মীর ও ভারত,—চণ্ডল হয়ে উঠেছে তাতারসমাট চেণ্সিস! পরণে ব্রচর্মা, কপ্টে শোণিত পিপাসা,—মৃত্যুর ঝড় তুলে সে আসছে এগিয়ে।

চেল্গিস খাঁ বলেছিল, শুধু চাই জরের উল্লাস। পদদলিত শুচুর বুকের ওপর দাঁড়িরে রন্তপতাকা তুলবো—এই আমার একমাত্র আননদ। ধরংস করবো, লুটে করবো,—আর সেই ভাশ্নস্ত্রপের জটলার দাঁড়িয়ে কাঁদবে সবাই,—এই মনোহর দৃশ্য দেখতে চাই। নারী ও তাদের কন্যাদলের প্রতি পার্শবিক অনাচার চালাবো,—এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য! আগনুনে, রক্তে, লুশ্ঠনে, ধরংসে, হত্যায়—আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সংখ্যাতীত নরবলি দিল চেণিগস। জনশ্ন্য হয়ে চললো নানা ভূভাগ মধ্যত্রশিয়ার। লেলিহান অণিনিখা গ্রাস করলো নগরের পর নগর, ধ্বংসস্ত্পে
পরিগত রাজপ্রাসাদ আর ধর্মান্দির। এর পরে আবার গেল অনেক কাল। অতঃপর
আবার এসেছিল ওই চেণিগসের বংশধর তৈম্বলগণ। সেও পেরিয়ে এসেছিল ওই
আম্দরিয়ার তীরবতী টারমেজ। সে পেণিছেছিল দিল্লী পর্যন্ত। সহস্রসহস্র নরম্বি নিয়ে লোফাল্ফির পর সেও এক লক্ষ বন্দী ভারতীয়কে নিষ্ঠ্রভাবে হত্যা করে। প্রকাশ, তৈম্বের এক-একজন সেনাপতি নিজের সংগ্
দেড়শত শিশ্ব, নারী ও প্রেষ্কে জীতদাস করে নিয়ে যায়। তারা সবাই
সমরখন্দে ফিরে গিয়ে কোটি-কোটি স্বর্গমন্ত্রা, হীয়া জহরং ও স্ক্লেরী
নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হিমালয়ের গিরিগ্রেবিশে
তাদের কালা অনেককাল প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আম্বর্দারয়ার অশ্রনদী আজও বয়ে যায় টারমেজের তীরে-তীরে।

হিমালারের গর্ভে সেই পর্রনো ইতিহাসের প্রনরাবৃত্তি আবার ঘটে গেল কাশ্মীরে এই সেদিন—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। সেই কথাই বলি।

কাশ্মীরে আমার নবলন্ধ সাংবাদিক বন্ধ এম-কে-ধার-এর উৎসাহে এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন পাব্লে এলেন গাড়ী নিয়ে সকালবেলায়। জীপগাড়ীতে আরেক তর্ণ বন্ধ আছেন মিঃ আচারি। আমাকে বিক্রোয়াবেন ওঁরা যুন্ধবিরতি সীমানার ধারে, যেটা এখন কাশ্মীরের 'সীজ্ ফ্রায়্রে লাইন।'

পীর পাঞ্চালের উত্ত্রণ গিরিলোক চির্রাদন বিশ্বাসঘাত্তি ওই গিরিলিখর লোকের দিকে তাকিয়ে আজও প্রতি কাদ্মীরীর হংকলে হয়। মহিষাস্বের ম্পেডর মতো পীরপাঞ্জালের এক একটি চ্ডা ক্র্যুক্ত দ্ভিতে চেয়ে থাকে কাদ্মীরের দিকে। অথচ সমগ্র কাদ্মীর বংশপর্ক্তরের অহিংসমন্ত্রে দাকিত। এরা শেখেনি যুন্ধ করতে, শেখেনি আত্মরক্ষতি জন্য আত্মোৎসর্গের অভিযান। সেই কারণে কোনওদিন কোনও শত্ত্বকে বাধাও দিতে পারেনি প্রাণপণে।

খ্রীনগর ছাড়িরে মাইল চারেক দুরে এসে পাওয়া যায় সালাটেং,--এই পর্যক্ত

এনে পেণছৈ সেদিন পাকিস্তানী উপজাতীয় পাঠানদেরকে ধামতে হয়েছিল।
এখানে পথ দুইভাগে বিভক্ত। সামনে বিশাল ধানক্ষেত, আশে-পাশে গ্রামবাসীদের
নির্দিবণন জীবন। কিন্তু এই ধানক্ষেতের উপর থেকেই কাম্মীরের মিলিসিয়া
প্রিশ এবং স্বেছাসেবকের দল ওদের পথরোধ করেছিল। নগরে যেন ওরা
প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু সেই প্রতিরোধ শক্তি যখন দ্বলি হয়ে পড়তে
থাকে তখন বিমানবোগে ভারতীয় সৈনা ও সাহাষ্য শ্রীনগরে এসে পেণছয়।

উপজাতীয় পাঠানদের সপ্যে পাকিস্তানের সম্ভাব কিন্তু নেই। এরা আফগানিস্তানের সীমান্ত-সন্তান, কিন্তু পাকিস্তানের শিষ্য নয়। এরা ইংরেজ এবং পাকিস্তান—এই দ্য়েরই প্রতি বির্প। কিন্তু এদের মধ্যে যারা একান্তই হিংস্র প্রকৃতি, যেমন হাজারা জেলার অধিবাসী তুকী-র্শীয় 'কারণিজ কাজাকি'রা, তাদেরকে উংকোচে বশীভূত করা হয়েছিল। তা'রা ধনদৌলত পাবে, শস্যক্ষেত্র পাবে, পছন্দসই স্ফালোক পাবে—এই আশ্বাস পেয়ে তবে তা'রা হামলা করে। পিছনে রইলো পাকিস্তান,—অস্ত্র ও রসদ পিছন থেকে অজস্ত্র য্রিগরে বাবে। স্কৃত্রাং দানবকায় মন্ত হস্তীর দল বিরাট এক দস্যবাহিনীর আকার ধ'রে রাওয়ালাপিন্ড, মারী, হাভেলীয়ান, নাথয়াগালি, কোহালা ও দ্যেলের পথে বিতস্তা নদীর তীর ধ'রে কাশ্মীরে ত্বে অতর্কিন্ড আক্রমণ চালালো। রস্ক, আগ্রন আর নারীধর্মনাশ চললো বন্যাবেগে।

ক্যাপেটন পাব্রে নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। জাতিতে তিনি শিখ।
যেমনই শিক্ষিত ভদ্র. তেমনি শাশ্ড। আমরা সোজা বরম্পার পথ ধরেছিল্ম।
পথে-পথে পাওয়া যাচ্ছে রাজা ললিভাদিভার কীর্তির অবশেষ, রাজা অবশ্তীবর্মার নানা প্র্তিচিহ্ন, সম্রাট অশোকের আমলের কিছ্-কিছ্ প্থাপত্য। অতি
স্করে বাধানো পথে পড়েছে মধ্রে রৌদ্র, আশে-পাশে টিলাপাহাড়ের গায়ে
রংগীন পাখীরা ভাক দিয়ে যাচ্ছে আসম্র শরংকালকে। এখানে-ওখানে আপেলের
বনে একট্-একট্ রং ধরেছে।

পাব্লে হাসিম্থে বলছিলেন, এ পথে যাছি, এখানে কিন্তু এই সেদিন অনেক রস্তু গড়িয়েছে। তবে কি জানেন, পৃথিবীতে শান্তি ও আহিংসাবাদ প্রচার করা এক কথা, আর সামরিক রীতি-নীতির প্রথান্প্রথ বিধিন্ধর

গাড়ী চলছে । কথাটা ব্রতে না পেরে তাঁর ম্থের জিকে তাকাল্ম।
তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় শোনেননি, কাশ্মীরের প্রেশ্থ আমরা সম্পূর্ণ
জয় ক'রে এনেছিল্ম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের মন্দ্র চরম আঘাত হানবা,
এমন ম্হার্তে হঠাৎ আমাদের থমকে ষেতে হোক্তে

কেন?

ক্যাপ্টেন হাসলেন। কিন্তু তথনই ক্ষুৰ্থকপ্ঠে বললেন, রাষ্ট্রের নীতি অহিংসাবাদ এবং সাধ্তার ওপর দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যুম্ধকালের একমান্ত নীতি হোলো বর্বরতার অবসান ঘটানো। আমাদের সেই নাটকীয় জয়লাভের কালে হঠাৎ রাজনীতিক নির্দেশ সামরিক অভিযানকে নিয়ন্তণ করে বসলো। কাশ্মীরের জনসাধারণ হায়-হায় ক'রে উঠলো আমাদের দুর্বলতা দেখে।

তার পর ?

তারপর 'সীজ ফায়ার!' বৃক ফৃলিয়ে লাইনের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো রক্তমাথা দস্কর দল, আর বৃক ফ্লিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্তকারীরা পাঠিয়ে দিল জাতিসংখ্যর প্রতিনিধিদলকে। চেয়ে দেখন, তাঁব্ ফেলে বসেছে তারা দুই পারে—চক্তান্ত চলছে এপারে-ওপারে। ক্যাম্পে-ক্যাম্পে মদ আর মেয়ে। সম্মত রাত ধ'রে হ্রেলড়। শাদা গাড়ী ছ্টিয়ে ওরা আসে শ্রীনগরে—অসক্তরিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন মেয়েরা হোলো ওদের গোয়েন্দা। ওদের নোংরা কীর্তি স্বাই জানে। আপনারা ত' জানেন, একটি ইংরেজ মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা। বন্ধী গোলাম সাহেব তাকে কান্মীর থেকে বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের সম্মত শক্তি থাকতেও আমরা নির্বোধ ব'নে রইল্মে।

শ্রীনগর থেকে বরম্লা মাত চোঁতিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের পথ। দ্রের পাহাড়ের চ্ডার লক্ষরাচার্যের মন্দিরটি দেখতে পাওরা যাছে। মাঝে-মাঝে পথের দ্ই ধারে চেনার আর পপলারের সারি। বেদিকে চাই, যে পালে ফিরি,— ম্ব্রের কাল্মীর,—স্ক্রের, নধর, পেলব। ছোট ছোট টিলা পাহাড় এখানে-ওখানে, এ মাঠে আর ও মাঠে,—মনে-হছে আগামী বর্ষায় গ'লে,যাবে সব।

পাটান পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। এই একই পথ। এই পথে যেমন এসেছি পাঠানকোট থেকে জম্ম আর শ্রীনগর, তেমনি এই পথ সোজা গিয়েছে বরম্পা, উরি, দ্মেল আর কোহালার ঝিলম নদীর প্ল পেরিয়ে সানিব্যাঞ্চ হয়ে রাওয়ালিপিন্ডির দিকে। এ আমার সম্পূর্ণ জানা পথ। এই পথ আয়াকে অম্থির করেছিল তর্ণ বয়সে,—যখন আমার বসবাস ছিল রাওয়ালিপিন্ডির ওদিকে।

দ্বৈ পাশের শান্ত পল্লীপ্রকৃতি পোরয়ে জীপ চলেছে। অজস্র ফসল দ্বই ধারের ক্ষেতে। ফলের গাছগঢ়ীল এখন পরিপূর্ণ। তন্দ্রাঞ্জানো বাতাস বয়ে চলেছে। কোথাও কোনও অশান্তি অখবা কোলাহল নেই।

এক সময় একটি মূন্ময় টিলাপাহাড়ের নীচে এসে ক্যাপ্টেন ক্রিগাড়ী থামালেন। আন্দাজ পণ্ডাশ ফুট উচ্। আমরা উপরে উঠে গেল্ম। সামনেই একটি কালো পাথরের স্মৃতিফলক। ১৯৪৭ খুড়ান্দের অক্টোবর মাসে লেফটেনান্ট কর্ণেল ডি-আর-রে এই পাহাড়ের উপরে দাড়িয়ে সদলবলে পাঠানদের প্রতিরোধ করেন। এইখারে বায়ে গেছে সেদিন রক্তের প্রবাহ, সে-রম্ভ গড়িয়ে গেছে ক্ষেত্রীয়ারে, গেছে অদ্রবতী বিতস্তার গৈরিক স্রোতে। কিন্তু হাজারে-হাজ্ঞারে কাতারে-কাতারে দস্ক্রদালর সামনে কর্ণেল যেমন দাড়িয়ে থাকতে পারেননি, তেমনি এক ইণ্ডি হ'টে যেতেও চাননি। ফলে, এইখানেই গ্লেণীবিশ্ব হয়ে তিনি মারা যান্। সেই অসম-

সাহসিক প্রকৃত যোশ্যার হৃৎপিন্ড থেকে ঠিক এই স্থালে প্রথম রক্তবিন্দ্র ঝারে পড়ে, এই কারণেই এখানে তাঁর স্মৃতিফলকটি নির্মিত। তারিখটি লেখা ররেছে পাথরে, অক্টোবর ২৭, ১৯৪৭।

মাইল দেড়েক দ্বে বরম্লায় এসে পেণছল্ম। ছোট শহর, প্রবেশপথটি পাহাড়ে বেন্টিত। এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল বরাহম্ল। সংবাদপরে পড়া সেদিনের বীভংস কাহিনীর কথা স্মরণ করে পা দ্খানা যেন ভারী হয়ে উঠলো। সামনেই সেই মিশনারীদের স্প্রসিশ্ধ সেন্ট জোসেঞ্স কন্তেন্ট। ক্যান্টেন বললেন, আস্কা, ভেতরে চুকি।

ভিতরে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, আশেপাশে স্কর বাগান এবং বসবাসের বর। এরই মধ্যে ত্কে দস্যুরা বে কয়জন শ্বেতাপা রমণীর উপর পাদাবিক অত্যাচার করে, তাদেরই একজনকে ভেকে ক্যাপেটন আলাপ করিয়ে দিলেন। শালত নয়ম্বর্থী মহিলা। তাঁর চোথে চশমা, ম্থের ভারতিতে ব্যাধি ও মাধ্র্য একসপে মিলেছে। মহিলা সেই ভয়াবহ দিনগর্মালর নানা বীভংস কাহিনীর বর্ণনা করে একসময় বললেন, আমাদের এক বন্ধ্র জনৈক ইংরেজ কর্নেলের স্বী এখানে তথন সদ্য একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং সেদিন পাঠান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ন্বয়ং কর্নেল এমে তাঁর স্বী ও সদ্যপ্রস্তুত সন্তানকে বিলাতে নিয়ে যেতে চেরেছিলেন, কিন্তু তা আর সন্তব হয়নি। দস্যুরা ন্বামী-স্বীকে এই কন্ভেণ্টের মাধ্রাই হত্যা করে এবং শিশ্যুটিকে আগ্রনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আনন্দে নাচতে থাকে! তাদের সাংঘাতিক আক্রমণে সমন্ত কন্ভেণ্ট ছারখার হয়। এ যা দেখছেন, এসব আবার নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। আমি একমাত সেদিনকার 'প্রেতিনী' হয়ে বাস করছি!

মাধা নীচু করেছিলেন ক্যাপ্টেন। মহিলা এবার চুপ করলেন। আমি ঘ্রে ঘ্রে চারিদিক দেখতে লাগল্ম। পীর পাঞ্জালের দ্রে সীমানার এসে এইসব আমার্কি দেখে যেতে হোলো।

কন্ভেন্টের একটি অংশে প্রস্তি আগার। সেখানে কাশ্মীরী রোগিণী রয়েছে কয়েকজন। অধিকাংশই মুসলমানী। একটি কারিগরী বিদ্যালয়ে করেকটি মেরে হাতের কাজ শিখছে। শিশ্বো একপথলে ঔষধপতাকি সিচ্ছে। একধারে কয়েকটি পরিত্যক্ত নবজাত শিশ্বকে রাখা হয়েছে। সম্প্রভারতের ও কলকাতার অন্যান্য কন্ভেন্টের সংগ্যে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

ভারাক্রান্ত মনে আমরা কন্ভেণ্ট থেকে বেরিয়ে শহর প্রিদেশনৈ বেরোলাম।
না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। মনে হছিল, মাত্র গুলুলা সমসত শহর জনলে
প্রেড় কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছে। পথে প্রেড্ড সর্বাত্ত সত্পাকার ধরংস।
ক্যাপ্টেন দেখাছিলেন, অব্যারিত ল্বন্টন ও হত্যান্তিকন্দ্র; শত শত নরনারী প্রেড়ছে
একই অন্নিকুন্ডে; পথের এক একটি কেন্দ্র সংখ্যাতীত রমণীকে উল্পা ক'রে
দসান্দল উল্লাসরণে নৃত্য করেছিল। ন্বামীর দ্বই হাত আর দ্বই পা কেটে

নিয়ে সেই কাটা হাত-পা দ্বারা নানা স্থাকৈ প্রহার করা হয়েছিল। অগণ্য উৎপীড়িতা আতিক্কতা নানা রমণী ছ্টে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে বিভঙ্গরা; সংখ্যাতীত রক্তমাখা নারীর অচেতন দেহ নালার ধারে প'ড়েছিল পরিত্যক্ত অবন্ধায়। পাথর দিয়ে ছে'চে এবং পথের উপর আছাড় মেরে শিশ্ বালক বালিকাকে হত্যা করা হয়েছে,—তাও অসংখ্য। জর'লে প্রেড় খাক্ হয়ে গেছে বরম্লা। যেদিন মৃত্যুর মতো অসাড় শানিত ফিরে এলো, দেখা গেল বরম্লার অন্ধকার শমশানে কাঁদবার কেউ নেই। যাবার সময় দস্রো নিয়ে গেছে শত শত নারী ও বালিকা। বরম্লার আগাগোড়া এই ইতিহাস।

ম্সলমানি শহর, কিন্তু একটি মসজিদও চোখে পড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সংকীণ বিতস্তার ওপারে প্রাচীন রঘ্নাথজীর মন্দিরে তথনও বাজছে শংখ ও ঘণ্টা। একটি বৃহৎ চেনারবৃক্ষের ছায়া পড়েছে মন্দিরের স্বর্ণ কলসে। কলসের গায়ে কালো দাগ। শ্নলমে ওপারেও আগ্রন জনলোছল। মন্দির-অধ্যনে পশ্ডিতদের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যাছিল। বিতস্তার তীরে অবগাহন সনান ও প্রজাপাঠ চলছে।

বাজারের জনবহুল পথের এক স্থলে এসে ক্যাণ্টেন দাঁড়ালেন। সামনেই কাশ্মীর-কেশরী মকবুল শেরওয়ানির বালিধ্বসা দোতলা বড়েন, এবং তার ই'টের দেওয়ালে আজও রয়েছে গ্লীর দাগ। এই ইতিহাস-প্রসিশ্ধ বারের ঘরবাড়ী জন্মিলয়ে দিয়ে তার সামনে তার পরিবারের প্রত্যেকটি নারী ও শিশ্বকে এনে একে একে হত্যা করা হয়। অতঃপর দসাব্রা শেরওয়ানিকে প্রশন করে, এখনও তিনি পাকিশ্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছেন কি না। শেরওয়ানি ঘ্ণার সংগ্যে এই নরহত্যাকারী দস্যুদলের প্রত্যেকটি প্রশ্তাব প্রত্যাধ্যান করেন।

তাঁর অপমানজনক তিরুক্কারে ক্র্মুখ দস্যারা তাঁরই বাড়ীর দেওয়ালে তাঁকে পেরেক পাতে ঝালিয়ে তাঁর দেহকে গালীবিশ্ধ ক'রে শতছিদ্র করে!

শেরওয়ানির উদ্দেশে আজ নিতাপ্রণমে জানায় কাশ্মীর।

ফিরবার পথে 'সংগ্রামা' হয়ে 'সোপোর'। এর প্রাচীন নাম ছিল, স্ট্রেরাপার। অনেকে বলে, রাজা অবলতীবর্মার কালে 'স্ইয়া' নামক এক ইঞ্জিনীয়ার বিলমের বন্যার গ্রাস থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাবার জন্য এখিনে এক নদী-পথ কেটে দেন। যাই হোক, সোপোরেরও ওই এক ইতিহাস। নদীর ওপার থেকে আসে উপজাতীয় পাঠানরা, এবং ক্রিকে থেকে এগিয়ে আসে বরম্লা থেকে দসমুদল। উভয়েরই উদ্দেশ্য লাক্সিক নারীহরণ। সেই চ্ডাল্ড সঙ্কটকালে কয়েকটি পরিবারের পার্য আপি আপন হাতে নিজ পরিবারের নারীগণকে হত্যা ক'রে অবশেষে নিজেরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নাটকীয় সঙ্কটকালে চারিদিক থেকে ভারতীয় সেনাদল দসমুদলের উপর ঝাঁপিয়ে

भएए। क्यारण्टेन भाग्उकरण्ठे वनत्सन, भूजनभात्नत উপরে भूजनभात्नत এই অমান,বিক বর্বরতা প্রথিবীর ইতিহালে নেই!

সোপোরের বাজার বেশ বড়, পথঘাট জনবহন্ল। ব্রুতে পারা যায়, মহা-জনতা চিরকাল বিস্মৃতিপরায়ণ। ক্ষয় ক্ষতি ও ক্ষত মানুষ আবার ভূলতে বসেছে। নতুন কালে আবার নতুন ফসল ফলেছে, নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে. গাছে গাছে নতুন কিশলয় দেখা দিয়েছে!

যদি কেউ এই মূত্রিকার লাবণাের উপর কান পেতে থাকে, কাম্মীরের কামা শ্বনবে। রক্ত্রপিছল ভূম্বর্গ এবার হয়ত মৃত্যু আর অপমান থেকে ভীষণাম্তিতে উঠে আসতে চায়। বিবশা বিশ্রস্তা মূক্ষ্মী এবার তার ধ্লিধ্সর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধক। অণ্নিক্ষরা করাল দৃষ্টি তুলে এবার ডাক দিয়ে বলকে, "হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাকাহীনা, রক্তে মোর বাজে র্দ্রবীণা!" ওর প্রাণের ইতিহাসের পর্বে পর্বে হ্ন তাতার মোগ্গল পাঠান সবাই এসে ওর সর্বাঞ্গে নথরাঘাত হেনেছে বর্বরের মতো, হিংস্র দস্যুর দল যুগে যুগে ওর তনুলাবণ্যের পরে পাশব প্রবৃত্তির খেলা থেলেছে! এবার উঠে দাঁড়িয়ে মূছ্যুক চোথের জল, ক্ষতবিক্ষত 'রক্তাক্ত দেহে ডাক্ দিক্ ওই ইরম্খ হিমালয়ের বজুপাণিকে,— পশ্হননের জন্য পাশ্বপত অস্ত্র হাতে তুলে নিক্-!

গাঁহাতীর্থ অমরনাথ থেকে ফিরে দিন তিনেক প্রনরায় বাস করেছিল্ম প্রভাগাওয়ে। শহর ফুরিয়ে যায় বড় জোর মাইল খানেকের মধ্যে। ওইটাকুর মধ্যেই চলাফেরা, ওইট্কুর মধ্যেই কাজকারবার ব্যবসা বাণিজা। এপাশের উপত্যকা পথে উঠে গেছে পাইনের স্ফ্রীর্ঘ বনরেখা, আর দক্ষিণ নীলগংগার তীর ধরে চলে গেছে চিড়গাছের অরণা। নদীর ওপারে সমগ্র পশ্চিম উত্ত্রণ পর্বতমালায় অবরুম্ধ। ওদের ভিতর দিয়ে মাইল পনেরো অভিযান করলে কোলাহাই হিমবাহ এবং লিভারবং,—গ্রন্ধরজাতির যাযাবরের দল ওই পথ দিয়ে আনুগোনা করে। মহাকাব্য যেন আসন পেতে বসেছে এখানে।

আবহমান কাল এখানে মন্থরগৃতি। প্রাণীজগতে কোথাও চাণুক্তিনেই। আপন মনে কাজ করে চলেছে হিমালয়ের প্রকৃতি। স্থাস্ত্রকুলি পশ্চিম পাহাড়ের দিকে দৃশ্টি রাখলে সন্ধ্যা কেটে যায়, ধীরে ধীরে ফ্রেন্সেট্র ট্রকরো নেমে আমে নীলগণগার নীলাভ জলের ধারে,—তার পর যেন ঘ্রমিন্সে পড়ে। জ্যোৎস্না-রাত্রে উচ্ছর্নসত কাশ্রায় ডুক্রে-ডুক্রে ওঠে নীলগণগার্জি পহলগাঁও থেকে একদিন বেরিয়ে পড়স্ম ৷—

ছারানিবিড় রোমাণ ছিল কোনো এক পাহাড়তলীর বস্তিতে, তারই চ্ড়ার ØÓ

দিকে পশ্চিমমুখী এক মসজিদ এতদিন পরে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল। প্রকৃত নাম হোলো, জনকমহল, কিম্তু নাম বদলেছে ইদানীং কালে—যেমন আয়েশ-মোকাম! প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কাঁশ্মীরে বৌন্ধ ও হিন্দু, স্থাপত্যকীর্তিই প্রধান,— এদের সংগ্র মিশেছে কোথাও কোথাও আরও দুটি শিল্পকলার প্রভাব। একটি হোলো গ্রীক, এবং অন্যাট তিব্বতী, যার মূল ছাঁচ হোলো মণ্গোলীয়। সাম্প্রতিক তিন চার শো বছরের মধ্যে অবশ্য একট্ আধট্ মোগল স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীনগরের সাম্লকটে যেটি বড মসজিদ-অর্থাৎ শাহ হামদান,-এটিকে বৌশ্ধ-'মসজিদ' বলা চলে। এই মসজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে উঠেছে, সেই স্থলটি হোলে। দেবী কালী ধরীর প্রাচীন মন্দিরের প্রাধ্যাণ। কাম্মীরের সর্ব-বহুং জ্বমা মসজিদও তাই, প্রাচীন দেবদেউলের কোলেই তার ভিত্তি। কিন্তু এ ছাড়া কি আর কোনও স্বারগা ছিল না? ছিল বৈকি। কিম্তু হিন্দ্বস্থাপত্য স্থান-নির্বাচনে চিরকাল পারদশী। প্রবীর জগালাখ, সম্মবেলায় কোনারক, পশ্চিম পাকিস্থানের অস্তর্গত ঝিকম শহরের নদীতীরবতী বিশাল শিবশঞ্জির মন্দির, পূর্ব পাকিস্তানে সম্দ্রশোভা-সমন্বিত চন্দ্রনাথ, করাচীর মহাকালীর মন্দির, বেস্টিস্তানের অধ্যের নদীর তীরে জ্যোতির্লিপা হিপালো দেবী, অন্দিতীর্থের সোমনাথ, রহাুপ্রের পারে কামাখ্যা, বোল্বাইয়ের মহালক্ষ্মী, কাশীর বেণীমাধব আর আদিকেশব,—বলে যেতে পারি একটির পর একটি। বলতে পারি রাজগৃহ, ধরণলমের, যোধপরে, প্রণা সার রামেশ্বরম্—বলতে পারি আরও অনেক। পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে, নদীতীরে-প্রত্যেক হিন্দ্র-স্থাপতোর স্থান-নির্বাচনটি হোলো সোন্দর্য বোধের প্রতীক্। এই প্রথম কাম্মীরে দেখল্ম, পাহাড়ের চ্ভার মসজিদ। কিন্তু এর কারণ অনুমান করতে বিলম্ব হয় না। কাশ্মীর হোলো অতকিতি বন্যা লাবনের দেশ, হঠাং আসে বন্যা,--ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। উচ্চতে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ।

মার্তান্ড শহরে এল্ম। কাশ্মীরী পান্ডিতদের দেখেছি, এবার দেখছি পান্ডাদের। এদেরই প্রাপ্রেষ একদা ধর্মান্তরিত কাশ্মীরী হিন্দুকে নিজেদের কোলে ঠাই দেরনি। ষেমন গরার, ষেমন কাশী আর বৃন্দাবনে, ষেমন মখ্রাহিরন্থার আর কলকাতার কালীঘাটে,—এরা ঠিক তেমনি ছিনেজোক। কেই একই ব্যবসা প্রাগিবতরণের। এখানে সরোবরের তীরে স্থানারায়ধের মান্দর অতি প্রাস্থি,—নাম হোলো মার্তান্ড মন্দির। এর স্থাপতা, কার্ক্স্থিএবং অবস্থিতি সত্যই প্রশংসার বোগা। মার্তান্ড শহরের বর্তমান নাম ইন্স্কামাবাদ কেন হোলো খোঁজ নিইনি, কিন্তু মার্তান্ডকে অনেকে আবার বলে মাটান্। এখান খেকে অন্স দ্বের রাজা লালভাদিত্যের সর্বপ্রধান স্থাপ্তর্জীতি দেখে আসা বার। কাশ্মীরকে তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন।

অনন্তনাগের শান্ত পল্লীতে এসে পেশছল্ম। উচ্চু নীচু গলিদ‡িজ বন-বাগান-ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা গ্রাম। কাছেই একটি গন্ধক-ঝরণার পাশে একটি

দেবস্থান। সত্যি, যেখানে যাও যেদিকে চাও-দেবস্থান ছাড়া কিছু নেই। আসতে আসতেই দেখে নিচ্ছি বিষয় আর রাধাকিষেণ, রামলছমন আর সীতা, সত্যনারায়ণ আর স্থা। গিরিলেগার দিকে তাকাও—অধিকাংশ নাম হোলো, হরম্ম, হরমহেশ, কুর্ফাগরি, শংকরটোর্য, হরিপর্যত, গ্রীশনাগ, ভৈরবঘাটি, অমর-নাথ, ইত্যাদি। নদীর দিকে তাকাও,—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, কফগণগা, নীলগণগা, দ্বধ্যপা, রোমহয়ী, ভূপা, সহস্রা, রামবিহারা, মদমতি, ইত্যাদি। নগরগালির দিকে তাকাও—সূখনাগ, নরনাগ, নাগমাগ, অবন্তীপরে, রজবিহার, আশ্নাগ, রামপুর, রামঘাট চণ্ডীগাঁও ইত্যাদি। হদের কথা যদি বলো, তবে কৃষ্ণসায়র, विक्युनायत, शभ्भा ও भननायन, উक्षश्त-यात्क वतन উलात, व्राप्थवन, भान्धातवन, নরবল, অমরসায়র, তরসায়র, ইত্যাদি দেখিয়ে দেবো। সংস্কৃতি, সভাতা ও স্থাপত্যে কাম্মীর হোলো আগগোড়া আর্যহিন্দ, এবং আর্যবৌশ্ব। মুসলমান জনসাধারণ যাদেরকে দেখা যাচেছ, তাদের প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস, জীবনযাতা, খাদ্য, শরীরের গঠন, আকার, মুখের ভাব, চক্ষু ও নাসা, সামাজিক মেলামেশা,— সমুহতটাই মুসুলুমান-বিরোধী। উত্তর ভারতের অথবা পণ্চিম পাকিহতানের ম্সক্ষান এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা অবাক হয়; তাতার মোণ্গল কিংবা পাঠান মুসলমান এলে ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে। মোগল আমলের মুসলমানদের সংগ্<mark>য ওদের আন্তও মিল হয়নি। ওদের সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় হোলে</mark>। কাশ্মীরী হিন্দু। ফেনন প্রবিজ্গের মুসলমানদের প্রমান্ত্রীয় হোলো পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দ্র। উভয়ের মধ্যে আত্মিক পরিচয় অতি নিবিড়। একই রক্তের যমজ সন্তান। রাজনীতি হোলো বহির•গ, শ্যোণতনীতি হোলো অন্তর-অঙগ।

সাতিটি সাঁকোর স্বারা শ্রীনগরের এপার ওপার সংযুক্ত। প্রথম সাঁকোর নাম, আদ্রিরা কদল। কদল মানে সাঁকো। আমিরা কদল-এর উভর পার হোলো নগরের প্রায় নাভিকেন্দ্র। ওরই কাছাকাছি খালসা হোটেলে এর আগে বাসা নিয়েছিল্ম। এবার এসে উঠল্ম, ইন্পিরীয়ল্ ব্যাণ্ডের বাগানে তাঁব্র মধ্যে। কাম্মীরে এসে তাঁব্তে বাস করা,আনন্দদায়ক। নিরাপদ দ্বাধীনতার জ্ঞাচ্ছন্দা পাওয়া ধায়।

সোদন অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা নিমন্ত্রণপত এসে প্রেটিলো সদর-ই-রিয়াসতের ওখান থেকে—সোনালি লাল কালিতে ছাপা সুন্ধতে পারা গেল, সাংবাদিক বন্ধ্ব মিঃ ধারের উৎসাহ আছে এর পিছনে অপরাহ্র সাড়ে চারটের সময় যুবরাজ করণ সিং জলযোগের খ্বারা আপ্যাহিত করতে চান্। শ্রীনগরের দক্ষিণ অংশটি হোলো ঘিঞ্জি শহুক্ত বাজার অংশপেরিয়ে গেলে

শ্রীনগরের দক্ষিণ অংশটি হোলো ঘিঞ্জি শৃষ্ট্রিটি বাজার অংশপেরিয়ে গেলে আধ্বনিক আবহাওয়া । শেখ আবদ্ধ্রার গদিচ্যুতির পর এখন তিন সংতাহ কৈটে গেছে, থমথমে ভাবটি আর এখন নেই, অবস্থা স্বাভাবিক। প্রধাম মন্ত্রী

হিসাবে সরকারি শাসনভার হাতে নিয়েছেন কাশ্মীরের 'লোহমানব' বন্ধ্বী গোলাম মহম্মদ। সমগ্র কাশ্মীরে দেশনিশ্ঠ অক্লান্ত কম্মী ও ভয়হীন নেতার্পে তিনি পরিচিত। অথচ এই সেদিন অবধি তিনি শেখ আবদ্ধ্লার দক্ষিণ হস্তস্বর্প ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির পাশা খেলা বিচিত। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেখ আবদ্ধ্লাকে প্রধানমন্তীত্ব থেকে একরাত্রের মধ্যে সরানো হয়, এবং পর্নিদন তিনি যখন গ্লেমার্গ থেকে তাঁর সহক্ষী মীর্জা আফজল বেগকে সঙ্গো নিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার ওদিকে পালাচ্ছিলেন, তখন পথের মাঝখান থেকে তাঁদেরকে গ্রেশ্তার ক'রে আনা হয়। 'প্রজা পরিষদের' সন্দেহ বর্গে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

কথাটা এখানেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। রাজনীতি অথবা ইতিহাস গবেষণা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কাশ্মীরের একটি বিশেষ সৎকট-সন্ধিকালে ওথানে গিয়ে পড়ি ব'লেই ওটাকে এড়ানো কঠিন ছিল। শেখ আবদ্বলা কাম্মীরের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তাঁকে বলা হয়, কাম্মীরের 'ব্যায়'—শের-ই-কাশ্মীর! কিন্তু ১৯৫৩ খ্ন্টান্দের মার্চ-এপ্রিলের পর থেকে সহসা তাঁর রাজনীতিক অভিমত ঘুরে দাঁড়ায় এবং কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' ব'লে ঘোষণা করার একটা অভ্যুত চেষ্টা তিনি করতে **থাকে**ন। বহুলোকের ধারণা, তিনি জনৈক আমেরিকান নেতা ও দাই একজন পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চাপা চক্রান্তে পাড়ে যান। প্রকাশ, এমনি সময় কাম্মীরের প্রজা-পরিষদের নেতারা এই দুর্ঘ্ট চক্রান্তের খবর পান্ এবং তাদের হাতে তংকালীন কাশ্মীর-মন্ত্রী মীর্জা আফজল বেগ লিখিত কয়েকখানি চিঠিপতের নকল ধরা পড়ে। প্রভা পরিষদ আমল্রণ করেন ডাঃ **শ্যামাপ্রসাদকে। প্রকাশ, শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মী**রে গিয়ে প্রকৃত তথ্য উদাঘাটন করতে সমর্থ হন্ এবং অন্তর্প্য মহলের ধার্ণা এই, তিনি ক্য়েক্থানি চিঠি নেহ্রুকে দেখান্। নেহরু এতে আম্থা ম্থাপন করেননি। শেখ আবদ্ধা তাঁর বিশ বছরের বন্ধ, এবং নেহর, বন্ধ,বংসল। বন্ধ,র সংগ্রে আলোচনা ন্য করে তিনি মতামত স্থির করবেন না। ইতিমধ্যে শেখ আবদ্লোর বিরুদ্ধে প্রজাপরিষদের প্রবল আন্দোলন আরুভ হয়। এই আন্দোলনের সম্মানজনক নিম্পত্তির জন্য শ্যামাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত নেহর, ও আবদ্বলার সহিত্ চিঠিপত আদানপুশ্বিভিকরতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রচেন্টা বার্থ হবার পর তিনি স্বচন্তে পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য কাশ্মীর প্রবেশের সিন্ধান্ত করেন এবং ক্রিতিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয় কিনা, এজনা শেথ আবদ্ধ্বোক্ত জানান্। আবদ্ধ্বা এতেও আপত্তি করেন। তথন শ্যামাপ্রসাদ শিথর করেন যে, তিনি ভারতের এলাকাভৃত্ত কাশ্মীরে বিনা ছাড়পত্রেই প্রবেশ ক্রুজন। কাশ্মীর গভর্নমেন্টের নিজম্ব কোনও ছাড়পত্র নেই, এটি ভারত গভাইমেন্টেরই প্রবর্তিত। বস্তুত, শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর প্রবেশে কোনও প্রকার বাধা দেওয়া হয়নি, এমন কি মাধোপরে চেক্ পোষ্ট থেকে ইরাবতী নদীর প্রলের ওপার পর্যন্ত অনেকটা যেন দেবতাথা—৩

আভার্থনা করেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। "To see that his entry into the state without permit was facilitated."—এটি ছিল ভারত সরকারের অধীনস্থ গ্র্দাসপ্রের কর্ত্পক্ষেরই নির্দেশ। স্থানীয় জেলা ম্যাজিন্দ্রেট শ্যামাপ্রসাদের শ্ভযাতা কামনা করেছিলেন। সেটি ১১ই মে, ১৯৫০। প্লের ওপারে পে'ছিবামাত্র তাঁকে প্রেশ্তার করা হোলো। বিচিত্র সেই গ্রেশ্তার! কাশ্মীর অথবা ভারত—কোন্ পক্ষ কোন্ আইনে এই ভারতপ্রসিদ্ধ আইন-জীবীকে গ্রেশ্তার করলো, ঠিক বোঝা গেল না। তবে শ্যামাপ্রসাদকে মাত্র দ্বাসের জন্য' আটক ক'রে রাথার সিন্ধান্তটা একট্ নতুন ধরণের, কারণ পরবর্তী ওই দ্বাস কাল পশ্ভিত নেহর, ছিলেন বিশেষ বাস্ত। তাঁকে যেতে হচ্ছিল ইংল্যান্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণে এবং ইউরোপ শ্রমণে।

কিন্তু পশ্ভিতজীর মনে বোধ করি স্বস্থিত ছিল না। তিনি গৈলেন কাশ্মীরে আবদ্ধার সংগ্র সাক্ষাং করতে। কিন্তু শেখ সাহেব এবার যেন একট্ ভিন্ন ধরণের কথাবাতা বললেন। পশ্ভিতজীর অভার্থনা হোলো না এবার শ্রীনগরে। এর পর বন্ধী গোলাম মহম্মদ এবং শ্যামলাল শরফ—এই দুই মল্টার সংগ্র শেখ সাহেবের মনোমালিনা ধ্যায়িত হতে থাকে, এবং তিনি কাশ্মীরের নানা স্থানে নানাবিধ অসংলগ্ন এবং হিন্দুভারত-বিশ্বেষী বকুতা দিয়ে বেড়ান্।

গ্রেণতারের একমাস এগারোদিন পরে ২৩শে জনুন তারিখে হঠাং শেষ রাত্রে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু শ্বাভাবিক কারণে ঘটেছে কিনা, এই নিয়ে প্রশন তুললো সমগ্র ভারত। পশ্চিমবংগার রাজ্যপাল ডাঃ হরেক্দ্রকুমার মুখোপাধ্যার দশ্তিকঠে ঘোষণা করলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ একেবারেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব-সম্পন্ন নেতা ছিলেন না! প্রবিখ্যা থেকে জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, এমন মহং এবং উদারপ্রাণ দেশনিষ্ঠ কমী তিনি দেখেননি। তিনি সহোদর বিয়োগের বেদনা অনুভব করছেন। এমন সময় খবর এলো, শ্যামাপ্রসাদের শ্বংশত লিখিত ভারেরীখানি কাশ্মীরের প্রলিশ হস্তগত করেছে, সেটি আর পাওয়া যাবে না।

ফিরে এলেন নেহর। তিনি সান্থনা দিলেন শ্যামাপ্রসাদের জননী শ্রীব্রা যোগমায়া দেবীকে। কিন্তু বাণগলার শার্দ্দ্র ন্বগতি স্যর অক্ষুক্তাবের সহধমিণী সেই সান্থনা গ্রহণ করেনিন,—সন্তানবিচ্ছেদাতুরা মহাষ্ট্রসী মহিলা, অভিযোগ আনলেন ভারত গভর্নমেন্ট ও পশ্ডিত নেহর,র ব্রিষ্কুন্থে। কিন্তু সেই অভিযোগের যথাযথ জবাব দেওয়া অথবা শ্যামাপ্রস্কুলের আক্ষিমক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরকারী ও বেসরকারী ক্লেক্সনিব্রে করা,—এই দ্ই কাজই পশ্ডিতজ্ঞীর পক্ষে অস্ক্রিয়াজনক ছিল। স্তান্থিত তাঁর মনে এই ভয় ছিল যে, এই তদন্তের ব্যাপার নিয়ে পাছে ভারিক্তে প্নেরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু ততদিনে শেখ আবদ্বেলার গভর্নমেন্টের প্রতি ভারতের প্রায় সকল রাজনীতিক দলেরই একটি গভীর সন্দেহ দ্তুম্ল হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের প্রেণ্ডার ও মৃত্যুর মধ্য দিরে একথা সেদিন জানা গেল, পৃথিবীর সর্বপ্রেণ্ঠ গণতান্তিক দেশ ভারতবর্ষেও একজন সত্যব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ, নিভাকি দেশহিত-সাধকের ম্লাবান জীবনও সকল সময় নিরাপদ নয়,—যদি তাঁর সঞ্গে কর্তৃপক্ষের মতদৈবধ ঘটে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুপরেরী সেদিন দেখে এল্ম নিশাভবাগের পিছনে।

বেলা চারটের সময় গাড়ী এসে দাঁড়ালো তাঁব্র সামনে। এবারে নতুন পথ। শ্রীনগর স্কর্মর হতে থাকে যদি শহর-বাজার ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। চেনার-উইলোর সারির মধ্যে প্রত্যেকটি পথ কোথা থেকে যেন কোন্দিকের ছায়ানিবিড় বনে-বনে হারিয়ে গেছে আমার স্বানজগতের মতো! দেখছি পাইন-পপলার-চেনার-উইলো-ওয়াল্নাটের নিকুঞ্জলোক আশে-পাশে,—দেখছি, কিন্তু দেখছিনে! দেখে বাছে মন, চোখ বোধ হয় নয়। মহাকাব্যের পাতার-পাতায় ম্বিত হয়ে যাছে এই হিমালয়ের আন্তঃইতিহাস,—যখন ফিরে যাবো, বোবা দেওয়াল খাকবে চোখের সামনে, পাঠ করবো এই মহাকাব্য প্রতিটি পাতা উল্টিয়ে। দ্ভির সতেগ মন যদি সংয্ত্ত না থাকে, কিছ্মু দেখা যায় না। 'অনামনস্ব চেয়ে ছিল্ম'—মানে, দ্ভিট ছিল, কিন্তু মন ছিল অনাত্ত, তাই কিছ্মু দেখতে পাইনি,—অনেক লোক এই কথা বলে। শকুনতলা তাকিয়েছিল ক্রংপিপাসাকাতর দ্বাসারে প্রতি, কিন্তু মনম্চক্ম্ নিকন্থ ছিল দ্ভ্যুন্তের দিকে; তাই দ্বাসাকে সে দেখতে পায়নি। ভূম্বর্গ হিমালয়ের দিকে আমার মন ছিল, তথ্য সংগ্রহের দিকে চোখ ছিল না।

শ্রীনগরের সমতা থেকে একটি উপতাকার মতো উঠে গেছে য্বরাজ করণ সিংয়ের প্রানাদের পথ। এখানে-ওখানে পরিচ্ছন উদ্যান। আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়ালো প্রহরীবেন্টিত প্রাসাদপ্রাণগণে। পশ্চিমে বিশাল দাল হুদ—তার জলরাশি স্বাকিরণে ও রণিগন মেঘের প্রতিফলনে ঝলমল করছিল। তার একাংশে হরিপ্রতির দ্বর্গ, অন্য অংশে পাহাড়ের চ্ড়ায় শঞ্করাচার্যের প্রচীন মিলির। উত্তর অঞ্চলে মহারাজা গ্লাব সিংয়ের প্রাতন প্রাসাদ। কিন্তু যুবরাজের এই বাংলো প্যাটার্নের প্রাসাদিটি নবিনির্মিত। যেমন্তি জীর্নিকে আর্থানিক স্বর্টির শোভা, তেমনি সৌল্যবিধের পরিচয়। নগুরের কোলাহল থেকে দ্বে একটি নিভ্ত জীবন্যালা। আমরা যুবরাজের বিঠকখানায় এসে প্রশে করল্ম।

সমসত ঘরে কাশ্মীরী কাপেট আর মথমলের কাজ। এখানে ওথানে পড়াশনার উপকরণ। কোনো কোনো ফ্রলদানিক মৌস্মী ফ্লের নানাবর্ণের গ্রুছ রাখা। একটি টেবলে করেকখানি ছিন্তি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ-নেহর্-গান্ধী, এই তিনজন। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি স্কুলী ছবি টাঙানো। রবীন্দ্রনাথকে খ্রুজে পাচ্ছিনে।

য্বরাজ এক সমর সন্দাক এসে প্রবেশ করলেন। অতি স্থ্রী তর্ণ য্বক। বড় বড় কালো কাশ্মীরী দৃই চোখ। একটি পায়ে কিছু খং আছে, সামান্য খ্ডিয়ে চলেন। তাঁর পরণে সম্পূর্ণ শাদা প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট। হাসিম্থি আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। ন্মস্কার জানালেন।

তাঁর স্থান বয়স অতি অলপ, আন্দাজ বছর কুড়ি। যেমন স্থানী, তেমনি প্রমাস্ক্রী তিব্বতী মেয়ে,—তাঁর সংগ্যে এসেছেন জনৈকা ইংরেজ গভর্নেস। তাঁরা বসলেন একান্ডে।

মোট দশ বারোজন আমরা ছিল্ম। অন্য সকলেই তাঁর অন্পবিস্তর পরিচিত, আমি নতুন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আজ আপনি আমাদের নতুন অতিথি। অনেক দ্রের মান্য আপনি। আপনার এই ধ্রিত পোষাক দেখলে আমরা অবাক হই।

বলল্ম, এই পোষাকই ছিল ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথের। কই, আপনার ঘরে ভার ছবি দেখছিনে ত?

হাসিম্থে য্বরাজ বললেন, আর বলবেন না, রবীন্দ্রনাথের ছবির এতই চাহিদা এখানে যে, বার-বার যোগাড় ক'রেও তাঁর ছবি আমার ঘরে রাখতে পারিনি। কেউ না কেউ এসে তাঁর ছবি নিয়ে চ'লে যায়। আবার শিগগিরই তাঁর ছবি আনাবা।

আমরা চামচ দিয়ে থাছিল্ম, য্বরাজ শ্লেট্ থেকে হাতে তুলে নিয়ে শিশ্যাড়া থাছিলেন। এক সময় বললেন, আপনার 'ষাত্রিক' ছবিটি দেখে ভারি আনন্দ পেয়েছি, জীবিত লেখকের জীবন-কাহিনী এর আগে কখনও ছবিতে দেখিনি। ছবি দেখে চিনেছি আপনাকে! সিনেমায় ভারতীয় ছবি আমার খ্ব ভালো লাগে।

গ্রাতীর্থ অমরনাথের আলোচনা উঠলো। মাত গত মাসে তাঁরা স্বামী-স্চী মিলে সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্ণ তুষার্রলিখ্যের ছবি তিনি তুলে এনেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, তাঁর স্চী ওই দ্বঃসাধ্য পার্বত্যপথে সম্পূর্ণ হে'টে গিয়ে যাতা পূর্ণ করেন। যুবরাজ নিজে গিয়েছিলেন ডাম্ডিতে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলো। তিনি প্রত্যাদেশ পেয়ে এসেছিলেন ক্ষীরভ্রাজীতে। তারপর তিনি যান্ অমরনাথে। সেখানে এমনভাবে তিনি অস্ক্রেমিটিত হন্ যে, তীর্থায়াতীরা তাঁকেই শ্রীঅমরনাথ ব'লে প্রাদেশ। ক্ষিতিই মহাস্বাষ্, তাঁর পদস্পর্শে কাষ্মীর ধন্য হয়েছিল!

উচ্ছব্যিত যুবরাজ এক সময় বললেন, দ্বংখ এই, সেই বিবেকানন্দের বাংগলা আমি আজও দেখিন। মার্নাচতে দেখি রুপ্তালা অনেক দ্র! বাংগলা দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের। যদি কথ্যতি যাই, আগে যাবো বেল,ড় মঠে, আগে দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির! বাংগলা দেশ হোলো ভারতবর্ষের গৌরব।

বললম, বাজ্গলাদেশে গেলে আপনার মনে হবে না যে, আপনি কাশ্মীরের

বাইরে এসেছেন। এর বন-বাগান ক্ষেত-খামারের এতই মিল দেখছি বাণ্গলার স্থেগ।

যাবরাজ তাঁর মনের একাগ্র বাসনা প্রকাশ ক'রে বললেন, জানিনে, কোনোদিন বাংগলাদেশ দেখতে পাবো কিনা!

গম্পগা্জব চললো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। কিন্তু তা'র মধ্যে একটিও রাজনীতির কথা ছিল না—যেটি নিয়ে তথন সারা কাশ্মীরে তুম্বল ঝড় বইছে।

জলযোগের পর আমরা বাইরে এল্ম। য্বরানী সহাস্য নমস্কার জানিয়ে ভিতরে গোলেন। কিছ্ক্ষণ অবধি ফটো তোলাতুলি হোলো। অতঃপর বন্ধ্বান্ধ্ব একে একে বিদায় নিলেন। বাগানের একান্তে গেল্ম য্বরাজের সংগা,—প্রায় অন্দরমহলের দরজার কাছাকাছি। সেখানে বারান্দার রোয়াকে তিনি একস্থলে উব্ হয়ে বসলেন। তাঁর এই সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে বসাটা দেখে খ্ব আমোদ পেল্ম। এটি য্বরাজজনোচিত নয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা আমিই তুলল্ম। তাঁর এই অন্তরীণ অবন্ধায় মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাণ্গালী জাতি, অত্যত শোকার্ত অবস্থায় রয়েছে—একথা তাঁকে জানাল্ম।

য্বরাজ বললেন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঞ্চো আলাপ করে আমি মৃত্ধ হয়েছিল্ম। তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পল্ল মানুষ ছিলেন—এ ধারণা অত্যত্ত ভূল। তাঁর মতো ন্যায় ও সতানিষ্ঠ নেতা আঁত বৈরল। আমি নিজে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ আজও জানতে পারিনি, কিন্তু এই আকস্মিক দৃষ্টনার সংবাদে আমরা বাড়ীসৃত্ধ সবাই শোকে-দৃংথে মৃত্যুমান হয়েছিল্ম। কথনও ভাবিনি এমন হৃদ্যবিদারক ঘটনা ঘটতে পারে। সেই মর্মবেদনা আজও আমাদের বাড়ীর কেউ ভূলতে পারেনিন। তাঁর মৃত্যুতে বেন আমাদের পরমাত্মীয় বিচ্ছেদ্ ঘটে গেছে!

আমার নোটবইটি তাঁর হাতে দিল্ম। তারই একটি প্তঠায় তিনি এই বাণীটি লিখে দিলেন

"I have been asked by Shri P. K. Sanyal to send a message to the people of Bengal. All I can do it to send the people of that great land my best wishes." I hope to some day visit your State which has played such a noble and dynamic role in the history of our nation.

Karan Mahal, Srinagar. 29th August, 1953

Karan Singh."

ষ্বরাজের এই বাণীটি ষ্থাসময়ে দিক্সী ও কলিকাতার 'হিন্দ্রুথান ন্ট্যান্ডাডে' প্রকাশিত হয়।

মার তিন সংতাহ আগে সারা প্রিবী উচ্চকিত হরে উঠেছিল কাম্মীরের একটি নাটকীয় সংবাদে। এই তর্ণ রাজকুমার মার এক রারির মধ্যে একটি চল্তি গভর্মেণ্টকে বিশেষ ক্ষমতাবলে নিজের হাতে চ্পবিচ্প ক'রে আরেকটি ন্তন গভর্মেণ্টকে স্প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পিছনে দিল্লীর সহায়তা কতথানি ছিল, অথবা ছিল কিনা, সে-আলোচনা এখানে ওঠে না।

সে যাই হোক, এই সময়টায় আমার লেখা কয়েকথানি 'কান্মীরের চিঠি' 'আনন্দবাজার পঢ়িকা' ও 'হিন্দ্রুন্থান ফ্যান্ডাডে'ও বেনামীতে নিয়মিত ছাপা হ'তে থাকে। তাদের মধ্যে শেষ পতে যুবরাজ করণ সিং সন্বন্ধে নিন্দালিখিত কয়েক ছত ছিল: [অনুবাদ]

"His eagerness for visiting Bengal has led me to think that we ought to bring him down to Bengal and give him a befitting reception. I hope such a visit would help to clear up the misunderstanding between Bengal and Kashmir that has cropped up as a sequel to Dr. Mookherjee's sudden death in Kashmir. Perhaps the Yuvaraj also knows this. If the West Bengal Governor, Dr. H. C. Mookherjee and Dr. B. C. Roy can consider this suggestion it will be better still."

অতঃপর চার মাসের মধ্যে য্বরাজ করণ সিংকে সাদরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তিনি বেল্ড়ে মঠ এবং এথানে-ওথানে কিছুদিন পরিভ্রমণ করে বিশেষ আনন্দলাভ করেন।

'দেবতাম্বা হিমালয়ের' প্রথম খণ্ডে জনৈক বাংগালী মহিলার উল্লেখ আছে।
পহলগাঁওর হোটেলে তিনি এসে আমার সংগে আলাপ করেন। হিম্পিন্ত, বস্ব
ছিলেন আমার সংগে। মহিলাটি আধ্নিক কালের মেয়ে। নাম শ্রীমতী মায়া।
তিনি বিশেষভাবে তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমাকে আমগুরু জানিয়ে যান্।
অতএব অমরনাথ থেকে ফিরে প্র প্রতিশ্রতিমতো তাঁর ক্রিনা নিয়ে শ্রীনগরের
শহরতলীর এক বাড়ীতে তাঁকে খ্রে পাওয়া গেল সি-বাড়ীতে চার পাঁচটি
পরিবারের মধ্যে দ্বিট বাংগালী। তিনি আমান্তর নাটকীয় আবিভাবে দেখে
সেই সন্ধ্যায় সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন।

একটি বাগানবাড়ীর দোতলায় মহিলাটি থাকেন। শহর থেকে প্রায় আড়াই

মাইল দ্বের বড়জেলা নামক পল্লীতে। রামবাগের প্রে পেরিয়ে মহারাজা গ্লাব সিংয়ের সমাধি-উদ্যান ছাড়িয়ে যে পর্যাট গিয়েছে বিমানঘাটির দিকে, সেই পথের ধারে প্রপলারের বনময় পাহাড়তলীর দিকে এ'দের বাগানবাড়ী। পল্লীটি অতি নিভ্ত,—বাড়ীর গা দিয়ে গ্রামের দিকে একটি পথ চ'লে গেছে, অরণ্যজ্ঞটলা গিয়ে মিশেছে পাহাডের দিকে।

শ্রীমতী মায়া পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভূলদেন না যে, তাঁর এখানে আমি কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য নিতে বাধ্য। সঞ্জে যদি হিমাংশ্রও থাকেন তবে তিনি পরম কৃতন্ত থাকবেন। কিন্তু হিমাংশ্র তখনই জানিয়ে দিলেন যে, হাউস-বোটে কিছ্মিদন বাস করার বাসনা নিয়ে তিনি এসেছেন কাশ্মীরে, তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হওয়া একাশ্তই দরকার। হাউসবোট আমার নিজের ভালো লাগেনি। দাল হুদের আনাচে কানাচে এবং বন্ধজলার দলজড়ালো নাংরা জলে হাউসবোটের বাহ্যিক চেহারা দেখে মানিকতলার থালের মহান্ধনী নোকার কথা আমার মনে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, মাঝিমাল্লার হাতে স্বাধীনতা তুলে দিয়ে জলের মাঝখানে গিয়ে হাত পা গ্রুটিয়ে থাকা পছন্দসই হয়নি। অবশ্য প্রত্যেক বোটের অধীনে 'শিকারা' নামক ছোট ছোট ঘেরাটোপের ডিগিগ মোতায়েন আছে বটে, যখন থাশি পারাপারও হওয়া চলে। কিন্তু যতই হোক, যত কারাই ওর সঞ্গে যুক্ত থাকুক, স্বছেন্দ স্বাধীনতা পদে পদে কুণ্ঠিত হয়—এই আমার বিশ্বাস। তাঁবুতে থাকতে গেলে পাহারা লাগে। স্ত্রোং হোটেল স্বাপেকা স্বাছন্দ্যকর।

আমরা সেদিন চা পান করে প্নরায় আমাদের তাঁব্তে ফিরে এল্ম। কথা রইলো পর্নিদন সকালে মায়া আসবেন আমাদের তাঁব্তে। স্কুর বাগানবাড়ীর গাছপালা এবং ফ্লবাগানের মধ্যে আমাদের তাঁব্, কিন্তু বোধ করি, উপকরণের কিছ্ অভাব থাকার জন্য আবহাওয়াটা খ্র উৎসাহজনক ছিল না। হিমাংশ্রে স্বাস্থ্য ফেরাবার কিঞ্চিং চেণ্টা ছিল,—তাঁর মাথার কাছে কিছ্ ফলপাকড় থাকলেই তিনি পরিতৃণ্ট হন্। আমি থাকি নিতা অসনেতাষ নিয়ে। নধর শয্যার আরামদায়ক উত্তাপের মধ্যে শ্লেল আমার পিঠে চিরদিন কাঁটা ফোটে। পদে পদে নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটলে স্কুপ থাকিনে। প্রচুর ক্ষিণ্টার্যাদর আয়োজন দেখলে মূখে অর্চি আসে। ফল-পাকড় খেলে শরীর ভালো হর, একথা শ্লনতে পেলে ফল আমার দ্চোথের বিষ হয়ে ওঠে আমি আরাম চাইনে, আনন্দ চাই।

বাগানবাড়ীর ভিতর ও বাহিরের আবহাওয়াটা পর্যন্তি সকাল থেকে আমাদের ভালো লাগেনি। ভিতরে থাকেন ব্যাণ্ডেকর এজেণ্ট ক্লিরের ও তাঁর ন্বিতীয় দ্বা। মিসেস রায়ের আগ্রহাতিশযোই হিমাংশ্ব একটো তাঁব্র বাবস্থাদি করেছেন। সকালবেলার বৃন্ধ মিঃ রার বেরিয়ে এসে আমাদের সপো কতক্ষণ আলাপ করেও গোলেন, কিন্তু কোথার যেন বাতাসটা একট্ব থমথমে। সকলে প্রায় ন'টার এলেন মায়া এবং কুন্ডু স্পেশালের শ্রীমান্ শংকর। তাঁব্র সামনে আমাদের বসিয়ে শ্রীমান্ ছবি তুলতে লাগলো একটির পর একটি। শ্রীমতী মায়ার শাদা রেশমের শাড়ীর উপযুক্ত ছবি কিছুতেই রোদ্রের আভায় ওঠে না, এই ছিল মস্ত সমস্যা। তাঁব্র সামনে বাগানে সকালের চায়ের আসর বসে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে স্থির করা গেল, আজ আমরা মোগল গার্ডে নস্দেখতে যাবো। শংকর জিদ ধ'রে এই প্রস্তাব করলো, আজ আমরা তিনজনে তা'র সারাদিনের অতিথি। তা'র আতিথেয়তা স্মরণ ক'রে রাখার মতো।

শহরের যে অংশটা জনবহুলে সেটি নোংরার আর সঞ্চীর্ণতার অপরিচ্ছর; ছোট ছোট অন্ধকারের খোপের মধ্যে অপরিচ্ছর জীবনযাতা,—ওর মধ্যেই বহু, থিকতে জীবন কিলবিল করে। গাল-ঘুজি নোংরা জলে বাদতর যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরের আশে-পাশে, এখানেও তা'র ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেজন্য ক্ষয়রোগ নানা স্থানে প্রবল। এর বাইরে গেলে তবে ভূস্বর্গ! যারা কাম্মীর দেখতে যায়, তারা কিন্তু কাম্মীরীদের প্রকৃত জীবন্যানার চেহার দেখতে চার না। তারা গিয়ে টাকা ছড়িয়ে আমোদ কিনে নিয়ে আসে। ময়লা ঘরে, নোংরা সঙ্জার, ছে'ড়া বিছানায়, উচ্ছিন্টের আনাচে কানাচে, শিকারা আর হাউসবোটের পাটাতনের আড়ালে, দোকানের তলায়, হাটবাজারের অলিগলিতে, গড়ৌর আন্ডায়, বিভস্তার ঘাটে ঘাটে, সাঁকোগ,লির আশে-পাশে, কৃটিরশিচ্প-কেন্দ্রগর্মির আড়াকে আবড়ালে,—যে ক্ষ্মার্ড দরিদ্র ও হতাশ নরনারী এবং শিশ্বো চলাফেরা করে, তারা হোলো প্রকৃত কাশ্মীরী,—তারা ভিক্ষে করে ট্রিফটদের কাছে হাত পেতে। ধেখানে যাও ভিক্কে, যেখানে যাও বকশিস। ছুটে গিয়ে গাড়ী ডেকে দিল, দাও বকশিস। রাস্তাটা দেখিয়ে দিল, দাও ভিকে। ठलरमा मरण्य मर्थ्य-यान भाव छिर्छ-रकाँछो, यान भाव धरेछो-काँछे। गृहऋ्य-ঘরের বউ, বাড়ীর গৃহিণী, ক্ষেতথামারের চাষী,—এরা ছুটে এলো পথের ধারে— কেননা ট্রারণ্ট যাছে, যদি দুচার পয়সা 'বকশিস' পাওয়া যায়। রানা করতে कर्तरु इत्रुटे अला, विष्टामा ছেড়ে রোগী ছत्रुटे अला, थिना ছেড়ে বালকবালিকা ছুটে এলো, খামারে জলসেচনের কাজ ফেলে শ্রমিক ছুটে এলো। এলো বাঁকা-নয়না, এলো মধ্রভাষিণী, এলো লম্জাবতী, এলো হাস্যম্থ বার্ক্ত্রি এলো অশীতিপর বৃষ্ধ,—এলো চারিদিক থেকে হিমালয়ের সনতান 😢 প্ররা শ্নতে পেরেছে এই পথ দিয়ে বাবে ইউরোপীয় ট্রিফট, ভারতীয় শেতি আর মহাজন,—
ওরা আশায় আশায় পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এরা ভূম্বর্গবাসী, কিন্তু
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধার ধারে না। বোঝে না রাজন্তি, জানে না সাম্প্রদায়িক
ভেদবৃষ্ণিধ। ওরা জেনে এসেছে চিরকালের মার্ক্সন্তিরা দেন্য দারিদ্রের নরককৃত্ কাশ্মীরকে। ক্ষ্মার অহে ওরা থ্শী, স্ক্রিপায় জীবনযাতায় একট্র্থান ম্বাচ্ছন্দ্য পেলেই ওদের আনন্দ। ওদের এই ভয়াবহ দাব্রিদ্যা দেখলে যেন কাস্লা পায় ।

শ্রীনগর থেকে বেরিরে মাইল তিনেক এগিয়ে গেলেই একে একে মোগল-গার্ডেনগর্নলি পাওয়া যায়। পাশেই বিস্তৃত দাল-ব্লুদ। জলজ লতাদলে আচ্ছর থাকে, তাই এই বিশাল জলাশরের নাম দাল, কিংবা দল, কিংবা ডাল। কমবেশী পনেরো বর্গ মাইল এর পরিধি। কোথাও ঘনসন্নিবিন্দ লতাদলের উপর রাশি রাশি মাটি ফেলে এক একটি সেসমান বাগান প্রস্তৃত করা হয়েছে। ফ্লে-ফলে সেগর্নলি আচ্ছয়। কোথাও কোথাও ভেসে চলে শ্বেত ও রম্ভপন্মের দল,— তাদেরই উপর দিয়ে চারিদিক থেকে ব্রুদের উপর ছায়া পড়ে এক একটি পর্বত-চ্ডার। স্থান্তের নানাবর্ণ জলের উপরে নিবিড় হতে থাকে।

আমরা একটির পর একটি উদ্যান দেখে বেড়াল্ম। পাহাড়ের কোলে এই উদ্যানে নানা কৌশলে আনা হয়েছে এক একটি ঝরণা। এ বাগানগুলি মোগল আমলের। চশমাসাহি, শালীমার, নিশাতবাগ, নাসিমবাগ ইত্যাদি। এগুলি মোগল আমলের রুচি ও সৌন্দর্যবাধের প্রতীক। প্রীনগর থেকে প্রায় বারো মাইল দ্রের একটি নিরিরিলি বনময় অঞ্চলে এসে আমরা পেল্ম হরবন। এটি সংরক্ষিত এক বিশাল জলাশয়। এখান থেকে রাজধানীতে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। এর চেহারা দেখেই মনে পড়ে ষার জামশেদপ্র থেকে আট মাইল দ্রের 'ডেম্না' হুদটি,—কেউ বলে, ডেম্লা! দ্রিট হুদের একই উদ্দেশা। এখানেও পর্বত্বেণ্টিত উপত্যকা ও শসাক্ষেত্র: সেখানেও তাই—দল্মা পাহাড়ের কোল। আমরা হরবনের বাধের উপর থেকে নেমে এসে অদ্রে একটি সরকারী 'ট্রাউট্' মংসা চাবের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হল্ম। অরণাজটলার ছায়াকুজলোকে পাহাড়ী পাখীদলের কুজন-গ্রন্থন চলছে। শতকর ছবি তুললো আবার আমাদের দাঁড় করিয়ে।

শ্রীমতী মায়ার এসব অভিজ্ঞতা নতুন। বন্ধ্মহলের সংগ্য একবার মার বিরয়ে তিনি গিয়েছিলেন পহলগাঁওয়ে—মার দিন পনেরো আগে। তাঁর বন্ধ্দের মধ্যে ছিল একটি দন্পতি তাদের শিশ্কেন্যাসহ। তারা হোলো মদনলাল আর সংবতী। এ ছাড়া আরেকটি য্বক, নাম বাহাদ্র সিং। ওদের সংগ্য আমারও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আজ বাইরে এসে তিনি ম্ব বিহণ্গী। পাহাড়ের ঝরণা ছিল অবর্ম্ধ, এবার যেন সেটি ঝরঝিরের নেমে এসেছে। স্বামী সংগ্য নেই, সেজনা তিনি কিছ্ ক্ষ্মি, কিছ্ বা আনম্বা, নিক্তৃ তাঁর স্বাভাবিক স্বছন্দ উল্লাসপ্রিয়তা ওতে বাধা পায়নি। অম্বানের সংগ্য তাঁর বাত্ননাপের সংবাদটি তিনি ইতিমধ্যে ভারতের দ্বান্ধ্যিতরে আস্বীয়ন্বজন ও বন্ধ্যহলে প্রচার করে দিয়েছেন। স্বামীকে জানিছেনি স্বাহ্রে

সকাল থেকে সারাদিন মোটরবিহার চলেছে আমুক্তির। মোটর প্রায় সর্বতগামী, পথ অতি মনোরম। হাজার হাজার বর্গমঞ্জি হিমালয়ে ঘ্রেছি, কিন্তু এখানে যেন পথ ভূলে এসে পড়েছি নাচের আসরে, গানের মজলিশে। এখানে শ্রনি ন্প্রের ঝনক হিমালরের নীচে নীচে, পদে পদে শ্রনি ঠংরীর বোল। হিমালয়ের সেই মহাগদভীর অরণ্যলোকের প্রশান্ত উদার গাদভীর্য চোথে পড়ছে না, সেই কলমন্দ্রম্থরা জননী জাহবীর প্র্ণা পার্বতালোক রহাপুরা নয়, জটাভদ্মমাথা নানদেহ সম্যাসীদলের সেই বেদমন্তধর্নিম্থরিত পার্বতা গ্রান্থরের দেখছিনে কোথাও,—এ ধেন সহস্র ভোগবিলাসে, উল্লাসে, আলসে, লালসে, বিবশা মদিরেক্ষণা রসরুগীন উপত্যকা। এথানে টাকা ছড়াছড়ি যায়, আমেদ গড়ার্গড়ি যায়। প্রতিটি পাহাড়ের আনাচ কানাচ হোলো প্রমোদ কানন, প্রতিটি তাব্র রহস্য অন্তরালে প্রণা নিয়ে খেলা, চেনার-উইলো-পাইনের বনান্তরালে মধ্যরান্তির ছায়ানিবিড় জ্যোৎস্নায় কোথাও কোথাও উচ্ছব্রিসত অন্রাগ আপন বাসনার অসহনীয় যাতাল হতে থাকে। স্বথের আর লোভের এমন দেশজোড়া আয়োজন হিমালয়ের আর কোথাও নেই। সেই কারণে কাঁচা পর্যসা হাতে নিয়ে ছড়ি ঘ্রিয়ে যে সব রংগীন প্রজাপতি এখনে বেড়িয়ে যায়, তা'রা কাম্মীরকে বলে, প্রাচ্যের নন্দন কানন!

ক্লান্ত সন্ধা নেমে আসছে দাল-হূদে। হরিপর্বতে আর শুক্তরাচার্যের চ্ড়োয় আরক্তিম আভা লেগেছে। হরম্বের দিকে বাদলের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঠান্ডা বাতাস হৃ হৃ করে বইছে ওদিক থেকে।

শঙ্কর হাসিম্থে এবার বিদায় নিল। এই মহিলাকেও যেতে হবে অনেক দরে। কিন্তু টাঙ্গায় উক্নে তিনি বললেন, শ্রীনগরের ইলেকট্রিক আল্মে কত কর্ম, দেখছেন ত? তারপর ময়দান ছাড়ালে আর আলো নেই। একলা যেতে আমি পারবো না, আমাকে পেণিছে দেবেন চল্মন। পথ অনেকটা।

অনেক পথ সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানকার পথঘাটে ভয়ও নেই। আমার বিন্বাস, ভারতবর্ষের মধ্যে চোর-ডাকাতের উৎপাত সব চেয়ে কম কান্মীরে—এমন নিরাপদ অণ্ডল থাজে পাওয়া খাবই কঠিন। পায়সা কড়ি এরা চেয়ে নেয়, বকনিস নেয়, এমন কি কৌশলে ফেলে হয়ত দোহনও করে, কিন্তু ছিনিয়ে নেয় না। এমন স্বভাব-ধার্মিক সন্প্রদায় সহসা চোখে পড়ে না, এবং এমন ভীর্প্রকৃতি জনসাধারণও সচরাচর দেখা যায় না।

আমিরা-কদল পেরিয়ে বাঁ দিকের বিশ্ববাজার ছাড়িয়ে ময়দানের বিঞ্জ দিয়ে আমাদের টাঙ্গা, চলেছে রামবাগের দিকে। শ্রীমতী মায়া বললেন আজ রাত্রে আবার চিঠি লিখবো ওঁর কাছে, আমাদের বেড়াবার কথা জানিছে আপনি কাল সকালে আমার ওখানে আসছেন ত?

भकारल नय, म्ब्यूरत्।

বেশ, তাই আসনে। আমার বড় দ্রভাগ্য, আর্থনি আর মাস দেড়েক আগে এলেন না। উনি ছিলেন,—আমরা সকলেই থ্রাজ্যামোদে থাকতুম। উনি সকালে থান্ আপিসে, থাবার সময় আবার আসেন। ব্যস, সমস্ত দিন ছ্টি।

বলল্ম, টেলিগ্রায় পাঠিয়ে আসতে হ্রকুম কর্ন।

তবেই হয়েছে!—মায়া বললেন, এ যে মিলিটারির চাকরি, নির্ম-নীতি অন্যরকম। উনি গিয়েছেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তৃত হতে। এই পরীক্ষার উৎরে গেলে একট উন্নতির আশা আছে।

কাশ্মীরের তথা ভারতের বিমান বিভাগে বাণগালী আছেন, এ সংবাদটি উৎসাইজনক। সত্যি বলতে কি, ভারত সরকারের দুটি বিশেষ বিভাগ প্রধানত বাণগালীর হাতের তৈরি। একটি বিমান বিভাগে —এটি প্রথম একদল সম্প্রাত্ত বাণগালীর চেন্টার গোড়ার দিকে বেসরকারীভারে বাণগালাদেশে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে প্রায় হিশ বছর ইতে চললো। ন্বিতীরটি হোলো, বেতার বিভাগ। এ বিভাগটি অনেকাংশে বাংগালীর স্ভিট, এবং এটির জন্ম হর করেকজন বেসরকারী বাংগালীর চেন্টার, —তাঁরা সরকারী লাইসেন্স নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে গ'ড়ে তোলেন। কিন্তু এর প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষা ক'রে তংকালে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়ে, এবং তাঁরা একটি বিশেষ আইনবলে এই বেতার প্রতিষ্ঠানকৈ হন্তগত করেন।

শ্রীমতী গাংশতা বললেন, যদি অভয় দেন্ তবে একটি প্রশন করি। বলনে ?

এমন সান্দর দেশে সপরিবারে এলেন না কেন?

হাসল্ম। বলল্ম, চারদিকে থেরকম কাঁচা পরসা ছড়িয়ে চলতে হর, তাতে ঘটি বাটি পর্যান্ত না বেচলে এখানে সপরিবারে আসা চলে না। তাছাড়া কাশ্মীর বেডানো ঠিক আমার এ যাতার উদ্দেশ্যও ছিল না। আমি এসেছিল্ম অমরনাথে।

তিনি এবার বললেন, দেখন, এদিকটা কি রক্ষ অন্ধকার হয়ে এলো! দেখছেন ত', লোকজনও নেই। আমাকে অবিশ্যি নিয়মিত আনাগোনা করতে হয় না, তাই রক্ষে। উনি যাবার আগে মোটায়াটি সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।

হাসিম্থে বলল্ম, আপনি যে অতিথিশালা খ্লবেন, এ ব্যবস্থাও কি তিনি ক'রে-গেছেন?

সে আপনাকে কিছ্ ভাবতে হবে না। একজন ব্ডো পণ্ডিত আছে, সে ডাকঘরে চাকরি করে। সে দ্'একদিন অন্তর আমার সমস্ত জিনিসপুর এনে দেয়। আপনি কিছুমার সঞ্চেচ করবেন না। আরেকটা কথা হয় স্পার্শনি ভাবছেন, সে আমি জানি। কিন্তু আপনি জেনে রাখনে, সেবার পুরুলগাঁও থেকে ফিরেই উকে জানাই যে, আপনি আমার এখানে আতিথ্য নিষ্ক্রেরীজি হয়েছেন। উনি তা'র উত্তরে কি চমংকার চিঠি লিখেছেন, কাল আপুন্তিক দেখাবো।

রামবাগের পরে পেরিয়ে গাড়ী ঘ্রলো ডান দিক্তে এ পথটা সোজা গেছে শ্রীনগরের বিমানঘটির দিকে। নীচে দিয়ে নদীর দুঝি পাহাড়তলীর পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে কোথায় চ'লে গেছে ঠাহর হচ্ছে না িইযথানেই যাক্ এ ধারা মিলেছে মূল বিতদতায়।

মহারাজা গ্রেলাব সিংয়ের সমাধি এবং শব্দরসম্প্রদায়ভূত বাৎগালী স্বামী

ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ মঠ'-এর পাশ কাটিয়ে টাঙগা এক সময় এসে পেশিছলো সেই বর্সাত-বিরঙ্গ বাগনেবাড়ীর গেটের সামনে। গাড়ী থেকে নেমে শ্রীমতী গণ্ণতা কথাটা পাকা ক'রে নিলেন,—কাল জিনিসপত্র নিয়ে দ্বপ্রের দিকে সোজা চ'লে আসবেন। কোনও সঙ্কোচ করবেন না।

আমাকেও একথা পাকা ক'রে নিতে হোলো, তিন চারদিনের বেশী আমার পক্ষে কশ্মীরে থাকা আর সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি আমাকে হিমাচল প্রদেশ ঘ্রে দিল্লী ফিরতে হবে।

তিনিও জবাব দিলেন, বেশ, তিন রাত্রের বেশি অতিথিদের থাকতে নেই, এই কথা আমি মনে রাথবো। মোটকথা আপনার আসা চাই, নৈলে গণ্ণুতসাহেব আমার ওপর ভাষণ রাগ করবেন।

টাগ্গা-গাড়ীর আলোট্কুতে দাঁড়িয়ে আমাদের রুপা চলছিল। শ্রীমতী গৃংতা বললেন, সব কথার ওপরেও আরেক কথা আছে। সত্যি বলছি আপনাকে, লেথক-মানুষকে কথনও দেখিনি। তা'রা কেমন, কিছু জানিনে। কেমন ক'রে তা'রা বই লেখে, কেমন ক'রে কল্পনার সব আনে,—ভাবলে অবাক লাগে। আপনাকে কাছে থেকে না দেখলে আমার কিছুতেই চলবে না!

হাসিমাথে এবার গাড়ীতে উঠলাম।—বেশ, কালু আসবো।

দাঁড়ান্ একট্, আগে আমি ভেতরে যাই।—এই ব'লে তিনি ভীর্ পদক্ষেপে ছুট্ দিলেন অধ্ধকার রাগান পেরিয়ে ভিতর মহলে। সেখানে দোতলার সি'ড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা—এবার যান্—কাল কিন্তু আপনার জন্যে রাহা ক'রে রাখবো!

টাপ্সা ছেড়ে দিল। আশ্চর্যা, তখন আমার একটিবারও মনে হয়নি, হিমালয়ের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার এই ভ্রমণে একটি নাটকীয় ঘটনার সূণ্টি করবে।

কাশ্মীরের আকাশে বাদলের ছায়া দেখা দিয়েছে। মেঘেরা ভেসে চলেছে পীর পাঞ্জালের কোলে-কোলে, হরম্থ আর হরমহেশের চ্ড়ায়-চ্ড়ায়, জাস্কার আর দেবশাহীর স্তবকে স্তবকে। ছায়া পড়েছে বিতস্তায় আর স্ক্রেন্সিয়ারে— যার আধ্যানক নাম হোলো দাল হ্রদ।

হরমহেশের কৃষ্ণজটার অন্ধকারে গ্রুর গ্রের ডব্সর্থননি শোন্তি যাচ্ছে; দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চিরকালের সর্বহারা সম্র্যাসী 'নাণ্গার' রুদ্র নর্মের কবিং কালকটাক্ষ। অস্বরনাশিনী চণ্ডী আর মহিষাস্বের রণডঙকা বেজে চলেছে হরম্থের কোলে-কোলে। পাইন আরু পপলারের অরণ্য মেথের মুদ্ধে শিশাহারা হয়ে গেছে।

আজ জন্মান্টমী। আগন্ট ০১, ১৯৫৩।📎

বাগানবাড়ীর তাঁব, ভুলে দিলেন হিমাংশ,। ওর মধ্যে আমাদের দ্দিনের

অনিদিশ্ট এলোমেলো সংসার্যাত্র ছিল একট্ হাস্যকর। হিমাংশ্ চাকরি করেন কলকাতার ইম্পীরিয়ল্ ব্যাঞ্চে, স্কৃতরাং তা'র এই শাখা আপিসের বাগানে তাঁর যেন কতকটা নৈতিক অধিকার ছিল। কিন্তু এবাড়ীতে তিনি ভাত খেয়েছেন যত, বাজারের ফল চিবিয়েছেন তা'র চেয়ে অনেক বেশী। এবার তাঁব্র কারবার বন্ধ করতে হোলো। আমরা প্রনরায় খালসা হোটেলে গিয়ে বাসা বাঁধল্ম। কথা চলছে, স্কৃবিধামতো হাউসবোটের ঘর পেলেই হিমাংশ্ব দাল হুদ্র অগাধ জলে গিয়ে পড়বেন! কিন্তু আজ এবেলা আমি হিমাংশ্বে অতিথি, অপরাহে চ'লে যাবো শ্রীমতী মায়ায় ওখানে। ঠান্ডায় কনকনিয়ে উঠেছে শ্রীনগর।

দ্রামান্য জীবনে হিমাংশরে মতো স্থান্ সচরাচর মেলে না। সাধ্ ও সকলন ব্যক্তি রেলগাড়ীর কামরায় উঠে একট্ঝানি আরামের লোভে সহসা স্বার্থপর হ'তে থাকে—এ দেখা আছে। সর্বত্যাগী নাপ্যা সম্রাসী আগে ভাগে এগিয়ে একটি ঘাঁটি-আগলানো বটব্দ্কের নীচে আসন নেয়,—এও দেখা। এসব ছোট ছোট লোভ, ছোট ছোট স্বার্থ,—এসর ক্ষ্রে দৈনা অনেক বরেণ্য মান্বের প্রকৃতির মধ্যেও জড়ানো থাকে; যথাসময়ে এসব এটি ধরা পড়ে দ্ভির অন্বীক্ষণে। এই প্রকার ক্ষ্রতা থেকে হিমাংল্ অনেকটা ম্রাঃ। দ্বঃসাধ্য এবং দ্বতর পাহাড়ে তীর্থমান্তাপথে মান্বের স্বার্থপরতা যেখানে অবশ্যভাবী, সেখানেও এই ব্যক্তিকে দেখোছ। হয়ত তিনি সংসারধমী হ'লে এইসব গ্লপন। কমে যেত।

অলপ অলপ বৃণ্টি নামলো মধ্যান্তের আগেই। কাশ্মীরে বৃণ্টির পরিমাণে বাজালা দেশের মতো নয়। মৌস্মী বায়্ আসে বটে পশ্চিম পাকিশ্চান আর রাজস্থানের উপর দিয়ে। কিন্তু মর্ভূমি ও শাুল্ক ভূভাগের উপর দিয়ে আসবার কালে সেই বায়্ যায় শাুকিয়ে। সাুতরাং অবিশিষ্ট বায়্ পীর পাঞ্চালের দক্ষিণ কোল পোরিয়ে উত্তরপথে পেশছয় সামানা। সেই কারণে পাঁচিশ থেকে ত্রিশ ইণ্ডির বেশী বৃন্টি কাশ্মীরে নেই। আজ দেখতে দেখতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝাপসা আকাশ থেকে নেমে এলো ঠান্ডা হাওয়া। সে-ঠান্ডা আকিশ্মিক,—যেমন পাহাড়ে সচরাচর ঘটে,—কিন্তু তার ঝলক বড়ই উপভোগ্য। উপভোগ্য হলেও ভাবনার করেণ আছে বৈকি।

আমাদের হোটেলের ঠিক পশ্চিমে করেকটি দরিদ্র ঘরকল্লায়ক একটি বিশ্তিপদ্লী চোথে পড়ে প্রায় সারাদিন। সেখানে প্রতিবেশীমহন্তে বিবাদ বেধেছিল সকাল থেকে। ঘরোয়া বিবাদে মেয়েদের ভূমিকা যেমন স্বর্গাই প্রধান, এখানেও তাই। কিন্তু সর্বপ্রকার উত্তেজনার মধ্যে কোনো কোনে মেয়েকে হাসতে দেখছি, এইটি হোলো কৌতুকের বিষয়। কাশ্মীর 'বোলি' ক্লাশমীরের বাইরে বিশেষ কেউ বোঝে না। কিন্তু এই 'বোলি'র উৎপত্তি হৈছিলা সংস্কৃত থেকে। এর সংগ্রহিন্দ আর উদ্বিদ্ধিই মিলেছে, যেমন মিলেছে ফাসী'। বাণ্গলা দেশেও এই বিদ্ধি বাণ্গলাভাষা মিলেছে চটুগ্রামে এসে। চাটগার বাণ্গালী পাশে দাঁড়িয়ে যদি

পরশার আলাপ করে, আমার পক্ষে বোধগমা হয় না। বহাদেশে বসবাসকালে আমার এই অভিজ্ঞতা ঘটে। ময়মনিসংহ থেকে মেদিনীপুর অবধি বাণগলা ভাষা বহুবার বদলায়। দাজি লিংয়ে এবং দক্ষিণ নেপালে কান পেতে থাকলে দোনা যাবে বাণগলা ভাষা বলছে হিন্দির মিগ্রণে। পশ্চিম-দক্ষিণ আসাম, গ্রিপুরা, মানিপুর আর মিথিলা, উৎকল আর মগের মুলুক, কোচবিহার আর দক্ষিণবিহার, তেজপুর আর ভাষার শ্রণগলা ভাষাই হে'টে বেড়িয়েছে এর-ওর সপ্যে গলাল্মরাধরি করে। ভাষার স্বান্থাসবলতা থাকলেই সে হাঁটে, পাঁচজনের হাত থেকে সে পাঁচরকম শব্দ নিয়ে নিজেকে অলথকত করে। সেখানেই তার প্রাণশন্তি। যে-ভাষা তার জাতিচ্যুতির ভরে আলোবাতাসের পথরুদ্ধ করে নিজের গণ্ডার মধ্যে মুখ খ্বড়েপাড়ে থাকে, এককালে গিয়ে সে ভাষা পক্ষাঘাতগ্রন্ত হয়। ইংরেজ শুধু যে ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে-ঘুরে নিজের ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়েছে তাই নয়, ভারতবর্ষীর শব্দও সে আহরণ করেছে। ইংরেজি অভিধানে এর নম্না আছে ভূরি ভূরি। বাণগলা ভাষায় যে শত্করা প্রায় তেরিশ ভাগ আরবী, ফাসী, উর্দ্ব, হিন্দি এসে জায়গা পেয়েছে, এবং সাহিত্যে তাদের স্থান নিদিশ্ট,—অন্ধ প্রাদেশিকতার আত্মাভিমানে সেকথা আমরা ভূলে যাই।

কাশ্মীর 'বোলি' থেকে কাশ্মীরের কাবাসাহিত্য এবং লোকসংগীতের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল এককালে। এর থেকে মেরেরা সূষ্টি করেছে নাচের গান আর প্রথমগীতি,—সেই গানী অনেক সময় অতীলিয়ে বাজনায় পরিণত হয়েছে। ধানের মাঠে, দক্ষির পাড়ার, গায়লাদের ঘরে, মাঝিমাল্লার দলে, পসারিনীদের মসলিশে, ছুতোরের আন্ডার, মজ্রদের বিশ্তিত,—দলবন্ধ হয়ে লোকসংগ্রীত গায় মেরে আর প্রহা গান গাওয়া হয় আঁতুড় ঘরে আর অন্তর্মাণনের উৎসবৈ গান শ্রতে শ্রনতে ঘ্রিয়ে পড়ে শিশ্ব দোল্নায়।

বিরহিনী মেয়ে তা'র আক'ঠ অনুরাগে ডাক দেয় বিতস্তার এ প্রাণ্ড থেকে "অরণ্যে অরণ্যে ধরেছে প্রস্ফুটিত মুকুল, হে প্রিয়, তুমি কি শোনোনি শুধ্ব আমার সংবাদ ? গিরিউপত্যকায় তরসায়রে অগণ্য রন্তকমল তরগেগ টলোমলো,— তুমি কি আমার সংবাদ শোনোনি কিছু ?"

ত্রনের বাংঘাদ শোনোনি কিছ্ ?" ও প্রান্তের অরণ্য থেকে দয়িতের ডাক্ শোনা যায় "ম্ব্রা এরেছিসাগর মথিয়া তোমার দশ্ত সাজাতে, তোমার অধরে রব্তিম আভা স্থানিরে প্রাণের শোণিতে।"

বৃষ্টি নেমে এলো মধ্যাহের পর থেকে। বৃষ্ট্রিক্সেন্টের সংগ পাহাড়-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তান ঘটে,—বেমন শীলংয়ে, যেমন দক্ষি লিংয়ে। তফাং এই, এখানে তৃষার চ্ডারা খ্রুব সন্নিকট, সেজনা হ্ হ্রুকরে বরফানি বাতাস নেমে আসে। নগরের উপরে তুহিনের একটি ছায়া পড়ে। অপরাত্বের দিকে ফিরে এসে হিমাংশ্

প্রস্তাব করলেন, আকাশের চেহারা ভালো নয়, আপনার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিং। দেরি করলে ভদুমহিলা বিশ্বত বোধ করবেন।

বন্ধ্বর মিঃ ধারের সংগ্য বন্দোবদত হোলো এই যে, আগ্যমীকাল সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বন্ধী গোলাম মহন্মদের ওখানে। তাঁর বাড়ীতেই আলাপচারী হবে। দ্ একজন মন্ত্রী ও করেকজন সরকারী কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অতএব আজ আমার ছুটি। স্তরাং অধিককাল বিলন্দ্র না ক'রে আমি বেরিয়ে পড়লুম রামবাগের পথে। সন্ধ্যার তখন বিলন্দ্র নেই। সাপটে বৃণ্টি নেমেছে। ভিজে ভিজেই যেতে হবে।

রামবাণের পরে পেরিয়ে গ্রেলাব সিংয়ের সমাধি ছাড়িয়ে যখন বড়জেলায় এসে পেছিল্ম, তখন মেঘেরা নেমে এসেছে বিস্তৃত বন বাগানের পপলারের জটলায়। পথে জনমানব কোথাও নেই, বাগানবাড়ীর দরজা জানলা সব বংধ। দোতলার সামনের ঘরখানায় সমস্তঙ্গলি জানলাই কাচের দার্সির। তারই একটির সামনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়েছিলেন। টাগ্গায় আমাকে আসতে দেখে নেমে এলেন। টাগ্গার গাড়োয়ানের সাহাম্যে মালপর গিয়ে উপরের ঘরে উঠলো। ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ।

অভ্যর্থনাটা উচ্ছনাসপ্রবণ। সে কথা থাক্। দুটি শিশুকে দেখছি, আর কেউ কাছাকাছি নেই। বাড়ীর নীচের পিছনাদকের ফ্ল্যুটে থাকেন আরেকটি বাঙ্গালী পরিবার, এ শিশু দুটি তাঁদেরই। উপরতলার একটি অংশে থাকেন এক মারাঠি পরিবার, তাঁদের সাড়াশন্দ কম। এ ফ্লাটে শ্রীমতী মায়া একা। তাঁর হেপাব্রুতে এই দুটি ঘর। এ ঘরটি প্রায় একেবারেই শুনা থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ ঘরে এসেছে একটি চারপাই, তার উপুরে একটি তোঁষক এবং একথানা লেপ ও বালিশ।

শিশ্ব মেয়ে দ্টিকৈ খ্ব ভালো লাগছিল। তারা যেন এ তল্পাটের মর্ভূমির মধ্যে এনেছে স্নেহছায়া। শিশ্ব মতো এমন নিঃসংগতার অবলবন আরু কিছ্ব নেই। ওদের সংগে বসে গল্প জবড় দিতে হোলো। শ্রীমতী গৃহতা বল্লীলেন, এখানে আপনার আড়ন্ট হয়ে থাকার কিছ্ব নেই। দাঁড়ান্, বন্ড ভিজেঞ্জিদেছেন আপনি, আমি চা করে নিয়ে আসি।

বাইরে বৃষ্ণি নেমেছে ব্যব্দায়র। মেঘের দল নেমে এসেছে সীচের বাগানে,
—ঝাপসা হয়ে গেছে সব গাছপালা। তথনও অতি সামান প্রিরমাণ দিনের আলো
অর্বাশ্যুট রয়েছে, কিন্তু তার চেহারাটা ধ্মেল,—কেমনু একটা অনৈস্থিতি আভা।
বেন আদি সৃষ্ণির উধাকাল। ঠাডা প্রচুর পড়েছে এইরে। জানলার শাসিপ্রিল
ঝড়ের ঝাপটার মাঝে মাঝে ঝন ঝন ক'রে উঠছে —কিন্তু এত ঝাপসা যে, বাইরে
কিছ্ দেখা যায় না। এ বাড়ীর উত্তর দিকে মার একঘর বিন্ত,—তার বাইরে
চতুদিকে মাইলের পর মাইলের মধ্যে ঘনমেঘল,তে পপলারের বিন্তৃত অরণ্য-

জটলা। সামনেই পাহাড়তলীর গা বেয়ে গেছে জলানদী বাবলাবনের নীচে দিয়ে। কোথাও জনমানব নেই।

দর্বনত বায়রে বেগ এবং মাষ্ট্রনার্বিট বেড়েই চললো। অন্ধ মাড় দিগা-দিগনত সব একাকার। আকাশ ভাক দিছে মাহামহিন তা'র বিদ্যাংলতার ঝলকে। শিশা দুটির সংখ্যা গল্প জ'মে উঠলো।

এক পেয়ালা গরম চা এবং টোস্ট-অমলেট্সহ শ্রীমতী গণ্ডা এসে ঢ্কলেন।
পরে ওঘর থেকে একখানা হাল্কা চেয়ার এনে নিজে বসলেন। বললেন, গণ্ড সাহেব আমারই মতন সাহিত্যের খুব ভক্ত, শন্নে রাখন। তিনি থাকলে আজ ধেই-ধেই ক'রে নাচতেন। আপনার কথা জানতে চেয়ে আজও তিনি চিঠি লিখেছেন। স্থিতাই বলছি, লেখক আমরা কখনও দেখিন। এখন দেখছি আপনি ত' আমাদেরই মতন মান্ধ!

উচ্চ হাস্যে তাঁর ঘর এবার মুখরিত হোলো।

বলল্ম, আছেন, ওসব কথা এখন থাক্। আপনি একা এইভাবে থাকেন, অসুবিধে হয় না?

শন্মন তবে। এই বাচ্চা দন্টি আমার প্রায় সারাদিনের বন্ধন্। আর ওই যে বলেছিল্ম বন্ধা পশ্ডিতের কথা, ও হোলো আমার আশা-ভরসা,—অবিশ্যি কিছন্ কিছন্ দিতে হয়। তবে এখানকার পোষ্টমান্টারও মধ্যে মাঝে থবর নেন্। আজকাল কোনো কোনো দিন আসে সংবতী আর মদনলাল,—ওদের সঞ্গে বেড়িয়ে আসি। তবে ওরা ত'নতুন, ওরাও আজকালের মধ্যে চলে যাছে। আমার কাছে বিদায় নিয়ে গেছে।

ঠা ভাষ চা বেশ ভালো লাগছিল। বলল্ম, এ বাচ্চাদ্টির মা-বাবা কোথার?
এরা থাকে নীচে। এদেরও এই। মিঃ মুখার্জি এখানে নেই। মিলিটারির
মুন্ফিল হোলো, তারা এক জায়গায় স্থির নয়। এখানে ত' ভালো, বাড়ীঘর,
সন্যোগ স্বিধে রয়েছে। অনা জায়গায় ক্যাম্প ছাড়া কিছ্ নেই। আমাদের
জীবন শুধু ভেসে বেড়ানো। স্থায়ী ঘরকলা কাকে বলে আমরা জানিনে।

ঘরের সামনে সিন্দিতে কার যেন সাড়া পাওয়া গেল। মায়া উঠে গেলেন, তারপর ফিরে এসে মেয়েদ্বিকৈ পাঠিয়ে দিলেন নীচে। ওদের খ্রুঞ্জি সময় হয়েছে। কে যেন ডেকে নিয়ে গেল।

ওঁর স্বামী ফিরছেন কবে এ প্রশ্নের উত্তরে মায়া বলক্ষে, উনি আছেন মাইসোরে, ফিরতে এখনও দুমাস। সাত্যি, উনি ভারি খু প্রতিহতেন আজ এখানে থাকলে, নাচতেন মনের আনলে। আজ তার চিঠি ক্ষমের পেয়েছি। আমাকে এভাবে থাকতে হচ্ছে, ওঁর যে কী দুঃখ কি বলক্ষে উনি থাকলে আপনাকে নতন জিনিস দেখাতে পারতুম।

মুখ তুলালাম।

প্রীমতী গ্রেতা বললেন, উনি নিজেই সেই নতুন জিনিস। এমন উদার

ধার্মিক ছেলে আপনারা সচরাচর দেখতে পান না। আমার স্বামীর মতো লোক মিলিটারিতে বেমানান।

হাসিম্থে বলল্ম, ব্ঝতে পারা যাছে আজকাল মিলিটারিতে ভদুলোকরা ট্রকছে।

নিশ্চর। কাশ্মীরের মিলিটারি সবচেরে ভদ্র। এরা এদেশে এওঁ প্রিয় কি বলবো। বস্কুন, আমি আসছি।—উনি বেরিয়ে গেলেন।

কুণ্ঠা আমার যাচ্ছে না। ফাই-ফরমাসের লোক নেই। মহিলাকে একাই সব করতে হচ্ছে। উৎসাহ ক'রে অতিথিকে ডেকে আনা এক জিনিস, কিন্তু তার জনা সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দোর আয়োজন করা অন্য বস্তু। আমি একট্র বিরতই বোধ করছিল্ম। আজকের রাতটা অবশ্য কাট্ক, কিন্তু ঠিক এইভাবে হাতপা গর্টিয়ে দ্বার্নিন বন্দী দশার মধ্যে আট্কে থাকাটা আমার পক্ষে সন্ভব হবে কিনা তাই ভাবছিল্ম।

ঝড়ের ঝাপটা লাগছে শাসিতে। ছড়িতে দেখছি সন্ধ্যা উন্তীর্ণ। সমুগ্র কাশ্মীর বাইরে যেন লণ্ডভণ্ড হচ্ছে; পপলারের ঘন অরণ্য মহারাক্ষ্মীর মতো অন্ধ আক্রোশে মাথার চুল ছি'ড়ছে, ভারই সেই হিংস্ত্র নিশ্বাস ঝাপট দিয়ে যাচ্ছে শাসিব বন্ধ জানলায়।

এই হোলো হিমালয়ের দানবীয় বিশ্লব। ভয়াল করাল তুহিন ঝটিকা সর্বব্য়পী মৃত্যুর বিভাষিকা নিয়ে ছুটে আসে চারিদিক থেকৈ,—গর্জনে, স্বাননে, রণনে তার প্রলয় নাচন চরাচরের কোনও বস্তুকে ক্ষমা করে না। উড়িয়ে ভাসিয়ে তাড়িয়ে মাড়িয়ে যেন লক্ষ লক্ষ মন্ত হস্তীর মতো পর্বতে-পর্বতে অরণ্যে-অরণ্য দাপাদাপি করতে থাকে। ভয়ার্ত মানুষ আতঞ্চিত চোথে ওর দিকে তাকায়।

খরপদে মায়া আবার এলেন।—আপনাকে একলা বসিয়ে রেখেছি। বৃণ্টিতে সব মাটি হোলো। গতকাল আপনাদের ওখানে সারাদিন কাটলো,—ঘরকমার খোঁজ রাখিনি। আজ এই বৃণ্টি, পশ্চিতের পান্তাই নেই। কী যে অস্থিবিধে, বলতে পারিনে। কত যে কণ্ট হবে অপনার!

আপনার সমস্যাটা কি, বলনে দেখি?

না, সে আপনাকে বলতে পারবো না। শহুধ ব'লে রাখি, আপ্রিটির যদি অসম্বিধে হয়, সহা ক'রে যাবেন।

বলল্ম, বটে, অতিথিকে ডেকে এনে অস্ববিধেয় ফেল্ফ্লেএকথা জানলে আপনার স্বামীও বরদাস্ত করবেন না!

স্বামীর উল্লেখমান্তই তিনি আনন্দ পান্, তাঁর ক্রেই চোখে দীশ্তি ফ্রেট ওঠে। বললেন, সে সতিা, আমারও কোনও অসুক্রিমে তিনি কখনও বরদাসত করেননি। আজ তিনি উপস্থিত থাকলে ঝড়-জুল কিছুই মানতেন না,—আমার মানরক্ষার জন্যই ছুটতেন।

একটি অতি-আধ্নিক সাজসম্জাকরা মেয়ের মুখ থেকে তাঁর অনুপস্থিত দেবতাখা—৪ শ্বামীর সন্বন্ধে এই প্রকার প্রদ্ধান্রাগ আমি তন্মর হয়ে শ্নছিল্ম। অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর উদ্দীপনা, উচ্ছনাস, এবং উল্লাসের অতি-চাণ্ডলাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু স্বামীর আলোচনা ওঠামাত্রই তাঁর কণ্ঠ শান্ত ও নম্ভ হয়ে এসেছে, প্রসন্ত্র আভা ফ্টেছে মুখে চোখে। মনে হয়েছে একটি নির্মাল আনন্দ যেন তাঁর মনে স্থিতিলাভ করেছে। এর পর বসে-বসে শ্নলন্ম গ্লুতসাহেবের গল্প। তিনি সদালাপী ও কন্টসহিক্ষ্য। বিবাহ অল্পদিনের, কিন্তু এ বিবাহ সার্থক। এমন উদারচরিত্র স্বামী অনেক মেয়ের ভাগ্যেই মেলে না। ক্ষমা ও থৈর্যের তিনি প্রতিম্তিত্য

দাঁড়ান, একটি জিনিস আপনাকে না দেখিয়ে থাকতে পারছিনে। আগে থৈকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছ।—এই ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন, এবং মিনিট দ্যোকের মধ্যেই মৃদ্ত এক তাড়া চিঠি এনে হাজির করলেন। সোংসাহে বললেন, না না, পড়্ন আপনি যেখানা খ্লি। আমি একট্ও লজ্জা পাবো না। এসব চিঠি সাধারণ স্বামীর লেখা নয়।

হাসিম্থে বলল্মে, কিন্তু আপনার ন্বামীর অনুমতি নাও থাকতে পারে! কেমন ক'রে জানলেন তাঁর অনুমতি নেই? এমন চিঠি কোনদিন তিনি লেখেননি যা আপনাকে পড়ানো চলে না।

এবার আর তামসো না করে পারল্ম না। বলল্ম, তাহলে এক কাজ কর্ন। প্রথম সম্ভাষণের গোটা দুই শব্দ এবং শেষের গোটা দুই ছত চেপে রাখনে—মাঝখানটা পাড়ে নিই।

শ্রীমতী গ্রুতা এবার হেসে ফেটে পড়লেন। অবশেষে একটির পর একটি চিঠি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, সেগ্লো ছড়িয়ে পড়লো ঘরমর। ওদের ভিতর থেকে হঠাৎ একখানা চিঠি খ্লে তিনি বললেন, এই দেখুন, আপনার সম্বন্ধে উনি কি স্ক্রের লিখেছেন!

যে-শার্সিটা এতৃক্ষণ বাতাসের ঝাপটে মাঝে মাঝে নাড়া দিছিল, এবার সহসা সোট সশব্দে খ্লে গেল। ঝড়ব্লিটার যে উন্দাম রণরংগ বাইরেটা তোলপাড় কর্মছল, এবার হঠাৎ তারই একটা প্রবল ঝলক উন্মত্ত চেহারায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে আছাড় খেয়ে। উভয়েই আমরা হতব্লিধ,—পরক্ষণেই ছুট্টো গিয়ে শ্রীমতী গ্লেতা দ্ই পাল্লা এক করে চেপে ধরলেন। বললেন, জুলিনার খাট-বিছানা একদম ভিজে গেল। কাঠের ছিট্কিনিটা ভেগে গ্রেটিখনের ধারায়,— এটা বা হোক করে আট্কে দিন্ ত? একি করছেন, স্টেখনা দাড় করাছেন কেন? ওতে কি হবে?—তিনি প্রায় বিদাণি হাসো ভেজে পড়ছিলেন। বললেন, আপনি চেপে ধর্ন, আমি দেখছি।

আমি গিয়ে জানলা চেপে ধরলমে। তির্নি ইটেলেন ওঘরে। কিন্তু সহসা কোনো উপায় হোলো না। হাতুড়ি-পেরেক—কোথাও কিছু নেই। ইতিমধ্যে বায়ুর ঝাপটায় চিঠিগালি ছড়িয়েছে এখানে ওখানে, তাড়াতাড়িতে পা লেগে চামের পেরালা ভেশ্পেছে ঝনঝনিয়ে—ঘর একেবারে ছন্তখান। অবশেষে আমার নির্পায় অবশ্বা দেখে তিনি হেসে গড়াতে গড়াতে গিয়ে এনেছেন উন্ন জনলাবার কাঠের ট্করো, আল্কোটা ছন্রি, রাম্লার খ্লিত এবং কাগজের কুটি। শাসি বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে নাস্তানাব্দ। এবার রাগ ক'রে বলল্ম, এর পর আর কোনও অতিথিকে ভেকে আনবার আগে ছুতোর মিস্তিরিকে ভাকবেন!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি গা ঢাকা দিলেন।

কিন্তু খোলা জানলার ওই অবসরট্, কুর মধ্যে বাইরের উন্দাম অন্ধ চেহারটো একবার দেখে নিল্ম। ঝড়ের সম্দ্রে একদা শ্রমণ করেছি বংশাপসাগরের জাহাজে। নৈশসম্দ্র ছিল তরপাবিক্ষ্ম। কালিঝ্লিমাখা সেই দিগন্ত দোলার বিভীষিকা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল অনেকে; অনেকে সেই রোলিং-এর মধ্যে শ্রের পড়ে অবশাস্ভাবী জাহাজভূবীর প্রহর গ্লেছে। আজ রাচে দেবতাত্মার চেহারায় দেখছি নটরাজের সেই র্দ্রতাত্ব,—তিনি তাঁর এক অভিনব স্বর্পকে প্রকাশ করছেন। সমস্ত আকাশজোড়া অস্বশন্তির দাপাদাপি,—খক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ দৈতা দানব ডাকিনী শৃথিখনী—স্বাই নাচছে উন্মন্ত বিভীষিকায়। রাক্ষ্মীর্ণিণী রাচি এসেছে র্দ্রাক্ষ মহেশ্বরকে সপ্গে নিয়ে। এপারে ওপারে পীর পাঞ্জাল আর হরম্থের কোলে-কোলে সর্বনাশিনী সেই মহাকালী আপন কালো এলোচুলের রাশি ছিল্লভিন্ন করে দিয়ে পিশাচীন্তোর উন্মাদনার দিগবিদিকজ্ঞানশ্র্যা। ছিল্লভিন্ন আপন মুন্ড নিয়ে অশ্বকারে ছিনিমিন খেলছে!

সমস্ত রাচি সমানে চললো সেই ঝড় আর বৃষ্টি। নিদ্রার কথা ওঠে না, এই প্রবল মাতামাতির দোলা যেন চারিদিক থেকে মাথা কুটোকৃটি করতে লাগলো। ঘড়িতে এক সময়ে দেখলমে, ভোর হ'তে বাকি নেই। সকাল হোলো, তখনও জলের ঝাপটা লাগছে শাসিতে। অস্পন্ট পপলারের সারি তখনও ঝটাপটি করছে তুম্বল দ্বন্দে। বনে ও বাগানে শা্ল পা্ল মেঘ নেমে আসছে। সেই একই দ্বোগা।

এক সময়ে স্নান করে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমতী গণ্ণতা। তাঁর মুক্তিবিমর্ষ মৃথ। পশ্চিত আর্সোন, আসার সম্ভাবনাও কম। খানিকটা ব্যক্তি দৃধ আছে চায়ের জন্য, সামান্য আনাজপত্র আছে ঘরে, ডিম বৃথি আছে দুক্তিনটে। এ ছাড়া ভাঁড়ার প্রায় শ্ন্য। বললেন, আপনার কাছে মৃখ দেখার্বিটিউপায় নেই।

किन्छू এकदात यथन भ्रम्भाराम ज्यान हा अस्तुम।

মিনিট পনেরো পরে অবশ্য তিনি চা এনে হার্ম্ক্রির করলেন। প্রশ্ন করলাম, চাল আর নান আপনার ঘরে আছে কিনা।

আছে।

বাস, নিশ্চিম্ত থাকুন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত তিনি রইলেন না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিশ্বব বাধিয়ে তুললেন। জলবোগের ব্যবস্থা কই? দুধ, মাখন, মাংস, মাছ কই? দুধ, ভাত আর সন্জিসিম্প হলেই কি সব হোলো? আমাকে জব্দ করার জন্যই যেন বৃণ্টি নেমেছে! শ্রীমতী গৃংতার চোখে কাল্লা এলো। হতভাগা সেই বৃড়ো পণ্ডিত নিশ্চয় মরেছে। সে মর্ক, তা'র মরাই ভালো। এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে নীচের তলায়,—মায়া ছুটোছুটি করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বেশ উপভোগা হয়ে উঠলো।

স্নান সেরে একসময় তাঁর রাহ্মাঘরে গিয়ে বসল্ম ।—কই, দেখি আপনার কি আছে এঘরে? আমিই রে'ধে দিছি।

তিনি ত' শশব্যস্ত। ভয়ানক প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। অবশেষে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হোলো। চেয়ে দেখি, কোনও অস্ক্রিধা নেই। ডিয়ের অমলেট্, আল্কেপির ঝোল, টমাটোর চাট্নি, ম্লাসিন্ধ, শেষ পাতে বাসি দ্ধ। আর চাই কি? আপনি জোগাড় দিন্, আপনাকেই আমি রে'ধে খাওয়াবো।

মিথ্যে বলবো না, ঘরকন্নায় তিনি বৈশ পারদিশিনী। নুন আর মসলা থাকে কাগজে, গামলায় খাবার জল, চায়ের প্লেটে ভাত খাওয়া, দুধের কড়াইয়ে দুধভাত, মাটির ভাঁড়ে তরকারি,—স্তরঃ আমোদ পাওয়া গেল প্রচুর। তাঁর স্বামীও এসব তুচ্ছ ঘরকন্নার অনুরাগী নন্। তিনিই তাঁর স্বীকে নাচগান সাহিত্য শিল্প ও বাদ্যযায়চর্চায় সর্বপ্রকারে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, এবং শ্রীমতীর চেহারায় যে শ্রী ও লাবণ্য, তাতে ঠিক রান্নাবান্না অথবা বাসনমাজা-কাপড়কাচা মানানসই হয় না।

আমি ঈষং বস্তুতান্ত্রিক তথা বাস্তববাদী। স্বৃতরাং তাঁকে কথা দিল্ম, পশ্ডিত যদি না আসে তবে রাশ্রের মধ্যে যেমন করেই হোক, আমি তাঁর জন্য কিছ্-কিছ্ব বাজার-হাট করে দেবো।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেলা তিনটার সময় একখানা জীপগাড়ী এসে বাগানের দরজায় থামলো, এবং বর্ষাতি চড়িয়ে মিঃ ধার ছ্টতে ছটেউ উপরে উঠে এলেন। গাড়ীখানা সরকারি, এবং আসছে 'নার্রাপরস্থান' নাম্মুক্ত এক পল্লী থেকে। আমাকে এখনই যেতে হবে তাঁর সংখ্যে।

খবর পেল্ম বৃষ্ণির অবস্থা ভালো নয়, বিতস্তা আর্ক্স্ট্রান্থ থেকে ফ্লতে আরুভ করেছে এবং পীর পাঞ্জালের সংবাদ উদ্বেগজনুষ্ট্র বাজার হাট আজকে সবই বন্ধ। গতকাল কোনও শেলন্ আর্সেনি দিল্লী খেকে, এবং আজও এখান থেকে কোনও শেলন্ ছার্ডেনি। ডাক বন্ধ।

আন্দাজ তিন মাইল পথ। প্রতাপ সিং কলেজ ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ী এসে দাড়ালো সরকারি বার্তাবিভাগের আপিসে আমাদের প্রব পরিচিত

বন্ধ, মিঃ শর্মার ঘরের সামনে। তিনি এই বিভাগের সর্বমন্ত্র কর্তা। এখানে কিণ্ডিং জ্বলযোগ করতে এ°রা বাধ্য করলেন। ঘণ্টা দুই পরে সেই বৃ্ছিটর মধ্যেই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আন্দান্ত দেড মাইলের মধ্যে একটি নিরিবিলি পথে দ্বে বন্ধী গোলাম মহম্মদের বাড়ীতে গিয়ে পেণছল্ম। প্রহরা মোতারেন রয়েছে আশে পাশে, কিন্তু সমস্তটাই বিস্ময়জনকভাবে অবারিত। সাধারণ ভদলোকের একটি উদ্যানবাটি। যে কোনও শ্রেণীর লোক ঘ্রুরছে যে কোনও ঘরে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপিসের এক বড়বাব্রে কোনও পার্থক্য নেই। গাড়ীওলা, মজ্বর, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, মন্দ্রী—সব একাকার। আমরা বাংগালী, ইংরেজ আমল থেকে লাট-বেলাট আর মন্দ্রীর সংগ্যে সমস্ত্র রক্ষী দেখে অভাস্ত। এখানে তা'র চিহ্নও নেই। শেখ আবদ্বল্লা মাত্র তিন সপ্তাহ আগে গদিচ্যুত হয়েছেন,—তিনি ছিলেন শের-ই-কাম্মীর। বন্ধী গোলামকে বলা হয়, কাম্মীরের 'লোহমানব'। ইতিমধ্যে খব্র শানেছি, বন্ধীজী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিজের কাঁধে নিয়ে গেছেন বিমানঘাঁটি পর্যন্ত এবং তাঁর নিজের একটি কন্যার নাম রেখেছেন, শ্যামা। এমন অকুণ্ঠ এবং ভয়হীন সত্যভাষী সংখ্যায় বড় কম। তিনি বলেন, কাশ্মীর মানেই ভারতের একটি অংশ-যেমন হায়দারাবাদ, যেমন মণিপরে, যেমন ভূপাল। জন্ম-কান্মীরে হিন্দ্ ম্সলমান ব'লে কিছা নেই, আছে শুধ্ কাশ্মীরী। প্রজাপরিষদে অনেক ম্সলমান আছেন,—যেমন ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্সে ডোগরা আর পণ্ডিতের ছডাছড়ি। সমগ্র কাশ্মীর তাঁর নখদপ্রে। মাঠে ঘাটে বাজারে—তিনি সর্বত্রগামী। কোথাও ঝগডাঝাঁটি হ'লে তিনি আগেই গিয়ে হাজির, আপিসের কেরানি অসুস্থ হ'লে তিনি ওযুধ কিনে নিয়ে যান্,—দোকানদারদের আন্ডায় গিয়ে তিনি একবেলা হয়ত গম্পই করে এলেন। ফন্টিনন্টিতে তাঁর জুডি নেই, তিনি মাঠে গিয়ে বস্তুতা আরম্ভ করলে সূর্রাসক গ্রোতারা হেসে ল্টোপর্টি। তিনি চির্নদন কর্মী আর দ্বেচ্ছাদেবক বলেই সকলের কাছে পরিচিত। আজ হঠাৎ অতি পরিচিত ঘরের লোক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, সেজন্য সবাই ছুটে এসে তাঁর পাশে দাঁডিয়েছে।

রাত আটটার সময় বক্সীজির ওখান থেকে হাতচিঠা বের্লো, সুষ্ট্রীনগর বন্যায় বিপন্ন। সাতটি অণ্ডলে বাঁধ ভেঙেগছে, জল ছ্বটে আসছে জ্রারীদক থেকে। কাশ্মীর সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

করেক মিনিটের মধ্যে কাশ্মীরের বেতারকেন্দ্র থেকি এই অশ্বভ সংবাদ ছোষণা করা হোলো। শ্রীনগরের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অশ্বল সম্দ্রে পরিণত হয়েছে। শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাণ্ডল জলে পরিপূর্ণ।

সেদিন স্বান্ধ্রে পাশে দাঁড়িয়ে দেখল্ম, ক্রিমীরের লোহমানবকে। বাইরে মুসলধারে ব্ণিট, অন্ধকার শ্রীনগর, তিনদিকের পাহাড় থেকে নেমেছে বন্যা, নদীনালা ও জলাশয় ক্ষীতি-বিশ্তার লাভ করেছে, নগরের চারিদিকে বাঁধ ভেল্পেছে। সেই শক্তিপরীক্ষার কালে অসীম আধ্বাস আর আত্মপ্রতার নিয়ে পথে। न्तरम अक्टन वन्नी शालाम आत भाममाम भत्रक। वृष्ठि अ**फ्**ट् समस्मित्र। না, মোটর নয়, জীপ নয়,—দলবল নিয়ে সেই তুহিন শীতার্ত রাত্রের অন্ধকারে পারে হে'টে চললেন বন্ধ্রীঞ্জি,—পরণে তাঁর সাম্মিরক পোষাক। আমরাই বা আশ্ররের মধ্যে থাকবো কেমন ক'রে? আমরাও বেরিয়ে এল্ম তাঁর সন্গে। এর নাম উন্দীপনা, এরই নাম নেতৃত্বের প্রেরণা। পথে বেরিয়ে দেখি, চারিদিক জন-হীন, বানবাহনবিহীন,—দ্বর্যোগের রাত্রে ঘরবাড়ীর জানলা-দরজা সব বন্ধ। কিন্তু নগরবাসী কেউ জানলো না, তাদেরই প্রধানমন্দ্রী ছটুলো তাদেরই নিরাপত্তার জন্য। বৃদ্টিতে ভিজ্ঞছেন বক্সী গোলাম, কিন্তু ওরই মধ্যে কাছে দাঁড়িরে দেখলম, লোহমানবের মুখে প্রতিজ্ঞার কাঠিনা, দেখে নিল্ম কাশ্মীরের ভবিষাং। সুখ্যাতি করতে ভয় পাই, কারণ শেখ আবদ্যল্লা আমাদেরকে সম্চিত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সে-রাফ্রের সেই বন্যাসৎকটের নাটকীয় মুহূর্তকালে মনে হয়েছিল, এমন বলিন্টচেতা, স্বাস্থাবান, ভয়হীন ও অক্লান্তক্মী মুসল্মান জননেতা সমগ্র ভারত ও পাকিস্তানে বোধ করি আর ন্বিতীয়টি নেই। লোহমানবের প্রকৃত ন্বর্প উপলব্ধি করার জন্য আমার পক্ষে এই প্রকার দুর্যোগেরই দরকার ছিল।

ছুটতে ছুটতে চলল্ম গাড়ীর আন্ডায়। বৃন্দি পড়ছে। গায়ে পটুর কোট এবং গরম প্যান্ট ভিজে থকথক করছিল। শেষ টাণ্গাখানা অনেক তোষামোদের পর পাওয়া গেল। ওর ভয়, আমাকে পে'ছে দিয়ে ওকে একা ফিরতে হবে এই অন্ধকার দুর্যোগে। সাতুরাং তিনগুণ ভাড়া কবুল কুরলুম। গাড়ী ছোটে না, পাছে যোড়ার পা পিছলায়। আমিরা-কদলের উপরে উঠে দেখি, প্রের পাশের দোকানগর্মল জলে ভূবে গেছে, ঝিলমের জল উঠেছে প্রায় কুড়ি ফর্ট উচ্চত। নদীর ধারের পাড ভেপে পডছে। আমার গাড়ী চললো পাশের বৃহতর পথ ধরে ময়দানের দিকে। মনে আছে শ্রীমতী মায়ার ভাঁড়ারের জন্য খাদ্যসামগ্রী কিনতে হবে। মাইল খানেক এসে গাড়ী থামলো। গাড়োয়ান নেমে ্র্গিয়ে এক राँदे कामा एउट वकीं एमाधात्मत मत्रकाश शका मिट्स छाकटना हिमाकानमात দরজা খুললো, কিন্তু বিশ্বাস করলো না যে, এমন 'অপাঞ্জিউসময়ে কারো চাল-ভাল-ঘি-মসলার দরকার হতে পারে। যাই হোক, 😝 রাশি খাদ্যসামগ্রী কিনে আবার গাড়ীতে এনে উঠলুম । সর্বাৎগ কাদায় করি জলে জবজব করছে।
দ্বহাত জোড়া, সিগারেট খাবার উপায় নেই। সুঞ্জী আবার চললো।
সহসা অন্ধকারে দেখি, গাড়ীর দুই ধারে স্বাটাৎকত জনতা ছুটছে বিপরীত
দিকে। সংগ্র গর্ বাছরে ছাগল ভেড়া প্টেলী বিছানা বাক্স। শিশ্বে দল

নিয়ে ছাটছে মেয়ে; বালক বালিকা ছাটছে, বোঝা নিয়ে ছাটছে পার্য। শত 48

শত, সহস্র সহস্র। কারো মাথায় কাঠের বোঝা, কারো কাঁধে ঘরবাঁধার সরস্তাম। প্রাণভয়ে ছন্টছে, ছন্টছে বন্যার তাড়নায়। ছন্টছে পাগলের মতো।

হাত অবশ হয়ে আসছে ঠা ভায়। আরও এক মাইল এসে টা পাওয়ালা রামবাগ প্লের এপারে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ী আর যাবে না। পিছন ফিরে দেখি অনেকগ্লো পেট্রোমার জনলছে দ্রে দ্রে। বিপ্ল জলস্তোতের আওয়াজ শোনা যাচছে। একটি সম্পূর্ণ ন্তন নদীর জন্ম হয়েছে। একশত বর্গমাইলব্যাপী গ্রামাণ্ডল ভেসে এসেছে। বক্সী গোলাম আর মন্ত্রী শ্যামলাল স্বাগ্রে এসে পেণছৈছেন। খবর পাওয়া গেল, প্তবিভাগের দ্ইশত লোক এবং প্রায় আটশত কুলী এখানে কাজে নেয়েছে।

ওপারে যাবার আর কোনও উপায় নেই। জনৈক অফিসার বললেন, আপনাকে মাথায় তুলেও পার করা যেতো, কিন্তু মাথা ছাড়িয়েও দশ ফাট জল। আপনি চলে যান্, জল ছাটে আসছে এদিকে।

কিন্তু আমাকে বড়জেলায় যে যেতেই হবে!

অসম্ভব। বড়জেলার উপর দিয়েই বন্যা এসেছে। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে নদী বইছে। আপনি আর দাঁডাবেন না।

পা উঠছে না। উত্তেজনা চেপে অস্থিরভাবে প্রশ্ন করলম, সেখানকার থবর? আমার লোক আছে যে ওদিকে?

ভদ্রলোক দৌড়ে চ'লে যাবার আগে ব'লে গেলেন, কিছুই বলা যাবে না। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিন্। ডুবে গেছে সব।

ঠকঠক করে কাঁপছিল্ম। হতবৃদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল্ম।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে, এমন সময় হঠাং আবার জনতার ধান্ধা এলো। জল ছুটে আসছে সামনে। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গাড়ীতে তুললো, এবং আর এক সেকেণ্ড বিলম্ব না করে এবং আমার আপত্তি না শুনে গাড়ী ছোটালো বিপরীত দিকে। তা'র জানা আছে এরকম ঘটনা। নির্পায় হয়ে খাদ্যসামগ্রীগৃর্লি তাকেই এক সময় উপহার দিল্ম। সে যেন আমার আড়ণ্ট দেহটাকে হি'চড়ে টেনে নিয়ে চললো।

ফিরে এসে খালসা হোটেলে উঠে হিমাংশ্বর ঘরের দরজা যথন জিলেল্বম, রাত তথন বারোটা বেজে গেছে।

ঘ্ম চোখে দরজা খ্লে তিনি অবাক।—এ কি, আপনি টিফরে এলেন যে? মালপত কই? ইস—এত ভিজেছেন ব্ন্থিতে?

বন্যার খবর তাঁকে দিল্ম। তিনি বললেন, বন্দ্র্য সৈ কি? কোথায় কই, কিছু, খবর পাইনি ত?

হাসিম্বে বলল্ম, রাত্রির অন্ধকারে ক্রিটিক ঘটে, নিশ্চিন্ত লোকের। কতটুকু জানে তার্ব?

আসনে, আসন্নু—ভেতরে আসনে। ভিজে একেবারে গোবর। যত দর্যোগ

কি শ্বেধ্ব আপনার কপার্লেই ঘটে? সে-মহিলার বিপদ ঘটলো কিনা কে জানে! হয়ত ছবুটোছবুটি করছেন, হয়ত বা কালাকাটি লাগিয়েছেন! কিন্তু...তাই ত'... আজ আর কোনও উপার নেই। নিন্, আপনি সম্প্র হোন্। চা আর জলখাবার আপনাকে ঠিকই খাওয়াতে পারবো!

হিমাংশ্ব আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে ঘ্ন ভেশ্যে দেখি, দ্বেশ্যে শাশ্ত হয়ে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, আছে, কিন্তু মেঘের জোট ভেশ্যে গেছে। স্বের্র আভা পাওয়া যাছে। হিমাংশ্র প্রশতাবক্তমে বেলা দশটার সময় দ্বজনে অগ্রসর হওয়া গেল! তিনি নিলেন কিছ্ব খাদ্য এবং এক বালতি পানীয় জল। বন্যা-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। আজ অপরাহে তিনি যাবেন হাউসবোটে,—তিন সন্তাহ বসবাসের মতো ঘর পাওয়া গেছে। আজ রাত্রের পর হোটেলে তাঁর মেয়াদ ফ্রিয়ের যাছে।

রামবাগ প্লের কাছে এসে দেখি বিচিত্র জগং। তিনদিন ধরে যে পথ দিয়ে গাড়ীতে আনাগোনা করেছি, সেই পথে নদী আর নৌকো। প্লে আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু অগাধ নদী বইছে সেইখানে, যেখানে কাল রাত্রে আমার টাণ্গা দাঁড়িয়েছিল। জলের বালতি নিয়ে আমরা নৌকাযোগে ওপারে গিরে এক বনময় পথ ধরে বড়জেলার সেই বাগানবাড়ীর ধারে এল্ম। পাশের বিচত ও গ্রুম্থের চিহুমান্ত নেই। ঘর ভেণেগছে, লোক পালিয়েছে। আমাদের দেখেই শ্রীমতী মায়া চাংকার করে উঠলেন। তাঁর বাড়ীর দোতলার সিণ্ডি অবধি বন্যা উচ্চু হয়ে উঠেছিল। নীচের ঘর-দোরে সেই বাণ্গালী পরিবার্টিকে খ্জেপাওয়া গেল না। তাঁরা ঘরদোর ছেড়ে কোথায় গেছেন জানিনে। পালীয় জলের সংযোগ সম্পূর্ণ নন্ট হয়ে গেছে।

আমরা উপরে এল্ম। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্রায়, উপবাসে, আতৎকে শ্রীহান। বাধ করি সারারাত কাল্লাকটি ক'রে চোথ ফ্লেছে। প্রথম রাদ্রে তিনি নদীর ওদিকে গিয়ে চীৎকার করেছেন আমার নাম ব'রে, ভারপর জলের তাড়নায় একপ্রকার সাঁতরে তিনি ফিরে আসেন। বন্যা এক্সেতঃপর এ বাড়ীকে ঘিরে ফেলে চারিদিক থেকে। কিন্তু তাঁর অতিছি কোনও এক সময় অবশাই ফিরবেন, এজন্য সবাই চ'লে গেলেও তিনি এ রাজী ছেড়ে যানিন। প্রায় আটফ্ট জল যখন নীচের খেকে উচ্চ হয়ে ওল্লে তানি কেবল অন্ধকারে সারা দোতলা ছাটে বেড়িয়েছেন। ইলেক্সিকের আলো আর জলের পাইপ সমনত নন্ট হয়ে গেছে। অতিথির জন্য অধার প্রতীক্ষায় তাঁর রাত কেটেছে।

কেন্দে ফেললেন শ্রীমতী মায়া। তারপর বললেন, না, আমি আর এখানে কিছ্বতেই থাকবো না, এ বাড়ী আমি ছেড়ে দেবো। হয়ত আবার বৃষ্টি ৫৬ আসবে পাহাড়ে। আপনারা আমাকে সাহায়া কর্ন, আমি শহরে গিরে থাকবে। আমার কাহিনী তাঁকে বলল্ম, কিন্তু তিনি সাম্থনা পেলেন না। এক রাত্রির আতৎকময় জীবন তাঁকে যেন ভীষণ ক'রে তুলেছে।

আমরা অপেক্ষা ক'রে রইল্ম, তিনি নিজের হাতে নিজের ঘরকলা ভেগের বাঁধাছাঁদা করতে লাগলেন। হিমাংশ্ব বোধ করি আড়ালে গিয়ে তাঁকে আমার সম্বশ্যে দ্বএকটি কথা ব'লে থাকবেন, স্তরাং এক সময় তিনি কাছে এসে বললেন, নিজের উত্তেজনার মধ্যে আপনার কথাটা শ্বনিনি, কাল যে আপনি আমার জন্যে জীবন বিপল্ল করেছিলেন, এ কখনও ভাবিনি। আমাকে ক্ষমা কর্ন।

বলল্ম, বিলক্ষণ। আমার কন্ট আর কতট্বকু? কিন্তু আপনি যে এ বাড়ী থেকে নড়েননি, এ বে অসমসাহসিক কান্ড! আপনার সাহসের তুলনা নেই!

কতকগ্রেলা মালপত নিমে হিমাংশ্র আগেই অগ্রসর হলেন। তিনি গিয়ে হোটেলে ঘর ঠিক করবেন, এবং জিনিসপত গোছাবেন। শ্রীমতী মায়াকে অনেক ছ্টোছ্রটি করতে হোলো। মারাঠি পরিবারের হাতে এ বাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিলেন, ধোপার খোঁজ নিলেন, পশ্ডিতকে গালি দিয়ে তার প্রাপ্তা রেখে গেলেন, জমাদার বিদায় করলেন। অবশেষে আমাকে সংগ নিয়ে প্রায় মাইল খানেক দ্রে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পোণ্টমাস্টারের কাছে বিদায় নিয়ে এলেন। গ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যার তাড়না আঘাত করেনি।

নদীর ঘাটের ওদিক থেকে জনদুই কুলি ডেকে আনল্ম, এবং তাঁর বাড়ী থেকে মালপত্ত সমেত বেরিয়ে আসতে বৈলা প্রায় তিনটে বাজলো। ভাগ্যের পরিহাস হোলো এই যে, সেদিন সন্ধ্যায় হিমাংশ্কে নিয়ে যখন আমাদের ঘরের সামনের বারান্দায় চায়ের আসর বসলো, তখন দেখা গোল, কোমল মখমলের মতো নীল আকাশে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্যোতিষ্ক-নক্ষত্ররা ঝলমল করছে। কোনওকালে দুর্যোগ ছিল আকাশে, কোনওকালে বৃষ্টি ও বন্যার আত্তেক জনতা পালিয়ে যাছিল,—তার আভাসমাত্ত নেই। মায়া উঠেছেন আমাদের পাশের ঘরে। প্রচুর লটবহরে তাঁর ঘর ভবে গেছে।

শ্রীনগর থেকে গ্রেমার্গ পশ্চিমের পথে আটাশ মাইল। প্রে অতি মস্ণ এবং প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। কিন্তু মোটরপথ পাহাড়ে এঠে না, টানমার্গ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে চড়াইপথে ঘোড়া কিংবা পুরে হাঁটা। চারিদিকে প্রীর পাঞ্জালের পাইন বন,—মাঝখানে নিরিবিল গ্রেমার্গ। এই ক্ষ্টু জন-পদিট 'গল্ফ'খেলার জন্য প্থিবীখ্যাত। এর সমুক্ত চেহারাটা সাহেবী ধরণের, এবং এই নয় হাজার ফাট উচ্চতে যারা আসে, তি বা ইউরোপীয় রুচি ও প্রকৃতি নিয়েই থাকে। বন্দুত কাশ্মীরের প্রকৃত সৌল্পরের পরিচয় আরম্ভ হয় শ্রীনগরের সমতা থেকে যত উচ্চতে ওঠো। সোনামার্গ, গণগাবল, গান্ধারবল,

মহাদেবচ্ছা, বিষ্ণুসায়র, গড়সায়র, বলতাল, জোজিলা অথবা কোলাহাইয়ের পথ, পহলগাঁও,—এরা হোলো নির্ভুল স্বর্গলোক। গণগাবলমুদ কাশ্মীরী হিন্দুর গণগাতীর্থ,—এটি ঠিক শেষনাগের মতো। ছুষারনদী নেমে আসে উপর থেকে, সরোবরের বর্ণ নীলাভ থেকে সব্জে পরিগত হয়, স্থের আলোয় রংগীন মেঘের ট্করো নেমে এসে ওর জলচুন্বন করে। জ্যোৎস্নায় অপার্থিব মায়ালোকে পরিগত হয়। কাশ্মীর এখানেই ভূস্বর্গ।

হরিপর্ব তের দ্র্গপ্রাকারের নাঁচে দিয়ে মোটরে ষাচ্ছিল্ম ক্লীরভবানীর দিকে। সপো ছিলেন শ্রীমতী মারা। অদ্বে গান্ধারবল পর্বতের চ্ডা, তার নাঁচে একদিকে ফতেপরে বিশ্তর দক্ষিণে আন্ছার হুদ—ওখান থেকে একটি প্রণালী চ'লে গাছে ডালহুদের দিকে। আমাদের পথের দ্বারে সব্জ শস্যক্ষেত্রল ফসলে এখন পরিপ্রে! মায়া আছেন অনেকদিন কাশ্মারে, কিন্তু পহলগাঁও ছাড়া আর কোথাও তাঁর ষাওয়া হয়নি। রোদ্র ঝলমল করছে প্রেও প্রান্তরে। সেদিনের দ্রেগিগে পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারপাত ঘটেছে। মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেলেও বাতাস অতি স্নিশ্ধ।

বনময় একটি প্রামের ভিতর দিয়ে গাড়ী এসে পেছিলো ক্ষীরভবানীর মন্দিরের কাছাকাছি। ভিতরে চেনার বৃক্ষগৃলির ছায়া ঝিলমিল করছে। আশে-পাশে সিন্ধ্নদীর শাখা-প্রশাখা নানা প্রণালীপথে বয়ে চলেছে। ভিতরে ঢ্কেসহসা দক্ষিণেশ্বরের পশুবটীর দ্যা চক্ষে ভেসে ওঠে। মন্দিরপ্রাণণনের তিনদিকে ক্ষীরসায়রের জলের প্রবাহ চলেছে। কোনো কোনো স্ফীতকায় চেনারবৃক্ষের কোলে বেদী বাঁধানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিমালয় পরিভ্রমণ কালে প্রত্যাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং তাঁরই পরিচালনায় ও মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের চেন্টায় এই তীর্থ স্থানটি প্রতিস্ঠালভে করে। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলম্তি স্থাপিত; তার সপ্যে আছেন পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি। অনেকের ধারণা যুগলম্তিটি পাওয়া যায় মন্দিরসংলান কুন্ডটির তল থেকে। কুন্ডটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। শোনা গেল, তিথি-মাহান্ম্য অনুযায়ী এই কুন্ডের জল আপন বর্ণ পরিবর্তন করে। কখনও শাদা, কখনও বা লালা। মন্দিরের উত্তরপূর্বে একটি যান্তীশালা। ক্ষীরভবানীর উত্তরে বিরাট পর্ব ত্প্রক্ষিয়া।

আমাদের অপরাহ্নকাল কেটে গেল সেদিন এখানে ওখানে। স্থানেক দেখা বাকি রয়ে গেল, অনেক দৃশা পিছনে পড়ে রইলো। এবার বিশিষ্ট নেবার কাল উপস্থিত হয়েছে।

প্রীমতী গ্রুতা জানতেন, আমার এ বালা সম্পূর্ণ হয়েছে। মুখ্য ছিল গ্রুতাথি অমরনাথ, গৌণ ছিল এই যা কিছু দুক্তি বৈড়াছি। আমার সপ্যেতার পরিচর স্বল্পকালের, এবং আমাদের গড়ি বিপরীতমুখী। হঠাৎ তিনি তার সংসার তুলে দিলেন বন্যাপীড়িত হয়ে,—সে-বন্যা এখন আর নেই। কিন্তু সেই পরিত্যক্ত বাসভূমে তিনি আর ফিরতে চান না, এই আমার ধারণা। তার

শ্বামী আছেন অন্তত দ্হাজার মাইল দ্রে দক্ষিণ দেশে,—তাঁর সপো দেখা হতেও এখনও দ্ই তিন মাস বাকি। স্তরাং তাঁর সঠিক কর্মস্চী আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

হোটেল থেকে হিমাংশ্ব চ'লে গেছেন হাউসবোটে, স্তরাং তাঁর ঘরটি আমার দখলে ছিল। রাত্রে থাবার টেবলে ব'লে মারা বললেন, হোটেলের একটি ঘরে এতাবে আমাকে রেখে আপনার পক্ষে কি চ'লে যাওয়া সম্ভব? আমি বে সম্পূর্ণ একা প'ড়ে যাবো! বড়জেলার ফ্লাটে ফিরে যাওয়াও আর চলে না।

কথাটা যহিসপাত। বললমে, আপনার স্বামীর চিঠি পাবার আগে শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়া কি আপনার পকে উচিত হবে?

কিছ্কণ তিনি ভাবলৈন। পরে বললেন, ভয় পেয়ে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিল্ম। দুর্ঘটনা না ঘটলে ওথানে একাই থাকতে পারত্য। কিন্তু আর ওথানে বাওয়া চলে না লক্ষার মাধা খেয়ে। আমার ভাস্ব আছেন দিল্লীর লোদি কলোনিতে। ধর্ন যদি দিল্লীতে আপনি আমাকে নামিয়ে দেন্?

চুপ করে রইলুম। আমি যে কিছুদিন অবধি হিমাচল প্রদেশে ঘ্রবো, একথা তাঁকে আগে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁর ঘরকল্লার এমন বৈশ্লবিক বিপর্যয় ঘটবে, তিনি ভাবেননি। সলেহ নেই, উনি বিপল্লা। প্রনরায় তিনি বললেন, আজ সকালে গ্রুতসাহেবকে চিঠি দিয়েছি সব কথা জানিয়ে। তিনি অত্যত বাসত হবেন জানি, তবে আপনি আছেন শুনে তিনি আশ্বসত থাকবেন।

এক সময় তিনি হেসে উঠলেন, ধন্য অতিথি আপুনি। বানের জলে ঘরকরা ভেসে গেল! লেখককে দেখবার চেণ্টা এবার সার্থক হোলো।

কথাটা সত্য। আমিও হেনে ফেলল্ম। বলল্ম, দিল্লীতে কি আপনার খ্ব তাড়াতাড়ি পেশছনো দরকার?

শ্রীমতী বললেন, ভাসারঠাকুরকেও চিঠি দিয়েছি। তিনিও ভাববেন বৈ কি। আপনি কি সতিটে হিমাচল প্রদেশে যেতে চানা ?

আমার প্রোগ্রাম তাই। ওদিকটা ঘ্রের যাবো মনে করেছিল্ম। চল্ন তবে, আমিও যাই। পথ থেকে চিঠি জেবো গ্রন্ডসাহেবকে। কিন্তু আপনার মালপত্ত?

যতটা পারি বিক্তি ক'রে যাবো। কিন্তু ভাবছি, আপনার কপাত্রে এই ছিল। হিমাংশ্বাব্ ঠিক বলেছেন, যত গণ্ডগোল আপনার জীবনে ঘটে এমন আতিথা নিলেন যে, খাওয়া জন্টলো না। তার ওপর আবার পরে মরকলা কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ফিরে গিয়ে এ গলপ স্বাইকে না বলুকে পারলে আমার চলবে না। সেদিন আপনি কোন্ মুখে ভাঁড়ারের জিল্পিকা কিনে নিয়ে যাছিলেন? আপনি না অতিথি? কি করলেন সেগ্লো

হেসে বলল্ম, তারাও বানের জলে ভেসে গেছে! তিনিও হেসে উঠলেন। পরদিন হাউসবোটে গিয়ে হিমাংশ্বাব্র নৌকাবাস দেখা গেল। একটি দিন কটোবার পক্ষে বেশ ভালো। দ্রে ও নিকটে পাহাড়, প্রাকৃতিক শোভা, ভাসমান দ্বীপ, শঙ্করাচার্যের মুন্দির, হরিপর্বতের দ্বর্গ,—সব মিলিয়ে চমংকার। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বসবাস ক্লান্তি আনে—এই আমার ধারণা। সেদিন হিমাংশ্ব্বাব্ধ প্রচুর পরিমাণে অতিথিসংকার করলেন, এবং আমরা 'শিকারায়' ঘ্রে নিল্ম। হাউসবোটের বন্দীদশার চেহারাটা আমার ভালো লাগেনি।

একদিন সন্ধ্যায় ইম্পিরয়ল ব্যাজ্কে চায়ের আমন্ত্রণ ছিল। কয়েবজন স্থানীয় বন্ধ সেথানে জড়ো হয়েছেন। মিঃ শরফ, শর্মা, ধার ইত্যাদি। সেথানে পাওয়া গোল দ্কান বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে। একজন হলেন কাশ্মীর গভর্নমেন্টেরই শিল্পবিভাগের পরিচালক, ডাঃ কানাই গাঙ্গালি। ইনি আমার প্রাতন বন্ধ্ব। তাঁকে পেয়ে কাশী ও কলকাতার প্রনা আছার কথা উঠলো। তিনি যে এখানে আছেন জানা ছিল না, জানলে তাঁরই ওখানে হয়ত উঠতুম। অপরজন ইলেন দামোদর-ভ্যালী-কপোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, গ্রী এস-মজ্মদার, আই-সি-এস। এর অমায়িক মিষ্ট আলাপে সেদিন সকলেই আনন্দ পেয়েছিল্ম। এর্বই ভানী হলেন গ্রীমতী স্কেতা কুপালনী। গ্রীমতী মায়ার গলপ শ্বনে সেদিন দঃখের মধ্যেও সবাই হাসছিলেন। পরে কানাইবাব্ সেদিন সন্দাক আমাদের হোটেলে এসে স্মেধ্র গলেপর আসর জমিয়ে তুললেন। ইম্পিরয়ল্ ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ রায়সহ চার পাঁচটির বেশি বাঙ্গালী পরিবার সেদিন কাশ্মীরে ছিল না। কোনও এক নিয়োগী পরিবার ওথানে আছেন, তাঁরা মোটর কলকজ্ঞা ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

কানাইবাব, সম্বীক বিদায় নেবার পর জিনিসপত্র গোছগাছ আরম্ভ হোলো। চললে অনেক রাত পর্যালত। পর্যাদন আমরা বিদায় নেবো।

প্রভাতকালে এসে পেছিলেন হিমাংশ্ব প্রবাবস্থামতো। আমাদের দ্যোগের বন্ধ্। বন্যাতাণকালে জনৈক শ্রমিক হিমাংশ্বকে 'মহাত্মা' ব'লে সম্ভাষণ করেছিল। অসীম অধ্যবসায় সহকারে 'মহাত্মা' আমাদের উভয়ের বিপদ্শ পরিমাণ লটবহর একটি ঠেলাগাড়ীর সাহায্যে নিয়ে চললেন বাস-ভ্যাণ্ডের আপিসে। 'দিদি' ব'লে তিনি সম্ভাষণ করেছেন শ্রীমতী গ্রুত্বাং ভাইবোনে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। উভয়ে নম্ম্কার বিনিম্মুয় সরলেন।

বিষর হাস্যে শ্রীমতী গৃহতা বিদায় নিলেন কাশ্মীরের ক্ষ্টি থেকে। এক সক্তাহ আগেও তিনি কল্পনা করেননি, বন্যার তাড়নাই তাকে সংসার তুলে দিতে হবে। আমরা তাকে উৎসাহ দিয়েছিল্ম, তিনি স্থানার ফ্রাটে ফিরে যান্। কিল্পু একটি রান্তির আতৎক তিনি ভুলতে পারেন্দ্রিয়া একথা জানতুম কাশ্মীর ছাড়তে তাঁর আঘাত লেগেছিল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। আজ রাত্রে পেশিছবো জম্মনতে। শ্রীমতী গ**্রু**তা এবার গ্রুছিয়ে তাঁর সীটে বসলেন।— পরিপাঞ্জালের নীচে নীচে পথ। পথের নানা শিরা-উপশিরা, নানান্ শাখা-প্রশাখা। এ গিরিপ্রেণীর মৃৎপ্রকৃতি বড় কোমল,—মাটির মোহমদির গল্থে বিবশ হয়ে ঘ্রিয়ে পড়েছে বিবিধ বর্ণের প্রশাসন্ভার। ওরা তৃণশ্য্যার নধর কোল পেয়ে আর জেগে থাকতে পারেনি। রঙ্গীন প্রজাপতি আর পতঙ্গরা প্রলাপগঞ্জেন করে চলেছে ওদের কানে কানে।

পীরপাঞ্জাল এত নরম বলেই পা পাতে গিয়েছিল অনেকের। তারা কেউ ইন্দো-ব্যাক্টিরিয়, কেউ বা ইন্দো-পার্থিয় ৷ তারপর মার-মার শব্দে এসেছে শক-হন্ন-তাতার, এসেছে খোটানি-ইয়ারকন্দি, উজর্বেকি আর কাজাক, এসেছে তুর্কি-আফগান রক্তমাখা অস্ত হাতে নিয়ে,—কিন্তু এই পারপাঞ্জালে তাদের বিজয়রথের চাকা গিয়েছে ব'সে। তা'রা কেউ নেই আঞ্চ। সর্বপ্রাসী রাহঃ তাদের গিলেছে। সেই রাহ্ম হোলো ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতি। সেই রাহ, আজও গিলছে একৈ একে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশীবাদ, ফাসিস্তবাদ, সমাজতল্যবাদ,—এদের ধারুয়ে ভারত সভ্যতার একখানি ই<sup>ম্</sup>টও খর্সেনি! মাগলর। গেছে একশো বছর এখনও হয়নি, ইংরেজ গেল এই সেদিন,—মাথা ঠাকে গেল সবাই একে একে। কেউ সমাধিলাভ করলো মাটির তলায়, কেউ বা পালিয়ে বাঁচলো। শন্ত ধাত আসে বাইরের খেকে, কিন্তু এখানে এসে তা'রা গ'লে বায়। এবার সাম্যবাদের পালা। অধিকাংশ পূথিবী যার ভয়ে কম্পমান,—ভারতের, মাটিতে হয়ত তা'র এবার সমাধিলাভ ঘটবে। এরই মধ্যে 'পঞ্চশিলায়' মাথা ঠুকে রন্তগণ্গা হচ্ছে সাম্যবাদ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' পথ ভূলে র্যাদ<sup>্</sup>কেউ এসে পে'ছিয়, তার আর রক্ষা নেই। পীরপাঞ্চাল তার সকলের বড आका।

উপরে হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম, নীচের দিকে, পীরপাঞ্জাল আর জাদকার,—এই দুইরের মাঝখানে ভূদ্বর্গ থেন মদালসা বিবশা দেহের হিন্তুন্নতা নিয়ে শয়ান—সাংঘাতিক প্রলোভনের মতো। ডাক দিছে সরাষ্ট্রকে ডাকিনীর মন্দ্রে। তার ফলে পতংশর দল এসেছে যুগে যুগে, কিন্তু প্রভে থাক হয়ে গেছে। এই মহাদমশান পীরপাঞ্জাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেছে সেই অপমৃত্যু একটির পর একটি। অভিশণতা কাশ্মীর,—এর গ্রন্থার লোভের হাত ধারা বাড়িয়েছে, তা'রা কেউ বাঁচেনি। চতুর ইংরেজও ক্রিকা। ভয় পেয়ে একট্ স'রে দাঁড়িয়েছিল, এবং রণজিং সিংয়ের হাত থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিয়ে সে মহারাজা গ্লাবসিংকে করেকটি স্বর্ণমন্দ্রার বিনিমরে বিক্রি ক'রে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

ষেদিকেই তাকাই, শৃধ্যু দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বভাব আবহমান কাল থেকে। লোভ নয়, আসন্ধি নয়, ধ্বংস ও দস্যুতা নয়,—সবাই এখানে এসে আসন নিয়ে ব'সে যাও তপোবনের নিভূত শান্তিতে,—যেখানে হোমকুণ্ড জনুলিয়ে ওঁণ্টারধর্নি উঠছে অবিরাম। এখানকার গবেষণাগারে চলছে সকল দর্শনিশাস্ত্রের পরীক্ষা। বৈদিক, বেদাস্তীয়, বৌশ্ধ, ব্রাহ্মণা, জৈন, খ্লিইয়, জরোজ্থিয়, কন্ফ্সীয়, ইসলামীয়,—কেউ বাদ বার্রান। দিবাজ্ঞানের মহা পরীক্ষায় ভারত হোলো পথ-নির্দেশক। এখানে এসে শৃধ্যু জেনে যাও জীবনের ব্যাখ্যা, সত্যের ভাষ্য, ধর্মের নিহিতার্থা।

ভাবতে ভাবতে পথ পোরয়ে এসেছি অনেক দ্র। মধ্যাহ্র পেরিয়ে আর অপরাহ্র ছাড়িয়ে সন্ধ্যার পরে গাড়ী এসে পেশছলো জম্মনতে। গাড়ী থেকে নেমে এসে জম্মনুর বালীশালার আমাদের পর্রনো বন্ধ্র মদনলালের সংগ্রে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল।

শ্রীমতী মায়া কোন্ সময়ে ধেন ওদেরকৈ আবিন্কার করলেন। উভরের মধ্যে তুমুন্স সহাস্য তর্ক চলতে লাগলো অনেকক্ষণ।

মদনলালের সংশা রয়েছে তা'র তর্ণী দ্বী সংবতী, এবং সেই কচি শিশ্ব-কন্যাটি। ছেলেটার অধাবসায় অদম্য, কিন্তু তা'র অসমসাহসিকতা দেখে আমি রাগ করেছিল্ম। ওই ছয় মাসের শিশ্বকে নিয়ে মদনলাল গিয়েছিল অমর-নাথে। তিন সম্ভাহ আগে ওদের সংগ আমার আলাপ, কিন্তু শ্রীমতী গ্রুষ্ঠার সংগ ওদের পরিচয় কয়েক মাস আগে, এরা সহলগাঁওয়ে ছিল সবাই একরে। আমি বাইরের লোক।

যান্তীশালা অন্ধকার, স্তরাং মোমবাতিতেই কাজ চালাতে হচ্ছে। নীচে হোটেল আছে, স্তরাং আমরা কেউ অগাধ জলে পড়িনি। বিশ্মরের কথা এই, হোটেলের প্রায় প্রত্যেকটি লোক গ্রীমতী গ্র্পতার সংগ্য পরিচিত। স্থামীর সংগ্য বারস্বার দিল্লী-গ্রীনগর আনাগোনার কালে জন্মতে একদিন কাটাতেই হয়,—সেই স্কেই এই ঘনিষ্ঠতা। মদনলাল এবং সংবতীকে ক্ষেপ্ত তিনি একবারে নেচে উঠলেন। গ্রীনগর অণ্ডলে বন্যার ধাকার তাঁর সংস্থার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, এবং আসবার পথে সারাদিন তাঁর মুখে চোখে বিশ্বনতা ছিল—হেটি তিনি আমার কাছে ধরা দেননি। এবার সংবতী আরু স্থানলালকে দেখে তাঁর সেই মেঘ কাটলো। ওদের দ্জনকে সংগ্য ক'রে তাঁন আমার কাছে এনে হাজির করলেন।

মদনলালের পরর্ণে সেই ময়লা পায়জামা, স্কিট্র সংবৃতী পরেছে নতুন রেশমী শালোয়ার। মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে। মদনলাল এসে একেবারে পা মুড়ে কাছে বসলো। বললে, আভি তক্ কসর মাপ কিয়া কি নহি কহিয়ে, দাদাজি!

ওর সংগ্রে আবার সংবতী ব্রিগরে দিল, বহেনকে উপর বহৎ সা তাং কিয়া আপনে, দাদাজি!

হাসিম্থে বলতে হোলো, তোমাদের পাগলামির জন্যে রাগ করেছিল্ম। ওই কচি মেয়েকে নিমে গিয়েছিলে অমরনাথে! ভর ছিল না? তুমি না ওর। মা?

মায়া বললেন, সত্যি, তোরা ডারি অন্যায় করেছিলি!

ওদের গণপগ্রহুব আরুভ হয়ে গেল বারান্দায়। রাত ন'টা বেছে গেছে। কিন্তু ওরই মধ্যে মদনলাল ছুটে গিয়ে এক পুরুষা চা এনে হাজির করলো। ওর মধ্যেই সে পাত্র যোগাড় ক'রে থাবার জল এনে রাখলো। জন্মতি বড় গুরুষাট,—রাত্রে স্নান না ক'রে উপায় নেই।

সংবতী বললে, বাচ্চাটাকে পাহারা দিয়ে এতদ্ব এনেছিল্ম, কিন্তু জন্মতে এসে ওর বাম আরল্ড হোলো। এখন একটা দুমিয়েছে।

বাচ্চাটাকে দেখতে গেল্ফ ওমহলের একটি ঘরে। ভিতরে একটি হারিকেন লাঠন স্কলেছে। বাচ্চাটা ছ্যিয়ের রয়েছে যেমন তেমন বিছানার।

সংবতী বললে, আমরা দুর্দিন আছি এখানে। কাল চ'লে যাবো।

বলল্ম, ভালোই হোলো। তোমরা শ্রীমতী গণ্ণতাকে নামিয়ে দিয়ে যেয়ো দিল্লীতে। কলে পাঠানকোট থেকে টিকিট কিনে দেবো। আমি যাবো কাংড়ার ওদিকে। তারপর হিমাচল প্রদেশ।

স্বামীস্থাী দক্তনেই হেসে উঠলো। বললে, তাঙ্জব! আমরাও যে যাবো কাংডা আর কুলুতে! আমরা ওই দেশের লোক, ওখানে আমাদের আদি বাড়ী।

শ্রীমতী গ্র্ণতা বললেন, আপনারা দেখছি দলে ভারি হলেন। আমারই বা স্থ নেই কেন? আমিই কোন্ কম?

সংবতী বললে, তোমার ব্যামী যদি এখবর শ্লের রাগ করেন? আগে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নাও?

অন্ধকারে শ্রীমতীর মুখখানা ঠিক দেখা গেল না। একট্ ক্ষ্মকেপ্ঠেই তিনি বললেন, স্বামীকে যারা চেনে না, তারাই স্বামীকে ভয় পায়। আমার স্বামী হলেন সদাশিব।

মদনলাল ব'লে বসলো, বহুং দিককং! স্বামীর কথা উঠুল্লে আর রক্ষা নেই। এখন কি করতে চাও তাই বলো।

মায়া এবার হাসলেন। বললেন, সণ্গে সংগ্রে যাকে নৈলে এত লটবহর একা সামলাবো কেমন ক'রে? একা যাইনি কখনো। ক্রিনের ভাসিয়ে লেখকের সংগ ধরেছি, দেখি না ওঁর দৌড় কতদ্র! ভাস্কৃত্তির ওখানে তুলে দিয়ে তবে ওঁর ছুটি।

স্বামীস্ত্রী একেবারে হেসে লুটোপর্টি। মাঝরাত্রি পর্যস্ত সংবতী আর শ্রীমতী গর্শতার কলকণ্ঠ থামতে চাইলো না। তার পরে তর্গ মদনলাল গান

ধরে দিল খাটিয়ায় প'ড়ে প'ড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাচ্চা মেয়েটাকে এনে শোওয়ালো কাছাকাছি। ছেলেটা যেন জন্তুর মতো পরিশ্রম করে। কাল আবার সকলের নতুন পথে যাতা।

পাঠানকোট থেকে রেলপথ চ'লে গেছে যোগিন্দর নগরের দিকে অনেক দরে। এটি হিমালয়ের প্রশাথাপথ,—ছোট ছোট পাহাড়ের অধিত্যকার ভিতর দিয়ে রেলপথ গেছে। প্রথম অংশটা সমতল, তারপর ল্পে-এর জটিলতা আরুভ হয়েছে।

রৌদ্রদীণত প্রথর মধ্যাহ। আমাদের বসনে-ভূষণে লেগেছে পথের ধ্লি-ধ্সরতা এবং ক্লান্ত। ওরই মধ্যে এক সময় প্রচুর পরিমাণ লটবহর গচ্ছিত রাখতে হোলো পাঠানকোট ভেঁশনের ক্রোকর্মে। আহারাদি যেমন তেমন। অতঃপর মধ্যাকে গাড়ী ছাড়লো। অজস্র ভোজাবস্তু ও মেওয়াফল জোগাড় করেছে নিত্য উৎফল্প মদনলাল। আমার জন্য এনেছে ধ্মপানের ব্যবস্থা। এদিকে সংবতী ও মায়া বসেছেন একরাশি আখরোট আর 'বাগ্রগোসা' নিয়ে,— ওদিকে মদনলাল সকলের স্বাচ্ছন্দ্যস্থিত জন্য ব্যুগ্ত। শিশ্বটি আছে দ্বই নারীর মাঝখানে,—আজ সে সমুস্থ। ওরা ঠাণ্ডা সইতে পারে অনেক. কিন্তু গরমে কন্ট পায়। মদনলালের পিতা হোলো বুঝি লুধিয়ানার এক রেশম ব্যবসায়ী,—মুস্ত শেঠ। ছেলেটি অবাধ্য। বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশের সর্বত। বাপের কার্জকারবারে ওর মন নেই। ছোট লাইনের গাড়ী চলেছে ধীর গতিতে। পাহাড়তলীর গরমে গ্রেমাট দেখা দিয়েছে প্রথর রৌদ্রে।

ছোট ছোট বনময় পাহাড়ের চ্ডার বাইরে আর বিশেষ কিছা দেখা যায় না। অনেকটা যেন নীচের দিকে প'ড়ে গেছি। মাইল প'চিশেক পেরিয়ে পথ সংকীর্ণ হয়ে-আসে। তব**্ পাহাড়ত্লীর থেতথামার নীলাভ আস্তরণ পেতেছে** এখানে ওখানে। অপরাহু গড়িয়ে যাবার পর গাড়ী এসে পেণছলো জ্বালাম্খী রোড ন্টেলনে। এইখানে আমরা এ যাত্রায় রেলপথকে ছেড়ে দিল্ম।

এ অঞ্চল পাঞ্চাবের মধ্যে। কিন্তু এর ভৌগোলিক সীমা বুস্কুজিটিল। কাংড়ার উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, কুলার উত্তরে কাশ্মীর এবং দ্বিছিল হিমাচল প্রদেশ। দিমলা অণ্ডল পাঞ্জাবে অথবা হিমাচলে,—আজও দিঞ্জি ইয়নি। যেমন ধরো ভালহাউসী। সবাই জানে, চাম্বার মধ্যে ভালহাউসী.—কিন্তু এই শৈলশহরটি পাঞ্জাবের শাসনাধীন। পেপস্ক, হিমাচল কাংড়া, কুল্ফ, চাম্বা,— এদের পরস্পর-প্রক মানচিত্র ছাড়া এদের সীমানু বোঝবার উপায় নেই। তেইশন থেকে জন্মলাম্থী গ্রাম তেরো মাইন স্থ। পথ নিরিবিল। উচ্-নীচু খোয়ার রাস্তা সংকীর্ণ। এটা পাঞ্জাব, কিন্তু জনসাধারণ পাঞ্জাবী নয়।

মেয়েদের কপালে সিশ্বর, পরেবের মাথায় লাল পাগড়ী। এরা জাতিতে শান্ত।

কুল্তেও এই, মন্ডিতেও এই। পাঁচ ছয় শো বছর আগে প্র্রাজপ্তনা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে রাজনীতিক ভাঙন ধরেছিল। তাতার, পাঠান আর মোগল,—এরা রাজপ্তগণকে মাতৃভূমিতে দিথর থাকতে দেয়নি। তাই ওরা আপন সংক্তি, শিক্ষা ও সমাজবাবদথাকে সংশ্যে নিয়ে পালিয়ে আসে হিমালয়ের আনাচে কানাচে। হিমালয়ের আদিবাসী মহলে তথন ঠিক কি প্রকার চেহারা ছিল জানা যায় না। কিল্তু এই শত সহস্র রাজপ্ত পরিবার হিমালয়ের বহ্ অগলে গিয়ে আপন আপন সমাজ দ্বিট করে, এবং রাজাপাট বসায়। পেপস্ত হোলো প্রকৃত পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ হোলো প্রকৃত রাজপত্ত। এদেরই অংশ আবার ছড়িয়ে পড়েছে কুমায়্নে আর নেপালে। কাংড়ায় এসে দাঁড়ালে মনে পড়বে পার্বত্য উত্তরবর্ণ কিংবা আসামের উপত্যকা। সেই মন্দির, সেই শান্তি প্রা, সেই শিবের আর ভৈরবের আরাধনা, সেই মেয়েদের কপালে সিন্ধর আর হাতে শাখা-নোয়া!

মাত্র তেরো মাইল পথ কিন্তু বট আর অন্বথের এমন সপ্রশ্ব প্রেক্কর আগে দেখিন। প্রতি বটের নীচে দেবন্ধান, প্রতি অন্বথের নীচে শিব। অতি বক্ত, অতিশয় পরিপাটি। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু কী শান্ত। রানিতালের ছোট একটি হাট,—ভাইতেই ন্থানীয় লোকরা খ্নী। বেশী চায় না, উচ্চাভিলাষী নয়, বিরোধ কোথাও নেই,—প্রাচীনের হাওয়া বইছে পাহাড়ী প্রান্তরের নীচে, আর শস্যক্ষেত্রের উপান্তবতী সরোবরে। পশ্চিম আকাশে রৌদ্র লান হয়ে এসেছে।

আমাদের মোটর বাস মাড়োয়ারি ধর্ম শালার প্রাণগণে এসে থামলো। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জনালাম্খীর 'কালীধর' পাহাড়,—ভারতের অন্যতম প্রধান পীঠদ্থান। আশে পাশে সামান্য কয়েকটি দোকান, দ্বচার ঘর বৃষ্ঠি। এদিকটা নিরি-বিলি। গাড়ী থামতেই পান্ডা এসে দাঁড়ালো। এদিকটা নাকি শহরের বাইরে,—মিদ্দরের ওদিকে না গেলে জনসমারোহ পাওয়া যাবে না। মায়া ধরে বসলেন, তিনি থাকবেন শহরের মধ্যে; সকলের আগে তিনি ধ্লো পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করবেন। এদিকে কিছু পাওয়া যায় না।

পান্ডা এইটিই চেরেছিল। সে সোংসাহে নিজেরই উদ্যোগে কুলিকিসাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে অগ্রসর হোলো। মদনলাল আর সংবতী সামনের ধর্ম শালার নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে ধাবমান হোলো ক্রি কথা রইলো, ওরাও আধ ঘন্টার মধ্যে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হবে। সাচাটা এখানে এসে গ্রমে-গ্রমোটে আবার কাল্লাকটি লাগিয়েছে।

ঠিক স্নিদিশ্ট একটা আশ্রয়ের দিকে দ্বালু অগ্রসর হচ্ছিল্ম এমন কথা বলতে পারবো না। আমার আশঙ্কা ছিল, অপরিচিত পাণ্ডার কৃষ্ণিগত না হই। কারণ এসব স্বার্থের ক্ষেত্রে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে। কিন্তু মন্স্কিল এই, আমি ঠিক প্ণ্যকামী তীর্থযাত্রী নই। আবার এও অস্নবিধা, দেবতাশ্বাল সংগী হিসাবে আমি একট্ বেমানান। শ্রীমতী মায়ার চেহারায় ও পরিছেদে কিছু অতি আধ্নিকতা বর্তমান,—চট ক'রে বেখানে সেখানে তাঁর পক্ষে গিয়ে ওঠা অস্ববিধাজনক। পাণ্ডা চললো পথ দেখিয়ে। আন্দাজ আধ মাইল দ্রে পাহাড়ের নীচে একটি ক্ষুদ্র জনপদ,—বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা এক সময় এসে পেছিল্মে এক গোলকধাঁধাঁর মধ্যে। এইটি পাণ্ডার বসতবাটী। য়া ভেবেছিল্মে তাই। অনাের মৃখ চেয়ে এখানে থাকা ভিন্ন গতি নেই। চারিদিক শ্রুকনাে, কোথাও জল নেই। অতি প্রনাে ঘর-দাের,—আগল নেই, আরু নেই, আয়তের মধ্যে কিছু নেই। সামনের উঠোনে ব'সে একজন স্বীলােক—সম্ভবত বাড়ীর গ্রিণী,—িক যেন শেলাই কর্রছলেন। বাড়ীর উত্তর ও প্রাংশটা বেন স্ভূপেরর মতাে। পিছনে সর্ছায়াছেয় পথ।

জিনিসপত একটি ঘরে রেখে আমরা মন্দিরের দিকে চড়াইপথে অভিযান করলম। 'কালীধর' পাহাড়ের উপরে মন্দির। ওথানে আছেন দেবী অন্বিকা এবং উন্মন্ত ভৈরব।

দক্ষযজ্ঞের বিপর্যায়ের পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এ পথেও এসেছেন দেবাদিদেব শিব। বিষ্কৃচকের আঘাতে সতীর জিহ্বা এখানে খসে পড়ে। সেই জিহ্বা আজও জালছে জালামাখীর পাহাড়ের করেকটি ছিদ্রে এবং কুপ্ডের মধ্যে। ছোটবেলায় মায়ের মুখে শ্নেছিল্ম গল্প। কিন্তু দ্বীলোকের জিহ্বায় যে এত আগ্নন জমা থাকে তা জানতুম না!

সর্ একটি চড়াইপথ ধরে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের অধ্যনে উঠে এল্ম। স্থান্ত হয়নি, রাণ্গা রোদ্র এসে পড়েছে মন্দিরে। মন্দিরের পারিপান্দির্ব প্রচান নয়, সর্বটেই নর্বানর্মাণের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু যেটি মলে মন্দির, সেটি অনেক-কালের,—তা'র অনেক ইতিহাস। কাছেই একটি গ্রহার মধ্যে য়রণার স্বচ্ছ জল একটি কুন্ড রচনা করেছে। রাজগৃহ কুন্ডের কথাটা মনে প'ড়ে য়য়। কুন্ড পেরিয়ে অগ্রসর হলেই মলে মন্দিরের প্রবেশ ন্থার। এটিও গ্রহালোক এবং তারই মধ্যে পীঠন্থান। দেওয়ালে ছোটা ছোট গর্তা,—এক একটিতে অণিনিশা জনলছে। একটি দ্বিটি নয়, অনেকগ্রলি। এখানে ওখানে এবং আরেকটি স্তৃপেশ করেকটি শিখা জনলছে। ভিতরের আবহাওয়াটি পবিষ্ট, অন্সিন্দেহ নেই—একটি রহস্য অন্ভূতি আনে। দেখতে পাছ্ছি সমগ্র পায়াজুটি অন্তরে-অন্তরে ধাতবপদার্থে পরিস্থান। গন্ধক, থাড়পাথর, ফসফোর্ম্জে,—এবং বিশ্বাস করি, আরও নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে এর পাথর জার মাটির ভিতরেভিতরে। আমাদের দেশে আন্দের্যুগির নেই। কিন্তু অনেক পাহাড়ে তা'র উপাদানের অভাবও নেই। বদরিকাশ্রমে, গোরাকুত্ব, রাজগ্রে, এবং আরও বহু জায়গায় অতি উত্তন্ত ঝরণা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের স্ভূত্গলোক থেকে। কোথাও না কোথাও ধকধক ক'রে আগন্ন জন্লছে পাথরের গভীর অভান্তরে,—কেউ তা'র খেজি রাখে না।

একটি শিখা হাত দিয়ে নিভিয়ে দিল্ম। কিন্তু ভিতরে যখন দাহাবস্তু সঞ্চিত রয়েছে, তখন সেই শিখা আবার জন্ধাবে। বাইরের দিকে এক পাশে আরেকটি জলকুণ্ডের মধ্যে পান্ডা কি যেন নিক্ষেপ করতেই দপ করে জলের মধ্যে একটি শিখা জনলে উঠলো। এটি কৌতুকজনক। ঠিক পেট্রলে যেমন আগন্ন লাগে, এও তেমনি। ওটার মধ্যে শ্রীমতী গন্ধা ছেলেমান্ধের মতন একটা নতুন কৌতুক পেয়ে গেলেন। তিনি বার্দ্বার শিখাটা জন্মিয়ে দেখতে লাগলেন।

বাইরে পাহাড়ের রেখা চ'লে গেছে দ্রেদ্রান্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে অসপন্থ সমতল, তার পরে বিপাশা নদী চলে গেছে প্র থেকে পশ্চিমে। ভালো লাগছে এই অপরিচিত প্থিবী,—এরা হিমালয়ের সর্বশেষ নিক্ষান্তর। এরা হোলো তোরণ ন্বার, এখান থেকে যাত্রা স্বর্। উত্তরে রয়েছে বিশাল ধওলাধার পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বিপাশার পরপার থেকে সোলাসিগিগ অর্থাং শ্লেশৃগ্গ গিরিমালা। এই দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়ে চলেছে খন্য বিপাশা। তার উত্তর ভূভাগ হোলো কাংড়া উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভূভাগটি স্বিশাল পার্বত্য মণিডরাজ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণপূর্বে শ্লেশৃগ্গ গিরিশ্রেণী এক সময় বিলাসন্বর রাজ্যকে নানাদিকে বেণ্টন করেছে।

মন্দিরের অংগনটি অতি পরিচ্ছন্ন আধ্নিক। এক পাশে পাণ্ডাদের গদি, সেখানে প্রাকামীরা শ্রাম্থতপ্রের ব্যবস্থাদি করে। ওটা ব্যবসায়, ওটায় রস্পাইনে। সমগ্র মন্দির অঞ্চল তল্ল তল্ল করে দেখতে সমগ্র গেল। সম্প্রা আসন্ন।

কিছ্ দ্শিচনতা ফ্টেছিল শ্রীমতী গ্রুপ্তাম চোখে মুখে। এতক্ষণ তিনিই সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করছিলেন, তাঁর হাতেই হাল ধরা ছিল। এবার বললেন, চল্ন, ধর্মালাতেই ফিরে যাই, পান্ডার এথানে থেকে কাজ নেই। ওর হাতের মধ্যে থাকতে চাইনে। তাছাড়া নানা অসুবিধেও রয়েছে দেখছি।

কিছ্ প্জা দিতে হোলো বৈ কি। তবে প্রণামীটা এখন বাকি রইলো।
পাণ্ডার কোনও দ্রভিসন্ধি ছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না বটে,
তবে অপে মর্ন্তি পাওয়া যেতো না এখানে থাকলে। জিনিসপত্র প্রনার নিয়ে পথে নেমে এসে কতকটা যেন দ্বন্দিত পাওয়া গেল। সন্ধারে প্রেস্ক্রামরা আবার এসে উঠল্ম ধর্ম শালায়। অধ্যবসায়ী মদনলাল সেমানে সংবতীকে নিয়ে দিব্য অপ্যায়ী ঘরকল্লা পেতে বসেছে। বাচ্চাটাকে স্কৃতিকরে শ্ইয়েছে দোতলার বারান্দায়। ওরা আগামী কাল প্রাতে যাকে ক্রিন্সের। আমাদের দেখে সংবতী একেবারে নেচে উঠলো।

মসত বাড়ী। নীচে ওপরে দরদালান। দুর্ভ্রিপর ঘর। অনেক যাত্রী এসেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের। নীচের তলক্ষ্মিতাদের কলরব চলছে। স্নানের জল পেয়ে আমরা বাঁচলুম। পথের পাশেই দুএকটি ভোজনাগার, সেখানে যেমন-তেমন আহারাদির ব্যবস্থা। ক্ষাধার উপ্রতা থাকলে যে কোনও খাদাই উপাদের লাগে। ভোজা ব্যবস্থার দারিদ্রা দেখে শ্রীমতী গণ্নতা হেসেই খ্ন। এক সময় তিনি বললেন, ভয়ে-ভয়ে বলি, শ্রীনগরে আপনি যে আল্কপির তরকারি রামা করেছিলেন, সেটি খ্ব ভালো হয়নি!

নেজাজটা বোধ করি ভালো ছিল না। ফস করে ব'লে ফেলল্ম, এখানকার আধসিন্দ আল্বে ঘাঁটের তুলনায় সেটা কি এতই মন্দ ছিল?

তিনি হেসে উঠলেন। সংবতী এসে যোগ দিল, এলো মদনলাল। ওরা গোগ্রাসে খেলো সবাই। মদনলাল ওর মধ্যে জোগাড় ক'রে এনেছে দ্বুধ আর আপেল! কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বাচ্চাকে একা শ্রহয়ে এসেছে দোতলার একটি ঘরে। হারিকেন জেনলে রেখে এসেছে। এবার ফিরতে হবে।

স্নানাহার সেরে উপরে যেতে রাত দশটা বেজে গেল।

মদনলালের উৎসাহ অপরিসীম। কথায় কথায় ধমক থাছে স্থার কাছে, ওকে নিয়ে কৌতুক করছি আমরা সবাই, কিন্তু মদনলাল অদম্য। কাজ কেড়ে নিছে সকলের হাত থেকে,—নিজে করবে সব। আরও বিপদ, ওর মধ্যেই গান গাইবে। করে দ্রীরাধা ধম্নায় কলস নিয়ে জল ভরতে গিয়েছিলেন, তার জন্য মদনলালের মাধায় কী ধলা।! সংবতী রাগে একেবারে আগ্ন, মায়াদেবী হেসে ল্টোপ্টি। এক সময় ধখন অসহা হয়ে উঠলো, তখন সংবতীর ধৈর্য ধারালো। চেচিয়ের বললে, ডাওডাসে তেরি রাধেকো গাগরা ম্যায়নে তোড় দ্ওগা!

মদন ক্ষ্বে হয়ে বলে, দেখিয়ে দাদাজি, মেরা বিবিভি নাস্তিক বন্ গই!— আমাদের উচ্চকণ্ঠ হাসি আর বাধা মানলো না।

মদনলাল বিছানা পেতে দিচ্ছে সকলের। জল এনে দিচ্ছে সকলের হাতে। এমন কি সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য সে আমার বিছানার পাশে একটি 'কটোরা'ও এনে রেখেছে। বাচ্চা কে'দে উঠলো ওরই মধ্যে বার দুই, মদনলাল তা'কে শাল্ত ক'রে আবার শোওয়ালো।

বারান্দা আর বর মিলিরে বিছানা পড়েছে সকলের। এটা যাত্রীশালা, পদে পদে সমাজ-ব্যবস্থার শৈথিল্য ঘটে। তব্ এর আভিজাতা কম নয়। দোতলা পাকাবাড়ী পাহাড়ী দেশে, স্যোগ স্বিধা প্রচ্ব। অনেককালে অনেকবার কেটেছে পার্বত্য চটির ধারে, অনেক অয়ত্বে, অনেক ধ্লিধ্সের আনাছে জ্যাচে। এখানে চমংকার। সামনে বারান্দার বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্যকারে বিশালকায়া দানবীর মতো জ্বালাম্খীর অচল আয়তন, তার উপত্তে ক্রলছে একটি জ্যোতিক্ষ। চুপ ক'রে আছি আকাশের দিকে চেয়ে সহযাত্রীদের আর কোনও সাড়া পাওয়া যাছে না। বোধ করি ঘ্রিয়েছে ব্রাই।

অরণ্যসমাকীর্ণ কাংড়া উপত্যকার একটি অংক্ত ইালো জনালাম্থী অঞ্চল।
ত্যতি ক্ষ্মন্ত এই জনপদটি গড়ে উঠেছে তীর্থফ্রান্দরটিকে কেন্দ্র কারে। এর
বাইরে বনময় চাষী-বসতি। এই অরণালোকের কোনও নিদিষ্ট সীমানা এদিকে
খাজে পাওয়া কঠিন। ভীষণতায় জনশান্তায় এই অরণ্য প্রসিদ্ধ। হিংস্ক

শ্বাপদের অবাধ চলাফেরার পথ চ'লে গিয়েছে পাহাড়ের নীচে-নীচে বিপাশার তীরে-তীরে,—র্মণ্ড আর বিলাসপার রাজ্যে। পশ্চিমে শ্লেশ্পা গিরিপ্রেশী ভয়াল অরণ্যলোক, দক্ষিণে চ'লে গেছে হামিরপুরের পথ সেখান থেকে 'আঘার' এবং অতঃপর স্কুরনগর রাজ্যের শেষ সীমানা,—যেখানে বিলাসপুর ছেড়ে বন্য শতদ্র শ্লেশ্রণের দক্ষিণে এসে মিলেছে। এ হোলো অথন্ড অবিভব্ত ভারতের হিমালয়ের সেই দুই হাজার মাইলব্যাপী তরাই অঞ্চল,—হিন্দুকুশের দক্ষিণ থেকে যার আরম্ভ, আসামসীমান্তের প্রাণ্ডলে, রহমুদেশ ও চীনসীমানায় যার শেষ। এখানে কেবল এই নিঃসঙ্গা বিজন অরণ্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অন্বিকা, —ির্যান দুর্গা,—মহাচন্ডী, বিনি অস্ত্রধারণ ক'রে রয়েছেন অস্কুরনাশনের,—শত্র-इन्ति याँत प्रशा तिरे, क्या तिरे, कृशा तिरे, स्मार्कक्वल तिरे। **उरे अन्य**कात 'কালীধর' পাহাড়ের চড়োর উপর থেকে তিনি ডাক দিছেন মহা-ভারতকে যুগ থেকে যুগান্তরে। সভ্যতার ষজ্ঞ যারা পণ্ড করতে এসেছে, যারা ভারতের জ্ঞানসংস্কারকে কল্ববিত করতে চেয়েছে, তপোবনের দর্শনতত্ত্ব-সাধনাকে ধারা ইতিহাসের পর্বে-পর্বে হিংপ্রতার ন্বারা আছেল্ল করবার চেন্টা পেয়েছে, ঐতিহ্যের অমৃতস্বভাবকে বারা আক্রমণ করেছে বারস্বার,—মহাচন্ডী ডাক দিচ্ছেন যেন এখান থেকে.—তাদের বিরুম্থে অস্থ্যারণ করো! দৈব-অহিংসাবাদের উপরে দাঁড়াও,—হিংস্রতাকে হনন করো। সেই হবে তোমার সভ্যতার রাজসূয়ে যক্ত, সেই হবে কল্যাণরতের শেষ বাণী। সংহারসাধিকা সেই দেবী অন্বিকার রণ-পিপাসা নিয়ে যিনি এই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের চ্ডায়-চ্ডায় ফিরছেন, তিনি এখানে শিব নন্, সর্বমণালার কল্যাণের প্রতীক্ নন্,—তিনি উন্মত্ত ভৈরব : তিনি দেবাদিদেব নন্, মহারুদ্র : তিনি রুদ্রাণীর অ্যাকু-ভলরাশির সংগ্র মিলিয়েছেন আপন মহাজ্ঞটা ওই অরণ্যে-অরণ্যে। এখানেও শিব ও শক্তির প্রকাশ।

তন্দ্রাঞ্জানো এক প্রকার দ্ভিতে তাকিয়েছিল্ম আকাশের ওই জনলজনলে বড় তারাটার দিকে—সম্মুখের কালীধর পাহাড়ের চ্ড়ার ষেটা জনলছে। সম্ভবত আমি জীবিত নই, চোথ দুটোর মৃত্যু ঘটে গেছে। ইচ্ছার আকারে দেহ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে প্রাণ,—আছার অশ্রানত শ্রুমণ-পিপাসা নিয়ে; ব্রক্তিপাসের বিশ্বজোড়া অন্বেষণে শ্রমর ষেমন একাকী বেরিয়ে পড়ে। ক্রুমেকার থেকে অন্থকারে, সাগরে, প্রান্তরে, স্মের্লোকে, গ্রহ থেকে গ্রম্ভিরে, সম্তর্মির সীমানায়, মহাব্যোমে, রহমুচেতনায়। ক্রুমার্ত শ্রমর ফ্রিক্তি একা একা আপন রহস্য-পিপাসায়। কন্ধনহীন, কিন্তু ম্বুজিবিহীন,—মুক্তিসের আর চৈতনাের কন্দেশ-কন্দেপ তা'র নীলপা্মের অন্বেষণ চলছে।

কাণগণগার তীরে-তীরে পার্বত্যপথ। প্রাচীন পাথরের জটলা নেমেছে নীচের নদীতে। শরংপ্রভাতের স্নিশ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে দেওদারের বনে-বনে। রাজারৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চ্ডায়-চ্ডায়। নীচের দিকে এখনও ছম-ছমে ছায়াবরণ। আলো এসে পেশিছয়নি।

আমাদের গাড়ী চলেছে পাহাড় পেরিয়ে এক-অজ্ঞানা থেকে ভিন্ন অপরিচয়ের দিকৈ। প্থিবীকে নতুন ক'রে পাই নতুন পাহাড়ে এলে। বৃহতের দিকে যাবার আগে একেকটি তোরগন্বার পেরিয়ে যেতে হয়। হঠাং পাওয়া ষাচ্ছে শালের জটলা, হঠাং এসে দাঁড়াচ্ছে দলছাড়া শেগনে আর চীড়। দেখতে দেখতে একটির পর একটি গিরিসংকট, দেখতে দেখতেই আকাশ তার দিগন্তের শ্বার খলে দিচ্ছে। দক্ষিণ থেকে আমরা যাচ্ছি উত্তরে—যেদিকে ধ্বলাধার।

পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার সীমানা থেকে দক্ষিণ ভূভাগে আরুভ হয়েছে শিবলিকা পর্বতমালা,--এসেছে সোজা দক্ষিণে, এবং প্রসারিত হয়েছে পর্বে-হিমালয়ে। মধ্যেত্তর ভারতীয় হিমালয়ের প্রধান প্রবেশপথ হোলো এই শিবলিংগ-শ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এটি হোলো হিমালয়ের প্রথম স্তর। কাস্মীর, উত্তর পান্ধাব, হিমাচল, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল—সমস্ত ভূভাগই এই পর্বতন্ত্রেণীর দ্বারা প্রাকারর খে। এই শিবলিপ্য পর্বতমালারই দ্বিতীয় স্তরে হোলো ধবলাধার গিরিস্রেণী। কাংড়া, পালামপুর, ধরমশালা এবং যোগিন্দর নগরের উত্তরে হঠাৎ এসে দাঁডার অতি শনকটে এই ধবলাধার, সমশানচারী উলপ্য সম্যাসী যেন লোকসমাজে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখলে ভয় করে—ওর সর্বাৎেগ কোনও ন্দেহ নেই, ছায়া-মায়া কিছু নেই,—জন্মের থেকেই যেন সর্বহারা। সবুজের আভা নেই যেন ওর সর্বাঞ্জে, বর্ষায়-বসন্তে ওর ভাবান্তর ঘটে না, ওর গোপনতা কিছু, নেই, অরণোর কৌপীনও ধারণ করেনি। ও যেন আপন রক্ষেজটার ভিতর থেকে করালচক্ষ্যেলে দ্বাসার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থির দ্থিতিত তাকিয়ে কালের গ্রহর গ্রেছে,—রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করছে, কবে আসবে কালান্ত, কবে প্রলয়, কবে আবিভূতি হবে দশমু অবতার, তবে ছারখার হবে সৃষ্টি। ধবলাধারের বিশাল নম্নতা দেখলে ভয় করে।

পাহাড়ের পর পাহাড় ছেচ্ছে এল্মে, পিছনে রেখে এল্ম বাণগণ্য প্রিপ্রতল-স্পর্শ খদ, আর অগ্রান্ত স্রোতগর্জন, রেখে এল্ম দর্ভেদ্য বনভূমির নিঃশব্দ্য,— রেখে এল্ম ওদের স্তবকে স্তবকে আনন্দের শিহরণ, প্রাণের ক্রিবার্তা।

প্রবাহে এসে পেছিল্ম কাংড়ার মসত শহরে।

প্রতি একট্রবড় শহর। সমতলের উপর অবস্থিত কোর্ট-কাছারি, ডাক ও তারঘর, আপিস-ইম্কুল, দোকান-বাজার, ব্রুক্তা-বাণিজ্য,—নগর সভাতার প্রত্যেকটি উপকরণ বর্তমান। তবে সকলের আকার ছোট। আমরা শহর-সভাতায় মান্য,—এসব আমাদের চোখে প্রনো। বরং হিমালয় ভ্রমণকালে যদি স্যোগ-স্বিধা ও উপকরণের অভাবে অস্থিবধায় পড়ি, সে সহ্য হয়; উপযুক্ত আহার এবং আশ্রয় না জ্বটলে দ্বঃখবোধ করিনে। কিন্তু শহরে এসে পেশিছলে আমাদের দাবি বেড়ে ওঠে, আমরা সব চাই,—এবং না পেলে কর্মী ইই। শহরে কোনও উপকরণের অভাব ঘটলে আমরা রাগ করি।

একজন পাশ্চা এলেন। বয়স্ক লোক, নাম মোতিরাম। জন্বলামন্থীর পাশ্চার নাম ছিল মোতিলাল। তার প্রতি থ্ব থুশী ছিল্ম না। কিন্তু এই ভদুলোকের প্রসন্ন ব্যবহারে ভারি আনন্দ পেল্ম। গ্রীমতী মায়া বললেন, মোতিরামজীর বাড়ীতেই চল্ন, স্নান না ক'রে আর থাকা যাচ্ছে না। বন্ধ রোদ।

বলন্ম, কিন্তু মদনলালরা যদি পরের গাড়ীতে এসে মোটর চ্ট্যাণ্ডে আমাদেরকে দেখতে না পায়?

নাই বা পেলো!—তিনি বললেন, সাড়ে তিনটের আগে যখন বৈজনাথের বাস ছাড়ছে না, তখন তা'রা মোটর ফ্যান্ডে অপেক্ষা করতে বাধ্য। আমরা ঠিক সমরে এথানে এসে দাঁড়াবো। চল্বন—

কথাটা যুদ্ধিসঞ্চাত। কিন্তু সংবতীর বাচ্চাটা যদি এই প্রথের কন্টে আবার অসম্পথ হয় তবেই মুদ্দিল। ওরা সন্তানের জনক-জননী বটি, কিন্তু এখনও মা-বাপ হয়ে ওঠেনি। শিশ্বর স্বাচ্ছন্দ্য এখনও ব্যুক্তে শেখেনি।

মনটা খ্ং-খ্ং করতে লাগলো। তব্ শ্রীমতী মায়ার নির্দেশ মানতে হোলো। আমরা অলিগলি আর আনাচ কানাচ পোরিয়ে একটি বিদ্তর মধ্যে মোতিরামের বাড়ীতে এসে উঠলুম। পান্ডাজি সযঙ্গে পানীয় জল ওঁ মিন্টাল্ল নিয়ে এলেন।

সামনেই একতলার ঘর। প্রথর রৌদ্র থেকে এসে ভারি শান্তি পেল্ম।
কিন্তু এ-কদিন একটি বিশেষ বিষয়ে আমি অন্যমন্স্ক ছিল্ম, সেটি আমারই
ক্রিট। ঘরে চ্কেই শ্রীমতী মায়া প্রথমেই তার চামড়ার ব্যাগ খুলে কাগজ কলম
নিয়ে স্বামীর নিকট দ্রুত হস্তে চিঠি লিখতে ব'সে গেলেন। যে-ভাবেই হোক,
একটি কথা সতা। অতথানি শঙ্কিত মনে অত দ্রুতগতিতে একটি সংসার তচনচ
ক'রে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে ব্যক্তিসংগত হয়নি; হয়ত সেই সময়ের
দ্রেশিগে আরও কিছু থৈর্যরক্ষার দরকার ছিল। তবে একথা তিনি জানতেন, মাস
তিনেকের মধ্যেই তাঁর স্বামী কাশ্মীরে ফিরবেন, এবং দিল্লীতে তাঁর ক্ষিত্রশেব
বদলী হওয়া অবশ্যাভাবী। তাঁকে যেতেই হোতো কিছ্বদিন প্রের্, কিন্তু বন্যা
এসে আগেই তাঁর যাওয়াটা দ্রুত ঘটিয়ে দিল।

চিঠি শেষ ক'রে ঠিকানা লিখে তিনি একবার আমুক্ত দিকে তাকালেন। বললেন, আমার স্বামীকে দেখলে আপনি কিন্তু খ্ব খ্রেম হতেন ব'লে রাখছি!

হাসিম্থে বলল্ম, কথাটা যেন তিরুক্কারের মুক্তন শোনালো। আমি কিন্তু মনে-মনে আপনার স্বামীর অন্রন্ত হয়ে উঠেছি

কাগজপন্ন গ্রেছিয়ে ব্যাগ বন্ধ ক'রে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, বিশ্বাস কর্মন, আপনাকে দেখে তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। মনে নেই, বড়- জেলার থাকতে আপনাকে তাঁর চিঠি পড়ালমুম ? চিঠিখানার সবই আপনার ইীখা।

আমাদের স্নানাদির পর মোতিরাম তাঁর খাতাপত্র এনে বসলেন। কোনও দাবি তাঁর নেই, প্রণামী পাবার জন্য তিনি হাত রাড়াতে প্রস্তুত নন্। আমরা তাঁর এখানে আনন্দ পেলেই তিনি খুশী থাকবেন। খাতা খুলে তিনি একস্থলে আমার দ্ভি আকর্ষণ করলেন। বন্ধ্বর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার মহাশর তাঁর মাতাঠাকুরাণীকৈ নিয়ে একদা এই পান্ডার এখানেই উঠেছিলেন। সেটি সবিস্তারে লেখা রয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলাম।

পাণডান্ধি অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে চললেন মন্দিরদর্শনে। পথ একট্রখানি চড়াই। একে-বেকে এদিক-ওদিক ঘ্রুরে আমরা বৃহৎ এক মন্দিরের চন্ধরে উঠে এসে দাঁড়াক্সম।

বাণসংগ্য পেরিয়ে আসার পর থেকে একটি বিশেষ চেহারা লক্ষ্য করছি। সমগ্র কাংড়া উপত্যকাকে বাঞালা দেশের আত্মিক কণ্য, বলে মনে হচ্ছে। প্জোচনার রীতি পশ্চিমী নয়; বাবহারে, আলাপে, সামাজিকতায়—বাণ্গলাকেই দেখতে পাই। সাধারণত আমরা পালাবে দেখি প্রধান দুটি দল। একটি বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের উপাসক; অন্যটি শৈবদাক্তে মেলানো। শিখ ধর্মটা নতুন, ওটার বয়স কম। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ দীক্ষার মধ্যে ওটি সীমাবন্ধ। মুসলমানধর্মে যেমন দেখা যায় বাইরের লোকের প্রবেশ অবাছনীয়,— শিখধর্মেও তেমনি, প্রবেশ-পর্ণাট সাধারণের পক্ষে প্রশস্ত নয়। হিন্দুদের ব্যাপারটা ভিন্ন রকমের। যিনিই বেদ-বেদাস্ত-উপনিষং-ষড়দর্শন-পরোণ পাঠ করেন, যিনিই ভূবে যান্ যোগ-দর্শনে, জ্ঞানে ও সাধনায়,—তাঁকেই আমরা বলি, তুমি পরম হিন্দু। গায়ের জোরে কিংবা পর্নিতকা প্রচার করে হিন্দ্ররা তাদের স্বধমীর সংখ্যা বাড়াতে চায় না, ওটা তাদের ধাতেও নেই, জাতেও নেই। তুমি আমেরিকান, কিংবা রুশ, কিংবা ইংরেজ,—যেই হও, হিন্দ্রদর্শনের প্রতি তোমার শ্রুখা এবং অনুরাগ আছে, এই কারণেই তোমাকে হিন্দু, মনে করি। টেনিক পরিব্রাক্তক হুয়েন সাঙকে পরম হিন্দু ব'লে অনেকেই মনে করে। গৌতম-বৃশ্ধ ছিলেন হিন্দ্রদর্শনের একটি পরমাশ্চর্য উদাহরণ—একথা কেঞ্জেনীকার করবে? সমগ্র কাংড়ায় ঘ্রে দেঁথছি বাৎগালীর শান্ত ও বৈষ্ক্র্মংস্কৃতি পথে-পথে ছড়ানো। উভয়ে আশ্চর্য মিল, একই স্বরে বাঁধা। ত্রিতরাং বাজারে, হাটে, আদালতের পাড়ায়, বিশ্ভপপ্লীর আশে পাশে, খেলুকে মাঠে আর গৃহস্থ ঘরে,—কোথাও ঘ্রে একথা মনে হর্মান, বিদেশে একছে। যেমন কাশ্মীরে। গ্রামের ভিতরে গিয়ে দাড়াও,—ঠিক বাঙ্গালার প্রাম্থিত কলাগাছে মোচা কিংবা কলার কাঁদি খলছে। মাচানের ওপর লাউ, তলায় তা'র কাঁচালঙকার চারা। রোন্দ্ররে ব'সে কাঁথা শেলাই,—একেবারে বাংগলাদেশ। উন্ন-পাড়ে মেনিবিড়াল, খামারে ছাগল, গরুর সামনে খ্দসিন্ধর পাত্র, ওপাশে গাঁদা আর সন্ধ্যামণির 42

ঝাড়, সরোবরে শাল্ক, ছে চাবাঁশের বেড়ার গোবরের চাপড়া,—অবিকল বাজালা দেশ। কাংড়াতেও তাই। মেয়েরা ক্রার পাশে মাথা ঘষতে বসেছে, পেরারাগাছে চড়ছে ছেলেমেরে, ছিশ নিরে জলের ধারে বসেছে কেউ, ধান ভানছে চালাঘরে, মন্দ্র দোকানে জটলা চলেছে,—মনে হবে আমি ওদেরই একজন। পথে ঘাটে মান্বের চেহারার কোনও উগ্রতা নেই,—সমস্তটাই যেমন নিরীহ, তেমনি নির্বিরোধ। পাঞ্জাবের অন্যর যাও,—যাও অমৃতশহরে, গ্রেদাসপুরে, জলন্ধর কিংবা লন্ধিয়ানায়, ফিরোজপুর কিংবা ভাতিন্দায়,—চেহারা অন্যরকম। কাংড়ায় এসে যেন পাঞ্জাব কোমল হয়েছে, প্রকৃতিতে এসেছে পেলবতা, মান্বের স্বভাবে এসে পেণিছেছে শালীনতা।

সন্দেহ নেই, এরা রাজপাতনার রসবাধ এনেছে, কিন্তু পাঞ্চাবের রাজতা পার্যান। সভ্যতার থেকে যতদ্রে সরেছে মানাষ, তত সে সরল, ততই সে স্বকীয়। যালিক সভ্যতা যে-পোষাক পরিয়েছে মানাষকে, সেই পোষাকটি মানানসই হর্মান তার প্রকৃতির সভ্যে। কিন্তু বিজ্ঞানের যাগে সকলের বড় যড়যন্ত্র হোলো, একই ছাঁচে পাথিবীকে ঢালাই করা। ভদ্র জাপানী আর ভদ্র মিশরীয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাও,—একই জীবনযাতা, এক পোষাক, এক খাদা, এক শিক্ষা, এক আশা-আকান্দা। দাঁড়-করাও আমেরিকানের পাশে অন্থোলিয়ানকে, ইংরেজের পাশে রাখাকি, জামানের পাশে ফরাসীকে,—বিজ্ঞান সভ্যতা ওদের মধ্যে পার্থক্য রাথেনি কিছ্। এসো ভারতবর্ষে,—অনন্ত বৈচিত্রা আজও দেখতে পাবে। এসো হিমালয়ের পাদপর্বতে,—এই কাংড়ায়। এখানে মানা্য আপন ন্বভাবধর্মে বিদামান। এই দেওদার আর ঝাউবনের তলা দিয়ে, পাইনের আদ্বর্য নন্দনকাননের ধার দিয়ে—পথ যেদিকে হারিয়ে গেছে শৈলমালার ভিতরে ভিতরে,—মানা্যের ব্যভাব সৌন্যুর্ব দেখে নাও। সভ্যতার স্পর্শ এদের মনে আজও লার্গেন বলেই প্রকৃত মানা্যকে দেখতে পাওয়া যাবে। পোষাকে ব্যবহারে সামাজিক জীবনে—প্রত্যেকটি স্বতন্ত।

একটি টিলা পাহাড়ের উপরে বক্সেন্বরী মন্দির। কয়েক রশি ডিট্টইপথ।
সামনের মন্দির ন্বার একট্র উচ্চতে। আমরা এসেছি গণগার দেশু থেকে। ফ্লেল
আর চন্দনের স্গান্ধ যদি পাই, গ্রান্বকের বীজমন্ত যদি প্রোপ্তেরী কন্ঠে উচ্চারিত
হ'তে শ্নি—আমাদের মনে প'ড়ে ষায় দেবী স্বেন্বরী ভাগবতী গণগার ক্লপলাবিনী তটসীমান্ত,—হার তীর থেকে উঠে গেল গৈছিকবাসা ভৈরবী জপ সেরে;
ভাহাণ যার তীরে ব'সে মন্ত্রপাঠ করছে নিতা, ফ্লেজনে ভারতসভাতা ব্রথ্ব্বান্ত
অবগাহন ক'রে প্রাময় হয়েছে।

পান্ডান্তির পিছনে পিছনে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করল্ম। শ্রীমতী মায়া এতক্ষণে যেন স্বাচ্ছন্যালাভ করলেন। চূড়ার উপরে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইনি ইলেন দেবী বস্ত্রেশ্বরী। সমগ্র কাংড়ায় জন্মলাম্থীর পরে বস্ত্রেশ্বরীই হলেন প্রধান। পাহাড়ের নীচে ধরতরা বাণগণ্যা যেমন এই বস্ত্রেশ্বরীর পর্বতিপাদ চুম্বন করছেন, তেমনি এই মন্দিরের উত্তরলোকে তুষারমোলী ধবলাধারের কৃষ্ণাভ শৈলমালা প্রসারিত থাকার জন্য এই মন্দিরের উদার মহিমা ব্যক্ত হচ্ছে। মন্দির চন্থরে প্রবেশ করতেই চারিদিক খেকে হিমালয়ের মধ্বর বাতাস সর্বাধ্যে তার শিশ্বসাশ্বনা ব্রলিয়ে দিয়ে গেল।

জ্বালাম্থীতে দেখে এসেছি পাহাড়ের উপরে মন্দির রক্তবরণ,—অম্বিক্সা, তিনি শক্তির প্রতীক্। তাঁর উম্জ্বলন্ত লোলাগিন রসনা সমুস্ত ধাত্ব পাহাড়ের ফাটলের ভিতর থেকে কিছ্মরিত হচ্ছে। তাঁর মন্দির আছে, কিন্তু মাতি নেই। অগণ্য অন্নিজিহ্ব যাঁর,—তাঁর বিগ্রহকে কম্পনা করো, চিব্রাঞ্কন করো মনে-মনে। তাঁকে দেখে নাও সমস্ত পর্বতে, দেখে নাও তাঁকে চূড়ায়-চূড়ায়। এখানে ভিন্ন কথা। এখানে বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি শান্ত। রুদ্রাণী নয়, পার্ব তী । এখানে শান্ত শিব, শব্ধি তাঁর বামে। এখানে ওখানে দেখানে—সর্বায় দেবস্থান। ষেমন কাশীর অল্পর্ণা। একবার প্রবেশ করো, অনেককে পাবে। যেমন উল্জয়িনীর মহাকাল। একবার একট্র নীচের দিকে নেমে যাও,—দেখবে অনেককে পাশাপাশি। যাও রাজস্থানে, কিংবা হরিন্বারে, প্রীতে কিংবা ন্বারকায়, মাদ্বায় কিংবা শিবসাগরে, অষোধ্যায় কিংবা গণ্গাসাগরে, করাচীতে কিংবা চট্টগ্রামে। সবাইক্রে ধরে রেখেছে ভারত, কেউ বাদ যার্মান। কাংড়াতেও তাই। ইতিহাস বলেছে যাদের কথা,—যার্য ছিল সনাতন ব্রাহমণ সভ্যতার যুগে, যার্য ছিল বেশ্বি আর জৈন আমলে, তারা আছে কাংড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে। কেউ আছে পাহাড়ের গায়ে খোদিত, কেউ রয়েছে গ্রেগতে, কেউ বা আছে মন্দিরে। মৌর্য-বৌষ্ধ আমলে, গৃহত যুগে, হর্ষবর্ধনে, লক-হুন-গ্রীকদের কালে, পাঠানে-মোগলে, ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজের আমলে,—কাংড়া নিঃসণ্গ থেকে গেছে আপন মহিমায়, আপন স্বকীয়তায়, আপন সম্মাননায়। কাংড়ার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তার চিত্রকলায়—যার নাম 'কাংড়া স্কুল অফ আর্ট'। স্থাপত্য আর ভাস্কর্যকে তা'রা স্কুলর করেছে, ল'লিতকলার ব্যাখ্যায় এনেছে আপন লাবণা, যার স্বাতন্ত্য সর্বদেশে স্বীকৃত। ভারতের অননত বৈচিত্ত্য, এখানেকি তা'র অভিনবন্ধ। কন্যাকুমারী থেকে পামীর; গান্ধার থেকে কৈলাশ ্রুমুরিকা থেকে রহা আর ইন্দোচীন; নেপাল থেকে যবন্দীপ আর সমান্ত প্রহাপত্র থেকে সিংহল,—এর নাম মহা-ভারত। এই অখণ্ড, অবিভাজ্য, থ্রুরার ভূভাগকে আপন জ্রোড়ভূমিতে ধারণ ক'রে আছেন দেবতান্থা হিমালয়, মুক্তি কাব্যে ও পর্রাণে বলা হয়েছে ক্লপ্বত, বলা হয়েছে মের্-মন্দারমাল্যান্থে ভিত হিম্বান।

একা বর্সোছলমে একটি নিরিবিলি পাথরে ক্রিসিনে। দ্রীমতী মায়া ঘ্রছেন এখানে ওখানে। প্রো দিচ্ছেন তিনি মন্দিরে, দক্ষিণা দিচ্ছেন রাহমুণ্কে। মোতিরাম আছেন তাঁর সংগে সঙ্গে। হঠাৎ সামনে আবিস্তৃতি হলেন সোম্যকান্ত এক ব্যক্তি,—পরণে তাঁর কোটপ্যান্ট। আমাকে দেখেই তিনি কোলাহল করে উঠলেন স্বান্ধ্বে। ইনি আমাদের বন্ধ্ব এবং প্রান্তন অধ্যাপক শ্রীষ্ত্র হরিচরণ ঘোষ। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, সন্দেহ নেই।

আপনি যে এখানে?

ঘোষ মশায় বললেন, বাঃ, আমি নেই কোথায়? যেখানেই যান্, আমি আছি। আমার সরকারী চাকরিই হোলো, আমি সর্বত্যামী। আস্নুন, আস্নুন, এ মন্দিরের পাথারের কাজগুর্লি একবার দেখে যান্, আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

উঠবো, এমন সময় মায়াদেবী এলেন। উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল্ম। হরিচরণবাব্ বাকর্রাসক ব্যক্তি, তিনি ঘ্রে ছ্রে আমাদেরকে সব বোঝাতে লাগলেন। এ অঞ্চলে বারম্বার তাঁকে আসতে হয়েছে। তাঁর কাজের জনা গভর্ণমেন্টের কাছে তাঁকে প্রায়ই রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বেতনাদি তিনি ভালোই পান।

বলল্ম, আশ্তোষ কলেজের প্রফেসরি ছাড়লেন কবে?

হরিচরণ বললেন, সে অনেকদিন, বছর কয়েক হোলো। দিল্লী থেকে চাকরি নির্মেছিল্ম। ধর্ন না, সেই ভক্কর শ্যামাপ্রসাদের মন্দিত্বের আমলে। তথন চারদিকে থবে হৈচে।

জন দুই অবাণ্যালী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর সংগ্য। নতুন মানুষ দেখে খুব উৎসাহ লাভ করা গেল। হারচরগবাব নিজে পণ্ডিত এবং স্কুরসিক। এখান খেকে বেরিয়ে তিনি নানাম্থানে ভ্রমণ করবেন। শ্রীমতী মায়ার সংগ্য তিনি খুব গলপ আরুভ করে দিলেন। আবার দল বাঁধলুম আমরা।

মন্দির-চৌহন্দির মধ্যে আরও কিছ্কেণ থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘোষ মন্মায় বললেন, থাক্ আর নয়। দেখেছেন, বেলা হরেছে কত? চল্ন, একেবারে থাবারের দোকানে গিয়ে বসা যাক।

ভোজনরসিকের কথা অমান্য করা সম্ভব নয়। স্তরাং যেতেই হোলো পথঘাট মুখর করতে করতে। হঠাং একসময় তিনি বললেন, একি, উল্টো জামা গারে চডিয়েছেন, সেনিকে লক্ষ্য আছে কি? কই, পকেট খুজে বা'র কর্ম ত?

সহসা আমার প্রতি লক্ষা ক'রে মায়াদেবী এবং অন্যসকলে উচ্চক্তিই হেসে উঠলেন। অত্যত কু'ক্ড়ে হুড়োসড়ো হয়ে গেল্ম। হরিচরণবার তা'র উপরে আবার যোগ ক'রে দিলেন, কাংড়ার সমস্ত ধ্লোময়লা নিজের অপেগ ধারণ করেছেন? কোরকার্যটি হয়নি কতকাল? স্নান করেন্মি ক্লিন্ন?

বললুম, ঘণ্টা তিনেক আগে হন্যন করেছি !

ও, ন্দান করেছেন! আচ্ছা, মিসেস গ্র্পতা, আন্ধ্রনার কাছে এক কুচি সাবানও ছিল না?

হাসিম্বে শ্রীমতী গ্রুণ্ডা একেবারে শরসন্ধান করলেন,—উনি অন্য কারো জিনিস ছোন্ না! প্রতিবাদ জানাতে হোলো,—এবার যেন বস্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

না, হর্মন !— যোষ মশার বললেন, আমরাও একট্ আধট্ ভ্রমণাদি করে থাকি, কিন্তু এমন সর্বহারা হইনে ৷ এর চেয়ে আগ্যালে পৈতে জড়িয়ে ব'সে পড়ান পথের ধারে, বামানের ছেলের ভিক্ষে জাটবে!

এবস্প্রকার লাঞ্চনা কপালে জন্টলো অনেকক্ষণ অবধি। তারপর আমরা বাসন্টােশ্ডের কাছাকাছি একটি হােটেলে এসে উঠলন্ম। সামাদের ক্ষ্মা ছিল প্রচুর, কিন্তু হ'্স ছিল না। এখানে তার অকুপণ পরিচর পাওয়া গেল। আহারাদির মধ্যে একসময় হরিচরণবাব্ সহসা জানতে চাইলেন, আমার আর কোনও বইরের সিনেমাচিত্র হচ্ছে কিনা। আলোচনাটা উঠতেই মায়াদেবী একট্ আড়ন্ট বােধ করলেন। তাঁর পরিচ্ছদ পারিপাটো হয়ত এমন কিছ্ ছিল, য়া লক্ষ্য ক'রে সম্ভবত হরিচরণবাব্ একথা পেড়েছেন। অত্যান্ত কু-ঠার সপ্সে আমাকে ভিন্ন প্রসঞ্জে বেতে হােলো। হয়ত স্ক্রী চেহারা, নীল চশমা, রেশমী শাড়ী এবং নেইল্-পালিশ ইত্যাদি দেখলে আজকাল মান্বের একট্ কোত্তল হয়!

যাই হোক, বিদেশ বিভূ'রে একটি চেনা মান্বকে হঠাৎ পেরে আলাপে হাস্যে তামাসার বেশ কাটলো ঘণ্টা দৃই। আহারাদির পর হরিচরণ বিদায় নিলেন, এবং আমরাও পাণ্ডাজির বাড়ীর উন্দেশ্যে রওনা হল্ম। রোদ্র অত্যন্ত প্রথর হয়ে উঠেছে। পথের পাশে এডক্ষণে একটি ডাকবাক্স পাওয়া গেল। শ্রীমতী মায়া তাড়াতাড়ি তার জ্যানিটি ব্যাগটি খুলে ব্যামীর চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। তার প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোলো, তার ব্যামীই যেন বাক্সের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা চেয়ে নিলেন।

পান্ডার মিন্ট ব্যবহারের জনা তাঁর ঘরটিকেও যেন প্রেনো বন্ধরে মতো মনে হোলো। ঘরে এসে শ্রীমতী গ্রুপ্তা কিছ্কুণের জনা বিশ্রাম নিলেন। তাঁর ক্লান্তি ছিল প্রচুর। কান্মীর থেকে আসার সময় তিনি বলেছিলেন, এর আগে লেখক কেমন, আমি দেখিনি। লেখককে কাছে থেকে দেখবার এমন স্যুয়োগ আমি ছাড়বো না!

আমি আড়ন্ট। কী তিনি লক্ষ্য করছেন আমার জানা নেই। যে-দ্রমণে আমার আনন্দ, তাতে তিনি উপভোগের ক্ষেত্র পাচ্ছেন কিনা, তাও আমার জ্ঞাত। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, স্নানাদির অস্ববিধা, নিভ্ত বিশ্রামের স্ব্বিধা, তাঁর জ্বাহ্ না, আহার-নিদ্রা-প্রসাধনের প্রশাসত স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে না, জ্বার্কার, আমার বিশ্বাস, তাঁর কন্টের সীমা নেই। সমস্ত পথ আমি সংগ্রেক্সকলেও তিনি একা, এবং ব্রুতে পারি তিনি তলিয়ে আছেন নিজের মধ্যে

ঘন্টা দেড়েক পরে তিনি উঠে এলেন। অফ্লিএকট্ ক্সম্বাস্ত্রেধ করেই বললম, একটি কথা নিবেদন করি। চলনে, অস্থিতিগয়ে কাজ নেই, এখান থেকেই দিল্লী রওনা হই। আমি না হয় আর একবার আসবো এদিকে।

কেন?

ধর্ন, সেখানে সকলেই ভাবছেন আপনার জন্য। জিনিসপন্ন নিয়ে অবিলন্দে আপনার ভাসারের ওখানে পেশছনো দরকার।

একটা ক্ষা হলেন মিদেস গাক্তা,- আমি তবে চিঠি দিলাম কি জন্যে? জম্ম, থেকে লিখেছি ভাস,রকে। আপনি আছেন সৎেগ,—তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস কি. জানেন? আমাকে নিয়ে আপনিই অসাবিধে বোধ করুছেন।

খ্ব হাসল্ম। বলল্ম, যদি বলি কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়?

জিনিসপত গোছাতে গোছাতে তিনি কঠোর অভিমত ব্যস্ত করলেন, সতিয হলেও নড়বো না, জেনে রাখনে লেখক মশাই! ভ্রমণের এমন স্ক্রিধে আর পাবো না। যত টাকাই লাগ্ ক. এইভাবেই থরচ করবো। কাঁঠাল যদি ভাঙতেই হয়, ব্রাহমুণ সন্তানের মাথাটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আমাদের হাসির তরঙেগ মোতিরামও যোগ দিলেন। কিন্তু আর দেরি নয়, সাড়ে চারটের আগেই মোটর বাস ছাড়বে,—আমরা যাবার জন্য প্রস্তৃত হয়ে মোতিরামের হাতে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল্ম। একট্র আগেই যাই, হয়ত সংবতী ও মদনলাল তাদের বাচ্চাকে নিয়ে এতক্ষণে বাস ষ্ট্যান্ডে এসে হাজির হয়েছে। ওদের কুশলবার্তা পাবার জন্য আমরা উভয়েই অর্ম্বান্তবোধ কর্রছিল ম।

পাণ্ডাজি মালপত্রের হেপাজত করে সমস্ত পথ এসে স্মামাদের পেণীছয়ে দিয়ে গেলেন। সম**ুদুস্মতা থেকে** কাংড়ার উচ্চতা প্রায় দেড়হাজার ফাট মাট, কিব্তু শীতকালে এখানে প্রবল ঠান্ডা। অবরোধ কোথাও নেই, স্কুতরাং উত্তরের বাতাস এখানে অবারিত। শীতকালের শীত হোলো বাতাসের জন্য, বাতাস বন্ধ হ'লে তৃষাররাজ্যও সহনীয়। কাংড়ায় এখন শরংকাল, উত্তরের বাতাস ওঠেনি,—অতএব গরম। রৌদ্রে দাঁড়ানো চলে না,--আমরা ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল্ম। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে কোধাও মদনলাল অথবা সংবতীকে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একবার এগিয়ে গিয়ে প্রয়ে সেই কাছারিপাড়ার ধার পর্যস্ত খোঁজাখাজি করে এলাম।

भाशासिकी वनलन, आभात कि भान २ एक कातन? एक लाज आध्यसिक **छ**श করে, তাই হয়ত দল ছেড়ে পালাচ্ছে! এমন হতভাগা আমি দেখিনি সংবতীও দ্রংথ পাচ্ছে ওই লক্ষ্মীছাড়ার হাতে।

বলল্ম, অনেক লক্ষ্মীছাড়ার হাতে অনেকেই দ্বংখ প্রয়ে! হঠাং সন্দেহক্রমে বাঁকা মোখে জাকাতে হ হঠাং সন্দেহক্রমে বাঁকা চোখে তাকালেন মিসেস গ্রুক্ত বললেন, বটে, গ্ৰুত-সাহেব সংখ্য থাকলে আপনাকে একথার জবাব দিছুক্তী আপনি দেখছি আমাকে ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচেন। ওটি কিন্তু ইঞ্জিনা! আপনার যত সাধ আছে, পাহাডে ঘুরে নিন্। দিল্লী ষ্টেশনে পেশছে তবে আপনার ঘাড থেকে ভূত ছাড়বে !

ঠিক ভূত নয় অবশ্য!
ভূত না হয় পেন্দীই হোলো! চল্লন, গাড়ী ছাড়ছে!
হাসিম্ধে আবার উঠলুম গাড়ীতে। বৈজনাথের দিকে চললুম।



বর্ষাশেষের বাদল ছায়ের রয়েছে কপিশকানত ধবলাধারের তুষারচ্ডার,—মেঘে আর তুষারে একাকার। এমন বিশ্ময় হিমালয়ের কোথাও নেই। মোটর পথের অদ্রে হঠাৎ উঠেছে ধবলাধার, যার উচ্চতা কমবেশী ষোল হাজার ফ্ট। ওই শৈলমালার ঠিক নীচে অনতহীন ফসলের ক্ষেত সমগ্র কাংড়ায় যেন সব্জ মথমল বিছিয়ে রেখেছে। তারই মাঝে মাঝে মিহি জরির ফিতের মতো চলেছে অসংখ্য স্রোতিশ্বনী একে-বেকে, মাঝে মাঝে চোথে পড়ছে ছোট ছোট চাষীর ঘরকলা আর দেবন্ধান। প্থিবী আশ্চর্য মনে হচ্ছে। পাইন আর দেওদারের বনরেখা যেন হংশিশুকে টেনে নিয়ে যায় বহুদ্রে,—যেদিকে উত্তর, প্র্ব আর পশ্চম—তিনদিকে জ্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলাধারের বিশাল গিরিচ্ডাদল। এখানে যেন ভারতের একটি ক্ষায়্র মানচিত একে রয়েছে।

পথ সমতল। একদিকে পাহাড়তলীর কোলে অফ্রন্ত ফলের বাগান, অন্যাদিরে প্রান্তর আর শস্তিক্ষা। কোথাও ছায়া নেমেছে অরণাের, কোথাও স্রোতন্বতীর নির্জন তীরে বটের ঝ্রি নেমে এসেছে—মহাপ্রাচীন ম্রনি আপন মনে যেন গণ্ড্র ভারে জলপান করছেন। কোথাও নেমে আসছে লাহ্লের পাথী,— যারা হিমালয় ছেড়ে যায় না কোথাও। আমাদের দীর্ঘ ঋজ্ব পথ বনবীথিকার মতাে দ্র থেকে দ্রান্তরে চলৈ গেছে। রেলপথটি এসেছে পাঠানকাট থেকে জ্বালাম্থী রোড এবং যােগিন্দরনগর হয়ে নাগরােটা পর্যন্ত ! নাগরােটার পরে আর রেলপথ নেই। কিন্তু এ পারের বৈজনাথের পথ থেকে তাার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা চলেছি ছায়াব্ত বনময় পথ দিয়ে। মিসেস গ্রুতা স্থির হয়ে বাসে রয়েছেন।

অপরাহু শ্লান হয়ে আসছিল। জনসমাগম এত কম যে, বিশ্ময় লাগে।
মাঝে মাঝে পরেষ দেখা যাছে, —মাথায় তাদের লাল পাগড়ি। স্কুল বালকের দল
গান গেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যাছে তাদের, যাদের লাজ পাণ্দা।
তারা এখানকার মাটির সম্তান নয়। আপেলের রিজমাভা 'গাদ্দা মেয়ের গালে
আর অধরে, বাঁকা নয়নে যেন বনা অপরাজিতার কটাক্ষ, নধর প্রেম্বর কপ্টে প্রবালের
মালায় পথিকের মৃত্যুর ফাঁস জড়ানো। সর্বাণেগ অলংকার কিল্টু সর্বাণ্গ আবৃত।
মাথায় রাণ্গা ওড়না। কেউ বলে এরা মোণ্গল রক্ষের বারা, কেউ বলে আদিম
আর্যের অবশেষ। ছেলে-ছোকরা-প্রেম্বও তাই রিজনি ট্রিপ মাথায়, শাদা
কন্বলের জোন্বা সর্বাণেগ, পশ্লোমের ফেট্রি রাধা তাদের কোমরে। একট্
সাবান মাখিয়ে একট্ব পরিচ্ছল্ল ক'রে দেখে, প্রত্যেকে র্পবান। অরণ্য থেকে ওরা
পেরেছে দ্বভাব, ধবলাধারের কাঠিন্য থেকে পেয়েছে শ্বান্থা, পার্বতী নদীর ঝনক

ঝঞ্কার থেকে পেয়েছে হাসির উল্লোল, এবং সভ্যতা-চিহ্নলেশহীন পার্বতা প্রকৃতি থেকে ওরা পেরেছে চিত্তের সরলতা। গর ছাগল মেষ ও মহিষ-এদের চরানো হোলো ওদের পেশা। ওরা ফসল কাটতে আসে কাংড়ায়, কুটিরশিলেপর কাজ নেয়, র পার অলঙকার নির্মাণ করে, পশত্বর লোম থেকে পশমের গর্টি বানায়। এসব ছাড়াও ওরা মজুরি ক'রে যায় এদিকের নানা অঞ্চলে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে অন্যব্র। ওরা যায় জাশ্কার আর ধবলাধার গিরিমালার ভিতর দিয়ে লাহ্বল উপভ্যকায়, কিংবা লাদ।খ অথবা ভিব্বত সীমানার পার্বভা লোকে। ওরা ঠিক 'গ**ু**জর'দের মতো। বাধাবন্ধ কিছু নেই, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার ছাড়পত্রের তোয়াকা রাখে না। ওরা চিরকাল চেনে হিমালয়কে, রাষ্ট্রকৈ চেনে না। কোন্দেশ থেকে কাদের শাসনদক্ত খলে পড়লো, কোন্ রাষ্ট্রের কোন্ সীমানা, কোন্ রাজশক্তির কি পরিচয়,—ওরা তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাহাড়কে ওরা চেনে, চেনে শুধু দৃস্তর পথের সন্ধান,—যেখানে সভাতার আনাগোনা কম। স্থের দক্ষিণায়ন ঘটতে থাকলে ওরা দেশ বদলায়, ঘরের খুটি উপড়ে নেয়, তদ্পিতল্পা বে'ধে তৃষারের গতি-প্রগতি লক্ষ্য করে ওরা দল বে'ধে চলতে থাকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। ওদের ওই যাগযাগাতরের পায়ের চিহ্ন অনাসরণ করে সভা ও শিক্ষিত মান্য পাহাড় অণ্ডলে জরীপ করতে লেগে যায় এবং মানচিত্র প্রস্তৃত করে। ওরা ওই হিমালয়ের সংখ্যাতীত শাখাপ্রশাখার মধ্যে শত সহস্র মাইলব্যাপী যে সকল উর্ণনাভের মতো জটিল পথ চিহ্নিত ক'রে রেখেছে, তারই উপর দিয়ে চিরকাল ধরে অভিযাতীরা চলে । মানিক্ষি গিরেছে, গিয়েছে দার্শনিক আর কবি, গিয়েছে তীর্থপথিক আর রাজভিখারীর দল,—গিয়েছে সবাই যুগ থেকে যুগান্তরে। ওদের পারের দাগ দেখে-দেখে এসেছে তাতার আর মোণ্যল, এসেছে তুকী, ইরাণী আর পাঠান, এসেছে শক আর হুন,— এসেছে উত্তর তিব্বতের মর্লোক তাক্লা-মাকানের অগণ্য বিলাপত সভ্যতার ধ্বংসাবশৈষের প্রাণ্ড থেকে কত অনিশীতি জাতির মানুষ। ওদেরই পায়ের দাগ পাহাড়ে-পাহাড়ে খ'জে বের ক'রে এসেছে ইয়ারখন্দি আর সমরখন্দির দল। ওরা শীতে কাঁপে, তুষারঝঞ্কার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, বরফের তলায় ওদের মুখের অল্ল আর কোলের শিশ্ব চাপা পড়ে, পশ্বর লোমের অভাবে ওদের ক্ষ্ণিচামড়া বেরিয়ে আসে, তুষারক্ষত দেখা দেয় সর্বাধ্গে,—কিন্তু তব্ ওরা চুল্লভাগা আর বিপাশার নীচে-নীচে ভারতের স্থাম সমতলে নির্দেব্য জীবন্যাত্রার মধ্যে নামতে চায় না,—পাছে নিন্দলোকের বাতাবরণের চাপে ওর্থ প্রাসর্ভ্য হয়ে মরে।
কিন্তু আবার ওই বরফের রাজ্যে শ্বেতচ্ছায়াময় মৃত্যুক্তিকৈ যখন নব-বসন্তের সংবাদ আসে, কোনও অচেনা রংগীন পাখী যথন জুত্রীজের বার্তা বহন করে হঠাৎ ভাক দিয়ে ষায় নিস্তম্থ পাহাড়ের কেন্ট্রি দেবতাত্মার জটা শিথিল হর্ষে নিঝরিপীরা দল বে'ধে নামতে থাকে,—একটি তৃণফলকের ডগায় যখন একটি কু'ড়ি ব্কফাটা যক্তগায় মাথা নাড়া দেয়,—তখন আসে ওদের জীবনে মিথ্নলগন। স্নীলনয়না ফেনবর্ণা কটাক্ষবতীরা আবার কানে তুলে নেয় ধাতব অলঞ্চার, রাশিকৃত কন্বল সরিয়ে কটিবাসখানি তুলে নেয় আপন মেখলায়, এবং প্রের্থকে ডাক দিয়ে টেনে নেয় আপন স্বর্ণবক্ষের মরণশয্যায়। তারপর আবার দল বে'ধে বেরিয়ে পড়ে ভিন্ন পথে।

শ্রীমতী গ**্র**তা দতব্ধ চক্ষে ওদের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। বাণগংগা পেরিয়েছি একাধিকবার। দুরে কাংড়ার দুর্গ স্পন্ট দেখা যাচ্ছে না। যতদ্র মনে পড়ছে, বেলা প'ড়ে এলো নাগরোটায় পেণছতে। ছায়াব্তা নাগরোটা,--তার ছায়ার আর মায়ায় ছোট ছোট কবিতা যেন উচ্ছবসিতঃ এখান থেকে অরণ্যের স্বর,—এ অরণ্য চলৈ গেছে কাংড়ার প্রধান কেন্দ্র ধরমশালা পেরিয়ে। চেয়ে দেখছি স্বপেনর মতো,-এ পথ সৌন্দর্য পিপাস,র পক্ষে অমরাবতীর মতো। বহুবার মনে করেছি, যদি মৃত্যু হয় এই পথের কোথাও কোনও কোণে—সেই হবে আদর্শ মৃত্যু ৷ কেউ জানরে না, বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ,--মৃত্যুর পক্ষে সেই হবে মহিমা: ওই অপরিচিত প্থিবীর ওক্ আর পাইনবনের তলায়— যেখানে অন্তিম দিনমানের রক্তের আল্পনা আঁকা হচ্ছে বনকুস্মের রঙে রঙ মিলিয়ে,—পত্তপা প্রজাপতির দৌত্যাগরির পথে-পথে। অপরিচয়ের মধ্যে মৃত্যু গৌরবের হয়ত নয়, কিন্তু আনন্দের। দেওদার বনের হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে সেই বিরহপ্রলাপ, ঝাউ-পাইনের শাখায়-শাখায় উচ্ছবসিত হবে তাদেরই পরমাম্মীয়ের বিচ্ছেদ-বেদনা! কেউ শনেবে না সেই মৃত্যুর ইতিহাস, কিন্তু তুষার-তিতির আর শৈলপারাবতের *কণ্ঠে-কণ্ঠে সেই* বার্তা ধর্ননত হবে: ধবলাধারের বিগলিত তুষারের শীর্ণ অশুধারা নেমে আসবে ওই বাণগঙ্গার! আমি ওদেরই অনাজন। ওই ষেখানে অবেলার কর্ণ ছায়া নেমেছে কামার মতো, যেখানে ঘুরে-ঘুরে গেল ঘূণী হাওয়ারা, নীলপাখী উড়ে গেল অরণা সচকিত করে, ভাহ্বক যেখানে ওই শিশমের নিভূত শাখায় ব'সে বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে, আর ওই যেখানে শেলটপাধরের ছাদের নীচে 'গন্দি'রা তাদের অপ্থায়ী গৃহস্থালী বসিয়েছে,—ওদের সকলের মধ্যে আমি! আমার মধ্যে ওরা বাসা বে'ধেছে চিরকাল। আমার শাখাপ্রশাখায়, শিরাউপশিরায়, অন্তে-মন্তে, শোণিতে-ধুর্নিতে, আমার অস্তিমে আর সন্তায়—ওদের চৈতন্য কাব্দ ক'রে গেছে কাল-ক্ষিক্ত!

পালামপ্রের চা-বাগান পেরিয়ে চলেছি। এবার দেখতে প্রতিয়া যাছে
মান্যের আনাগোনা, দোকানপাট আর কাজ কারবার। এক একটি মান্য,—
যাদেরকে দেখছি দ্জানে একাত অনিমেষচক্ষে, তার্ম্বির অনাদ-অনত কোত্হলের প্রতীক্। ওরা যেন বহন করছে ধবলাঞ্জার অনত রহস্য, সমস্ত কাংড়ার বিস্ময় প্রকৃতি। বিরোধ কোথাও নেই কিন্তু স্বচ্ছ আনন্দে ম্থর।
অদ্রে একটি ছায়ানিভ্ত জলাশয়ে একই সঙ্গা ফ্টেছে দ্বত ও রক্তপদ্ম।
একটি 'গদ্দি' শ্রমিক মেয়ে ঘাটের ধারে লম্জাবরণগর্নল রেখে অবগাহন করে
উঠে এলো। ল্লেক্সে করলো না কোনও দিকে, কিন্তু আপনাতে আপনি উৎফ্রে।
দেবতাখা—৬

মাখা ডোবালো না, পাছে বেণী বিপর্যস্ত হয়। এমনি ক'রে দ্যানই ওদের সাধারণ রীতি। রাজস্থানে, কাদমীরে, গ্রেজরাটে, গাড়োরালে, নেপালে,—বেখানেই শ্রমিক নারী, সেখানেই এই। একটিমার মোটা পোশাক ওদের সন্বল,—সেটি জলে ভেজালে কোনোমতেই ওদের চলে না।

বহুদ্রে পর্যানত সমতল, তারপর পথ উঠছে ধারে ধারে। সব্জ প্রান্তরকে বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে য়াছি। চোথ ছাড়া পেয়েছে। এবার দেখতে পাছি বহুদ্রে, মাঝে মাঝে চোথে পড়ছে ধবলাধারের পাদভূমি। বন ও কান্তার ওরই কোলে গিয়ে মিশেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা জন্তু,—তুষারবাসী পার্বতা চিতা, পিশ্গল কৃষ্ণ ভল্লকের পাল এবং দাঁতাল হরিগ। ওখান থেকে নেমে আসে বনহংস,—পাথরের কোটরে যারা বাসা বাঁধে। আর আসে শৈলপারাবত আর পাহাড়ী মোরগ। অমাদের গাড়ী ঘ্রের চলেছে অনেক দ্রে।

वना। এসেছিল किছु मिन আগে ধবলাধারের পাঁজর থেকে। সেই বন্যায় ভাগ্যন ধরেছে যোগিন্দরনগরের রেলপথে, গ্রাম ভেসে গেছে, পাহাড় ধরসেছে, ফসল নত্ট হয়েছে। পাহাড়ের বন্যা বিশ্বাসঘাতিনী। আগে থেকে নোটিশ নেই ; হয়ত আকাশ জ্যোৎস্নাহসিত, ভারকাথচিত; হয়ত বা দিনমানের নির্মেঘ আকাশে সূর্য জনসভে-এমন সময় হঠাৎ এলো বন্যা সর্বনাশা ৷ এর কারণ, পাহাড়ে বৃষ্টি হরে গেছে পূর্ব দিন, সে-খবর কেউ রাথেনি। সমস্ত পাহাডের ইতিহাস এই। বর্ষা নামেনি, কিন্তু ধন্যার বিধন্ত হচ্ছে পাহাড়তলীর গ্রাম ও শহর। যেমন নেপাল খেকে নামে কোশীর বন্যা, ভূটান থেকে শণ্থোস, সিকিম থেকে তিস্তা, পীরপাঞ্জাল থেকে বিভদ্তা, কুমায়নে খেকে সরয়, তিব্বত থেকে ব্রহা্বপত্ত । এই সকল ভভাগের ঠিক নীটে যারা থাকে, তা'রা চিরদিন তটস্থ। শুখু যে পর্বত-প্রমাণ জলের দেওয়াল নীচের দিকে ছুটে আসে তাই নয়,—ওর সঞ্গে ভেসে আসে এক একটি গ্রাম, বিরাটাকার পাথরের চাংড়া, হাজার-হাজার টন ওজনের পাহাড়ের ধ্বস, উদ্মালিত বড় বড় বড়ুক। ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই ভয়াবহ বজ্র-গর্জনের মধ্যে শোনা যায় নির পায় প্যান্থার আর ঐরাবতের অন্তিম ডাক, বাঘ আর ভাল,কের কাল্লা, অজগর সাপের ঝাপট এবং তাদেরই সংগ্র ভাসমান মানুষের ব্যুকফাটা চীংকার। কেউ বাঁচে না সেই রিভীষিকায়, কিন্তু যদি কোন কোন ৰুজ্জ্বি সেই প্রকৃতির সাংঘাতিক তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ মুক্তিতবে সে ক্ষিপ্তোম্মস্ত হয়ে নিকটবতী গ্রাম ও বঙ্গিতকে আক্রমণ করে এই নিরীহ গ্রাম-বাসীর উপরে প্রতিশোধ নেয়। সেই বন্যা যখন চলে যায় প্রেবং পার্বতা প্রপাত যখন শাশত হরে আসে, দেখা যায় শত শত বন্য জন্তুর পালত বিকৃত মৃতদেহ স্রোতের পাথরের আশেপাশে ছড়ানো। হস্তী গণ্ডুরি বাাঘ ভল্ল,ক হরিণ,—কেউ বাদ যার্যান। তাদের সপে মেলানো আছে ক্রিন্বের আর অজগর ময়ালের শবদেহ। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভূটানের ভাষ্গনে প্রায় দুই হাজার বড় বড় জন্তু, মান্ধ এবং সংখ্যাতীত সরীস্প বিনষ্ট হয়েছিল।

বৈজনাথে এসে পে'ছিল্ম। তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয়ন।

বাজারের কাছে এসে বাস থামলো। পথের দুই পারে কয়েকটি সাধারণ দোকান, দুটারটি ব্যবসায়ীর গদী। শহরটি ছোট, এবং এই রাজপর্থটির বাইরে গেলে কয়েকঘর বসতি ছাড়া আর বিশেষ তেমন কিছু নেই।

অদ্বের বৈজনাথের প্রাচীন মন্দির। কিন্তু মন্দির দর্শনের আগে আমরা মদনলাল ও সংবতীর খোঁজখবর করতে করতে মালপরসমেত ডাক বাংলায় এসে পেছিল্ম। ডাক বাংলাটি হোলো পাহাড়ের নিরিবিলি একটি কোণে। এটির স্থান নির্বাচনটি বড়ই মনোরম। বারান্দার ঠিক নীচে ক্ষীরগণ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পার্বত্য নদী পাহাড়ে-পাহাড়ে মাথা কোটে, কিন্তু সে জানে না তার এই আঘাতে আর অপঘাতে কী অপর্প সৌন্দর্য স্থিত হতে থাকে। এটি অনেকটা পাহাড়ের চ্ড়ার উপরে মালভূমির মতো। ক্ষীরগণ্গা ঘ্রেছে উত্তর থেকে পশ্চিম এবং অবশেষে দক্ষিণে। ওপারে একটি পাহাড়ের উচ্চ শিথর এবং দ্রে প্রের্বিগিরিশ্রেণীর গা দিয়ে চড়াই পথে উঠে গেছে মন্ডিরাজ্যের সীমানা। কাংড়া উপত্যকা এখানেই প্রায় শেষ। এ অঞ্চল পান্ধাব এবং হিমাচল প্রদেশের সংযোগন্থল।

মালপত্ত নামিয়ে কুলি যখন বিদায় নিল, লক্ষ্য করে দেখা গেল এই ডাক-বাংলারই উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানা প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে। সম্ভবত কোনও রাজকর্মচারী হবে। কিন্তু ওদিক থেকে কিছুমাত্ত সাড়াশব্দ পাওয়া যাছে না। এমন সময় চৌকিদার এসে দাঁড়ালো সেলাম ঠকে। যেমন সর্বত, এখানেও তাই। বসবাসের বিলাস কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের মতো। এই নিঃসংগ এবং নিভৃতলোকে যারা এমন স্কুলর আবাসগৃহ বানিয়েছে, তাদের স্কুলচি এবং সুবিবেচনার প্রশংসা করি। খরগুলির কোলে সুক্রর বারান্দা।

শ্রীমতী মার্য়া দেখে শ্নে খ্শী হলেন, এবং চৌকিদার যথন টিফিনের টেবল ও চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিল, তিনি ব'সে পড়ে বললেন, কাম্মীরের চেয়ে কাংড়া কোনো অংশে কম নয়। সত্যি, চেয়ে দেখন, এ জায়গাটা অবিকল পহলগাঁওর মতন। কিন্তু লোকজন একেবারে নেই। রাত্রে চৌকিদার থাকবে ত?
—তুম রহোগে রাতমে, ক্যা?

জি হাঁ!—চৌকিদার জবাব দিল।

মায়াদেবী চা ও জলযোগের অর্ডার দিলেন। লোকট্ জ্রাবার পর তিনি একবার উঠে ভিতর মহলে বসবাসের তিশ্বর তদারক কর্মস্থিতিগলেন। আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোনো কোনো স্ত্রাহাড়ের উপরে বিদ্যুতের

আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোনো কোনো কুটিড়ের উপরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাছে। অদুরে এই মালভূমিরই প্রাক্তে একদল ছেলে খেলা করছিল, আকাশের চেহারা দেখে তা'রা মাঠ ছেড়ে ঘরের দৈকে রওনা হোলো। বারান্দার ভিতর দিয়ে ঠা'ডা বাতাস বইছে। বাগানের সেই ওদিকে মোটরখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও মানুষের সাড়াশন্দ নেই। বাস্তবিক, পাহাড় ও নদীর ধারে এমন নিভৃত এবং নিঃসঙ্গ ডাকবাংলা খুব কমই দেখেছি। ওই খেলার মাঠের প্রাল্তভাগে একটি সর্পুথ এ'কে-বে'কে বৈজনাথের মন্দিরপ্রাণগণে গিয়ে পেণছৈছে। মেঘের চেহারা দেখে মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ আসহে না।

কিছুক্ষণ পরে মায়াদেবী ভিতর থেকে মৃথ বাড়িয়ে ডাকলেন। উঠে ভিতরে গিয়ে চারিদিক দেখে শুনে আমি অবাক। মদত বড় হল্ঘর, সমদত মেঝে কাপেটিমাড়া। ঝকঝকে কয়েকখানা খাট এবং পরিচ্ছয় বিছানা। প্রত্যেকটি বড় বড় জানলায় ম্লাবান পর্দা উপর থেকে নীচের দিকে ঝ্লছে। হল্-এর ভিতর দিয়ে সাহেবীসঙ্জার বাথর্ম, ড্রেসিং র্ম, এপানে পার্টি শনের গায়ে মদত ডিনার-টেবল, অনেকগ্লি দামি চেয়ার, ওপাশে একটি আলমারিতে বিবিধপ্রকার কাচের বাসন ও চায়ের সরজাম, এধারে ওয়ার্ডরাব, ওখানে মদত আয়না, এদিকে আল্না, ম্যাণ্টলপীসের উপর সাজানো কয়েকটি প্রত্ল ও রগ্গীন কাচের ফ্লদানি,—তার ঠিক নীচে ফায়ারণেলস্। এমন পরিচ্ছয় ন্তন ও স্কান্জত হল্ঘর দেখে মায়াদেবী একেবারে উৎফ্লে। বললেন, এখান থেকে কিছ্লিন নড্বার ইচ্ছে রইলো না। আপনি এক কাজ কর্ন না? গ্রুতসাহেবকে জর্বী টেলিগ্রাম করে দিন্, উনি শেলনে করে চলে আস্নুন।

হেসে বলগম্ম, না, তামাসা নয়। যদি অন্মতি করেন, এখনই তার পাঠিয়ে দিই! পরশ্ব দিনের মধ্যেই এসে পেশিছবেন।

মায়াদেবী বললেন, বটে। তিনি যদি এ বছর ডিপার্ট্মেন্টাল্ পরীক্ষা না দেন্ তবে সে-ক্ষতি আমাকেই সইতে হবে। তার চেয়ে আশীর্বাদ কর্ন, তিনি যেন পরীক্ষায় পাস হন্। এইতেই তার ভবিষাতের উল্লাত। এই দিকেই আমি চেয়ে আছি।

প্রধন করলমে, আপনাদের বিবাহ হয়েছে কতদিন?

বিয়ে! তা ধরুন, বছর পাঁচেক হ'তে চললো!

চৌকিদার চা ও টিফিন্ নিয়ে এসে বারান্দার দাঁড়ালো। খেতে বসবার আগে তাকে আলোর ব্যবস্থা করতে বলল্ম। তারপর জিজ্ঞাসা করল্ম, এই অলপ বয়সের একটি ব্যবক ও একটি বিবি এসেছে কিনা। চৌকিদার জ্বারতে চাইলো, তাদের সংগ্রে একটি বাচ্চা আছে কি?

মায়াদেবী একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, হাঁ হাঁ, আছে জৌরা কোথায় বলতে পারো?

চৌকিদার তা'র পার্বত্য হিন্দিভাষার জ্ঞানালে তারা এই ডাকবাংলোতেই বিকেলে এসে উঠেছে আমাদের ঘণ্টা তিনেক জ্ঞান। তা'রা আছে ও-মহলে।

যাও, শিগগৈর ডেকে আনো!

উঠে দাঁড়িয়ে বলল্ম, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ চা তৈরি কর্ন।

ও-মহলের শেষ প্রান্তের ঘরে এসে উঠেছে মদনলাল আর সংবতী। আমাকে দেখেই মদনলাল ছুটে এসে ওদের কারদামতো হাঁট্ ছুরের আদর জানালো। সংবতী খাটের উপর প'ড়ে রয়েছে চোখ বুজে, বাচ্চা মেরেটা নরম বিছানার আরাম পেরে হাত-পা নেড়ে মায়ের পাশে শরুরে খেলা করছে। এ ঘরটিও চমংকার। বললুম, কি হয়েছে সংবতীর?

কুচ নহি, দাদাজি। চক্কর লাগা। পেট্রলকা ব্ বরদাস্ত্ নহি কর্ শক্তা! কংড়ায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি কেন, একথার উত্তরে মদনলাল জানালো, পাঁচমিনিটের বেশা ওরা কংড়ায় ছিল না, কারণ ওই মোটরবাস-চ্ট্যান্ডে একট্ব পরেই ওরা বৈজনাথের গাড়ী পেয়ে গেল। ওরা জনালাম্খার মন্দিরের মধ্যেও ঢোকেনি। শনে অবাক হল্ম। কিন্তু মদনলাল আমাকে উত্তমর্পে ব্রিথয়ে দিল, অত মন্দির-টান্দির দেখতে গেলে শ্রমণ হয় না।

সংবতী শ্রের রইলো, মদনলালকে নিয়ে আমি এল্ম শ্রীমতী গ্রুতার কাছে। ওকে দেখামাত্রই তিনি রাগে উর্ব্জেত হলেন। উপধ্রু ভাষায় সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তাের পেজােমি আমাদের মাথা ছাপিয়ে উঠেছে, মনে রাখিস মদনলাল!

উভয়েই সমবয়ক্ষ, স্তরাং মাস তিন চারের ঘনিষ্ঠতার পর নিকট-সম্ভাষণটা সহজেই আসে। মদনলাল বহিনজীর কাছে একেবারে কাঁচুমাচু। কিন্তু বহিনজীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তাঁর চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল নিজের জন্যে। ছেলেটা অত লাজলক্ষা-মানসম্প্রমের ধার ধারে না। মায়াদেবী হাসলেন।

প্রশন করলম, যদি পথঘাট আর মন্দির-দেউল না দেখবে তবে ওই ছেলে-মান্য বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে এত এদেশ-ওদেশ করছ কেন?

মদনলাল বললে, দাদাজি, ঘোরাঘ্রি ত' হচ্ছে! 'এক আস্লি বাত হ্যায়, শ্নিয়ে।'

कि वरना।

সে বললে, হাজার ছয়েক টাকা বাবাকে ঠকিয়ে পেয়েছিল্ম,—! বাবাকে ঠকিয়ে! মানে? বান্ধ ভেগোছিলে?

নেহি সাব,—মদনলাল বললে, বাবাকে ল, কিয়ে রেশম গ্টক্ করেছিল, ম অনেক টাকার। 'বড়া এক শেঠসে কুচ প্রাইভেট্ খবর মিলা। পিতাঞ্জিন মাল,ম নেহি খা।—ব্যস, ঝট্সে তেরা হাজার র্প্যা বিলাক্ মাকেটি সফা মিল গিয়া!— তখন বাবাকে জানাল,ম। তিনি হাজার টাকা বক্ষি দিতে চাইলেন, আমি বেকে বসল,ম,—আরো পাঁচ হাজার চাই! উন ক্লেসমকা দিয়া কি আট হাজার র্প্যা আপকো একদম ফোকট্সে আ গিয়া!

মায়াদেবী হেসেই খনে। শব্ধ একসময় মন্তব্য করলেন, পাজির পা ঝাড়া! শ্রীনগর আর পহলগাঁওয়ে থাকতে ও কি আমায় কম জর্মালয়েছিল? অমন চমংকার মেরেটিকে বিয়ে করেছে, একটা ওর দিকে নজর নেই। একেবারে হতভাগা!

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মায়াদেবী ও-মহলে গেলেন, এবং মিনিট পাঁচেক পরে সংবতীকে নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন। সংবতী লম্জায় জড়োসড়ো। কাছে এসেই আমার হাঁট্ ছায়ে নমস্কার জানালো। মায়াদেবী বললেন, আমি যা সন্দেহ করেছিল,ম ঠিক তাই। আপনার ধমকের ভয়ে তখন সংবতী চোখ বাজে পড়েছিল,—ঘায়ারি। জিজেস কর্ন এই শ্রীমানকে, পেট্রলের গন্ধ-টন্ধ সব বানিয়ে বলেছে।

আমরা চারজনেই হেসে উঠল্ম। একটি র্মালে বাঁধা কী যেন ছিল সংবতীর হাতে, সেটি আমার হাতে দিয়ে সংবতী বললে, আপকাবাস্তে কাংড়াসে মোল্কে লায়া!

খুলে দেখি কিসমিস। ব্যাপার কি?

মায়াদেবী বললেন, রাহমুণসন্তানের মুখবন্ধ করার চেন্টা!

হেসে বলল্ম, আচ্ছা, ভয় পাবার দরকার নেই। ওখানে যে মেয়েকে একলা রেখে এলে?

বাচ্চা ঘ্রমিয়েছে ।—সংবতী হঠাং স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, ইন্কো কান পাকাড়কে কহিয়ে, দাদাজি—হি'য়া ম্যায় দোদিন ঠহর যায়ে! পায়েরমে এংনা দরদ মাল্ম হোতি হাায়।

মদনদাল ফস ক'রে বললে, সমঝিরে কি ম্ঝেকো গালি দেতা হ্যার! ফাল্ডু বাত করেগা ড' ফিন্ গাহানা ধর্ দেগা!

মায়াদেবী বললেন, সর্বনাশ, সংবতীর হয়ে আমিই ক্ষমা চাইছি তোর কাছে, তুই গান ধরিসনে, মদনলাল।

হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো সন্ধারাত্রির সেই নিঃসণ্গ বারান্দা। ন্বামী দ্বীর মধ্যে এবন্দিবধ ন্বন্দ্র-কলহ খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠছিল সন্দেহ নেই। মোট কথা, গুই ছয় হাজার টাকা খরচ না ক'রে মদনলাল কিছুতেই জলন্ধরে ফিরবে না। প্রায় চার মাস সে খ্রছে, এখনও নাকি তা'র কাছে ছয় সাতলো টাকা আছে। তা'র ভ্রমণকালের মধ্যে গুই কচি মেয়েটার ব্যক্তিবড়ে উঠলো।

উৎসাহী মদনলাল তার জিনিসপত্র নিয়ে এমহলে উঠে একেটি শীত পড়েছে বেশ সন্ধ্যার পর থেকে। দেখতে দেখতে মিসেস গ্\*তা অকিসংবতী মিলে দিব্যি দ্বিদিনের মতো ঘর গ্রিছরে তুললেন। মদনলাল এমনুস্বি ভোজ্যবস্তুর ফরমাস দিল ওই চৌকিদারকে ডেকে যে, পিত্রালয় হ'লে ক্রুক্তি হয়ত বা জাতে ঠেলতো। সংবতী ওসব খায় না, কিন্তু সে স্বামীকে সতক্ষিত্রের রাখলো, ফের যদি আমাকে জব্দ করবার চেন্টা করে। তবে বাড়ী ফিরে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো,—ব'লে রাখলমে। বেতমিজ কাঁহাকা!

মদনলাল ওর মাথার লম্বা বেণীটা ধ'রে সকলের সামনে একবার টান দিরে। পালিয়ে গেল। ওর কাণ্ড দেখে আমরা অবাক।

অনেক রাত্রে চৌকিদার ওরফে খানসামা ওরফে বাব্র্চির্বাসনপ্রগ্রনি মেজে-মুছে গ্রন্থিয়ে রেখে বিদায় নিয়ে গোল। ওরা সবাই যে যার নেয়ারের খাটিরা আশ্রয় ক'রে ঘ্রমিয়েছে। একট্ব আগে বৈজনাথের মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ থেমে গোছে। আজ আর মন্দিরে ঢোকা হোলো না, কাল যথাসময়ে যাবো।

পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দজগৎ একেবারে দত্ব। সামনের বড় পাহাড়টা দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে অতিকায় দানবের মতো। অমাবস্যার কাছাকাছি,—শুধ্ তারকারা জনুল্ছে। সম্প্যার দিকে মেঘলা ছিল, এখন আকাশ পরিক্কার। ক্ষীরগণগা নীচে দিয়ে চলে গেছে অনেক দ্র,—দ্দিকের দ্ই অংশ তার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে,—অনেকটা ষেন আমার অতীত ও ভবিষাতের মতো। ব্ৰতে পারা যাচ্ছে শক্তি এসেছে কমে, বয়স যাচ্ছে ফ্রিয়ে। বাকি রয়ে গেছে এখনও অনেক পাহাড়,—অনেক স্বৰ্গ আজও দেখা হয়নি। ক্লাল্ড পা টেনে-টেনে চর্লাছ, কেমন যেন উপলব্ধি কর্রাছ, সময় এবার ফ্রনিয়ে এলো। অনেক বাকি রয়ে গেল, অনেক ক্ষ্বার তৃণিত হোলো না। পাধরের পাঁজরে-পাঁজরে আমার নিশ্বাস স্থার নৈরাশ্য ছারে রইলো, চিরতুষারের প্রত্যেকটি ধবলশিখরে প্রণাম রেখে গেলাম,— ওরা মনের সামনে রয়ে গেল দেবসিংহাসনের মতো। একথা ব'লে যেতে পারবো, আমার পথহারা প্রাণ হারিয়ে গেছে হিমালয়ে বারস্বার। হারিয়ে গেছে কালী আর কর্ণালীর তীরে তীরে, শারদা-সরয্ আর অলকানন্দার ক্লে-ক্লে, বিষ্ফুগণগা-মন্দাকিনী আর ভাগীরথীর তটে তটে ৷ অমরাবতী থেকে সিক্স অর্ণ থেকে সংতকোশী, নীলধারা থেকে নীলগণ্গা, চন্দ্রভাগা থেকে রামগণ্গী, আমার অণ্পরমাণ, ছড়িয়ে রইলো সকল হিমালয়ে। আগামীকালের যার। তীর্থ পথিক, যারা অভিযাতী, যারা ম্মৃক্ট্, যারা আত্মার অভিবাত্তিলাভের ক্ষ্ধায় অপ্রির হয়ে চ'লে এসেছে, যাদের দ্ভিট চিত্রবিরহবেদনায় বিষয়, পর্ম্প্রিপাসার জন্য সংসারের কোনও ক্ষেতে যারা মানানসই হর্মান,—তাদের জন্যু বৃহিট্রল আমার ওই চ্বিচ্বি বিক্ষিত ভানাংশ। তারা পদদলিত করে এই আমার আনন্দ।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম ডাকবাংলার খেলুফ্র ফেলে। ওরা আঘাত না পায় সেদিকে চোথ ছিল। তয় ছিল মনে, ক্ষেত্র আমার তিলমার বিরক্তি প্রকাশ পায়। ঘরকলাটা অস্থায়ী বটে, এবং ছিটার আয়ু বড় জোর ছবিশ ঘণ্টা-মার, কিন্তু ওটা বেমানান ব'লেই ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিলুম বুনো পাথরের গন্ধ, যে-গন্ধটা জড়িয়ে থাকে লতাগুলেম আর চীড়-দেওদারের বনে, যেটা মিলিরে থাকে গিরিনদীর শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের তলায় তলায়,—দে-গন্ধ ডাকবাংলার ঘরের অজস্র তৈজসপতে আর বিলাসসামগ্রীর মধ্যে নেই।

ভাকবাংলাটি যারা নির্মাণ করেছে, তাদের সৌন্দর্যবাধ এবং স্বর্চির তারিফ করি। এটি পাহাড়ের চ্ড়ায় দাঁড়িয়ে, কিল্তু একটি হিকোণ পেয়েছে। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীরগণগা, এবং ওপার দিয়ে এসেছে রেলপথ। কিল্তু মাত্র কয়েকদিন আগে প্রবল বন্যা নেমেছিল ক্ষীরগণগা এবং বাণগণগায়—তারই জলের যাক্ষার ভেঙেছে পাহাড়ের গা এবং লোহার লাইন। ফলে, লাইন ঝ্লছে উচ্তে সংকটজনকভাবে, গাড়ী চলাচল বন্ধ। এখান থেকে যোগিন্দরনগর নিকটেই। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল পনেরো হবে। যোগিন্দরনগর ত'রে জল-বিদ্যুৎ স্টির জন্য একপ্রকার প্রথবীপ্রসিম্ধ বলা চলে। ধবলাধার পর্বতের ভিতর থেকে বহুদ্রে বিস্তৃত স্ফুণগপথ ধ'রে এই জল প্রায় আটহাজার ফ্ট পাহাড় থেকে সবেগে নীচে নেমে আসে। সেই জল থেকে বিদ্যুৎ স্টির কাজ চলছে সর্বন্ধণ। 'উহল্' নামক একটি ভিন্নপথগামিনী নদীর থেকে এই জল নিত্য সরবরাহ হচ্ছে। এক শতদ্র ভিন্ন হিমালয়ের বিশেষ অপর কোনও নদীকে নিয়ে এভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যোগিন্দরনগর এজন্য বিশেষ প্রসিম্ধিলাভ করেছে।

পাঠানকোট থেকে রেলপথটি পাহাডপর্বতের উপত্যকা পেরিয়ে নদী ডিগিগয়ে এ'কেবে'কে এসেছে যোগিন্দরনগর পর্যান্ত। কিন্ত এখানেই তা'র শেষ। মোটর-পথ বরবের এসেছে নাগরোটা পালামপরে বৈজনাথ হয়ে যোগিন্দরনগরে, এবং সেখান থেকে চলে গেছে দক্ষিণের মণ্ডিরাজ্যের দিকে। যারা দক্ষিণলোক হয়ে কুল, যাবার জন্য ঘ্রে যেতে না চায়, তাদের জন্য একটি শর্টকাট্ এখানে আছে। কিন্তু এটি সংগম পথ নয়, এবং মোটর যায় না। পাহাড়ে ফেমন সর্বত্র ঘোড়া. এখানেও তাই। তীর্থপথ হ'লে হে'টে যেতো অনেকে, কিন্তু এখানে সেকথা ওঠে না। পাহাডীলোকেরা হাঁটে, পর্যটকরা ঘোড়া নের। এই পথ ধরে যোগিন্দরনগর থেকে কুল, অর্থাৎ স্কৃতানপুর হোলো প্রায় পায়তাল্লিশ মাইল,— ঘোভায় গেলে দুর্দিনের কম হয় না। এই পথের মাঝখানে পড়ে ভাব্রীগরিসংকট.— সেখানে নয় হাজার ফাটেরও বেশী দাস্তর চড়াই পেরোতে হয়। চড়াই তথনই কন্টকর, যখন সে হঠাৎ সামনে এসে হাজির হয়। যেমন খিলানুমুক্তিথেকে লাভাখের পথ কিংবা টানমার্গ থেকে গ্রলমার্গের চড়াই। ভাব্রিগরিস্থারিটের আগে আসে জাতিংরি, তারপর আরও মাইল বারো গেলে ত্রীলভ দোয়ানী। শীলভাদোয়ানী থেকে ভাব্বর চড়াই আরম্ভ। এখানে চার্ক্সিক থেকে বলাধারের বিশাল চ্ড়ারা যেন বেন্টন করতে থাকে। ওরই ভিত্র জিয়ে পথও হাজিয়ে যায়, মান্বও অদৃশ্য হয়। মাঝে মাঝে এমন নৈঃশব্য ক্লেটমক লাগে; এমন অপাথিব যে, হতবৃদ্ধি হয়ে যেতে হয়। আমাদের অক্টেটত চক্ষ্ম শহর-নগরে স্বাচ্ছনদা পায়, বড় জোর একট্ব বন-বাগান, বা নদী-প্রান্তর। কিম্বা ওরই মধ্যে একবার বিশ্যাচল, অথবা একবারটি শীলং-দান্তিলিঙ। এখানে সে-রা🖏 নয়, এরা

প্থিবীকে চেনে ধবলাধারের উপত্যকায়,—তার বাইরে সভ্যতার সংবাদ কমই শ্নেছে। কিন্তু মানুবের অধ্যবসায় কোথাও থেমে নেই। মানুব জানতে যায় এবং চিনতে চায় ওরই ভিতর দিয়ে,—অসাধ্য এবং দ্বুস্তর ব'লে ফিরে আসে না। রেলপথ আজ পর্যন্ত হিমালয়ে পেণিছেছে সম্বুদ্রসমতা থেকে আট হাজার ফুট পর্যন্ত, মোটরপথ প্রায় গেছে দশ হাজার ফুট অর্বাধ,—কিন্তু প্রকৃত হিমালয় সেই সীমানা থেকে আরশ্ভ। দাজিলিঙের ঘ্নুম, হিমাচলের শিমলা এবং কাশ্মীরের বানিহাল গিরিসঙ্কট,—রেলপথ এবং মোটর এদের উচ্চতা থেকে আর এগোয়ান।

শীলভাদোয়ানী থেকে কারেওন হিমালয়ের সমসত ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মানুষের চেহারা নতুন, নতুন ধরণের সাজসঙ্জা, নরনারী আতিশয় স্থী,—কিন্তু মনুখের কাট্নিতে আসে মঙেগালীয় ধরণের ছাপ; এবং এই পরিবর্তনের সংগ্র তাদের সংসার্যান্তার চেহারাও বদলাতে থাকে।

কারেওন থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফাট উৎরাই পথে নেমে কুলা উপত্যকায় পেশিছনো যায়।

বিদ্ত-বাসিন্দা বৈজনাথ শহরটিতে কম। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেলেই মানুষের বর্সতির সংখ্যা বেড়ে ওঠে। পাহাড়ীরা সমতল পেলে ভারি খুশী। সমতল পেলেই ওরা আগে বানায় মন্দির, একটি শিবস্থাপনা করে, তারপর পাথরের ডেলা সরিয়ে নরম মাটি বা'র করতে থাকে। এ কাজে মেয়ে-মরদ বালক-বালিকা—সকলের স্বার্থ সমান, স্কুতরাং কেউ ব'সে থাকে না। বলদ যদি না জোটে, নিজেরাই মাটি আঁচড়ায়; ঝরণা কাছাকাছি পেলেরসেখান থেকে বিশেষ কৌশলে জল টেনে আনে,—তা'র লোম কেটে বানায় কন্বলের পোষাক। কিন্তু একটিমার তয় ওদের মনে জেগে থাকে, সেটি হোলো বন্যার তয়। সমতল ক্ষেত্রে বন্যা স্কীতিলাভ করে, তখনই ওদের সর্বনাশ। বন্যা এলে ঘরকয়া ক্ষেত্রথামার সব ফলে ওরা উন্টু পাহাড়ে গিয়ে উঠে, এবং কখনও কখনও দেখা যায়, দিনে অথবা রারে মার কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটি সম্পন্ন গৃহস্থ সর্বহারা হয়ে পথে বসেছে। তারপর চোথের জল মাছে আবার নতুন জীবনের স্কুর্। অদন্য উপোহে নরনারী আবার কোমর বেথে কাজে লেগে যায়।

আজ সন্ধ্যার পরে শীত পড়েছে বেশী। মদনলালের সঙ্গে বেরিরোছিলেন মিসেস গণেতা,—সারাদিন উনি নাকি হেণ্টেছেন অনেক্র সংবতী বাঝি কোন্রাদভার ঢালা পথ বেয়ে ক্ষীরগণগার ঠাণ্ডা জলে ভানি করে এসেছে তার এই পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও। মদনলাল নাকি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে খানসামার হাত থেকে মারগার ডিমের অমলেট্ নিয়ে খেয়েছে। ব্রাহাণকন্যা সংবতীর এবার জাত গেলে! স্বামী একেবারে নাস্তিক। ও যেন আর কাছে না আসে।

সংবতীর জন্য আমি সংগ্রহ ক'রে আনল্ম ফল, রুটি আর মালাই। তাই দেখে কী হাসাহাসি সকলের। ওরা কেউ বিশ্বাস করে না, আমি গার্হস্থাধর্মী। তাড়া ক'রে এলেন মিসেস গ্\*তা,—এবার বৃথি কোমর বে'ধে প্রমাণ করবেন যে, আপনারও দয়াধর্ম আছে? কী সৌভাগ্য সংবতীর!

সংবতীও তেমনি। তার হঠাং ধারণা হয়ে গেল, আমি একজন অতি
শ্ব্ধাচারী নৈষ্ঠিক রাহমণ। স্কুতরাং সকলের নাকের ওপর তুড়ি দিয়ে এসে
আমার সামনেই খেতে বসে গেল। মেয়েটার মাথার উপর দিয়ে পরিহাসের ঝড়
বইতে লাগলো। মদনলাল গিয়েছিল যোগিন্দরনগরের ওদিকে, সেখান থেকে
আমার জন্য অতি ম্ল্যবান একটিন সিগারেট এনেছিল, এবার সেটি উপহার দিল।
সিগারেট নিয়ে সহাস্যে শ্ধ্ব বলল্ম, সাবধান করে দিচ্ছি, বৌকে আর জনালিয়া
না!

বৈজনাথের আশপাশ ঘ্রে এসেছিল্ম, কিন্তু রাতের দিকে শয়নারতি দেখার আকর্ষণ ছিল। মদনলাল আর সংবতী ঘরে রইলো ওদের শিশ্কন্যা রতনকে নিয়ে। মিসেস গ্\*তা যাবার জন্য প্রস্তৃত হলেন। চৌকিদার লাঠন নিয়ে সংগ চললো।

মোটর রোড পর্যালত যেতে হয় না, মাঠের ওপ্রালেত মন্দির। রাত এখনও নাটা বাজেনি, কিল্ডু এরই মধ্যে পাহাড়তলী নিঃঝ্ম। পার্বত্য জীবনযাত্রা সন্ধ্যার সংগই নিঃখাড় হয়ে আসে। মেঘ জমেছে আকাশে। চৌকিদার লংঠন নিয়ে আগে আগে এসে মন্দিরের চৌহন্দির মধ্যে চ্কলো।

মন্দির দেখে এমন সন্ত্রমবোধ জার্গেনি অনেকদিন। আমি যা খ্রেজ বেড়াই, এখানে ঠিক তাই। বক্তেশ্বরী দেখে এসেছি, কিন্তু তার গাঁথনির চেহারা অনেকটা আধ্নিক, তার সাজসন্জায় হাল আমলের চিহ্ন। ছবি, ফটো, ঝার্ডলাঠন, মার্বেলপাথরের কাজ, এখানে ওখানে রংবাহার,—তাতে ছাপ পড়েছে মাড়োয়ারীর। এখানে কিছ্ পেণছর্মান, একটি আলোও নয়। এমন দরিদ্র মন্দির সহসা চোখে পড়ে না: প্রাচীনের এমন বিশাল সৌন্দর্য বোধ করি সমগ্র পাঞ্জাবে কম। সামনেই বড় দেউড়ী,—সমস্তটাই প্রাচীন পাথরের। বিষ্ট্রা যেন যয়া পয়সা। পাথরের সভ্গে পাথরের জোড় আল্গা,—ফাটল বেক্সিয়ে পড়েছে ভিতর থেকে। ধ্পধ্নাচন্দনের গণ্ধ নয়,—গণ্ধটা যেন প্রান্ত্রীতহাসিক,—যেগণ্ডা পাথরে-পাথরে, বট-অন্বথের শিকড়ে, আনশ্ন স্থিক্সিড্রান্ত্রমণ সম্যাসীর ধ্নি-জনালনে, ম্নি-কি-রেতির তপোবনে, চীরবাস্ক্রিভিত্বর মহিষ্মার্দনীর গ্রান্তেল,—যে-গন্ধ বারন্বার প্রেয় এসেছি।

ছমছমে অন্ধকার, কিছ্ম ভালো দেখা স্থাই না। কিছ্ম অস্পণ্ট, রিছ্ম ছায়াচ্ছল্ল, কিছ্ম বা অজ্ঞাত,—কিন্তু ওরই ভিতর দিয়ে বৈজনাথের বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। সামনেই পাথরের বিশালকায় বলীবর্দ। কোলের কাছে নাটমন্দির, বিশাল উ'চু তা'র খিলান্,—সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষা দিচ্ছে। কোনো সন্জা নেই, অল্লবস্ত্র জোটে না বৈজনাথের, দান-ভিক্ষা কিছু, মেলে না,—তিনি নিত্য উপবাসী।

শয়নারতির আয়োজন চলছে। দর্শনাথীর সংখ্যা অতি কম। দ্রচারজন পাহাড়ী স্ফালোক, এক-আধজন শ্রমিক, দ্রুকটি ভক্ত। প্রারী ঠাকুরকে সাজাচ্ছেন গর্ভমন্দিরে ব'সে।

স্থানীয় লোক বলে, দ্হাজার বছর আগে মহারাজা বিক্রমাদিতা এই মাদির নির্মাণ করেন। এ মান্দির হিমালয়ের প্রাচীনতম দেবস্থানের অন্যতম। কেউ বলে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মান্দির নির্মিত হয়। এর প্রকৃত নাম হোলো, বৈদ্যনাথ। ইনি শিবেরই প্রতীক্। প্রজারী যিনি আর্রতির আয়োজন করছেন, তাঁর প্রপ্রব্যরা নাকি তিনশো বছর আগে বাংগলাদেশ থেকে এসেছিলেন।

শ্রীমতী গণ্ণতা গিয়ে বসলেন গর্ভমন্দিরের দরজার কোণে। তিনি পরে-ছিলেন চওড়া কালাপাড় শাড়ী, তারই আঁচল গলায় জড়িয়ে হাত জোড় করে বসলেন। তাঁকে যারা শ্রীনগরে এবং পহলগাঁওয়ে দেখেছে, তা'য়া এই প্জারিণীর চেহারাটি দেখলে একট্র অবাক হয়ে যেতো। আমার বিশ্বাস, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি শ্রুধায় এবং অনুরাগে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তথন থেকে একটি কথাও তিনি বলেননি।

শৃত্য, ধ্নার পান্ত, কিছু ফ্ল এবং প্রদীপ—এই নিয়ে প্জারী আর্ত্রিকরলেন। ধীরে ধাঁরে গ্রেগ্রের ডম্বর্ধরনি করতে লাগলেন একজন সহকারী। দর্শনাথী শাল্ড, সভস্থম্থ। সেই ধর্নিমহিমা গ্রেগ্রেরেরে চ'লে যাচ্ছিল সমগ্র হিমালর পেরিয়ে যেন মানবসংসারের দিকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। উনি বৈদ্যনাথ, নিরাময় করবেন ধন্বল্ডরির আশীর্বাদে। ধিকৃত বিকলচিত্ত হিংসাগ্রেরী বৃহত্তর ষে-মানবসভাতা পাশব প্রকৃতিকে আজ খ্রিচয়ে তুলতে চাইছে,—এই আরতির বীজমল্য ওই ডম্বর্ধরনির সংগ্র হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে যাবে বৈদ্যনাথের আশীর্বাদ ও মঞ্জলবার্তা নিয়ে। মান্ধের চিত্ত বিশৃত্ব্যু ও নিমল হ'বে, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটবে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিল্ম। আরতি শেষ হোলো, কিংবা তিন্দার ঘার কেটে গেল, ঠিক ব্রুতে পারা গেল না। এমন আত্মবিস্ফাড়ি স্টিরাচর ঘটে না। সবাই যেন বহুদ্রে কোনও অজ্ঞাত লোকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এরার যেন সবাই আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরে এল্লেড়ি চেয়ে দেখি, শ্রীমতী গ্রুতা মন্দিরের পাথরের চৌকাঠে মাথা ছ'ইয়ে স্কুমি করছেন দীর্ঘক্ষণ থেকে। সেই সহকারী ছোট প্জারীটি প্রদীপের পার্হ ইতি নিয়ে বেরিয়ে এসে সকলের মাথায় অণিনর ভাপ বিতরণ করছেন। নতমস্তকে সবাই গ্রহণ করছে সেই ভাপ। শ্রীমতী গ্রুতা তাঁর আঁচলের গেরো খুলে যা কিছু, সংগ্রে এনেছিলেন, সবই প্রণামী দিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভার চোখে মুখে যেন দীশিত ফুটেছে।

নগরের সভ্যতায় আমরা মানুষ। প্রতি পদে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর আবরণ টেনে বেডাতে হয়। চল তি কাল নিতাই তার পাওনা আমানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফ্যাশনের সংগা চলতে হচ্ছে, নিত্য নতুনের ঘ্ণীপাকে ঘ্রের বেড়াচ্ছি, প্রতিদিন নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে মানানসই করছি। হাসিম,খে কথা বলছি তার সংখ্যা, যাকে একেবারেই পছন্দ করিনে; দঃখ জানাচ্ছি তা'র কাছে, যে-ব্যক্তি কপট। জয়গান গাচ্ছি এমন ব্যক্তির, যে-অপদার্থ ; তোষামোদ করছি তার, যাকে কুচক্রী ব'লে বিশ্বাস করি। নৈতিক আলোচনা করছি তারই সংগ্রে, যার লোভ এবং আসন্তি স্ববিদিত। মেয়েদের বেলাতেও তাই। হীনতা জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে,—উপরে সরলতার আবরণ পড়েছে। কর্মাচ এবং স্বভাবের বিকার পরিচ্ছদের পারিপাটো ঢাকা। অহৎকার এবং আত্মাভিমানে জরোজ্রো,—উপরে মিষ্টম্বের পালিশ। যথার্থ পরিচয়কে ল,কিয়ে রেখেছে সংগ্যাপনে, বাইরে প্রতিপদে প্রতারিত করছে পারিপাশ্বিককে। একটা স্নেহ, একটা অনারাগ, একটা রুগানি কটাক্ষ,—এই সব ছোট ছোট উৎকোচের স্বারা বশীভূত করছে অনুগ্রহপ্রাথী দেরকে, চাতুরীর স্বারা কার্য হাসিল করছে: কিল্ডু এদেরই নাম দেওয়া হচ্ছে সামাজিকতা। যে-যত আত্মগোপন-শীল, সে নাকি ততই সামাজিক; যার প্রতারণা যত নিখং সে নাকি ততই বৃদ্ধিমতী। তথাক্থিত সভাসমাজে সরলতা, সাধৃতা, আড়ুব্রহীনতা, নিম্পৃহতা,—এরা পরিহাসের কল্তু। শ্রন্থা, অনুরাগ, দেনহ, ভালোবাসা,— এদের বাজার-দর নেই। নিঃম্বার্থ বন্ধ্বত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ, অকৃতিম সেবা, অকৃপণ দাক্ষিণ্য,—এরা নির্বৃদ্ধিতার নামান্তর। জীবনের এই সর্বনাশা বিকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যদি কেউ সকল সূখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নির্দেশে, তাকে আমরা বলি, বাতুল। সে আমাদের হাসি এবং উপে<del>কা</del>র পার হয়ে ওঠে!

ফিরবার পথে শ্রীমতী গ্রু\*ত্য অভিভূতের মত্যে চলছিলেন। চৌকিদার বথারীতি আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাছে। রাত অনেক হয়েছে ি তিনি একসময়ে বললেন, এমন ভাবে কোর্নও মন্দির কোনও দিন দেখিনা তওঁর কাছে আজ রাত্রেই আমি চিঠি দেবা।

জবাব দিল্ম না। সাড়া না পেয়ে মায়াদেবী আবার প্রত্ন করলেন, আপনার কেমন লাগলো?

এবার আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। বলুক্ত্রি, আর্পান এত কণ্ট ক'রে এসেছেন, আপনার ভালো লেগেছে, এই আর্মার স্থানন্দ!

আমরা ডাকবাংলার বারান্দায় এসে উঠলুম। দ্বাচার ফোঁটা বৃণ্টি আমাদের মুখে চোখে লাগছিল। রাত এগারোটা। মদনলাল এবং সংবতী ওদের বাচ্চাকে নিয়ে ঘ্মিয়েছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, বিদেশ-বিভূ'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে শোয়নি। মদনলালের প্যশেই আমার খাটিয়া পড়েছে। ক্লান্তি ছিল অনেক, সেজনা আর ক্যোনোদিকে না তাকিয়ে খাটিয়ায় উঠে কন্বল মাড়ি দিলমে তালাচা হাতে নিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে মায়া চলে গোলেন পার্টিশনের ওদিকে, সংবতীর ধার্টিয়ার পাশে। ব্রুতে পারা জেল তিনি চিঠি লিখতে ব'সে গেলেন। বৈজনাথ নিশ্ন ক'রে তাঁর উদ্দীপনা বেড়ে গেছে।

কথন্ বৃণিট নেমেছিল ম্যলধারায়, ব্ঝতে পারিনি। প্রত্যুষে ঘ্র ভেণেগ উঠে দেখি, আকাশ মেঘমলিন। অবিপ্রাণত বৃণ্টিপাত হচ্ছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু মদনলালদের কোনও তাড়া নেই। আগের দিনের ব্যবস্থামতো ভোরে উঠে মায়া প্রস্তৃত হচ্ছেন, এবং আমার পক্ষেও আর অপেক্ষা করা চলবে না। বৃঝতে পারা যাচ্ছে মদনলাল এবং সংবতী এখানে দ্বারদিন থেকে যেতে চায়। মুখ তুলে একসময়ে মদনলাল মায়াদেবীকে উদ্দেশ করে বললে, যায়েগা ত যায়েগা, ক্যা হায়? আরে, পহিলে চা পিয়ো ত সহি! এংনা বারিষমে ক্যা,—মরনেকে লিয়ে যাতা হায়?

চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া,—বকবক করিসনে!—মায়াদেব ি তাকে ধমক দিলেন।
ক্রিনিসপত্র বে'ধে নিয়ে আমরা যাবার জন্য প্রস্তৃত হল্ম। চৌকদারের
কল্যাণে চা ও প্রাতরাশ ভাগ্যে জ্বটে গেল। এখানে মদনলাল তা'র বউকে
নিয়ে রইলো। আগামী কাল ওরা যাবে মণ্ডী, সেখান থেকে কুল্। যাদ ভাগ্যে থাকে, আবার দেখা হবে। এর পর প্য ছোঁওয়া, প্রণাম ও কট্রি বিনিময়ের ব্যারা মায়াদেবীর সংশ্যে ওদের সহাস্যা বিদায়সম্ভাষণ,—এতেও গেল মিনিট দশেক। আমরা চৌকিদারকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিল্ম। সংবতী তা'র স্বভাব-মধ্র আলাপের ব্যারা বড় আনন্দ দিল।

বৃষ্টি কমেছে একট্, কিন্তু পড়ছে। ছাতা-বর্ষাতি কোনোটাই আমাদের নেই। ঠান্ডা প'ড়ে গেছে প্রচুর। এখন সকলে সাড়ে ছ'টা, সাতটার ক্রিটের বাস ছাড়বে। স্কুতরাং মদনলালের কার্কুতি-মিনতি সত্ত্বেও বৃষ্টি, স্থায়ার নিয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হোলো। চৌকিদার এবং কুলি দ্বেক্তি সন্পো চললো।

সামনের মাঠ এবং ঝোপ-ঝাপড়ার পাশ কার্টিয়ে মধ্য বাসন্ট্যান্ডে এসে পেছিল্ম, তথন গাড়ী ছাড়তে আর মিনিট দশেক ক্রিক। ওরা মালের ওপর তেরপল চাপা দিল। আমরা গাড়ীতে উঠে বসলুম্বা

হিমাচল প্রদেশে আবার এসে প্রবেশ করল্ম। বৈজনাথ ছেড়ে এলেই ংড়া উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। ছিমাচল প্রদেশ আরম্ভ হোলো যোগিন্দর-বের এলাকায়। একটি শিখর পেরিয়ে তার শিরদাঁড়াপথ ধ'রে নতুন রাজ্যের কে ধীরে ধীরে এগিয়ে, চলল্ম। বর্ষামেখের ফাঁকে ফাঁকে এবার আকাশের লোভা দেখছি।

বর্ষায় আর শরতে মেলানো পার্বতালোক। প্রভাতের কোমল রৌদ্রের ভিতর দিয়ে দেখা যাছে বৃষ্টির ঝালর, রামধন্র রুগনীন ঝিলিমিলি। উত্তর থেকে দক্ষিণে আমাদের গতি। পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো ধবলাধারের তুষারশ্ত্র চড়া,—মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো। কানামেঘের বৃষ্টির ঝাপট লাগছে আমাদের মুখে চোখে,—এলায়িতকুল্তলা রুমণীর ঝ্রুঝ্রু ভিজাচুলের রাশি যেন ব্লিয়ে যাছে মুখে চোখে। প্রকৃতির এই পরিহাসের সংবাদ পেয়েছে পাখীসমাজ, তারা ওই রৌদ্র-বৃষ্টির খেলার মধ্যেও ভাক দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে হিমালয়ব্যাপী বিশাল শরংবন্দনাসভায়।

বনচ্ছায়ার পাশ দির্ট্টে নিঝ রিণীর। নেমে যাচ্ছে পাহাড়তলীর দিকে,—যেদিকে এখনও ছমছমে ছায়া রয়েছে দেওদারের বনে-বনে; যেখানকার সংসারযাত্রা এখনও তন্দ্রাজড়ানো। আমাদের গাড়ী চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশ উপর দিকেই চলেছে।

গত কয়েকদিন খররোদ্র ছিল কাংড়া উপত্যকায়। বৈজনাথ থেকে পেয়েছি দিনাধতা। কাংড়ার বনকাণতারের নিভ্ত নিকুঞ্জে যেন কুস্মশযায় রচনা করেছিল্ম, কিন্তু সেখানে বাতাস ছিল অবর্ণধ,—সেজনা ওখানকার বিহন্তল প্রকৃতির বাসকশয্যায় দরদর ঘাম ঝরেছিল কপ্নাল বেয়ে, নিবিড় তৃণিতর মাদকতা লাগেনি দুই চোখে। এখানে এলো অন্য চেহারা। ঠান্ডা হাওয়ায় প্রভাতকালেই আসছিল দুই চোখে সুখের তন্দ্রা,—গত রজনীর ক্লান্তিশেক্ত্রি মধ্র অবসাদের মতো।

হিমালয় তা'র অন্তঃপ্রের ন্বার খুলে দিছে ধাঁরে ধাঁকু আমাদের দ্নিট্পথে। সেখানে তা'র প্রাণের ভাষা আছে গোপনে,—পর্মুক্তীয় এসে না দাঁড়ালে সেই ভাষা অপর কারো কানে-কানে বলা চলে না। ক্রামরা সেই পথে চলল্ম, যেটি তার গহনলোক, যেখানে বিপাশা নদার ক্রিরে নিভ্ত শিলাসনে ব'সে চিরবৈরগোঁ ভারত আপন জপের মালায় বীজ্ঞালা পাঠ করছে। জরা, জন্ম, ও জাতকের অতীত যে-ভারত—যার আবহমানকালের ইতিহাসের প্রতিটি পর্ব প্রতি র্দ্রাক্ষদানার জপের সভোগ ফিরে-ফিরে চলেছে। এবারে আকাশ তা'র

নির্মাল নীল শোভা বিশ্তার করেছে। উপত্যকায় নেমে এসেছে রক্গীন পাখীরা,— যাদেরকে সচরাচর চ্যোথে পড়ে না সমতল ভারতে।

ভারতের মানচিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে হিমাচল প্রদেশের এলো-মেলো সীমানায়। স্বাধীন ভারতে এ প্রদেশটি নতুন, এখনও এর শৈশব কার্টেনি। কিন্তু এর মর্মে মর্মে এসে প্রবেশ করেছে পাঞ্জাব; এবং এর সীমা-নির্দেশ করতে গেলে পাঞ্চাবের মধ্যে দ্রমণ করে বেড়াতে হয়। একটি অঞ্চল আরেকটির থেকে বিচ্ছিন্ন। একটির ছিট্মহল আরেকটির কোলে প্রবেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে ভোমিক সংলগ্নতা নেই। কুল, উপত্যকা পাঞ্জাবের অন্তর্গত, কিন্তু হিমাচলের এক অংশ থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে না গেলে কুল, পেছিনো যার না। চাম্বা এবং ডালহাউসী হোলো হিমাচলের অন্তর্গত, কিন্তু ডালহাউসী আজও কেন পাঞ্জাবের শাসনাধীন, এর জবাব কেউ দিতে চায় না। তবে এর কৈফিয়ং সম্প্রতি একটা পাওয়া গেছে। গম্পটা অবশা সেই প্রেনো আমলের ৷ পাঠান, তাতার এবং মোগলদের সঙ্গে রাজপত্তনা কোর্নদিন প্ররো-পর্বর হাত মেলাতে পারেনি। এর ওপর ছিল আবার রাজস্থানীদের ঘরোয়া বিবাদ। কেউ কারো প্রাধান্য সইতো না, কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করতো না। অসমসাহসিক বীর্যবস্তা এবং মহৎ আত্মত্যাগে রাজপতেনার ইতিহাস যেমন গোরবগরিত,—অণ্ডদ্বন্দি, গৃহবিবাদ, স্বজাতিদ্রোহিতা, বিশ্বাস্থাতকতা এবং আত্মঘাতী অদ্রদ্শিতাতেও সেই ইতিহাস কলপ্কর্মশীলিপ্ত। এদের মধ্যে যারা ছিল অনেকটা নিবিরোধ এবং স্বকীয়তাসম্পন্ন,—তারা তাদের ধন-রত্বসম্ভার আত্মীয়পরিবারবর্গ এবং লোকলম্কর নিয়ে একে একে চলে যায় হিমালয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা পার্বত্য আদিম অধিবাসীগণের সংগ্র হাত মিলোয় এবং এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। উপনিবেশিক পাঠান এবং মোগলরাজনন্তি ওদের নিয়ে তেমন আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, কারণ ততদিনে মুসলমানশক্তি সমতল ভূভাগে যতথানি আধিপত্য পেরেছিল, ততথানিকেই তাদের বিনাম নোর লাভ ব'লে মনে করেছিল। যাই হোক, রাজপতেরা হিমালয়ে গিয়ে ক্রমে কুড়ি প'চিশটি রাজা সূতি করে এবং পাঞ্জাবী রাজ্যগর্নালর সংগ্যে মোটামর্নিট সম্ভাব্র রেখে পাশাপাশি শ্রুক্তিকরতে থাকে। বিশাল এক একটি পর্বত এবং তৎসংলগ্ন এলাকা উদ্ভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের এই সম্**দ**য় পার্বতা অঞ্চল এবং ক্রি<mark>ঞ্জি</mark>প্তনার উত্তর, উত্তরপূর্ব, উত্তরপশ্চিম এবং পশ্চিম,—এই বিরাট ভূজুক এই সেদিন অবিধি অখণ্ড ও অবিভক্ত পাঞ্চাবের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতস্বাধীনতার সংগ্রে সমগ্র পাঞ্জাব প্রকাশ্যতঃ চার আগে বিভক্ত হয়ে হার। পশ্চিম পাঞ্জাব যায় পাকিস্তানে, এবং ভারতের অধীনে আসে বাজি তিন ভাগ। একটি পূর্ব-পাঞ্জাব, একটি হোলো পেপস্ক, এবং তৃতীয়টি হোলো হিমাচল প্রদেশ। পূর্বপাঞ্জার এবং পেপস্ক হোলো হিন্দ্র-শিখপ্রধান, হিমাচল প্রদেশ হোলো

রাহারণ-ক্ষাহিয় রাজপাত প্রধান। এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশে মিলেছে নানা পার্বত্য-সম্প্রদায়। এই প্রদেশে সমতলভূভাগ একেবারে নেই বললেই চলে, এবং এটি প্রধানত উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত। এই পার্বত্য প্রদেশটির ভিতর দিয়ে পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদী প্রবাহিত,—শতদ্র, বিপাশা এবং ইরাবতী। উত্তরে ইরাবতী, দক্ষিণে শতদ্র, মধ্যভূভাগে প্রবাহিত বিপাশা। আমরা বিপাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল্ম। বন্য শতদ্রকে ছেড়ে এসেছি একদা কিল্লর ও ব্শাহর রাজ্যে।

ছোট ছোট বৃহত পার হয়ে যাচ্ছি। কোনোটা উণ্টতে, কোনোটা বা অনেক নীচে। জানতে পাচ্ছিনে ওদের স্বদ্বংখ, ওদের ঘরকল্লার ইতিহাস। পায়ে হাঁটলে তবেই পর্যটন, নৈলে ছবি দেখে যাওয়া হয় মাত্র,—জীবনদর্শন ঘটে না। ধারা বিমানে চ'ড়ে প্থিবী প্রদক্ষিণ করে,—তাদের প্রণন করো, কিচ্ছ, জানা ষাবে না। প্রথিবী তাদের জনা, যারা হাঁটতে হাঁটতে প্রতি পদক্ষেপ গর্ণেছে। মান্ধের কাছে গিয়ে ভারা বসেছে, আতিথা নিয়েছে, মন মিলিয়েছে, হাসিকালায় বাথা বেদনায় অংশ গ্রহণ করেছে। অতিথিকে নারায়ণ বলেছি তথন, যখন সে সেবা করেছে, আনন্দের প্রদীপ তুলে ধরেছে, শোকে সান্থনা দিয়েছে, চোথের জল মুছে নিয়েছে। সে নারায়ণ, কেননা সে নিঃদ্বার্থা, সে নিরপেক। পর্যটক হয় তী**র্থ পথিক, যখন সে বিশেষ লক্ষো**র দিকে অগ্রসর হয়। যে-ব্যক্তি তীর্থের পর তীর্থ পায়ে ধ্রেণ্টে পর্যটন করে তাকে আমরা বাল, প্রণ্যান্মা। তার পায়ে যে শ্বে তীর্থধূলি লেগে থাকে তা নয়, সেই ধূলির মধ্যে মিলিয়ে থাকে মানুষের ইতিহাস,—দঃখের, ঝড়ের, সংকটের, দার্ণের ইতিবৃত্ত; সেই ধ্লির মধ্যে পাওয়া যায় ছোট ছোট মানবতা, ছোট ছোট মহত আর হুদয়ান,রাগ, আব্যোপলব্ধি এবং দিবাজ্ঞানের ছোট ছোট বিস্ময়াবিৎকার। প্রথিবী প্রদক্ষিণ করে যে-পাণ্ডিতা অর্জন করা যায়, সে হোলো ম্লিটভিক্ষার ঝ্লি,—উপ্ড়ে করলেই তার শেষ হয়। কিন্তু অন্তর দিয়ে যা দেখেছি পায়ে-হাঁটা পথের দ্বই প্রান্তে,—সেই ত' পরম দর্শনি, দরিদ্র দিনপ্রমিকের ঘরে বিদ্রের অল্লগ্রহণ-কালে চারিদিকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যা জেনেছি, সেই ত' পর্ম জ্ঞান। বিন্দরে মধ্যে সিন্ধুকে দেখেছি আমরা, জীবের মধ্যে দেখেছি শিব, নবের মধ্যে নারায়ণ। ধর্মাথেরি কথা হচ্ছে না, হচ্ছে উপলব্ধির কৃথ্<sup>তি</sup> বস্তুকে সত্য বলে জানি, তাই বস্তুর ভিতর দিয়ে বিশেষ উপলিস্থিত মধ্যে পেশছতে চাই। মাটির পত্তুল সরস্বতী, কিন্তু তাকে কেন্দ্র ক্রের জ্ঞান ও বিদ্যার উপলিস্থিত করে লাভ করি.—লক্ষ্মী থাকেন আফুরের কল্পনায়। শ্বাষিকে দর্শন করি,—অন্ভব করি দর্শনিতত্বকে। মানুদ্রের অন্তনিহিত দৈবসন্তার সংস্পর্শে আসি, তাই ঈশ্বরকে কল্পনায় অন্তি। বস্তুকে ধারণ করি, ধারণ করি আকারকে,—তার ভিতর দিয়ে পেশছতে চাই বিশেষ লক্ষ্যে। জানাটাকেই সঠিক জ্ঞান বলে না.—উপলব্ধ সত্য হোলে। জ্ঞান।

মান,্যকে ফেলে যাচ্ছি পিছনে, তাই পদে পদে বণ্ডিত বোধ করছি। জানতে এসেছি হিমালয়কে, কিল্ডু মান্যকে জানা হচ্ছে না। ওই চীড়বনের তলায় আসন পাতো, কিংবা ওই জাম্ববনের ওপাশে যেখানে প্রস্তরজটলার ভিতর দিয়ে নেমে চলেছে গিরিপ্রপাত,—ওখানে আসন বিছিয়ে পড়ে থাকো বাকি জীবন,— দেখে নাও এই হিমালয়ের জীবনধারা। একটি শিশ-বোলক দাঁড়িয়ে গেছে থমকিয়ে পথের ধারে, দেখে নাও ওর চোখে হিমালয়ের পরম বিস্ময়। কাঠ,রিয়া চলেছে মাথায় তার বোঝা নিয়ে, দেখে নাও অরণোর আশ্চর্য রহস্য। একটি আস্ব-অচেতন পাহাড়ী মেয়ে যৌবনসম্বাজ্ঞীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে,— ওর মধ্যে হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্যসম্ভার আবিষ্কার করে নাও। ডালিম আর আপেলের বনের উচ্ছবসিত রম্ভিম প্রগলভতা যেন এসে ওর গণ্ডে গ্রীবায় ললাটে অধরে আপন স্পর্শ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু কী জীবনযাত্রা ওদের পিছনে! কতট্কু সীমা, কতট্কু বা প্রয়োজনের জগং! পাথরথন্ড একটি একটি সাজিয়ে তারই দেওয়াল, স্লেট্ পাথরের ছাদ, মাটির হাঁড়ি, লোহার বাসন, কম্বলের সম্জা, আগাছার দড়ি-পাকানো চারপাই, দু একটি টুকুরির মধ্যে খাদ্যের দানা, প**্ট্রলির মধ্যে ভেলিগ্**ড়, ভাঁড়ের মধ্যে ন্ন, লোহার গাগরায় পানীয় জল। ওরই মধ্যে চিরদ্রিদ্রা রাজকন্যার গৃহত্থালী, ওরই মধ্যে সর্বহারা রাজশিশরে জন্ম। এক ট্রক্রো ক্ষেত্র দৃহতিনটি গর্মহিষ, পাঁচ সাতট্টিভেড়া, গৃহপালিত একটি কুকুর, গোটা দুই-চার মুরগা, দু'একটি পোষা তিতির,—এরাও মিলে রয়েছে ওদের সংগ্রে। সুখী সেই পরিবার,—মালভূমির উপরে যাদের ক্ষেত-থামার,— যেখানে বন্যার ভয় নেই, সর্বনাশের আশুকা নেই। যারা পাহাড়ের নীচের দিকে থাকে,—নিত্য উৎকণ্ঠায় তাদের দিন কাটে। এথানে পথের ধারে কেউ বা দিয়েছে ছোটু একটি দোকান-যারা ওরই মধ্যে একটা সম্পন্ন গ্রুস্থ। ছোলার বর্ষপর একটি পাত,—তার উপর বসেছে অসংখ্য রুগ্গীন বোল্তা, কিংবা মাটির সরায় কয়েকটি শাকানো প্যাঁড়া,—যার রস টেনে শাবে নিয়েছে পতংগর দল। কড়াইতে মহিষের দুধ জন্বল দিক্তে ঘরের মধ্যে ব'সে কাজলনয়না গৃহস্থবধু,—কাঠের তাড়া ঘোরাচ্ছে **ক্ষীরের পাকে-পাকে,—ওর থেকে প্রস্তৃত হ**বে কালাকাঁদ। গৃহপালিত মার্জার পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আর্ছে বধ্র চরণপন্মে জিপ্তান গা ছ্ইয়ে—সেই পা দুখানি মেহেদি পাতার রসে রুগান ৷ সংসার্ভ্রানে মন্থর-গতি, কর্মচক্রের ঘর্যরতা কোথাও নেই। শালত নিরিবিলি चिक्केम्প পাহাড়ী জীবন,—উন্দামতার চিহ্ন দেখিনে কোথাও। এখানে লোভের সিছনে মদমত্ত মান্ত্র ছোটে না, দ্রতগতির স্বারা কেউ উধর্ব বাস নয়। ক্রিন, গম ও যবের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি চা-বাগানের ট্রকু ক্লেখিও বা আল, ও আথের চাষ। একদিকে খদ, অনাদিকে মালভূমি। 🖙 বৈ উত্তর্পা ধবলাধার,—তার কোলের কাছে শিশ্বপাহাড়-সম্প্রদায়।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের আর অরণ্যের ছায়া পড়ছে সেই গিরিসৎকটে। যেখানে দেবতান্ত্রা—৭ ছায়া, সেখানেই শাঁতল বাতাস। সেই ছায়া-ছমছমে জণ্গল-জটলার মধ্যে বিল্লীর ডাক বেড়ে ওঠে। ওরা তারস্বরে ডাকছে রাচিকে, ঘনতমসাচ্ছর রজনী ওদের প্রিয়। কাঁচা ডালিম আর কমলার গণ্ধ পেয়ে ছনুটেছে পতপোর পাল। প্রজাপতিরা কিছন বিমর্ষ, ফনল ঝারে গেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে,—ওদের পাখার বিচিত্র বর্ণে তারই বেদনার রং জড়ানো। ধবলাধারের তলা দিয়ে আসে নীলগাই আর তুষার্রচিতা, অজগর আসে কংড়ার অরণ্য পেরিয়ে, কুল্বের ওপার থেকে আসে তিব্বতী পাঁতাভ ভালকে, আল্বের ক্ষেতে ঘ্রের যায় বন্য শ্রুকর।

আমাদের গাড়ী ছুটেছে অনেক দূর। এই গাড়ী সারাদিনে দুবার আনাগোনা করে। পাহাড়ে-পাহাড়ে এইটি হোলো আধ্বনিক সভ্যতার সংবাদ। বিচিত্ত সামগ্রী মাঝে মাঝে এসে পাহাড়ীদের কাছে পে'ছির, সেই সব মনোহারী সামগ্রী-সম্ভার পাহাড়ী গৃহস্থের চোখে বিক্ষয় আনে। এই একটিমার পথ,—এর বাইরে শত শত মাইলের মধ্যে অপর কোনও প্রকার যাল্টিক যান-বাহন নেই। সেই কারণে সভ্যতার স্বাদ ওরা পায় না, যত্তশিলেপর উৎপাদন ওদের কাছে পেশছয় না। হাট বসে ওদের পার্বতা কোনো কোনো গ্রামে, সেই হাটে ফল কিনতে আসে দ্রের মহান্ধন, সেই ফল সমতলে চালান্ধার। ওই হাটেই বিক্রি হয় জন্তুর আর সরীস্পের ছাল, পিতল অথবা রূপার অলৎকার, বিভিন্ন ওর্ষাধ শিক্ড, হাড়ের অপ্রবা রুগ্গীন পাথরের মালা, লোহার বিবিধ অন্তর, ভেড়ার লোমের ট্রাপ-কিন্বা মথমলের, তুলোর জামা, টিনমোড়া আয়না, কাঠের চির্নী, আর হয়ত নাম্দা। আশ্চর্য, মেটে সিশ্বর ওখানে বিক্রি হয়, কিংবা রাণ্যা রুলি আর আল্তা। ওরা শিবের পালে শক্তিকে বসায়, রামের পাশে সীতা, বিষ্কৃর সপো লক্ষ্মী। সর্বাপেকা প্রভা সংহারর পিনী মহাকালী। জন্তু আর পাখীর মাংসে ওদের অরুচি নেই। ওরা সর্বপ্রধান উৎসব পালন করে দুর্গাপ্সের দশমীর দিনে—যেটাকে ওরা নাম দিয়েছে 'দশহরা।' সেদিন সমগ্র হিষাচল প্রদেশের প্রধান পাঁচটি জনপদ,—মণ্ডি, চাশ্বা, মহোস্ব, শিরম্বর ও নব-সংযুক্ত বিলাসপূর,—এরা আনন্দে উন্দীপনায় কর্মতংপরতায় এবং প্রাচুর্যে নৃত্য করতে থাকে।

হঠাং চমক ভাঙলো,—মিসেস গ্ৰুতা মাথা তুললেন। ক্ষেত্ৰের গণ্য এবং চড়াই-উংরাই পথের বাক—এতে তাঁর মাথা ঘোরে এবং অস্কুস্থ বোধ করেন। এতক্ষণ তিনি মাথা নীচু ক'রে চোখ ব্জে ছিলেন। ক্ষ্মিক তুলে বললেন, আর কত দেরি?

গাড়ী তখন উৎরাই পথে নামছে। বলক্ষ্মীপ্রার এসে গেছি।

তাঁর চোথে ঘ্মের ভাব ছিল,—গত কয়েকদিনের পথের ক্লান্তি ত' ছিলই। বলল্ম, আকাট শ্ক্নো মান্ধের পাল্লার প'ড়ে আপনাকে নাস্তানাব্দ হ'তে ১৮ হচ্ছে। মন্ডিতে পেণছৈ কি খাবেন বল্ন? খাওয়ার গল্প এখন ভালো লাগছে।

হাসিম,থে তিনি বললেন, অর্থাৎ ক্ষিধে পেয়েছে আপনার। চলনে, আমিই আপনাকে আজ খাওয়াবেয়। একর্টা স্ববিধে এই, আপনার খাওয়ার কোনো বাছ-বিচার নেই।

তাই ব'লে এই ঠান্ডা দেশে ডাঁটাচচ্চড়ির খোঁজ করতে আমি রাজি নই। তিনি খবে হাসলেন।

বিপাশা নদীর দিকে নেমে চলেছি। গুপারের পাহাড়ের কোলে কোলে পাকাবাড়ী দেখা যাছে। ছোট ছোট বাসা,—ছোট ছোট হবর্গ। এখানে গুখানে পারে-চলা পথ চলে গেছে,—কোথায় গেছে, কোনোদিন তাদের ঠিকানা জানা যার্যান। আমরা মুখ বাড়িয়ে সবটা দেখছি উৎস্কুক চোখে। কোনগু অভ্যাগত কিংবা পর্যটক আশা করে না, এখানে শহর পাগুরা যাবে। হিমালারের এমন জটিল গহনলোকে এসে পড়েছি যে, মনে হছে, বোধ হয় হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। সভ্যতার মেলা বসেছে জগং জ্বড়ে, বিজ্ঞানের জয়যান্তা চল্মলোক যাবার জন্য প্রস্তুত হছে, দশ হাজার মাইল দ্বের মানুষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আণবিক এবং অল্বান বোমা প্থিবীর বায়া, ব্লিট, আবহ-বভাব গুণীতাতপকে পরিবতিত করে দিছে—এ সকল খবর এদিকে কেউ জানে না। কিন্তু আমাদেরই ভূল। ওই বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ গৌরীশ্বেগর চ্ড়ায় উঠে নিশ্বাস নিতে পেরেছে, নিশ্চিত মৃত্যুকে পরিহার করেছে, স্মুমের প্রদেশে সভ্যতার ব্যাদ পোছে দিয়েছে,—স্বতরাং এখানেও সেই জগংজোড়া আধ্ননিকের ছিটেয়েগটা ঠিকবে আসবে বৈ কি। আমরা উদ্গ্রীব হয়ে দেখছিল,ম্ শহর আসছে।

গাড়ী নেমে এলো উৎরাই পথে। একটি বাঁক পেরিয়ে পাওয়া গেল বিপাশা নদীর সাঁকো। অনেক নীচে বিপাশার গৈরিক স্রোত প্রবল উচ্ছনাস তুলে আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে। দেখলে ভয় করে। আমাদের গাড়ী সাঁকোর উপরে উঠলো। এটি সেই একই ডুিজাইনের সাঁকো, ক্যান্টিলিভার ব্রীজ্ঞ। দুই দিক থেকে পাহাড়ের দেওয়াল নিয়ে লোহার কাছি দিয়ে টানা। এটি নিরাপদ ওই কাছিগালির জনা। নীচের দিকে এর ভিত্তি থাকে ক্রিটি কারণ পার্বত্য স্রোতের প্রচণ্ড ধাকা ভিত্তিকে চূর্ণ ক'রে দেয়। এই সাঁকো হিমালয়ে অসংখা। তিস্তায়, রংগীতে, লছমনঝলায়, বিক্সাণগায়, ইক্সিতীতে,—আরও নানান্ অন্থলে।

নদী পার হয়ে আমাদের মোটরবাস মণ্ডির ক্রিট শহরে এসে প্রবেশ। করলো, শহর একট্ দ্রে। এপারে ওপারে বিশাল পাহাড়ের প্রাকার। বৃহতের দিকে তাকালে মান্ধের সমস্ত কীতিকৈ অতি ক্র্য়ে মনে হ'তে থাকে। চারিদিকের এই বিরাট পটভূমিতে মণ্ডি শহর দাঁড়িয়ে। অজানা থেকে অজানায় এসে পৌছল্ম।

সামনেই চতুদ্বোণবিশিন্ট ক্লক-টাওয়ার। সেখানে সময় নির্দেশ করছে, বেলা সাড়ে নটা বেজে গেছে। কিন্তু উপরদিকে কানমোড়া এই চতুদ্বোণ সন্ব্রুকিট প্রথম প্রবেশপথে মন্ডির পরিচয় বহন করছে। আমরা এসেছি উত্তর হিমালয়ের প্রান্তে,—যেখানে তিব্বতী স্থাপত্যের প্রকৃতি স্পর্শ করেছে। পশ্চিম তিব্বতের প্রভাব এখানে এসে পেশিছছে ভারতীয় মেজাজ নিয়ে। যেমন উত্তর কুমায়্নে, সিকিম-ভূটানে, দাজিলিং-কালিম্পঙে, প্র ও উত্তর কাম্মীরে এবং উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে। নেপালে এই স্থাপত্যের আদৃর্শ অভ্যাণিগভাবে জড়িত। এমন কি কাশীর গণগার ক্লে সেই ছোটু পশ্পতিনাথের মন্দির্রাটও এই গঠনতশ্বকে ধারণ করে রয়েছে। সমগ্র উত্তর হিমালয়ে তিব্বতী ও মণ্ডোল স্থাপত্যের প্রভাব অতি প্রলা।

শহর-বাজার জনবহুল। সমতল পথ-ঘাট রৌদ্রবলোমলো। নানা পথ চ'লে গেছে নানান্দিকে। ডাকবাংলা এখান থেকে মাইল দেড়েক দ্রে, স্তরাং আমাদের পক্ষে একটি ভদ্র হোটেল পাওয়া দরকার। কুলির মাথায় লট্বহর চাপিয়ে আমরা একখানা টাপ্যা ভাড়া করল্ম। সহস্য শ্রীমতী গ্<sup>\*</sup>তা কলরব ক'রে উঠলেন, কই, আপনি যে বলেছিলেন, আমাকে শশা খাওয়াবেন? এই দেখুন, একেবারে এক ঝ্ডি শশা নিয়ে বসেছে! কিন্ন, কিন্ন---

শশা কেনা হোলো সোংসাহে। তিনি সহাস্যে বললেন, এটির দিকে তাকাবেন না! যদি আপনার আর্থিক সংগতি থাকে, আরেকটি কিনতে পারেন। তিনি না হাসিয়ে আর ছাড়লেন না। দ্বানায় দ্বটি মসত শশা কেনা হোলো। কিন্তু খোসা ছাড়াবার মতো সময় শ্রীমতী গাংতার হাতে ছিল না!

টাগ্যা চললো দোকান বাজার এবং জনতার ভিতর দিয়ে হোটেলের দিকে। তিনি কথায়-কথায় মদনলাল এবং সংবতীর মৃশ্ডপাত করছিলেন। কাছেই একটি প্রান্তর ও খেলার মাঠ। পথের এদিকটায় মহাজনদের পাইকারী বাজার, এবং নগরসভ্যতার সেই বিবিধ পণ্যবিপণি। আমরা ছিটকে এসে পড়ল্ম বাস্তব জগতে।

এক সময় টাণ্গা থামিয়ে শ্রীমতী গণ্ণতা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খ্লালেন, এবং গতরাতে লেখা একখানি চিঠি নিজেই গিয়ে ডাকবান্ধে ফেলে দিয়ে প্রলেন। ফিরে এসে প্নরায় গৃছিয়ে ব'সে তিনি বললেন, রাত জেগে স্মার্থনার কথাই লিখল্ম দৃ'পাতা। আসল প্রশ্নটা করা হোলো না যে, উনিটিদল্লী আসছেন ঠিক কবে! একটি বিষয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবতী,—এমন স্কামী অনেক মেয়েই পায় না।

এবারে আর চুপ ক'রে থাকা গেল না। বলুর ম, আনেক মেয়ে দ্বাধীনতা পেলে স্বামীর স্থ্যাতিতে পশুষ্থ হয়। অন্তিম কি তাদেরই একজন? একেবারেই না!—শ্রীমতী গণ্ডা ব'লে উঠলেন, আমাদের বাড়ীতে উনি

একেবারেই না!—শ্রীমতী গ্রন্থা ব'লে উঠলেন, আমাদের বাড়ীতে উনি যেদিন আপনাকে নিয়ে আসবেন সেদিন দেখবেন, আমাদের ধরকল্লা! আমার ১০০ সমস্ত ব্যবস্থা আর ইচ্ছা-অভিরন্তির সংগো উনি মিলিয়ে থাকেন। উনি আলাদা মানুষ নন্।

শ্বামীর প্রসংগ্য উনি এত গোরব বোধ করলেন যে, প্রব্রমান্তই আনন্দলাভ করবে। ওঁর একাগ্র তন্মরতা দেখে একথা সহজেই বিশ্বাস করল্ম, এই হিমালয় স্রমণ এবং চারিদিকের শোভা সোন্দর্য ওঁর কাছে কত সামান্য! সতি বলতে কি, মুখ হয়ে গেল্ম। এই স্রমণের ঠিক এক বছর পরে দিল্লীতে যেদিন তাঁর তর্ণ শ্বামী মিঃ গ্রুতর সংগ্য প্রথম আলাপ হোলো, সেদিন অন্তব করেছিল্ম শ্রীমতী গ্রুতার বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। মিঃ গ্রুত আমাকে তাঁর বাড়ীতে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার আমার হিমালয়থান্তান কালে তিনি যে-বিশ্ময় স্থিত করলেন, তার কথা যথাসময়ে বলবো।

হঠাং সন্দেহ হয় তিব্বত এসে ছ্রেছে মণ্ডিকে। শ্র্যু ওই চীন-তিব্বত স্থাপত্যের প্রতীক্ ঘড়িঘরটি নয়,—ওরা অনেক মন্দির ও দেবদেউলকেও ছ্রেছে। প্রায়ই দেখছি সেই ড্রাগনের ম্তি,—সেই তীর দাঁত আর ম্থব্যাদান, দ্র্দিকে দ্ই ডানা। সিংহের কেশর, বাঘের দংখ্রা, কুমীরের লেজ, গর্ডের ডানা, এবং মান্বের ভংগী। শিরা-উপশিরায় প্রচণ্ড তীরতা। সমগ্র গঠন, সমহত আরতন,—সমহতটা যেন বহিভারতীয়। কাঠের উপরে আণ্চর্য কার্ব্রুকার্য,—তার আণ্ডিক ও স্ব্রুমা, তার স্কৃষ্ণগতি ও ছন্দ,—সার্যাদিন ধরে দেখলেও ইচ্ছা মেটে না। এর ছোঁয়াচ এড়াতে পার্রোন বঁই, হিন্দ্-মন্দির। উথীমঠ, বিযুগীনারায়ণ, তুংগনাথ, যোশীমঠ, বদরিনাথ,—প্রায় সমগ্র উত্তর গাড়োয়ালে এই। সমহত নেপালে এ ছাড়া কিছ্ নেই। সিক্মে ভূটানে এই। আলমোড়া নৈনীতালের অনেক অন্তল্বও এর প্রভাব এড়াতে পার্রেন।

বিচিত্র-পোষাক-পরিহিত এক আধজন লামা পথ পেরিয়ে যাছে। সৌমাদর্মন লামাকে দেখলে শ্রুন্ধা জাগে। ওরা এসে অনায়াসে এই ভৃথণেড মিলে
গেছে। অনেক লামা প্র্যান্তমে বাস করে ভারতে.—যেমন অনেক চীনা।
নৈনীতাল অপলের কোনো কোনো পার্বতা ভৃথণেড একদল চীনার প্রচুর জায়গা
জমি ছিল এই সেদিন অবিধ,—পাহাড়ে পাহাড়ে ছিল কারো কারো জমিদারী.—
আজ তারা আছে কিনা জানিনে। এ ছাড়া হ্লুন, আরব, তাতার ক্রিন্স কি
চেণিগস খাঁর প্রশাখা বংশের ছিটে ফোঁটা,—এরা আজও আছে ভারতে। সেদিনও
তাদের দেখে এসেছি পশ্চিম রাজ্ঞ্পানের মর্ভূমিতে। প্রাপ্তির আর কোনও
ভূভাগে ভারতের মতো বোধ করি এমন জাতি-বৈদ্ধিত নেই,—আমেরিকা,
অপ্রেলিয়া, আফ্রিকা,—কোথাও না।

অবশেষে ষেমন-তেমন একটি হোটেল পাওয়া গেল। নামটি ঠিক মনে নেই, বোধ হয় 'স্বরাজ হোটেল' কিংবা অর্মান কিছ্;। হোটেলের নীচেই বড় রাস্তা, এইটিই প্রধান রাজপথ, শহরকে বেল্টন করেছে। প্রবিদকে পথের ওপারে ময়দান, তার ওপারে একটি টিলা পাহাড়ের গায়ে সরকারি দশ্তর ইত্যাদি। এটি আগে ছিল রাজধানী, এখন এটি জেলা শহর। সামন্ত রাজার অধিকার দখল করেছেন ভারত সরকারের নিয়োজিত ডেপর্টি কমিশনার। রাজা আছেন, প্রিভিপার্স-ও তিনি পান্। কিন্তু এখন তার দখলে সৈন্যসামন্ত অথবা অদ্যসক্ষা কিছ্, থাকার হর্কুম নেই। বােধ হয় জন দুই চার বড়িগার্ড তাঁর আছে, হয়ত বা এক আধটা পাথীমারা গাদা বন্দুক,—ওটা সঠিক জানিনে।

হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়ে আর্মরা থাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল্ম। দুধ, মিষ্টি আর শিংগাড়ার দোকান পাওয়া, গেল। বলা বাহুলা, ক্ষ্ধা এবং অধ্যবসায় দুই আমাদের প্রচুর। আহার্যের পরিমাণ দেখে হয়ত স্বয়ং দোকানদারও আড়চ্যেথে ঈষং বিস্মিত হয়ে থাকবে। ভোজনান্তে পানের দোকান দেখে থালী হল্ম। মায়াদেবী পান খান না, কিল্ডু নড়ন দেশের সংগ্য স্র না মেলালে চলবে কেন? এর পর আমাদের সময় ছিল কম। ওখানে মুস্ত বড় কলেজ আর ইস্কুল—সমুস্তই একে একে দেখা দরকার। তিনি ফল-পাকড়ের ভন্ত, সূতরাং পাহাড়ীর্দ্মগুয়া,ফল কিনে বসলেন এক ঝাড়। ঘারে-ঘ্রে দেখা গেল এপাড়া আর ওপাড়া সর্ সর্ ঘিঞ্জি গলিপথ, ওরই মধ্যে বসবাস করে রাজপত্ত বংশের মেয়ে আর প্রের। মেয়েরা সূত্রী, প্রের শামবর্ণ, মাথায় রঙিগা পাগড়ি, পরণে চুড়িদার। মেয়েদের পরণে সাধারণত শাড়ী নয়,—পায়জামা, পাঞ্জাবী আর উত্তরী। গতকাল অবধি নাকি মদত হাট বসেছিল, আজও সেই ভাগ্গাহাটের রাশি রাশি সামগ্রীসম্ভার পথে-পথে থৈ থৈ করছে। ঘ্রতে ঘ্রতে আমরা গেল্ম অনেক দ্র। কিছ্দুর এগিয়ে গেলে দুটি নদীর সংগ্রমখনে দেখা যায়। যারা দেখেছে গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ আর র্দ্রপ্রয়াগ—যেখানে অলকানন্দা মিলেছে 'এসে নীলধারায়, অথবা মন্দাকিনী মিলেছে অলকানন্দায়,—তারা এ ছবি সহজে কম্পনা করবে। একটি নদ্যী বিপাশা, অন্যটির নাম মনে নেই। দেষেরটি এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে,— ওরই পথ ধ'রে দক্ষিণে গেলে 'স্কেড' তথা স্ক্রেনগরের বিশাল উপত্যকা। তারপর সেই পথটি আবার গিয়েছে দক্ষিণে—শতদ্র নদী অতিক্রম ক'রেইজ্রিসস্কর রাজ্যে। অধ্যান বিলাসপরে হিমাচল প্রদেশেরই অন্তর্গত।

অনেক পথ রইলো বাকি; অনেক ছারাবীথিকা রইলো জ্নীবিষ্কৃত, অনেক নিজ্ত নিকুঞ্জলোক যেন পাহাড়ে পাহাড়ে হাতছানি দিল ্চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, কিন্তু তা'রা দ্রবতী'। বাইরের প্রথিবী জেন্টি পড়ে না, কিন্তু এই হিমালেরের প্রাকারখেরা অবরোধের মধ্যেও প্রথানকার নিজন্ব জগংটি স্থোসারিত।

বনময় পাহাড়তলীর পটভূমি,—তারই মাঝখানে মহাকালীর মন্দির; ওখান থেকে ডাক দিচ্ছে শস্তিকে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-অরণ্যে, উন্মাদিনী বিপাশার ১০২

তরুগরণরণের। এদিকে হিলোকনাথ, শহরের মধ্যে ভূতনাথ। এরা বহু প্রাচীন, সন-তারিথ হঠাৎ খ'লে পাওয়া যায় না। আরও আছে নানাবিধ দেবন্ধান, আছে ম্তি, আছে বিচিত্ত স্থাপত্য—কিন্তু তাদের সেই অভিব্যক্তির সংখ্য নিজের প্রকৃতিকে মেলাতে পাচ্ছিনে। এরা ওই তিব্বতী-চৈনিক-মণ্টেগালীয় নয়, এরা ষেন আবার আগাগোড়া ভিল্লগোতীয়। এদের দেখিনি আগে, এরা ভারতের অন্য কোথাও নেই। সিকিমে-ভূটানে নেই, গাড়োয়ালে-নেপালে ওদের দেখিনি, উত্তর কুমায়,নে-কিন্নরদেশে এধরণ নয়,-এরা নতুন। এরা আভাস দেয় অভি প্রাচীনের—যখন নদীতীরে ব'সে মান্য প্রথম জপ করতে শিখেছে, শিলাতল ছেড়ে যথন মন্দির নির্মাণ কল্পনা করেছে,—হয়ত বা এরা সেই যুগের। সেকালের ভাস্কর্যের মধ্যে যে ভাষ্য থাকতো, দে-ব্যাখ্যা তারা করে যেতো, পরবর্তীকালে সেই ভাস্কর্য হারাতো আপন অর্থ। কোনও শিল্পীর নাম নেই কোথাও, কেউ কখনও আপন স্বাক্ষর রেখে বায়নি। মহাকালের হাতে তলে দিয়ে গৈছে শ্রন্ধার সশ্সে, নিজেকে বিলা্শত করে গেছে। অজনতায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পদ্মশিখান-শয়ান ব্ৰেধর মহাপরিনিবাণ ম্তি, বোম্বাই সম্দুগর্ভে হস্তীগ্রার রিম্তি, নেপালের স্বয়স্ভূ, সৌরাস্ট্রের সোমনাথ, পূর্বলোকে কোনারক,—কোথাও কোনও শিল্পী রেখে যার্রান আপন স্বাক্ষর। অনেক স্থাপতা আপন অর্থ হারিয়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ময়ের মতো। মন্ডিতে এসে চমক লাগে, এ একেবারে নতুন, এর জাতিগোর সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। প্রথিবীর কোনও দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মানুষের এই আর্থানবেদন নেই; আনন্দ এবং সোল্বর্ণ-বোধের দিকে বৃহত্তর মানবভাকে অনুপ্রাণিত করবার এমন দেশজোড়া স্থাপতা এবং ভাস্কর্যের আয়োজন কোথাও নেই; মহাজনতার আনন্দ আর উন্দীপনার জনা তা'রা উৎসার্গত।

পাহাড়ী দেশে সর্বান্ত যেটি লক্ষ্য করেছি, এখানেও তাই। বিরোধ কোথাও নেই। সংসার্যান্ত নিরীহ। মান্যের মুখে কোনো উত্তেজনা দেখিনে, ছুটছে না কেউ, তাল ঠ্কছে না কোনো প্রতিযোগী, কর্মবাস্ততায় সংঘর্ষ বাধছে না, সমগ্র শহর যেন আনন্দের হাটে মিলেছে। হিমালয়ের হাওয়া মালিনাকে দড়িতে দের না।

অপরিসীম কোত্হল নিয়ে ঘণ্টা কয়েক আমরা পথে পথে বারে বেড়াল্ম।
ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটি ধোবার দোকান, অর্থাৎ আইয়িং ক্লিনিং,—
সেথানে মাত্র তিনঘণ্টার চুবিতে কতগর্নল জামাকাপড় ক্রিটেড দেওয়া হোলো।
দোকানদার আমাদের সেই চুক্তি যথাযথ পালন করেছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নকাল
পেরিয়ে হোটেলে এসে উঠল্ম। সর্বাপ্তে স্নাম্বরে বিশেষ প্রয়েজন ছিল।
উপরতলায় এসে সচকিত হয়ে দেখি ঘরটি খোলিটা আমরা ভয়ে চমকে উঠল্ম।
যাবার সময় তাড়াতাড়িতে কুল্প লাগানো হয়নি। ভিতরে ঢ্কে প্রথমেই চোথ
পড়লো টিপাইয়ের ওপর র্মালে বাধা শ্রীমতী গ্রেতার টাকার তোড়াটা,

ওটা তিনি ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমরা কয়েক ম,হ,ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল্ম। আরও কিছ্ কিছ্ ম্ল্যবান সামগ্রী ছিল এখানে ওখানে ছভানো।

পিছনে এসে দাঁড়ালো হোটেলওয়ালা, এবং জানালো আমরা ছর বন্ধ ক'রে যাইনি, সেজন্য দর্ভাবনার কোনও কারণ নেই,—সে এতক্ষণ এই ছরের পাহারাতেই ছিল। তবে ব্যাপারটা এই, এ তল্লাটে কারো কিছু সহজে খোওয়া যায় না!

এমন শাল্ড মিষ্ট কণ্ঠে সেই যুবকটি কথাগালি আমাদের ব্রঝিয়ে দিল যে, আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম।

রৌদ্র ছিল প্রথর, তাই সাবানসংযোগে দিনশ্ব শীতল জলে দ্নান করে সোদন বড় আনন্দ পাওয়া গেল। কাংড়ায় হঠাং-আবিভূতি অধ্যাপক হরিচরণ যোষ মহাশ্র আমার অপরিক্ষন্ন চেহারা ও পোষাকপত্র দেখে অত্যন্ত লাঞ্চনা করেছিলেন, আজ তার সম্পূর্ণ প্রতিকার করতে বসল্ম। দেখে শ্লেন শ্রীমতী গৃংতা অত্যন্ত আপত্তিজনক পরিহাস করে বসলেন,—করলেন কি? রাস্তাঘাটে সকাল থেকে যারা আপনাকে দেখেছে, তারা যে এবার চিনতে পারবে না? এমন দুর্মতি কেন হোলো আপনার?

আমার উচ্চহাস্যে তিনি জবাব পেয়ে গেলেন।

আহারাদি অংপ্রিদত্র বাজালী ধরনের। এ সম্বন্ধে প্রম্ন উপস্থিত করায় য্বকটি জানালো, এখানকার খাদ্যবীতি মোটাম্টি এই, তবে বনস্পতির তৈরী খাদ্য এখানকার ভদ্রসমাজ ছোঁয় না। দাল্দা খেয়ে পাহাড়ী লোকেরা তাদের ফ্রাম্থ্য নন্ট করতে প্রস্তৃত নয়। ওটা খেলে নাকি পরিণামে অন্তনালী এবং যক্তের সর্বনাশ ঘটে!

য্বক্তির মুখে চোখে উত্তেজনার অভোস দেখে আমরা হাসি চাপবার চেণ্টা করছিলুম।

বেলা প'ড়ে এলো। আমাদের যাবার সময় হয়ে আসছে। ধোবার বাড়ী থেকে কাপড়চোপড় যথাসময়ে আনিয়ে নেওয়া হোলো। আমাদের গাড়ী ছাড়বে অপরাহে।

মান্ড অবধি যাতীর ভীড় থাকে। কারণ শহরটি বড়, এবং হয়ত বা শিমলার পরে দিবতীয় রাজধানী হয়ে ওঠার অপেক্ষা রাখে। এই ক্ট্রিরটি থেকে পথ গিয়েছে নানা পাহাড়ে এবং উপতাকায়। প্রাদিকে বিশ্বা নদীর ভীর ধরে গেলে প্রসিদ্ধ লারজি উপতাকার দিকে যাওয়া যায়। এই লারজির পথিটি আগে ছিল না। এটি শ্বং অগম্য নয়, অসম্ভবও ছিল্প একদিকে ছয় হাজার ফ্টেউন্থ পাথরের পাহাড়,—এবং সেই ম্ন্ময়তাহ বিশোধ্রে পাহাড় অভ্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় ঝ্কৈ থাকতো বিপাশার স্লোতের উপর। সে-দৃশ্য আশ্চর্য, এবং প্রকৃতির এই অন্ত্ত চেহারার মধ্যে মান্ধ প্রবেশ করতে সাহস পেতো না। ১০৪

সেদিন লারজির এই বিপাশা-পথ ধ'রে পায়ে হে'টে কুল, উপত্যকায় যাওয়াটাও ছিল অতীব কণ্টকর। সেই কারণে কুল, যেতে গেলে যোগিন্দরনগর থেকে বেরিয়ে গ্রমা ও ঘাটাসানি হয়ে যাওয়াটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধা। হিমালর এখানে যেন তা'র আদিম অভিব্যক্তির দিকে পর্যটকের দ্ভিট আকৃষ্ট করছে। আমরা অবাক হয়েছিল,ম।

আমাদের গাড়ী ছাড়লো অপরাহে ষথাসময়ে। কুল্র খ্যাতি ইদানীং কম নয়। অনেকে বলে, কাম্মীরের পরেই কুল্। এর কৈফিয়ং আছে। ভূম্বর্গের সঞ্চো শোভা সৌন্দর্যের তুলনা নয়, এ ছাড়া অন্য কিছ্,—যেদি পথিকের পক্ষে পরম বিস্ময়। আসামের উত্তরপর্বে কোণে মিসমির অজানা অনামালোক ছাড়িয়ে বেখানে বিরাট নামচা-বারোয়ার সীমানা, চমলহারর নীচের দক্ষিণস্বর্বে বেখানে ভূটানের অনাবিষ্কৃত এবং মানবচিহ্হীন রহস্যগর্ভ হিমালয়, শতদ্র বেখানে পথ কেটেছে শিপকির গিরিসঙ্কট রংচুং এলাকায়—যে-পথ গিয়েছে কিলরলোক পেরিয়ে ধবললিভগর শিখরে-শিখরে, অথবা উত্তর নেপালের জগংপ্রাসম্প অর্থনদ্য যে-পথ দিয়ে বিশ হাজার ফ্টে উচ্ছ পাথর কাটতে-কাটতে নেমে এসেছে,—লারজি এবং কুল্রে পথে সেই ধরণের অ্তি-প্রাকৃত বিস্ময় প্রসারিত। আমরা তন্ময় হয়ে ছিল্ম।

বোধ হয় স্থান কালের প্রভাব পদ্রেছিল মনে। যে-ভারতবর্ষে বাস করে এসেছি এতদিন, এখানে সেই ভারতবর্ষের ছায়া পড়েনি। আতি প্রাচীনের সঞ্জেত রয়েছে এই সর্বাকাল এবং সর্বালাক-বিচ্ছিন্ন হিমালয়ের অন্তঃপরে। আমি আধুনিক ভারতের সংবাদ এনেছি ওর সামনে, কিন্তু কে শ্বনছে? অগণ্য শতাব্দীর বোগতন্দ্রায় যেন ওর নিমীলিত দেণ্টি,—চোথে মুখে অনাদি-অন্তকালের ক্ষমাদ্নিশ্ধ শান্ত প্রসন্ততা। মাথা নত হয়ে আসে ওর দিকে তাকালে। একালের রুচি এনেছি সঞ্জে, এনেছি এযুগের বিজ্ঞানের অহুজ্বার, এনেছি আধুনিক শিক্ষা ও সন্তাতার আবর্জানাকুন্ড থেকে অধ্যাপতিত প্রকৃতি বিকার, এনেছি জীবনের অনেক মালিন্যের ধিকার,—কিন্তু ওই প্রাচীন অচলায়তন ঝ্বির ধ্যানভণ্গ হছে না! প্রুষ্পরশ্বরায় এসেছে অনেক মানুষ ওর ক্রেড্ডিছায়ায়, একটির পর একটি শতাব্দী ধরে দলে দলে তাারী চলে গেছে ক্রুড্ড আধুনিক মিলিয়েছে কত অতীতে, কত ভবিষাৎ কতবার ঘ্রেছে প্রক্রিকর মতো, ভ্রুক্তেপ তার কিছুমান নেই। বিপাশার শিলাতলে, প্রাচীন মন্ত্রিরের সোপানে, দেওদারের অরণ্যে, অমিতকায় পাষাণপ্রশ্রের ভাস্কর্যে, প্রাক্রিকে ভারতের ছায়াস্নিবিড় অতীন্দ্রিয় চেতনায়—দথে গেলুম ওই মহান্ত্রিগার চকিত পদসন্তার; নিয়ে গেলুম আমার মর্মের রোমাণ্ড শিহরণে তার নিত্যকালের বাণী শান্তম্ শিবম্ অন্তন্ম আমার মর্মের রোমাণ্ড শিহরণে তার নিত্যকালের বাণী শান্তম্ শিবম্ অন্তন্তর্য!

ঠিক মনে নেই, আন্দান্ত মাইল খানেক দক্ষিণে এসে একটি ঘাঁটি-পাহারা, অর্থাৎ চেক্-পোন্ট পড়ে। এখানে একটি প্রাতন সাঁকো পেরোবার কালে ড্রাইভারকে সতর্ক করা হয়। একটি লোক পিঠে একটি নোটিশ ঝ্লিয়ে গাড়ীর আগে-আগে হে'টে চলে, অর্থাৎ স্পীড একেবারেই দেওয়া চলবে না। যদি স্পীড দাও, তবে লোকটিকে চাপা দিয়ে যাও। নীচের দিকে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে প্রবল পরাক্রমে মাতামাতি করছে মদমত্ত বিপাশা,—গৈরিক তরুগ তার চ্র্ণ-বিচ্র্ণ হচ্ছে পাথরে-পাথরে। এটি হোলো দ্ই নদীর সংগম। সম্ভবত যে-বৃদ্ধি হয়ে গেছে গত দ্বিন পাহাড়ে-পাহাড়ে, তারই দ্রুকত স্লোত সংহার-ম্তিতি নামছে দ্ই ধারায়। ওদের আঘাত-প্রতিঘাতে, সংঘর্ষে, তাড়নায়, হিংপ্রতায় এবং বিশ্লব-বিক্লোভে উৎক্ষিণ্ড শিকরকণায় ম্হ্ম্র্রে প্র্যুজান স্থি হছে। ওদের এই আত্মঘাতী প্রাণ্যক্রণার দিকে স্তন্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আবোহীরা।

সাঁকো পেরিয়ে গাড়ী ঘ্রলো ডানদিকে এবং ওই ডানদিকেই বিপাশার তীরে-তীরে চললো অতি সংকীর্ণ পথ লার্রাজর দিকে। কুল্ উপত্যকায় যাবার এইটিই একমাত্র মোট্রপথ।

পথের চেহারা ভালো নয়,—সর্ এবং কর্কশ। এমন অসমান যে, মাঝে মাঝে আশুকা হয়। মোটরবাসটি আরামদায়ক নয়। যত বেগে চলে, শব্দ হয় তার চেয়ে বেশি। পপথটি একতরফা, অর্থাং বিপরীত দিক থেকে কোনও গাড়ী আসবে না। বিপাশা এখানে ঘ্রেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে প্রে, তারপর প্রন্রায় গেছে উত্তর। আমাদের গতি স্লোতের বিপরীত দিকে।

গাড়ীর মধ্যে উঠেছেন একজন বধী য়সী মহিলা এবং তাঁর পাশে একটি যুবক। নিঃসন্দেহ, মাতা ও পরে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এবার ভালো করেনা তাকিয়ে পারা গেল না। মহিলাটি বয়সে প্রবীণ কিন্তু তাঁর আর্যজনোচিত দৈর্ঘ্য, দ্বাদ্থ্যের প্রাচ্ব্য, দরীরের ধবধবে বং, মিহি বেগনী মথমলের গান্তাবরণ, তাঁর আগ্লেফলন্বিত শ্লুম্বরণের গাউন, মাথায় রেশমী ওড়না এবং পায়ের দিকে শাদা মোজা ও ক্যান্বিশের জ্বতো,—এদের সণ্ডেগ বিজ্ঞানত এবং নির্বিকার চাহনি, সবগালি মিলিয়ে এমন একটি সন্ত্রমন্থিক ব্যক্তির বয়স অন্প, সে গলাবন্ধ কোট এবং চুড়িদার পরেছে। সবাই মিলে গাড়ীর মধ্যে বসেছি, কিন্তু মহিলার মাথাটি উঠেছে সকলের মাথা ছাড়িয়ে সকলেই আমরা তাঁর কাছে যেন ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে গেছি। দীর্ঘ বাহা, ব্রিক্তির ক্ষমনা তাঁর কাছে যেন ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে গেছি। দীর্ঘ বাহা, বিক্তির কট না হোক, আমি নিজে অবারু। আরেকটি বন্তু ছিল তারিফ করার মতো। তাঁর সমনত পোষাকপরিছেদে লাল, সব্জু, পীত, কৃষ্ণনীলাভ, গৈরিক,—ইত্যাদি বিবিধবর্ণের এমন

স্কুদর সমাবেশ ছিল যে; আমার কোত্হলের সীমা ছিল না। তাঁর এই অননা-সাধারণ ব্যক্তিমের গ্রেণ সমগ্র গাড়ীখানা যেন অভিনব গোরব লাভ কর্রছিল।

তাঁকে কেউ দেখছে না, কেবল আমি লক্ষ্য করছি,—এটি শ্রীমতী গ্রুন্তার দ্ভিট এড়ায়নি। তিনি এক সময় গলা নামিয়ে বললেন, দেখছেন কি? উনি পশ্ভিতানী!

কে?

পশ্চিতানী! কাশ্মীরী পশ্চিতবংশের মহিলা! ব্রাহ্মণের মেয়ে। দেখছেন না,—তীর্ষে যাচ্ছেন?

বলল্ম, আপনি চিনলেন কেমন ক'রে?

বাঃ—শ্রীমতী প্রতা বললেন, তিন বছর হয়ে গেল আমি আছি কাম্মীরে; ওদের নিয়ে ঘর করেছি,—আমি জানিনে? আপনি যা হ্ডোহ্ডি করলেন, কাম্মীরে আপনার কিছুই দেখা হোলো না। তা ছাড়া এমন লোকের কাছে আতিথ্য নিলেন, যার ঘরকল্লা বানের জলে ভেসে গেল! সব লেখকেরই কি আপনার মতন কপাল মন্দ?

হেসে উঠল্ম। এবার চড়াইপথে গাড়ী উঠছে, স্তরাং শ্রীমতী গৃংতার বাক্যালাপ থেমে গেল। তাঁর ঘ্ণী লেগেছে। তাঁর কথাটা কিন্তু সতা, কাম্মীরের একটি বিশেষ শ্রেণীকে দেখা হয়নি, যাঁরা বিদ্যায় ও পাশ্ডিত্যে স্থাত। তাঁরা বিশেষ শৃংধাচারী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। তাঁদের মহিলারা প্রায়শই থাকেন লোকলোচনের বাইরে, শ্রমজগতে এবং জনতার হটুগোলে তাঁদেরকে দেখা যায় না। তাঁরা অধিকাংশই অভিজাত এবং সম্পদ্শালী। এই মহিলাটি সেই সমাজেরই। মাতা ও প্রের ম্থে-চোথে এমন স্থোম্মার দীশ্তি এবং প্রসন্ন নম্বতা অভিবান্ত যে, আমি অভিভূত হয়ে ছিল্ম। কেউ যদি বলতো, পায়ের ধ্লো নাও,—আমি রাজি হতুম।

পূথ ক্রমণঃ সংকটাপর হচ্ছে। একথানি মাত্র ছোট বাস যাবার মতো অতি
সংকীণ পূর্ব। একদিকে গভীর খদ—আমাদের পায়ের নীচে। বিপাণার প্রচণ্ড
রণরংগরোত ব্যে চলেছে সেই খদের তলায়। একটি অসতক মৃহ্ত্, ব্যস—
আমাদের গাড়ী ছিট্কে পড়বে দেশালাইর বাব্লের মতো পাঁচশো কিংকি ছাজার
ফটে নীচে—অবধারিত মতা! পাহাড়ের পাথর ঠিক যেন অতিকায় রূপের ফণার
মজ্যে মাথার উপরে ঝুলছে। সামান্য খোঁচা যদি লাগে, চলকু জাড়ী সেই ধাকা
কোনোমতেই সামলাতে পারবে না,—টাল খেয়ে ছিট্কে যুক্তে বিপাশায় তলিয়ে।
মাইলের পর মাইল এই বিপক্তনক পথ ধরে গাড়ীখান্ত হাটট খেয়ে খেয়ে চললো
এবং আমারা আকণ্ঠ উদ্বেগ, শংকা, অস্বস্থিত এবং স্থাতিক নিয়ে রুদ্ধণবাসে কাঠ
হয়ে রইলাম।

কিন্তু কিছ্কুশের জন্য উল্বেগ ও ভয়ের কথা ভূলে যেতে পারলে এমন একটি রূপজগৃৎ তার রহস্য আবরণ উল্মোচন করতে থাকে যে, আপন অন্তিগক অবাস্তব মনে হয়। হঠাং এসে পড়েছি একটি মায়াচ্ছন্ন লোকে। প্রত্যেকটি পার্বতা গ্রেহা পেয়েছে মন্দিরের আয়তন, এবং অজন্ত বিচিত্র প্রুপলতা ও গ্রুলে আকীর্ণ সেই সব গৃহালোকের ভিতরে যে নিঃশব্দে প্জোর্চনা চলছে, এটি বিশ্বাস করতে মন প্রবৃত্ত হয়। বিশাল প্রাচীন এক একটি পাথরের দত্বক অবিকল খবির আকারলাভ করেছে, এবং আকাশের মেঘস্ত্রপের দিকে একদ্রেট চেয়ে চেয়ে আমরা যেমন নানাবিধ অতিকায় জন্তু এবং বিরাট দেব ও দানবৈর ছবি চিনে-চিনে বা'র করি,—এখানেও তাই, স্পর্ণ চক্ষে দেখতে পাচ্ছি মুনি খবি যোগী এবং অতি-মানবকে। ওরা সবাই যেন স্থির হয়ে আছে, চেরে দেখছে নতুন কালের মান্বকে। অসংখ্য প্রপাত এবং নিঝরিণী নামছে ওদেরই জটা থেকে, ওদেরই ব্রকের উপর দিয়ে। এই অতি-প্রাকৃত বিস্ময় একবার মাত্র দেখে এসেছি অমরনাথের তীর্থপথে মহাগ্রনাস গিরিস্প্রুটে—বেখানে পথের পাশেই একজন 'যোগীশ্রেষ্ঠ' দাঁড়িয়ে। প্রবাদ, তিনি নাকি ছয় হাজার বছর আগে ওদিকে গিয়েছিলেন, এবং পথের শোভা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান্। তাঁর শরীর হিম-তুষারে আচ্ছন্ন হয়, এবং কালক্রমে সোট প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। অজন্ত ফুলের বিবিধ বর্ণে ও গ্রন্মলভায় তাঁর বিশাল দেহ ছিল আকীর্ণ। অবাক হয়ে দেখেছিলুম অনেকক্ষণ। এখানে ভিন্ন কথা। সমস্তটাই বেন জীবন্ত, প্রাণময়। ব্রতে পাচ্ছিনে ওদের ভাষা, জানতে পারছিনে ওদের ওই নিঃশব্দ সমাজকে ৷ ঠিকমতো ধরতে পার্মছনে আমার অশ্ভিষটা সত্য, কিংবা ওদের ওই নিত্য জাগ্রত অবস্থানটাই বাস্তব। আমি নিজে রূঢ় বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ, আমার এই মতিভ্রম দেখে হাসবে সবাই,—যারা বিজ্ঞানী। কিন্তু এখান দিয়ে পেরোবার সময় তা'রা সত্যি হাসবে কি ? যেটা আমার জ্ঞান এবং ব্যান্ধির অতীত, সেটাই কি অবিশ্বাস্য ? যেটি আজও জানতে পারিনি, সেইটিই কি অল্লন্থেয়? এ অহৎকার কেন?

আত্মা সর্বব্যাপী,—বিজ্ঞানের এইটি শেষ আবিষ্কার। প্রাণ আছে পাথরে, হাওয়ায়, পরমাণ্ডে, চৈতন্যবিন্দ্তে,—এই হোলো বিজ্ঞানের সর্বশেষ আলোক-সম্পাত। সেই বিন্দ্রের বিদারণ মানেই সেই প্রাণের বিষ্ফোরণ। সবাই বলছে, থামাও আণবিক আর অন্তক্তান বোমা,—নৈকৈ স্থি রসাতলে যায়! যে-অণ্রে ন্বারা মান্ধের স্থি, সেই অণ্ডেই পাথর তৈরী। প্রথমটায় পেয়ের্ছি স্থান্টির পরম বিষ্মায়, ন্বিতীয়টা অনাবিষ্কৃত। পাথর কথা কইবে, গাছের ছায়া শ্নবো.—এরই জন্য আজ প্রস্কৃত হচছি। একশো বছর আগে কেউ জিবছিল মান্ধ উড়বে, বেতারে গান গাইবে, পর্দায় মান্ধের চেহারা নৃত্তির এবং তার প্রকৃত কণ্ঠন্বর শ্নবো? যাদেরকে এতকাল ধারে বলা হয়েছে জড়,— তারা কি জড়তা ঘোচায়নি? 'অসম্ভব' কথাটা কি আজও থাকবে ক্তিধানে?

বন্য গোলাপের ঝড়ে, আপেল ডালিমের হিন্ত, দ্লেটপাথরের পাহাড়, কর্কশ শিলাসম্ভার, রহস্যগর্ভ গ্রহাপথ এবং আতৎকসৎকুল বিপাশার খদ,—এদের ভিতর দিয়ে কুলুর দিকে গাড়ী চললো।

প্রাচীন খাষকুলের মধ্যে প্রধানত আমরা দ্বজনকে পাই যাঁরা প্রচুর পরিমাণে হিমালয়ে স্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহাভারত-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস; অন্যজন সূর্যবংশের রাজগ্রের মহামন্নি বশিষ্ঠ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রাকৃতিক শোভা-সোন্দর্য থাজে ফিরতেন, এবং পছন্দসই একটি অঞ্চল পেলেই তিনি নদীতীরের শিলাসনে, কিংবা ছায়াচ্ছন্ন গ্রেভান্তরে, অথবা কোনও নির্জন তুষারচ্ড়া নির্বাচন করে নিতেন 🗀 রাজগ্রের বশিষ্ঠ গ্রেভায়্রগের মান্ত্র ছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন তপোবন, প্ৰুম্পাণ্যন,—এবং একখানি কুটীর। বশিষ্ঠ ছিলেন আশ্রমিক, স্কুতরাং তিনি যেথানেই গেছেন, একটি করে আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। আস্টের হিমালয় থেকে কাম্মীরের হিমালয় অবধি রাজগ্রু বশিষ্ঠ অনেকগর্নল আশ্রম পরিচালনা করেছিলেন: নবতন একটি আশ্রমস্থিটর পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একদা আসেন হিমাচলের এই অঁন্তঃপূরে, কুল; উপত্যকার উত্তর প্রান্তে। এথানকার হিমালয়ের অত্যাশ্চর্য নিস্পর্ণ 🕭 নিভা দেখে তিনি ভাবস্থিত হয়ে যান্ এবং হিমালয়ের কঠোর তপস্যায় যোগস্থবির হন্। সেই তপস্যায় সিন্ধিলাভ করে তিনি উত্তর কুলুর একটি জীত মনোরম নিভৃত অন্তলে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কুলুর অন্তর্গত মানালি জনপদ থেকে দুমাইল দুরে রাজগুরু বশিষ্ঠের কুম্ড ও আশ্রম আজও বিদামান।

ত্রেতা এবং ন্বাপরের মধ্যে কালের ব্যবধান কত, আমার জানা নেই। পাঁজিতে যাই থাকা, অন্তত হাজার দশেক বছর হবে সন্দেহ কি! ন্বাপর যুগে মহর্ষি বেদব্যাস একদা বেরোলেন হিমালয়ে। কিন্তু কুর্মাচল তথা কুমায়ন গিরি-শ্রেণীর এথানে-ওথানে ছাড়া মহর্ষি তাঁর স্মৃতিচিক্ত আর বিশেষ কোথাও রেখে যাননি। বহুমুপ্রোর ভূখণেড ব্যাসদেব সূর্বত নিত্যস্মর্ণীয় হয়ে আছেন।

দ্বাপর যুগের প্ররণাতীত কালে হয়ত মহার্ষ বেদব্যাসের মনে এ কোত্হল এসে থাকতে পারে যে, রাজগ্রের বিশিষ্ঠ কোন্ প্রকল গিয়ে হিমালয়ের প্রক্রীজাকে এমন ভাবে আবিষ্কার করলেন! হয়ত প্রাকালের মনস্তত্ব ছিল্পাভিল রকমের। সেকালে হয়ত মানুষের সর্বাংগীন যোগাতা প্রমাণত হোক্তে অতিমানবতার অভিব্যক্তিতে। তপস্যার কঠোরতা এবং সিশ্বিলাভ, এই ছিল হয়ত নেতৃত্বের প্রকৃত কণ্টিপাথর। মহার্ষ বেদবাাস সুস্ভবত তার প্রক্রিটার্যের পদাংক অনুসরণ করে এই হিমালয়ের প্রমাণ্চর্য এবং অনাবিষ্কৃতিত ভূথণেড এসে উপন্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানালি থেকে দুমাইল দুরে যেখানে বিশ্বেষ্ঠর নামে একটি গন্ধক্মিপ্রিত উত্তণ্ড জলের প্রস্তব্য বিদ্যমান, সেই পর্যন্ত গিয়ে মহার্ষ থেমে যাননি। হিমালয়ের মায়াবিনী প্রকৃতি এবং আনন্দ্রময় বহাস্বরূপ তাঁকে

আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় আরও দ্রে উত্তরের ভূস্বর্গলোকে ৷ সেই লভাগ্রুমহীন প্রাণীচিহ্নবিহান তুষারশ্বেগ আরোহণ ক'রে তিনি দেবলোকের এবং ব্রহ্মলোকের সন্ধিদ্বার উন্মোচন করেন। পরবতী কালে সেই তুষারচ্ডার নাম রাখা হয় ব্যাসঞ্চাষশ্ৰুগ !

ঠিক মনে নেই, মণ্ডি থেকে স্লোতানপুর অর্থাৎ কুল্লুশহর বোধ করি আট্রিশ মাইল পথ। পথ শ্ধ্নতুন নয়, প্রথিবী নতুন, মান্যও নতুন। এদেরকে কাংড়ায় দেখিনি, হিমাচলেও দেখিনি,—এরা সাজসক্জা সম্পূর্ণ বদলিয়ে অভিনব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তারদেশকে মনে পড়ছে, কিন্তু এরা তারা নয়। এমন শিরোভূষণ দেখিনি আগে,—তিব্বতকে যেন কোমল করে এনেছে! রংয়ের বৈচিত্র মাথায় ধ'রে এনেছে সবাই। আকাশ থেকে রং পেয়েছে, রম্ভ গোলাপের থেকে ধার করেছে, এনেছে বাসন্তবিণ শৈলউপত্যকার বসন্তবাহার থেকে, মেয়েদের চোথ থেকে পেয়েছে অতল কৃষ্ণাভা, আনারকলি থেকে ধার করেছে রক্তবরণ। মাধার ট্রিপ দেখে আমরা মুন্ধ হয় গেল্ম।

ভিস্বতী গৃহ্ফার চতুষ্কোণ গৃহ্বজে চারটি কোণ যেমন একটা উপর দিকে মোড়া,—এই স্কুন্দর ট্রেপিগ্রনির দুই 'কোণ' উপর্রদকে ঠিক তেমনি করে একট্ মোচড় দেওয়া। তার উপর বর্ণাঢ্যতার ওই বাহার। বর্ণ-সমন্বয় ও সংব্যাছন্দে অনেককে ওরা যেন হার মানিয়েছে। পথের মেয়েরা অকারণ হেসে আপন মনে চলেছে। কারো মাথায় কালো, কারো বা লাল কাপড়ের ট্রক্রো কপাল ঘিরে ফুঁটি বাঁধা। পোষাক প্রায়ই শাদ্য কম্বলের, একট্র দাঁত পড়লে স্তিবদ্য কচিং চোখে পড়ে।

মায়াদেবী কুলুর টুপি দেখে মুক্ধ হলেন। বললেন, আমিও ঘুরেছি নিতাত মন্দ নয়, কিন্তু এধরণের টাুপি দেখলাম এই প্রথম ৷ গোটা দাই কিনে নিয়ে যাবো.৷

ডালিমের বন পাশে পাশে চলেছে। অপরাহু পেরিরে বাচ্ছে, কিন্ডু পথহারা রংগীন প্রজাপতিরা এখনও হাসা খাজে পার্যান। ডালিম আর আনুর্জেক্ট বনে তারা এখ**নও ঘ্রছে।** 

পথ সব্কটসব্কুল। গাড়ী চলছে অতি সতর্ক হয়ে। পাহাড়েই অতিকায় পাথর এক এক স্থলে এমন ক'রে ঝুলছে বে, দেখলে ভয় করে—পাছে সাঁড়ীর চালের সপ্তে ভাদের ঘর্ষণ লাগে। পায়ের নীচে বিপাশার খরস্রোত প্র্রেবির পাথরে প্রবল কলহ বাধিয়ে ছুটে চলেছে । কাশ্মীরের সেই পশ্তিতানী এবং তার যুবক পত্রে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রয়েছেন। গাড়ী চলেছে ফ্রিকে বে'কে। আমাদের গণ্তব্য এখনও অনেক দূর।

শুধু বিপাশা নয়। আরও দুটি নদী তাদের প্রথম ধারাপথ পেয়েছে এই

পার্বত্য ভূখণেড। একটি ইরাবতী, অন্যাটি চন্দ্রভাগা। কুল্ উপত্যকার দক্ষিণ পাহাড়ের পিছন দিরে বন্য শতদ্র উত্তরপ্র্ব থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে। স্ক্রনগরের উপত্যকা থেকে কুমারসাঁই বাবার পথে শতদ্র পেরিয়ে যেতে হয়। কুমারসাঁই থেকে কোটগড় হয়ে নারকান্ডা পেশিছতে পারলে হিন্দ্রম্থান-টিবেট্ রোড পাওয়া যায়। অতঃপর রামপ্রের, ওয়াংটা ও চিনি-কিল্লর হয়ে ব্লাহর রাজ্যের ভিতর দিয়ে শিপ্তির গিরিসঙ্কটে পেশিছনো চলে। শিপ্তির থেকে রংচ্ং উপত্যকার প্রধান কারোভান পথ গারটকের দিকে চলে গেছে। গারটক থেকে কৈলাশ পর্বতমালার ভিতর দিয়ে ক্যারাভান পথ সোজা দক্ষিণে পেশিছছে মানসসরোবরে। এই পথ পনেরো থেকে বোলহাজার ফ্ট উচ্চ মালভূমি আর পাহাড়তলী অতিক্রম করে চলে গেছে। এপথ অতি প্রাচীন। একশো বছরেরও আগে কাশ্মীর মহারাজার প্রসিধ্ব সেনাপতি জোরোয়ার সিং এই অগ্তলে সংগ্রাম করে লাভাথ প্রভৃতি পশ্চিম তিব্বত ভারতের পক্ষে জয় করেন, এবং এই অগ্তলেই তাঁকে হত্যা করেছিল তিব্বতীরা।

'আউট' নামক একটি পাহড়ে গ্রামে এসে আমাদের মোটর-বাস থামলো। এ গ্রামটি মণিড আর স্লোভানপ্রের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে। রাস্ভাটা একতরফা ব'লে বিপরীত দিকের একখনো গাড়ী 'ব্যারিয়রের' ওপাশে এতক্ষণ আমাদের গাড়ীর জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার সেখানা ছেড়ে গেল মণ্ডির দিকে। এ দ্খানা ছাড়া আর কোনও গাড়ী আজ চলবে না।

করেকটি দোকান এবং পর্বিশের ফাঁড়ি নিয়ে ছোট একটি গ্রাম। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী,—কিন্তু তাদের উপরে খোদাইয়ের কাজগ্রনি অতি স্কল্ব এবং মনেজ্ঞ। পাহাড়ী দেশের বাড়ীমাটই কাশ্ঠপ্রধান। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের সির্দিড় এবং কাঠের সির্দিং। কিন্তু ছাদগর্মার অধিকাংশই ন্লেট্পাথরের। এ পাশের পথ গিয়েছে পাহাড়ী বিশ্তর মধ্যে। পশ্চিম পাহাড়ের অধিত্যকা অগলে অন্পদ্বশে ক্ষেত্ত থামার এবং চাষবাস চলছে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাং মনে হ'তে পারে, কাশ্মীরের কোনও একটি মনোরম অগলে এনে পড়েছি। ওপাশের একটি ছায়াঢাকা অরণ্যপথ বেন আমারই উন্দিশ্ন চিন্তের ক্ষ্মার বার্তা নিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে এ'কে বেকে। কিন্তু ওই পথটি যে কত দ্র্পমে গিয়েছে তা'র খোঁজ আমরা রাখিনে। নদী পেরিয়ে ওইটি গিলেছে লারজি উপ্তেছিয়, দেখান থেকে উঠে গিয়েছে দক্ষিণ পর্বতের গহনলোকে,—গ্রহায়, তিনির, জলধারার শিরা-উপশিরায়, শ্বাপদভয়ভীত আদিম পার্বত্য অধিক্ষীর আনাচে-কানাচে, অনাবিন্তৃত ওর্ষাধ-পর্বতের লতাশিকড়ের বিচিন্ন বন্যক্ষিক নামক জনপদের প্রান্তে বাসলেও' এবং 'জলোরি' গিরিসঙ্কট পরস্পর্যক্রির নামক জনপদের প্রান্তে বাসলেও' এবং 'জলোরি' গিরিসঙ্কট পরস্পর্যক্রির নামক জনপদের প্রান্তে বাসলেও' এবং 'জলোরি' গিরিসঙ্কট পরস্কর্মক্রির হয়েছে। অবশেষে এই পথ স্বন্তর বিদ্বার রাজ্য থেকে বণিকের দল এই পথ দিয়ে কুল্তে এসে প্রবেশ করে। এই

পথে বন্য কুকুর, ভয়াল সপ<sup>্</sup>, হিংস্ল চিতা এবং পীতাভ ভল্ল<sub>ন্</sub>ক অসতক পথিককে অতিৰ্কিত আক্ৰমণ করে। পাহাড়ী ছাগল এবং অন্বতরের ক্যারাভান ছাড়া এপথে আগে চলতো অন্বারোহী প্র্যটক, এখন পথ কতকটা স্কাম হওয়ায় ছোট জীপ গাড়ী অতিক্রম ক'রে যায়। শীতের দিনে এপথ কঠিন তুষারে আবৃত থাকে।

মোটর পথে বিপদের সমূহ আশঙকা ছিল,—স্তরাং আমরা আড়ণ্ট হয়ে এতক্ষণ বসে ছিল্ম। 'আউট'-এ এসে গাড়ী থামতেই মায়াদেবী এবার গা ঝাড়া দিলেন। সামনের একটি দোকানে বেশ র্কিকর জলযোগের আয়োজন দেখে আমরা যেন সোংসাহে মরজগতে ফিরে এল্ম। ওপাশ থেকে সেই ব্যায়িসী পশ্চিতানী প্রসন্ন নয়নে আমাদেরকে এক একবার লক্ষ্য কর্রছিলেন। তাঁর চাহ্নির নির্বিকার ক্রেহণীলতা যেন আনন্দদায়ক।

আহারের আয়োজন করা গেল। মায়াদেবী সহাস্যে বললেন, আমাদের মুখের কাজ কিম্তু কোথাও কথ হয়নি, দেখেছেন?

বলল্ম, শুধু তাই নয়, হজমেরও ব্যতিক্রম ঘটেনি!

তিনি প্রচুর হাসলেন, এবং অতঃপর ঘৃতপক্ত পর্বার ও জিলাবীর সম্ব্যবহার চলতে লাগলো বহুক্ষণ অর্থাধ।

ঠিক এই কারণেই গাড়ী এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। শরীরতত্ত্ব অনুসারে শোক তাপ দৃঃখ ভয় ভালোবাসা অথবা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন নিবিড় হয়, তখন নানাবিধ ক্ষুধা বাড়তে থাকে। এখানে আত্তেকর থেকে আমাদের ক্ষুধাবৃদ্ধি ঘটেছে। অল্যতন্ত্র ও লায়্মণ্ডলী ভয়ের মধ্যে এতক্ষণ অবধি প্রবল পরাক্তমে আপন-আপন কাজ করেছে, সন্দেহ নেই।

গাড়ী ছাড়লো এক সময়ে। এখনও বেশ বেলা দেখা যাছে আকাশে।
দেখতে পাওয়া যাছে, এরপর থেকে পথ কিছ্ প্রশম্ত হবে। কুল্-ট্রপি মাথায়
দিয়ে চলেছে কত লোক, হাসিম্খীরা চলেছে ওদের পাশে পাশে। পিঠে বোঝা
নিয়ে চলেছে লাহ্লের ব্যবসায়ী। বস্তুত, কুল্ উপতাকা বলতে যা বোঝায় তা
হোলো বিপাশা নদীর দ্ই পার মাত্র। সেটি কখনও সংকীর্ণ, কখনও বা দীর্ঘা।
শেষের দিকে কতকটা সমতল, নচেং—চড়াই এবং উংরাই। কোনো কোনো স্থলে
এই দ্ই পার প্রশম্ত হয়ে দ্রদিকে একমাইল থেকে দ্মাইল আন্দান্ধ প্রশ্নেসমতল
ভূতাগে পরিণত হয়েছে,—এই মাত্র। সেখানে চাষবাস চলছে। মাক্সেমতল
ভূতাগে পরিণত হয়েছে,—এই মাত্র। সেখানে চাষবাস চলছে। মাক্সেমতল
ভূতাগে পরিণত হয়েছে,—এই মাত্র। সেখানে চাষবাস চলছে। মাক্সেমতে এক
একটি ক্যান্টিলিভার অর্থাং ঝ্লাপ্লের ন্বারা বিপাশার এপার-ওপারের
উপত্যকাকে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আবার বলি, প্রথবী একান আন্চর্য। একথা
বলে যবো চেচিয়ে, এ অঞ্চলের যেখানে-সেখনে স্কুল্রের পারিজাত কাননের
যবনিকা যেন উন্তোলন করা হয়েছে। সংখ্যাতীক্তি স্বর্গলোকে বিচরণ করে
চলেছি,— বলে যাবো একথা গলা বাড়িয়ে। স্কুল্র সন্তার সন্মাথে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে কে
যেন অদৃশ্য হস্তে খ্লে ধরছে অমরাবতীর ন্বার! দেখে নাও প্রাণ ভরে,—যা
স্বণ্নলোকের দিশাহারা পথেও কোনোদিন দেখোনি। ওই নদীর নীচে শিলাসনে

কোথাও ব'সে যাও, কিংবা এসো বনচ্ছায়ায়,—ওক্, জ্বনিপার, চীড় কিংবা প্র্মের তলায় গিয়ে নির্জনে ব'সো তপস্যায়, আর নয়ত আনন্দের ব্রুফটো কাল্লা কে'দে বেড়াও ওই গ্রুমলতাকীর্ণ প্রাচীন পাথরের আনাচে কানাচে,—শ্ব্রু যে তোমার জীবন কেটে যাবে তা নয়,—ঈশ্বরকেও হয়ত বা পেয়ে যাবে সহজে!

ঈশ্বর! মাখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে গেলায়। ঈশ্বরকে ভাবলেই মনে প'ড়ে যায় নানা দ্শা। তপোবনে তপসায় বসেছেন ঋষি, শাক্যসিংহ অধ্যাজ্বন্ধায় কে'দে বেড়াছেন আর্যাবতের পথে-পথে, মৌর্যসমাট অশোক অসীম পিপাসী নিয়ে পরিপ্রমণ করছেন আসমাদ্রহিমাচলে, তত্ত্বস্থানী দার্শনিক চেয়ে রয়েছেন অনশ্ত প্রশন নিয়ে,—এরা ভীড় ক'রে আসে মনে। এর পরে আবার পট-পরিবর্তন ঘটে। চেয়ে দেখি, মানাম রাশ্থশবাস হছে অপমানে, অলজ্জ মালিনাে, তা'র জাবন বিকৃত, নৈতিক অধঃপতনৈ একটি জাতির ভয়াবহ পরিণাম, হাস্যকর দশ্ভে সভ্যতার কদর্য শ্বর্প! ফিরে তাকাও আবার অনেক নীচে। নােংরায় মাখ থাবড়ে রয়েছে কেউ, আর্তনাদ শানছি নিয়য়েয়, নিয়াপায় শরণাথারি বীভংস অপমাত্যু ঘটছে চােখের সামনে,—ঈশ্বর যেন রয়েছে ওদের মাঝখানে। যক্রণায় দাঃথে সভ্যটে বেদনায় অপমানে ঈর্ষায় ঘ্ণায় পাশবতায় ধিকারে,—পলকে পলকে দেখে নিয়েছি ঈশ্বরকে!

প্থিবীর মধ্যে যে-মন্দিরটি সর্বশ্রেষ্ঠ,—দেবতা যেখানে নিত্য জাগ্রত,—সেটি হোলো মান্ধের প্রাণ। ওই প্রাণের মূল দক্তের থেকে কতবারুসামার বাসাছাড়া পাখী রাহির অন্ধকারে ব্যোমলোক পেরিয়ে উড়ে গেছে দূর্লভ নীলপন্মের সন্ধানে, ডাক দিয়েছে অনেকবার ওই মহাশ্ন্যপথে, তার বিদীর্ণ কপ্ঠে রক্ত ঝরেছে অনেক,—ঝড়ের হাওয়ায় অশ্র, উড়ে গেছে অনেকবার। কিন্তু আজ বিপাশার ভটভূমিপথে থেতে যেতে তার হিসাব নিতে মন কেন চাইবে? তব, এখানে এই অভিনৰ পটভূমির মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি অমরাবতীর দেই আশ্চর্য ছায়া। যদি বলো, এই স্বর্গ—আপত্তি নেই। যদি বলো, উনি আনন্দস্বর্প-প্রতিবাদ করবো না। উনি অনেকবার আমাকে নিয়ে আনন্দ করেছেন বৈকি। মধ্যরাত্রের ভয়াবহ অরণ্যলোকে উনি আমাকে বহুবার ডেকে নিয়ে গেছেন; ঝঞ্জাবিক্ষাই রাত্রির সমাদ্রে উনি দেখিয়েছেন করাল মৃত্যুস্বরূপ; সমগ্র ভারতেরু প্রিন্থ-পথে রোদ্রে ঝড়ে বন্যায় উনি আমাকে বানিয়েছিলেন লীলাসহচর 🗲 জীরপর এই হিমালয়ের হাজার-হাজার বর্গমাইলে পোষমানা জন্তুর মতো 🕉 পাথর শংকে-শ'বেক অর্থহীন অন্বেষণে পরিভ্রমণ ক'রে ফিরেছি। ু কুঞ্জিরছেন উনি অনেক, মুখে অল্ল তুলতে দেননি, দুর্যোগের পারা আশ্রয় ভেন্নে দিয়েছেন, সংগতিক নিয়ে গৈছেন ছিনিয়ে, মৃত্যুকে লেলিয়ে দিয়েছেন পদে প্রয়ে

আজ আবার নতুন চেহারা এসে দাঁড়ালো জিশাশার দুই তটে। নতুন ক'রে আমার চোথের সামনে শ্বর্গ রচনা চলতে লাগলো। ওপারের মায়াকানন ডাক দিছে অমর্ত্যলোকে; একে যাছে বর্ণের আলিম্পনা। বিপাশার উৎক্ষিণ্ত শিকর-দেবতারা—৮

কণার ধ্য়জালের ভিতর দিয়ে দেখছি, অকাল বসন্তের রুশ্ধ স্বরভীশ্বাস উচ্ছবিসত হচ্ছে বনে-বনে। প্রতি কৃষ্ণচ্ছায়ায় তপোবনের শান্তপ্রী, প্রতি প্রস্তরের গ্লেজড়িত গাব্রে অলক্ষ্য ম্বির অবয়ব, প্রতি পর্বেত্য নিঝারিণীর ঝুম্বর-অনকে বেদমশ্রধ্বনি, প্রতি রুগণীন পাখীর কলস্বনে খ্যিকন্যার কলকাকলী। ওরা আমাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছে না!

উপত্যকা ঈষং প্রসারিত হচ্ছে। দেবভূমে আমরা প্রবেশ করেছি। কুল্ উপত্যকার ভিন্ন নাম হোলো, 'দেবভূম,'—Valley of gods. চেতনার উপরে এসে পেশছয় শাল্ত গভার একটি প্রসন্ন আনন্দের অনুভূতি,—এটিকে বলা হয়েছে দৈব। এখানে এলে মন ভাষতে থাকে দেবতার কথা, স্তরাং এটি দেবভূম। দেখতে দেখতে আমাদের বাস এসে পেশছলো 'বাজোরার' একটি ক্ষুদ্র প্রামে। এখানে বহু শতাব্দীকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব শোভাময় বাজোরার প্রাচীন মন্দির,—এখানে শৈব ও শান্তের উপাসনা চলে। মন্দিরের বর্ষ হোলো গৈরিক, এবং এর অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য উত্তর ভারতের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমত্ল্য। এককালে চাল্দেল্লা রাজপ্রত গোষ্ঠী যে-কালজয়ী প্রতিভা ও সৌন্দর্যবাধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিন্ধাপ্রদেশে 'খাজ্বরাহ্যের' মন্দিরগ্রিল নির্মাণ করেছিল, এ-মন্দিরে যেন তাদেরই ছায়া পড়েছে। 'বাজোরার' প্রাচীন মন্দির সমগ্র 'দেবভ্রমকে' যেন পরমার্থ দান করেছে।

এই দেবভূমের আলোচনায় আরেকটি অন্ধলের কথা মনে প'ড়ে গেল। সেটি হোলো 'পার্বতী উপত্যকা'। মানালি থেকে 'পার্বতী উপত্যকার' দিকে অগ্রসর হওয়াই স্ন্বিধা, কেননা এখান থেকে বাহনের বাবদ্যা করা যায়। 'ভূদ্তারগাঁও' থেকে 'পার্বতী' পেছিতে দ্দিনের কম লাগে। এই অন্ধল কুল্বেই অন্তর্গত, কিন্তু কিছ্ম ভিন্ন প্রকৃতির। এর বন্যতাই হোলো পোভা; সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযান্তার মধ্যে যে স্প্রাচীন দ্বভাবকৌমার্য আমরা কন্পনা করি,—সম্ভবত সেই বন্স্বর চিন্ন এখানে মেলে। চারিদিকের গগনচুন্বী বিরাট গিরিচ্ছাদলবেন্টিত এই বহাবর্ণা নন্দনস্পোভিতা উপত্যকাকে যারা নক্ষ্পিয়েছে 'পার্বতী', তাদেরকে নমন্কার জানাই। এই পার্বতীর ভিতর দিয়ে প্রস্তরসংকটসংঘর্ষ অতিক্রম ক'রে যে-দ্বন্দত নদী নেমে এসেছে, তার দ্বই প্রান্তির জনশ্নাহীন অরণালোকে হিমালয়ের আদিম অতিপ্রাকৃত ন্বর্পটি চ্যেক্সিডে। নদী এসে মিলেছে বন্য বিপাশায়।

বাজোরা থেকে কয়েক রশি পথ দক্ষিণে এগিয়ে জিলে একটি পথ উত্তরপূর্বে মণিকরণের' দিকে চ'লে গৈছে। কিছ্মদূর জিলে নদীতীরে-তীরে দুইপারে উত্তর্গ গিরিশিথরলোক। কোথাও কোথাও শস্যক্ষেত্র, এবং তারই পাশে পাশে চড়াই উৎরাই।—এমনি ক'রে অগ্রসর হয়ে গেলে পর্বতপ্রাকারের কোলে 'মণিকরণে' ১১৪

পেশিছনো যায়। চিত্রপটের মতো এই ছোট জনপদ। গ্রামের নরনারী অতি সদাশয় এবং অতিথিবংসল। মান্ধের তগুকতা, দৃষ্প্রবৃত্তি অথবা নৈতিক অধাগতির সংগ্য এখানকার স্বল্পতুষ্ট অধিবাসীর কোনও পরিচয়ই নেই। দেবদেউল রয়েছে এখানে ওখানে। অধিবাসীরা স্বৃত্তী ও ভদ্র। এখানকার প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করা বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর। বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, চর্মরোগ এবং অজীর্ণরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পার্বতী উপতাকাটি মানকরণের জন্যই স্কৃবিখ্যাত। কুল্ম থেকে প্রথম যান্তারন্দেভ পথের ধারেই পড়ে একটি শিক্তি মান্দির। উপতাকার মেয়েরা এখান থেকে সিন্দ্রে নিয়ে আপন-আপন ললাটে লেপন করে। সিন্দ্রেশোভিত নারী দেখে চলেছি পথে পথে। বাজ্যালী মেয়ের স্বভাব ছায়ের রয়েছে ওদের স্বাত্তা।

সায়াহকালে এসে পেণছলাম 'স্লভানপ্রে।' এইটি আমাদের গণ্ডব্য। এরই আধ্নিক নাম কুল্ শহর। বিপাশা নদীর তীরে এখানে উপত্যকা বেশ্ব স্প্রশস্ত,—একটি ছোটখাটো পার্বত্য শহর নির্মাণের পক্ষে প্রান সংকুলান হয়ে যায়। এই শহর প্রধান সরকারী কেন্দ্র। কাংড়া, ধরমশালা, পালামপ্রের এবং যোগিন্দরনগরের পরেই স্লভানপ্রে, ওরফে কুল্। গাড়ী থামলো এসে একটি স্লের নাতিবৃহৎ ময়দানের সামনে, মাঠের পশ্চিম সীমানায় ভাকবাংলো। আমাদের সংগ্রহ গাড়ী থেকে নামলেন কাশ্মীরের পশ্ভিতানী এবং তাঁর য্বক প্রিটি।

এবার একটি স্থলৈ বিষয়ে আলোচনা করি। বাইরে গিয়ে কুল্ উপত্যকা সম্বন্ধে যে-প্রকার প্রচারকার্য চালানো হয়, এবং স্থাবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে কুল্কে যে ভাবে ভূস্বর্গ কাম্মীরের পাশেই বসানো হয়, সেটি সত্য নয়। হোটেল নেই বললেই চলে। খাদ্যাদি একেবারেই স্থলভ ও সহজ্ঞপ্য নয়। সারাদিনে দ্খানা বাস ছাড়া অপর কোনও প্রকার যানবাহন্যদি নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী পেতে গেলে দ্বিন আগে থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে লোক পাঠাতে হয়। ফলে, কুল্ উপত্যকায় সমগ্র বসবাসকালটিতে অসংখ্য কটা পদে-পদে বিশ্বতে থাকে।

ডাক বাংলায় জায়গা পাওয়া গেল না। যাত্রীশালাও বহু দ্রবত্রী। অবশেষে একটি লোক জানালো, অনুমতিপত্র আনালে 'ফরেস্ট রেন্ট্ হাউসে' আধ্যুক্তিমলতে পারে। তাই করা হোলো। কিন্তু 'রেন্ট হাউস' অন্ধকার। না জান্তে ইলেকট্রিক, না কেরোসিন, না বা কোনো আহার্যলাভের স্ববিধা। 'রেন্ট হাউসটি' আবার ওরই মধ্যে একট্ টিলা পাহাড়ীপথের বনময় অন্ধলে। অনুষ্ঠিটেটার পর হারিকেন লন্টন জোগাড় করা গেল। কিন্তু কিছুকাল আগে স্কুর্কে পন্ডিতানীর সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ করেছিল্ম, দেখা গেল সেটি স্কুর্ক্তির পরিণত হোলো। তিনি এবং তাঁর ছেলে কোথাও থাকার জায়গা পাননিত্রী অত্এব আমি সেই যুবকটিকে এবার আমন্ত্রণ করল্ম। মায়াদেবী এগিয়ে গিয়ে সেই মহিলার সঙ্গে ভাগ্যা ভাগ্যা কান্মীরী 'ব্যোলতে' আলাপ করলেন। ওঁরা তীর্থে বেরিয়েছেন, এবং

মানালির বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শন করতে বাবেক। আগামীকাল অপরাহে ফিরবেন মণ্ডিতে। সেখানে ভাঁদের লোক আছে। মহিলা মারাদেবীর কাছে যখন শ্নলেন, আমি রাহান, তখন তিনি 'রেণ্ট হাউসে' এসে ফাঁচবাস করতে সম্মত হলেন। আমরা খ্লী হল্ম, কেননা এই দিজন কর্জার্মের বাংলোটিতে আরও দ্জন সংগী পাওয়া গেল। দুর্টি ঘরে আলো জরালা হেছো।

আমার স্বৰ্গ তা জননীর মুখের সংশা পশ্ডিতানী মহাশয়ার কেমন যেন একটি সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সৈকথা মারাদেবীকে জানাবার সময় পাইনি। সন্ধার পরে একটা বাহাদারীর লোভে ষথন পশ্ডিতানীর প্জার জন্য বিপাশা থেকে পিতলের পাচ তারে জল এনে দিলুন্ম,—আমার সেই পক্ষপাতিত লক্ষ্য করে মায়াদেবী একটা কৌতুকও লোধ করছিলেন। তারপর এই যাবকটিকে এখানে পাহারা মোতারেন রেখে আমি বন্ধা চৌকিল্রের অলক্ষ্যে অন্ধ্যার বন-বাগান থেকে মহিলার প্রেলির জন্যক্তগহাল ফ্ল তুলে আনল্ম, তখন তিনি পরিহাস করতে ছাড়লেন না। পল্লেন, বাকা, ব্রুড়ো ইলো মেয়েদের একটা স্বিধ্যে,—পথে ঘাটে ছেলে কুড়িরে পাওয়া বার!

কি কেন জবার দিয়ে ছিল্ম, আজু আরু মনে নেই। ফ্রেগ্রনি হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, মহিলা তাঁর প্রায়ের আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে প্রসন্ন হার্মা উঠে, এসে ফ্রেল্ নিলেন ভাগ্যা হিন্দ্রস্থানীতে বললেন, বেটা, জিন্দা রহো!

তিনি আরও জানালের, তাঁর সম্ব্যাহিকের বিশ্ব বিদ্যাতি গছে। একট্র দ্রের থেকে তাঁকে সান্টাশো প্রণাম করন্ম। তাঁর শ্রুশাস্ত উল্লভ এবং দীর্ঘ দেহ যেন প্রণামলাভেরই যোগা।

চৌকিদারের সাহায়ে সেই ব্যক্ত যেমন-তেমন আহার্য সংগ্রহ করা গেল, এবং আমরা ওই স্বল্পভাষী লাজকে এবং নম্বন্ধভাব ব্যক্তিকৈ আমাদের আহারের আসরে একপ্রকার জাের করেই এনে বসাল্য। সুম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্য ব'লেই অবশেষে সে রাজি হােলা। রাচের দিকে মাঝাদেরী পশিভতানীর ঘরে জায়গা পেরে গেলেন। যুবকটি রইলাে আমার কাছে।

পাখীর ভাকে ঘ্র ভাগালো। গত রজনীর অভিতম প্রহরে অরণাশীর্ষে ক্ষেপক্ষের জ্যোপনার দাগ লেগেছিল,—পাখীরা ভূল ক'রে ভেবেছিল, ওইটেই ব্রিপ্ন প্রভাত। ভূল ধরা পড়েছে পরে। কিন্তু ডাক দিছেে সেই থেকে। পাখীর দৈশে পেণিছেছি।

বেলা বেড়ে গেছে বৈকি। 'রেন্ট হাউসটি' এত নিরিবিলিতে যে, শহরের কোনও শব্দ এসে পেশিহয় না। বিশ্বনীরব চলছে পিছনের বনে। কিন্তু নদীর ১১৬ আওয়াজের সধ্যে সেই রব মিলে এমন একাকার হয়ে গেছে যে, ওদ্বটোর সাড়া আর কানে পেশছয় না।

এক সময় বাইরে এসে দেখি, পাশ্রের মন্ত্রটি শ্রের সকালের দিকে মানালির গাড়ীতে পশ্ডিতানী এবং তাঁর সমস্পরাক ছেলেটি চলে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরেই মায়াদেবী এমে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যৈ তিনি স্নানাদি সেরে নিয়েছেন। বিশেষ কুঠার সংখ্যেই তাঁর কাছে মার্ক্সনা চেয়ে নিতে হোলো।

চৌকিদারের পক্ষে সকালের চায়ের আরোজন করা সম্ভব হোলো না, কারণ কিছাই এদিকে পাওয়া যায় না। শহর থেকে এ অঞ্চল নাকি একটা দ্রে। অতএব যেমন-তেমন ভাবে প্রস্কৃত্ব হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

গতকাল সন্ধায় দেখে গৈছি মাঠের পূর্বপ্রান্তে বিপাশা। এদিকে অনেকটা পাহাড়ের অবরোধ। পথঘাট নিরিবিলি, লোকজন তেমন চোথে পড়ে নাঃ আমরা রাজপথ ধারে কতক্টি চড়াই উল্লাই পেরিয়ে জাননিকে ঘ্রে এক আধটি দোকান পেল্ম। থমকে দাঁড়ালেই বুঁঝতে পারা যার, স্থানীর অধিবাসীদের দরির জীবনযারা। এর পরে জরণারকলার ডিডর দিয়ে বিপাশা চালে গেছে অদৃশা হয়ে। উপত্যকা এখানে অনুনকটা সমতল প্রান্ডরের প্রসারিত। এটি হিমালেরের উত্তর ভূভাগ, স্তরাং উপত্যকার উচ্চতা অবশ হলেও শীতের দিনে এখানে প্রচুর ত্বারপাত হয়। এই শরংকালে এখন এখানে পাখী-শিকারের আয়োজন চলছে। অরণামোক্রা, প্রস্তর ও ত্বারপারাক্ত,—এরা নেমে আসবে উত্তর হিমালয় থেকে। সময় থাকতে এবার কুল্রে অধিবাসীরা শাকসিক্ত শ্রিকরে নিয়ে ঘরে উঠবে। কাঠ আন্তর অরণা থেকে। এখন থেকে ভেড়ার সোম নিয়ে শীতবন্ধ বোনা চলছে। ছেলে ব্ডো সকলের হাতেই তকলি ফ্রছে। হাওয়া নামতে আর দেরি নেই।

শহরের মাঝখানে এল্ম। কিন্তু আণ্ণালে গালে বলতে পারি, শহরের অধিবাসী করজন। কাজকারধার কিছ্ নেই, শহর গড়কে কি দিয়ে? ভেড়ার লোম পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু তাই নিরে কল-কারখানা বসাবে—কার এমন ব্কের পার্টা? শাধ্য মাল আমনানি করবে,—টাকা পরসা কই? শাধ্য রম্পানি করবে,—ভাড়ার কই? সা্তরাং গ্রামের দারিল্রা নিয়ে গ্রাম পাড়ে আছে চোথের আড়ালে। পর্যটকদেরকে লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে দাল্লটাকা বদি ওদের হাতে আদে, তবে তাই ওদের লাভ। সেইজন্য পাঁচজন মান্ত্রী গিয়ে বদি গাড়ী থেকে নামে, তবে পাঁচশজন কুলি ছাটে আসে। কুলিগিরি কিন্তু তাদের পেশা নয়, তা'রা হোলো স্থানীয় বেকার-সম্প্রদার। চাষ্যায় করে, ঘর বানার, জন্তুর লোম থেকে কম্বল বোনে।

চারের দোকান আছে দ্ব'একটি। কিন্তু থাদ্যসামগ্রী পেতে গেলে কাঠথড় পোড়াতে হবে অনেক। এবেলায় ব'লে রাখনে ওবেলায় মিলতে পারে। গোটা দ্বই ডিম হঠাৎ পেরে যেতে পারো, কিন্তু গোটা দশেক একস্থেগ চাইলে গ্লামে- গ্রামে খবর দিতে হবে। মাংস পেতে গোলে আগে জন্তুটা কেনা দরকার।
সর্বাপেক্ষা লোভনীয় মাছ হচ্ছে 'ট্রাউট্',—য়েমন কাশ্মীরে,—কিন্তু খাবারের
শেলটে সেই 'ট্রাউট্' পেশছবার আগে মংস্যাগিকারী হতে হবে। এ আর তোমার
দার্জিলিং-শিলঙ নয় যে, হাটবাজার আলো ক'রে মংস্যাগন্ধারা সেখানে জাঁকিয়ে
ব'সে আছে।

প্রাতরাশ সারা হোলে। পূর্বাক্তে। তারপর চা-ওয়ালার সঙ্গে মধ্যাক ভোজনের চুক্তি ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়ল্ম। মানালির গাড়ী যাচছে। এখান থেকে মানালি দ্বে নয়,—মাত চাব্দ মাইল। পথটি পাকা, এবং এই প্রায়-সমতল উপত্যকা ছেড়ে ধীরে ধীরে উত্তরে উঠে গিয়েছে বনময় পর্বতের অন্তলোকে। যেমন সর্বন্ধ—এখানেও পাহাড় যত দুনিকে উচ্চু হয়েছে, নদীর গহার ততই নেমেছে নীচে। প্রকৃতি যতই তার রহস্যযর্বনিকা উত্তোলন করেছে, মান,ষের সংখ্যা ততই কমে এসেছে। কুল, থেকে ধীরে ধীরে চড়াই পথে মাইল আন্টেক গেলে 'রায়সন' নামক জনপদ। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু ছবিব পর ছবি। আমাদের চোখে সমুস্তটা অবাস্তব, কেননা আমরা এদেরকে অভাস্ত সংস্কারের মধ্যে পাইনে। দিল্লী-কলকাতা-বোস্বাই, এদের সঞ্গে আমাদের নাড়ির যোগ, চোখ আমদের তৈরি হয়েছে ওদেরই মাঝখানে। বড় শহরের নক্সায় ইদানীং আর কোনও বৈচিত্ত্য নেই। নতুন ভুবনেশ্বর তৈরি হচ্ছে নতুন দিল্লীর ছাঁচে,—চণ্ডীগড়ও তাই। প্রনো দিল্লীর সংগে আগ্রা-মথ্রার তফাং কম। বোম্বাই-কলকাতার লোক মাদ্রাজে না গিয়েও জানে, তামিল শহরটি কেমন। এলাহাবাদ-লক্ষ্মো একই। গয়া-কাশীতে সামান্যই তফাং। লণ্ডনের লোক নিউইয়কে কোনও বৈচিত্ৰ্য পায় না : পাারিস আর বালিনের নক্সায় কতট,কুই বা পার্থকা! কিন্তু এখানে এই দুরে হিমালয়ের গইনলোকে অননত বৈচিত্রা। নীলাভ জলধারার ধারে একটি রন্তকরবী সমগ্র পার্বতা প্রকৃতির পরমার্থ বহন করে। তুষারচ্ভায় যখন পঞ্চমীর শার্গি শশিকলা এসে দাঁড়ায়, মহাকাব্যেও সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পার্য়ান কোনোদিন। একটি বাড়ীর স্কুনর কার্ক্টেকার্-কার্য-সমস্ত জনপদের স্বভাবকে প্রকাশ করে। পাহাড়তলীর ছোট একটি বাঁক, একটি গাছের একানত ছায়া, একট্করো বনান্তরাল, এইটি নিঝারিণীর মৃদ্ব ঝংকার,—এরা যেন সমস্ত জীবনের নির্ম্থ পিপাসাক্তিজাগিয়ে তোলে।

পর্বতপ্রাচীর এবং অলপন্দেশ সমতল সংযুক্ত নিজুমি বনভূমি। মাঝখানে বিপাশা। পশ্চিমে 'কাটরাইন', এবং পূর্বপারে ক্ষির।' কাটরাইনে নদী পার হয়ে নাগরে পেছিতে হয়। এ পথে আসে ভিন্ততী ব্যবসায়ীরা। পূর্ব দিকে বিরাট পর্বতদ্রোণী পার হয়ে গেলে স্পিতি-উপত্যকা। নাগর থেকে পর্বত্ত আরোহণ করা যায় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্গম পথ হোলো মানালির পথ।

'নাগরের' জনপদটি আপন শোভা আর্ সৌন্দর্য নিয়ে নদীর অপর পারে তপস্যার আসনে বসেছে যেন স্বভাবসৌন্দর্য নিয়ে। সভ্যতার থেকে অনেক দ্রে।

এই 'নাগরে' একটি অতি সম্দ্রান্ত রুশ পরিবারের কাহিনী গচ্ছিত রয়েছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশবিস্লবকালে একটি ধনী পরিবার ভারতের তদানী-তন ব্টিশ গভর্নমেশ্টের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এরা বোধকরি সাম্যবাদী বিশ্ববীদলের হাত থেকে নিজদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা পান্ ৷ এই বিত্তশালী জমিদারের নাম ছিল, মিঃ নিকোলাস রোয়েরিখ্। তিনি ছিলেন জগণ-প্রসিম্ধ শিল্পী এবং স্বনামধন্য পর্যটক। তাঁরা এই কুল, উপত্যকায় আসেন, এবং নাগরে জায়গাজমি কিনে ঘরদোর তৈরি করেন। ঐরই পত্ত জ্বনিয়র মিষ্টার রোয়েরিখ্ একজন প্রকৃত পশ্ভিত, গ্র্ণী এবং চিত্রশিল্পী। এ'র চরিরবত্তা, স্বভাবমাধ্যে এবং নয়সৌজন্যে মুখ্ হয়ে পরলোকগত চিত্র-নির্মাতা হিমাংশু রায় মহাশয়ের পত্নী ভারতপ্রসিম্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারাণী দ্বিতীয় পঞ্চে মিঃ রোয়েরিখকে বিবাহ করেন। রেশী দিনের কথা নয়, প্রায় বছর দুই হ'তে চললো। একদা শ্রীমতীর আমন্তণঞ্কুম তাঁর বোদ্বাইয়ের অস্থায়ী বাসম্থানে গিয়ে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের আনন্দময় চেহারাটি দেখেছি, এবং সোমাদর্শন রোয়েরিখের শাল্ড ও সংমিষ্ট বাবহারে মুণ্ধ হয়েছি। বেশ মনে পড়ে, হাসিমুথে দেবিকারাণীকে প্রশ্ন করেছিল্ম, এ-জীবন কেমন মনে হচ্ছে? কেমন মান্য রোয়েরিখ?

দেবিকারাণী মুশ্ধকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, সত্যি বলবো, যদি কোনোদিন মাধা ধ'রে চুপ ক'রে বিছানায় প'ড়ে থাকি, উনি সেদিন অল্লজল মুখে তোলেন না! আবার উনি সতর্ক'ও থাকেন,—সে-খবর যেন আমার কানে না ওঠে। শান্তিই আমার কামনা ছিল! এমন শ্বামী অনেক ভাগো মেলে।

'দেবভূম' কুল, উপত্যকার অপাথিব সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা কুরে যেদিন ফিরে আসি, তার পরের দিন বোম্বাইয়ের 'তাজমহল' হোটেল থেকে দেবিকারাণীর একথানি চিঠি পাই

. . . It was an honour and a privilege—such contacts in life make one feel that there is still a purpose, that there are values of a deeper nature in this very materialistic age, which makes it so much easier to enrich one on the way

দেবিকারাণীর অভিনয় দ্চারবার দেথেছি বৈ কি, কিন্তু মান্মটি ভিন্ন প্রকারের । স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে তাঁর একটি সহজাত অধ্যাত্মপিপাসা আমাকে বিস্মিত করেছিল। অভঃপর দিল্লীতে প্রথম ভারতীয় ফিল্ম সেমিনার' উপলক্ষ্যে আমার ডাক পড়ে, এবং সেখানে গিয়ে রোরেরিখ্ দম্পতির সংখ্য বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে।

'র্নাগরের' পর থেকে একটি ইউরোপীয় পরিবারের নাম সর্ব গ্রই শোনা ধার। বস্তুত, সমগ্র কুল্রে সভগই সেই নামটি অংগাংগীভাবে জড়িত। এই নামটি হোলো 'বেনন্' পরিবার। ১৮৭৫ খৃণ্টাব্দে সামরিক বিভাগের জনৈক কর্মচারী মিঃ বেনন্ প্রথম আসেন কুল্র পথে দ্রগম ও দ্রুতর হিমালয় পেরিয়ে। সংগ্রে ছিলেন তাঁর আরেক বন্ধ ক্যাণ্টেন লী। এই ভূম্বর্গের আকর্ষণ তাঁরা সামলাতে পারেনান,—এবং অবসর গ্রহণের পর তাঁরা এসে মানালিতে বাসা বাঁধলেন এবং সমগ্র অগুলে ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। সেই সব বাগান আজও স্প্রাসম্প।

পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে 'লী' এবং 'বেনন্' পরিবার এখানে সম্ব্ধ। বড়াগাঁও এবং মানালিতে তাঁদের হোটেলগ্রিল বহুজনপরিচিত। প্রত্যেক পাহাড়ীর কাছে ওঁরা 'চিনি সাহেব' নামে প্রসিশ্ধ, প্রত্যেক গ্রামে ওঁরা স্থ্যাত। পার্বত্য নারীকে ওঁরা বিবাহ করেছেন, এবং বহুলাংশে শিক্ষাবিস্তারেও সহায় হয়েছেন। অত্যত্ত বিস্ময় লাগে, হিমালয়ের গহনলাকে গিয়ে যখন এই সাহেব গোষ্ঠীটি পর্যটকের সম্মুখে আবিষ্কৃত হয়। এপদের বাগানের 'সেও এবং নাশপ্যতি সদৃশ 'বাগ্রগোসা' অতি মধ্র।

মন্দির-প্রধান হোলো সমগ্র কুল্ উপত্যকা। বিভিন্ন পাল-পার্বণে নানা দেবদেবীকে সমারোহ সহকারে বাইরে আনা হয়। মানালি, নাগর, কাটরাইন, রায়সন, বড়াগাঁও এবং অন্যানা অগুল থেকে অধিবাসীরা নেমে এসে উৎসবে মাতে। এ ছাড়া লাহলে, তিব্বত, লাডাখ, ইয়ারখন্দ, খোটান, দিপতি, পার্বতী, —ইত্যাদি নানা অগুল খেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকরা কুল্তে এসে পেছিয়। সমগ্র উপত্যকায় তখন বসে নাচগানের আসর। আমোদ-প্রমোদের তরুণ্গ উচ্ছের্নিত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি প্রজা আসম ; বিজয়াদশমীতে ওদের সর্বপ্রধান উৎসব হোলো 'দশহরা'। তখন চারিদিক থেকে দেববিগ্রহরা এসে পেছিবে, এবং সর্বপ্রধান প্রজা পাবেন রঘ্নাথজী। কুল্ উপত্যক্ষিত্রদিন বিপাশার ক্লে-ক্লে কুলনাশিনীদের নাচের দোলায় অনেকের জ্বীর্ম্বতরী ক্লে ছেড়ে চ'লে যাবে অক্লের দিকে!

উচ্চ মালভূমির উপর মানালি গ্রাম। পাইন এবং দেওক্ট্রের শোভায় চিত্রিত মানালি। উত্তর্পণ গিরিমালা স্তরে-স্তরে চ'লে গেছে প্রতিদিক থেকে অন্যদিকে। তুষারের চ্ডা অতি সম্মিকট ব'লে মনে হয়, কিন্তু স্থিটি দ্ণিটবিভ্রম।

কিছুদ্রে এগিয়ে পথ চ'লে গেছে উত্তরে বিশীলার তীরে তীরে। এর পর ক্রমেই রয়ে গেল হিমালয়ের স্বাভাবিক জনবিরলতা। পথ চ'লে গেছে দ্রে দ্রোল্ডরের চড়াইয়ের দিকে—যেদিকে 'রেহলা' হয়ে 'রোহটাং' গিরিস৹কট। দশহাজার ফাট ছাড়িয়ে গেলে তৃণফলকের দেখা পাওয়া কঠিন, কিন্তু তুষারধবল গিরিশ্ৎগদলের শানত গশ্ভীর প্রকাশটি অননত বিস্মাণ বহন করে। এই 'রোহটাং' গিরিস•কটের উত্তরে সমুদ্রসমতা থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চ ব্যাসঝিষশৃঙগ। এই শৃঙেগরই তল থেকে রোহটাং গিরিসঞ্চটের আশে পাশে জন্ম নিচ্ছে পাঞ্জাবের দুটি প্রধান নদী—একটি বিপাশা, অন্যটি চন্দ্র। চন্দ্রানদী আরো দুটি নামে পরিচিত। একটি চন্দ্রভাগা, আরেকটি চেনাব। বিপাশাকে অনেকে বলে, বিয়াস; হিমাচলপ্রদেশীরা বলে, 'বিয়াসা'। ব্যাসক্ষরির নামটিই হয়ত তা'রা ধ'রে রাখতে চায়। রেহলার পর থেকে সমগ্র গিরিশিখর এবং অধিত্যকা অঞ্চল বংসারের অধিকাংশ কাল তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে i দশ এগারো হাজার ফুটের পরে 🞝 তু ব'লে বিশেষ কিছু নেই। বরফ জমে এবং বরফ গলে এইমাত। শীতের কালে অগমা, আর কিছু নয়। তুষারঝঞ্চা বইতে থাকলে সব ঋতু একাকার। বাতাস র্যাদ না থাকে এবং পরিষ্কার আকাশে থাকে রোদ্র,—তবে হোক না কেন পাহাড় তুষারমণ্ডিত! কর্ণেল হাণ্ট-এর বইতে পাই, গোরীশৃংগ-বিজয়কালে যে মাসের শেষের রোদ্রে 'এভারেন্ট' অণ্ডলে তাঁরা এক এক সময়ে রীতিমতো গরম বোধ করেছিলেন। রোহটাং গিরিসঞ্চট অতিক্রম করে চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে সোজা উত্তরপথে গেলে পাওয়া যায় উত্তঃগ শিখবলোকে 'বড়ান্টাচা' গিরিসঞ্কট। এপথ গিয়েছে লাহ*লে*র ভিতর দিয়ে আঠারো থেকে কৃডি হাজার ফ্ট উচ্চ গিরিমালা ভেদ করে—যেদিকে 'হান্লে' এবং 'র্পস্' উপত্যকার কোলে পাওয়া যায় লবণান্ত বিরাট 'মুরারি' হুদ। লাহ্বল উপত্যকার উত্তরাশুল দিয়ে জাস্কার পর্বতমালা নেমে এসেছে দক্ষিণে—যেখানে ধবলাধারের পূর্বসীমায় পীর-পাঞ্জাল গিরিশ্রেণীর শেষপ্রান্তভাগ সংযাত্ত। সমুতরাং রোহটাং গিরিসঞ্চট এখানে বিষ্তি সপ্তমের কাজ করেছে। ভারতীয় সীমানা এখানে অনিগীত।

মান্যলি হোলো এই সকল দ্র্গম ও দ্রারোহ হিমালয়পথের প্রথম তোরণন্বার। এখানকার বাতায়নে ম্থ রেখে দেখে নেওয়া যায় বিচিত্র দেশের অজ্ঞানা অনামা অধিবাসীকে। অনেক সময় তারা নামহারা, পরিচয়হারা—তারা শ্র্ব পার্যত্যসক্তান। চিরকাল ধরে তারা নিশ্চিক্ত, চিরদিন নিশ্পহ,—এবং সভ্যতার পর সভ্যতা এসেছে আর চ'লে গেছে,—কিন্তু তারা দ্র্যুক্ত করেনি। সভ্য জগতে তারা পেশিছয়নি কোনওকালে, সভ্যতার ব্রাদ কেমন্ত্রিনেনি, পর্থ করেনি, চোখে দেখেনি। ওদের দ্র্গপ্রাকারের বাইরে নীপ্রেটি তলায় ভারত-ইতিহাসে শতশত বছরের বিবর্তন ঘটে গেছে। গোতম ব্রুক্তির পরে আর কোনও মহাপ্রব্রের সংবাদ হয়ত বা ওদের কানে পেশিছয়নি

যেমন 'বাজোরায়' তেমনি মানালিতে—মন্দির স্কৃতি প্রাচীন। কিন্তু বাজোরার হিন্দু স্থাপত্য এইট্রকু দ্রে মানালিতে এসে মন্ত্রেলীয় বৌশ্বস্থাপত্যের শৈলীতে মিলিয়ে গেছে। এ একেবারে নতুন,—দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের গোত্রের মিল নেই। হিন্দু বটে, কিন্তু সাজ্পোষাক বদল করেছে। মানালির একটি মন্দিরের সন্ধান দিয়েছিলেন বশ্বর শ্রীষ্ত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেটি হোলো 'হিড়িন্বা'র মন্দির। মানালির গ্রাম ছাড়িয়ে দেওদারের গহন বনবেখিত পাহাড়ের প্রচীন ব্নস্পতির শাখাপ্রশাখার অন্তরালে এই মন্দিরটি যেন মনোরম দার্শিজ্পের প্রতীক্। জনশ্ন্য বনভূমির মাঝখানে এ মন্দির অনেকটা প্যাগোডার মতো। ছায়াচ্ছন্ন বনে স্থেরি আলো প্রবেশ করতে চায় না,—চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু একটা নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে, রুম্থন্বার মন্দিরের ভিতর থেকে গড়িয়ে এসেছে দরদর রক্তের ধারা! চমকে উঠলে চলবে না,—ভয় পেলেই পরাজয়। অপেকা করলেই দেখা যাবে একটি সন্দরী রমণী আসছে এগিয়ে,—মাথায় তা'র কাঠের বোঝা। অধরে তার মধ্র হাসির রণিসমা,—তার চেয়েও রণগীন তার বেশভূষা: বড় বড় চোখে সর্বনাশা দৃষ্টি মেলে সেই স্বন্ধরী সহাস্যে তাকালো! এ মন্দিরের প্জারী কই-এ প্রনের উত্তরে সে জানাবে, সেই প্জারিণী! ভারপরে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি একটি গ্রুণ্ডম্বারের ভিতর দিয়ে মন্দিরে ত্রকবে এবং সম্মুখের ন্বার খুলে দেবে। প্রদীপ জেবলে নম্বহাস্যে একটি কোণের দিকে নির্দেশ করবে! প্রদীপের আলোর আর আবছায়ায় দরে,দরে, বুকে এদিক ওদিক অন্বেষণ করে অবশেষে দেখা যাবে, একখানা প্রকাণ্ড কক-বর্ণের শিলা। উনিই দেবী,—উরই উল্দেশে পশ্রেলি দেওয়া হয়! বাইরে তাজা রক্তে এখনও হয়ত তার হংগিন্ডের উত্তাপ জড়ানো।

রহস্যময়ী প্রমাদ্দ্রীর হাসি দেখে আত্মবিশ্মত হ'লে চলবে না ওই হাসিতে হয়ত বা রন্ত অপেক্ষাও গ্রের্তর বিপদের সঞ্চেত নিহিত,—সেই কারণে রহস্য আরও নিবিভ হয়েছে। নম্নতম্থে অর্ঘ দান করে শান্তভাবে বেরিয়ে এসো ওই অন্ধকার মন্দিরের বাইরে, তারপর জটাজটিল অরণাভূমি পেরিয়ে আবার নেমে যাও মানালির দিকে। প্রদেনর পর প্রশন ছাটবে তোমার পিছনে পিছনে,—কিন্তু তাদের কোনও মীমাংসা নেই। সেই প্রশন তোমার মধারাত্রির ভল্লার মধ্যে হয়ত দাঃল্বপন ঘালিয়ে ভূলবে, হয়ত বা সেই প্রশনরা ওই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের শতসহস্রমাইলব্যাপী গাহায় গহারে মঠে মন্দিরে অরণ্যে তপোবনে উপত্যকায় তুষারশ্ভগমালায়—সর্বত একটি বিরাট জিল্লাসার চিক্রের আকারে ক্র্যাভূরা ভাকিনীর মতো ঘ্রে-ঘ্রের বেড়ারে!

ভাকিনীর মতো ঘ্রে-ঘ্রে বেড়ারে!

এ যাত্রায় আমাদের প্রমণের শেষ পরে পৌছেছিল ম মায়াদেবীর ম্থে
চোখে দেখছি ক্লান্তির ছায়া, অবসাদ এসে তাঁকে ঘিরেছে আমি নিজে অস্থির
ক্ষ্মা নিয়ে ঘ্রেছি নানাম্থানে, তিনি চুপ ক'রে ফ্লেছেন হিমালয়কে। মন্দির
দেখে প্রণাম করেছেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছেন নিঃশ্রে । তামাসা করেছি অনেকবার,
ভিনি আধ্নিক কালের প্রসাধন-পটীয়সী তর্ণী। তিনি হাসিম্থে বরদাসত
করেছেন আমার পরিহাস, এবং বার বার ম্প্রমনে হিমালয়ের বহু দ্বেসাধা অগুলে

গিয়ে একান্ত আনন্দলাভ করেছেন। অনেকবার মনে মনে তাঁকে সাধ্বাদ জানিয়েছি।

ইতিমধ্যে তিনি দিল্লীতে তাঁর ভাস্বেরর কাছে একটি টোলিয়াম পাঠিরেছেন এই মর্মে যে, তিনি নিরাপদে আছেন, এবং অম্বরু দিন সকালে তাঁর ভাস্বেমহাশয় যেন দিল্লী ভৌশনে উপস্থিত থাকেন। পাঠানকোট খেকে তিনি টোনে দিল্লী গিয়ে পেশছবেন। কুল্ খেকে তিনি প্নরায় চিঠি পাঠিয়েছেন স্বামীর কাছে দক্ষিণ ভারতে। যাবার সময় আমরা ন্রপ্রেরর পথ দিয়ে থাবো।

স্থানীয় একটি কিশোর বালক তাঁর বড় অনুগত হরেছিল। মারাদেবী তাঁকে গত দুদিন ধরে নানাবিধ ফাই-ফরমাস করছিলেন। উন্দেশ্য এই, ওই ছেলেটি যেন কিছ্ উপার্জন করে! কথায়-কথার তাকে বর্জাশ্ব দেবার জন্য মারাদেবী বিশেষ বাসত। ছেলেটির নাম স্থানলাল। তারে মা নেই, ঘরে আছে বাপ, ছোট ভাই, আর রুণন বোন। সামান্য চাষবাস, ষেমন-তেমন ঘরকরা, সারা বছরের অমাবদা চলে না। মারাদেবী একবার স্থানকে একটি টাকা ভাঙগাতে দিলেন, এবং পালায় কিনা পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ছেলেটা ফিরে এলা।—এত দেরি কেন? ছেলেটা জবাব দিল, তিন মাইল তাকে হাঁটতে হয়েছে টাকা ভাঙগানোর জন্য! এদিকে কারো এত পরসা নেই যে, ভাঙিগায়ে দেয়! মারাদেবী বললেন, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর ভাঙগানো চাইনে। টাকাটা তই নে।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ। দুঝানা পেলেই সে মহাখুশী; একটাকা ভার পক্ষে অনেক। আমি তাকে অনেক ব্ৰিয়ে টাকাটা তার পকেটে দিল্ম। কিন্তু তথন থেকেই আমাদের একটা কাজ জন্টলো। ছেলেটার কাপড়-চোপড় নেই, হয়ত ওর বোনের অস্থে ওষ্ধ জোটে না, হয়ত খাওয়াও জন্টছে না, হয়ত বা রাত্রে গায়ে দেবার কন্বলও নেই! সন্তরাং একটা মন্ত কাজ আমরা পেয়ে গেল্ম। ছেলেটা আগাগোড়া অবাক। পেয়ে গেল সে গন্ধতেল আর সাবান, খাদাসামগ্রীর একটা অংশ, একখানা শতিবন্দ্র, এবং মোটাম্টি কিছ্ন অর্থ। ছেলেটা শীর্ণ, রং ফর্সা, মুখের ভাবে অকিন্তন এবং অলেপ তুন্ট।

যে-ব্যক্তি অলেপ তৃষ্ট, তাকৈ কিছ্ন বেশি দিতে পারলে আম্র সিংখী হই।
তিখারীকে কিছ্ন দেবার হাত সহজে ওঠে না, কিন্তু সাধ্য-স্ক্রাসীকে ভোজন
করিয়ে আমরা আনন্দ পাই। যে চায় না কিছ্ন, সেই সহজে সাম। যে ভোগী নয়,
তা'র চারিদিকে আমরা সম্ভোগের উপকরণ সাজাতে ক্রিটা অর্থের প্রতি যার
কিছ্মাত্র আসন্তি নেই, তা'র চারিদিকে টাকা জড়ো গ্রেমী চাইনে বললেই কাছে
আসে, কামনা করলেই দ্বে পালায়। স্থনজ্জি কিছ্ন চার্যনি আমাদের কাছে,
তাই সে পেয়ে গেল তা'র আশাতীত। যতট্কু সে গ্রহণ করেছে, ততট্কুই যেন
আমরা কৃতার্থ হয়েছি। দুদিন ধ'রে সে আমাদের কাছে-কাছে ছিল, এবং একজন

অপরিচিতা ও ভিনদেশিনী নারীর কর্ণ দেনহচ্ছারায় তা'র জীবনের ওই দ্বিটি দিন নিত্যস্মরণীয় হয়ে রইলো।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। অপরাহের আলো স্দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে পাহাড়ের নীচে। ডাহ্কের ডাক শোনা যাছে পাহাড়ে পাহাড়ে। আশে-পাশে ছোট ছোট বস্তির জীবনযাত্রা রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। ওদের সংগ্রু রয়ে গেল আমারও প্রাণের কিছু ভাষা, রয়ে গেল ওই প্রাচীন দেওদারের নীচে আমার ছোটখাটো কর্ণ আনন্দের স্বর কবিতার ব্যঞ্জনার মতো। বনভূমির ভিতরেভিতরে ঝিল্লির ঝনকে-ঝনকে রেখে গেল্যম—যা কিছু আমার অপ্রকাশিত!

মালপর একে একে উঠলো গাড়ীর চালে। গাড়ী ছাড়বে, এমন সময় স্থানলাল এসে দাঁড়ালো মায়াদেবীর উদ্বিদ্দা দৃষ্টির সামনে। কিলোর বালকের মনে কি সেই বেদনাট্যকু জল্মছে, যেটির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বিধরে বর্ণট্যকু জড়ানো? আত্মার অনুন্ত রহস্যের তলায় রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল বালকের কোথায় ঘটে গেল এই আত্মিক যোগ? এ কি মায়া মহামায়ার?

আমি ঈষং হাসল্ম উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে। আরো দ্টি অহেতুক টাকা হাতে পেয়েছে দ্ব্যনলাল। নির্বোধ মৃত চাহনি অকিণ্ডনের আর অর্বাচীনের,— অন্যাদিকে চিরকালের সেই অনাদি-অনন্ত আবেদনের সকর্ণ চাহনি,—'মনে রাথিস, স্ব্যনলাল!'

গাড়ী ছেড়ে দিল এক সময়ে। বাইরে আর ভিতরে চারটি অপলক চক্ষ্ম মিলে রয়েছে পরস্পর। কিন্তু আমি জানি, গাড়ির ভিতরের দ্টো চোখ তখন বাম্প-থরোথরো। রবীন্দ্রনাথের দ্টি ছত্ত মনে পড়ে গেল 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমার, হে বন্ধ্য বিদার।"



দৈবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে নেমে এসেছেন অনেকবার। স্বর্গে অথবা মর্ত্যে তিনি দেবতা অপেক্ষা মানবিক চেহারায় অধিকতর প্রকট। তিনি ছিলেন কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয় এবং তিনি নৈতিক রক্ষণশীলতার ধার মাড়াতেন না। দেবতা অপেক্ষা মান্বের দিকে টান ছিল তার বেশী। অনেক সময় সক্রিয় কৌতুক-পরিহাসের ভিতর দিয়ে তিনি মান্বের মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, সততা, আত্মবিশ্বাস এবং ভারহীন অধ্যবসায়কে পরীক্ষা করতেন।

স্থিলাকে প্রতিপালকের আসনে ব'সে আছেন দ্রীবিষণ্। আনন্দ বেদনা জরা জয়োলাস ভালোবাসা ও ন্নেহমমতা—এদের ভিতর দিয়ে তিনি এই অনন্ত সৌরবিশ্বলোকের মধ্যে থেকে পৃথিবী নামক একটি ছোট্ট গ্রহলোকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মান্ধের স্বভাববৃত্তিকে তিনি কোনও আইনে বাঁধেনিন। তিনি জানেন, মান্ধ হেনলো স্বেছাতন্ত্রী, আপন প্রবৃত্তির দাস, আপন প্রকৃতির ক্লীড়নক এবং আপন বিকৃতিরই অন্ধ স্তাবক। দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দ প্রতেন রাজ্যপাল বিষ্কৃর এই প্রশাসনপর্শ্বতিতে। সেই আনন্দলাভের জন্য তিনি মতের্য নেমে আসতেন প্রায়ই ছম্মবেশে। তিনি হতেন বহুর্পী। মান্ধের দরজায়-দরজায় বিভিন্ন বিচিত্র বেশে তিনি এসে দাঁড়াতেন। তাঁর হাতে মান্ধের মন্যুত্বের পরীক্ষা হয়েছে বার বার।

তিনি লবগ লোকবাসী বটে, কিল্ডু লবগ লোকে বৈচিত্তা কোথা? নিত্য আনন্দ-ময় লবগ,—কিল্ডু তার মধ্যে দ্বংখ-বেদনার লপণো মধ্ব কাব্যের আল্বাদ নেই। দেবজামাতই প্রাময়, কিল্ডু পাপের মনোহর রগগীন রূপ কোথাও খ্জে পাওয়া যায় না। পারিজ্ঞাত কাননের কোন্ও কুস্মে কীট নেই, সিংহ-শার্দ লেরা সম্পূর্ণ আহংস, সপের দল সর্বদা নৃত্যশীল, নগনকালিত চির্মোবনা অপসরাদের লীলায়িত তন্ত্বতার সঞ্চেতে আসপগলিপ্যা নেই। শোকে, অনুরাগে, দ্বংথে, নৈরাশ্যে, মহত্ত্বে ও ভালোবাসায় ইন্দের ল্বর্গ উন্দেলিত নয়। প্রীবিষ্ট্রভূত্তী শত-সহস্র-অযুত্ত-নিযুত ভূল্বর্গ রচনা ক্রেছেন এই প্রথিবীতে। ইর্মান্তিত দেবরাজ একদা, দ্বির করলেন বে, ল্বর্গ এবং মর্ত্যের কোনও এক সন্দ্রিলিত তিনি তাঁর নিজন্ব একটি রাজধানী নির্মাণ করবেন। অতএব ছল্মান্তেন তিনি প্রথবীতে নেমে প্রমণে বাহির হলেন!

শিবলিপা গিরিমালার মধ্যকেন্দ্রে যেখানে 'মহাভারতীয়' পর্ব তগ্রেণীর পশ্চিম-প্রান্ত, সেই অঞ্চলে আল্ফোরিডকেশা যোগদ্রুটা 'শারদা' নেমে এসেছেন উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাঁর উপ্মন্ত তরখেগর আঘাতে পাথর ল্বটিয়েছে পায়ে পায়ে; অরণ্য-অটবীর শ্বাপদের দল পরিশ্রাহি আর্তনাদ করতে করতে আত্মদান করেছে তাঁ'র ঝাপটের কাছে। তাঁর রাশি রাশি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সংঘাতে বৃদ্ধ বনম্পতির অবল্বিত ঘটেছে। শারদার উপ্মন্ত নাচনে স্থিট রসাতলে গেছে অনেকবার।

কিন্তু 'মহাভারতীয়' শৈলপ্রেণীর প্রান্তে টনকপর্রের কাছে এসে শান্ত হয়েছেন শারদা। তথন শোনা যায় ঝনক-ঝনক ন্পর্ব-ন্ত্য—সেই নাচনে তরাই অঞ্চলে ব'সে গেছে শস্যশ্যামলতার আসর। ভৈরবীর আত্মঘাতী উন্মাদনা উত্তর প্রদেশের লক্ষণাবতীর উত্তরপ্রান্তে পেশছে শান্ত হয়েছে।

টনকপরে হোলো মধ্য হিমালয়ের একটি প্রধান তোরণদ্বার। এই অণ্ডলের পূর্বে নেপালয়জ্যের সীমানা, এবং পদিচমে হোলো দক্ষিণ কুমায়্ন—অর্থাৎ নৈনীতাল। এই দ্ইয়ের মাঝখানে সীমানারেখা টেনেছে শারদারই শিরস্রোত কালীনদী। স্ক্র উত্তরের হিমালয়-লোকে ধবলীগণগা ও কালী,—উভয়ে আসকোট নামক পার্বত্য শহরে মিলিত হয়ে দক্ষিণে নেমে এসে শারদা নামে প্রখ্যাত হয়েছে।

ইন্দ্র এসে থমকিয়ে গেলেন এই দক্ষিণ কুমায়নের এক প্রান্তে। না, এ দৃশা তাঁর সংখের স্বর্গে নেই। সূষ্টি এখানে প্রমান্চর্য, এই হোলো স্বর্গ-মর্ত্যের সন্ধিম্থল। এখানকার নিভত মায়াকননে গোপনে নেমে আসে অলকাবাসিনী অস্সরার দল: এই উদার অন্ত গিরিশ্গেমালার নীচে বিচিত্র আর্ণ্যকপ্তপ-শোভিত উপত্যকায় জ্যোৎস্নালোকে ব'সে যায় তাদের নৃত্যসভা। জ্যোৎস্না নেই স্বর্গে,—সেখানে কেবল আছে নিত্যজ্যোতির্ময়তা। সেখানে নদী আছে মন্দাকিনী মধ্রভাষিণী, কিন্তু এ নদীর মতো আত্মঘাতিনীর ব্রুফাটা হাহাকার মন্দাকিনীতে নেই। এখানকার ছায়ালোকের অন্ধকারের সংগ্য মায়া-লোকের জ্যোৎস্নার যে-রংগরহস্য,—এ যে নিখিল বিশেবরই বিস্ময়। এর তুলনা ম্বর্গে কোথাও নেই। সুমশ্র প্রথিবী ভ্রমণ ক'রে এসে অবশেষে এইখানে দাঁড়িয়ে দেবরাজ দিথর করলেন, রাজধানী নির্মাণের পক্ষে এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ। স্বতরাং তিনি বন উপবন তপোবন গিরিগ্রালোক শৈবালাছ্য় শিলানিকরি ব্যাঘ্রভুক্ত্ক্রাদির অবাধ বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ে অর্গণ্য গিরিনদীপথ ছাড়িয়ে এসে পেট্টেলেন এক নীলনরনা সরোবরের প্রান্তে। সরোবরের সলিলগহরের বহুইজি ধরে বাস কর্রাছলেন নয়নাদেবী। তিনি সেই পাতালগহন্তর থেকে উঠ্জেঞ্চিস জ্যোৎস্নাহসিত গগনের নীচে দাঁড়িয়ে দেবরাজকে অভ্যর্থনা করলেন। ইক্ট্রেসহাস্যম্থে জানালেন, এই ভূম্বগেই তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে।

নয়নাদেবীর নামে নৈনীতাল হয়েছিল বর্জে কিন্তু নৈনীতালের প্রাচীন আর একটি নাম ছিল 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। ইন্দ্রপ্রস্থের বিল্ফিতর পর নয়নাদেবী পাষাণ হয়ে যান্। সেইজন্য হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ের দেওয়ালে অদ্যাবিধ পাষাণদেবীর মূর্তি ১২৬

থোদিত রয়েছে। তিনি শক্তির্পিনী, সেই কারণে তিনি সিন্দ্রশোভিত থাকেন। পাহাড়ের কোলে একটি ক্ষ্দুদ্র মন্দিরও দেখা যায়।

তাল' শব্দের অর্থা হোলো সরোবর। নৈনীতাল প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত। একই প্রদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ,—একটি হোলো মল্লিতাল, যেদিকে নন্দানেবী, শিব ও গণেশ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদির মন্দির; অনাটি দক্ষিণাংশ,—যেটি নৈনীতালের প্রবেশপথ। সমগ্র নৈনীতালের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো নৈনী-প্রদটি। নৈনীতাল জেলা ভিল্ল দক্ষিণ হিমালয়ের অন্য কোথাও এতগ্রাল জ্লাশায় সহসা চোথে পড়ে না। সেজন্য এগ্রাল হিমালয়ের উপার্গার অঞ্চলে প্রচুর বৈচিন্তার স্থিট করেছে। এই প্রদর্গালর মধ্যে প্রধান হোলো ভীমতাল, খ্রপাতাল, গর্ড্তাল, নল-দময়ন্তীতাল, স্থতাল, রামতাল, লক্ষ্মণতাল, নওকুচিয়াতালের ইত্যাদি। স্নদর শতদলের শোভা এবং শাল্কের গলাগাল নিওকুচিয়াতালের একটি প্রধান আকর্ষণ।

একদিকে শতদ্র এবং অন্যদিকে কালীগণ্যা, এই দুই নদীর মধ্যভূভাগ নিয়ে সমগ্র কুমায়ন। কুমায়নকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায় তবে নৈনীতাল পড়ে দক্ষিণ অংশে। মধ্য অংশে হোলো আলমোড়া, উত্তর অংশে গাড়োয়াল। তবে গাডোয়াল এবং আলমোডার উত্তরপূর্ব সীমানা তিব্বতের সংগ্র মিলেছে। গাড়োয়াল আগে ছিল পৃথক, কারণ সমতল ভারতে কোথাও গিয়ে তা'র এলাকা পড়েনি,—সে থাকতো বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ আমলের পর টিছরী গাড়োয়াল এসে মিলেছে কুমায়,নে। আসাম থেকে কাশ্মীরের মধ্যে হিমালয়ের অন্য কোনও বিভাগে এতগ**্লি তুষা**রাবৃত চ্ড়া আর কোথাও এত কাছাকাছি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতের কোটি কোটি নরনারী হিমালয়ের অপর কোনও খণ্ডকে তাদের জীবনে এবং তাদের অধ্যাত্মচিন্তায় এমন শ্রুণা ও অনুরাগের সংগেও ঠাই দেয়নি। পশ্চিমে যম্মাপর্ব ত-যেটিকে বলা হয় 'বন্দরপঞ্চ', সেখান থেকে এই শ্বেতগিরি-শিখরগ্রলিকে জনৈক জার্মান পশ্ডিত বলেছেন, 'দেবগণের সিংহাসন।' যমুনা পর্বতের পর শ্রীকান্ত, গণ্গোহি, কেদারনাথ, বদরিনাথ, শতোপন্থ, কামেত, দ্রোণাগরি, নন্দাদেবী, চিশ্লে, পঞ্চুলী, নন্দকোট প্রভৃতি শিথরগালি জগৎ প্রসিম্প। এদের মধ্যে নন্দাদেবী, কামেত, তিশুল, বদরিনাথ—এগারিক্সির্রাচ্চ। এদের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সংখ্যাতীত গিরিসৎকট এবং ক্যারাজ্বান পথ—যাদের ভিতর দিয়ে পশ্চিম তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার দিকে অভিযান জীরা চলে। প্রধান ও প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট ঠাগা, মানা, নিতি, কার্যজিবিংড়ি, প্রমা, লিপ্লেক ইত্যাদি পথে ভারতীয় ও তিব্বতী বাণিজ্যের চলাচল হয়ে সাসছে বহুকাল থেকে। বদরিনাথ থেকে মানা গ্রাম হয়ে শতোপশ্থ ও কাম্প্রের তলা দিয়ে সোজা উত্তরে গেছে 'মানা' গিরিসঙ্কটের পথ, সেই পথ গেছে শতদ্র, নদের দিকে। শতদ্রর পরপারে গারটকের পথ পাওয়া যায়।

নৈনীতালের পূর্ব সীমানা হোলো কালীগণ্গা ওরফে শারদা, এবং

পশ্চিম সীমানা হোলো কোশী নদী। এই কোশীনদীর মূল নাম সম্ভবত কৌশল্যা, এবং যতদ্র আমার জানা আছে এটি নেপাল-বিহারের অন্তর্গত সূর্যকোশী, সম্ভকোশী অথবা অর্ণকোশীর শ্রেণীর মধ্যে পড়েনা।

নৈনীতাল প্রবেশের পক্ষে তিনটি প্রধান পথ পাওয়া যায়। পশ্চিম অংশে হোলো মোরাদাবাদ-রামনগর-রাণীক্ষেতের পথ। এটি চ'লে গেছে নৈনীতাল শহরের নীচে দিয়ে আলমোড়ার অভিমুখে। মধ্যপর্থাট সর্বাপেক্ষা সহজ,—বেরিলা থেকে কাঠগোদাম হয়ে মাত্র একুশ মাইল মোটর পথ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈচিত্রাপ্র্ণ পথ যেটি সেটি সহজসাধ্য নয়—সেটি হোলো টনকপ্রের থেকে নৈনীতালের পথ। এই পথে নদী নালা, উপত্যকা, জলপ্রপাত, গৃহন অরণ্য, অসাধ্য পার্বতালোক এবং প্রকৃতির পরম ঐশ্বর্যের ভান্ডার অভিযানকারী প্রযুক্তিকে নিতা অভ্যর্থনা জানায়। টনকপ্রের থেকে মোটর বাসের পথ গ্রেছে সোজা উত্তরে—চম্পাবত, লোহাঘাট ছাড়িয়ে পিথোরাগড় পর্যন্ত। এই অঞ্চলে জগংপ্রসিম্ধ শিকারী ও ভারতপ্রেমিক 'জিম করবেট্' বহুকাল ধরে তাঁর বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নামে সমর্গ্র কুমায়্ন এখনও কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রতি বংসর তাঁরই নামে রয়প্রয়াগে আজও একটি মেলা বসে।

নৈনী হ্রুদটিকে কেন্দ্র করে আধ্নিক নৈনীভাল শহরটি গড়ে উঠেছে। উত্তব্ভ ভারতের সমতলে দাঁড়িয়ে সাহেবরা খ্রেজ বেড়াতো ঠান্ডা অঞ্চর। বস্তুত, ইংরেজের আনুক্লোই ভারতে একটির পর একটি স্কুলর পার্বত্য শহর গড়ে উঠেছে। ডালহাউসী, লাক্সডাউন, শিমলা, মুস্বোরী, শিলাং, এমন কি দার্জিলিঙেরও প্রায় ওই একই ইতিহাস। ইতিহাস বলে, ব্যারণ নামক এক সাহেব সাজাহানপুর থেকে বেরিয়ে মাছ ধরবার হানা এসে পেশছন নৈনীতালে—সেটি ১৮৪১ খুটাব্দ। তিনি এই মনোরম পার্বত্য এলাকাটির সংবাদ দেন্ কর্তৃপক্ষ মহলে। অতঃপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে নৈনীতাল সাহেবদের পক্ষে একটি আর্গালক শাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হ্রদের চারিপাশে নৈনীতালের যে শহরটিকে আমরা দেখি, সেটি হোলো অনেকটা নীচের তলা। এখ্যেইউত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বাজার, বাসম্থান ও হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত। নানাবিধ কাজ কারবার বাণিজ্য বেসাতি এখানেই দেখতে পার্থ্যায়। উপরতলায় রাজধানী এবং সরকারী দশ্তর। আজকে অত্যক্তিরত হয় না। নীচের তলায় শীতের বাতাস কিছু কম বটে, কিন্তু ঠান্ডা ক্রেইবিত হয় না। নীচের তলায় শীতের বাতাস কিছু কম বটে, কিন্তু ঠান্ডা ক্রেইবিত হয় না। নীচের তলায় শীতের বাতার কর্ষার জন্য শীতের ক্রিটি তান্ডা নেমে আসে, এবং তথন নগরের কাজকারবার বন্ধ ক'রে প্রানীয় অধিবাসীদের মোটা অংশটা নীচের দিকে চলে ব্যয়। শীতের দিনে পশ্চিম পাহাডের পিছন থেকে জন্তু-জানোয়াররা ১২৮

স্তুদের চৌহন্দির বনময় অঞ্জলে নেমে আসে। এই জলাশয়টি নৈনীতালের প্রধান আকর্ষণ।

শহরের নীচের তলাটা চৌবাচ্ছার মতো কিনা, ওখানে দাঁড়িয়ে একথা ভেবেছি অনেকবার। জলাশয়ের শোভা অপর্প, কিন্তু হিমালয়ের স্দৃর্বব্যাপকতার স্বাদ নীচের তলায় নেই। কাশ্মীরের শেষনাগ, গণগাবল, উলার হুদ, ডাল হুদ,—এদের চারিদিকে অনকের পরিব্যাশিত। জগৎপ্রসিন্ধ হিমালয়বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রণবানন্দ বলেন, মান্স সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে মান্যের পথহারা কল্পনা কৈলসেশ্ভেগর চারিদিকে সমস্ত আকাশ্যে আর তিব্বতে ঘ্রে-ঘ্রের বেড়ায়। কিন্তু তা'র তুলনায় নৈনীতালের এই জলাশয় যেন অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় অধিব্যেশীয়া জানে, এই হুদের জল স্বাস্থ্যকর নয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে এর জল কতকটা ফ্লিকাশ ক'রে দেবার জন্য একটি নালীপথ বানানো আছে, কিন্তু নালীর দক্ষিণে যে প্রবাহপথটি দেখি, সেটি প্রাকৃতিক। এরই আশে পাশে স্থানীয় বিস্তর জটলা। প্রনাে বাড়ীয়র, গলিখাজি, নোংয়া আর নর্দমা। পাহাড়ী শহরের বস্তি অণ্ডল কোথাও স্কুলী নয়। যেখানে যাও—দাজিলিঙে, মুসোরীতে, শিমলায়, আলমোড়ায়—এরা সেই একই পরিচয় বহন করে। বছরে মোটামাটি ছয়মাস হোলো স্বীজন, বাকি ছয়মাস তারা দারিদ্রো ভোগে।

চারিদিকের অবরোধ সন্বর্ণে যে কথা তুর্লাছ, তাদের প্রত্যেকটি হোলো এক একটি পাহাড়ের শীর্ষ। কোনোটির নাম 'আয়ারপট্র', কোনোটি 'দেওপট্র'। উত্তর অণ্ডলে হোলো 'চায়না পীক্র', এদিকে আল্মা, লারিয়াকান্তা, শের-কিডান্ডা,—এরা চারিদিক থেকে ওই হুর্দাটকেই যেন ঘিরে রয়েছে। কিন্তু হাজার খানেক ফ্টে উপরে উঠলেই প্থিবী অনেক বড়। যতদর্বে তাকাও—উত্তরে অনন্ত গিরিশিবর শ্রেণী—প্রেও তাই, পশ্চিমেও তাই। কেবল দক্ষিণে ঠাহর করলে দেখা যায় অন্তহীন হিন্দ্রুখানের ধ্সের অস্পন্ট সমতল। প্রে-পর্বতের 'টিফিন্ টেপের' উপর উঠে সমন্ত দিনমান ধরে কেবলমার হিমালয়ের পরমাণ্চর্ম মহাশেবত শোভা দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। যায়া নৈনীতালে আসে তা'য়া জলের ধারে তলিয়ে থাকলে কতিয়ুন্ত বোধ কর্বে, সন্বেহু কি!

ছোট্র গলপটি মনে পড়ছে। নৈনীহ্রদে নোকাবিহারকালে মাঝি ক্রিছিল বছর পঞ্চাশেক আগে এক সাধ্ এখানে আবিভূতি হয়ে ইংরেজ্ব রাভর্গমেণ্টের বির্দেধ এক হৈ চৈ বাধিয়েছিল। সে নাকি স্বপ্নাদিন্ট হয় আ, এখানে হ্রদের ধারে নয়নাদেবীর মান্দির নির্মাণ না করলে তা'র নিস্তার হৈছে। সাধ্ এই দাবি করে যে, এখানে নগরের সম্প্রসারণ কিছ্নতেই চলবে মা। তংকালীন ইংরেজ গভর্ণর বাহাদ্রর সাধ্র কান ধরে এখান থেকে তার্ম্প্রীর চেন্টা পান্, এবং সাধ্র পিছনে পর্নলিশ লেলিয়ে দেন্। সাধ্র ভয় স্ফ্রেন। সে বিনামেঘে এমন এক বজ্ঞাঘাত ঘটায় যে, সমগ্র নৈনীতাল থরথারয়ে ওঠে। চোখ রাজ্গিয়ে সে বলে, এমন ভূমিকম্প সে আনবে যে, লাটপ্রাসাদ ধ্লিসাং ক'রে দেবে! বোধ করি সেই দেশগ্রা—১ সাধ্র কিছ্ অলোকিক শান্ত ছিল, সেইজনা ইংরেজ তা'র দাবি স্বীকার করে এবং নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণের জন্য কতকটা জায়গা জমি ছেড়ে দেয়। কিল্তু এর পরেও আবার নানা কারণে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বেধে ওঠে, এবং সাধ্রেক সম্চিত শান্তি দেবার জন্য গভর্শর স্বয়ং ষখন প্রিলশ ফোজ নিয়ে অগ্রসর হন্ তখন অকাল বর্ষণের ফলে পাহাড়ের গা থেকে এক বিরাট ধ্রস নেমে আসে নীচের দিকে,—চারিদিক ছত্রখান হয়ে ষয়ে। সাধ্রুসেই সময় অল্ডহিত হয় বটে, কিল্তু যাবার সময় এই অভিসম্পাত দিয়ে যায়, চল্লিশ্ বছরের মধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রথিবী থেকে রসাতলে যাবে!

নৌকার মাঝি সগৌরব উন্দীপনার সংগ্য মোটাম্টি গলপটা শোনালো।
ওখানে আজও একটি সাধ্ব দেখছি বৈকি। তবে সে এক ভক্ত শিষাসহ হুদের
তটের নীচে জলের কোলে একটি গ্হার মধ্যে থাকে। জলের ওপরেই তার বাসা;
এবং ওরই মধ্যে লতাপাতার ছায়ায় গ্হাটি ঢাকা,—গাঁদাফ্লে ভরা সেই গ্হাম্খ। ওরা নিজেদের সংসারটি বানায় ঠিক সেইখানে, যে-শ্থানটি সর্বপরিত্যক্ত।
গাছের তলা, নদীর তট, পাহাড়ের গ্হা, মিল্সিরের পাশ, পথের ধার—যেখানে
কা'রো প্রয়োজন নেই, যেখানে কোনও নিষেধ নেই। ভিক্লে করে না, কিন্তু আকর্ষণ
করে। কথা বলে না,—রহস্য ঘনিয়ে তোলে। চোখ তুলে তাকায়,—যেন আত্মার
নিগ্র জিক্সাসার শেষ জবাব। চুপ ক'রে থাকে,—স্থিততত্ত্বের চরম সিন্ধান্তটা
ব্রে নাও। চরসের কল্কেটায় দম ভ'রে টান দিল,—ওই সংগ্র ফ'্কে দিল
জীবনটা। এক সময় হঠাং ধ্নির থেকে ভন্মতিলক তুলে দিল তোমার ললাটে,—
বাস, আর চাই কি, 'ভাগোয়ানকো' মিল্ গিয়া। নমন্কার জানিয়ে চ'লে যাও।

নৌকা আমাদের ভেসে চললো। 'সন্ধ্যা-সকাল করছি শৃথু এঘাট ওঘাট।'
সমসত দিনমান স্কর রৌদ্রে আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে পরিপ্র্ণ। প্রত্যেকটি
পাহাড় ছায়া ফেলেছে হুদের জলে—যেমন ওর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে নীলকাত
আকাশ। ছবি আসেনা ওদের,—কেননা ছবি অপেক্ষাও মনোরম। অপরিসমীম
আনন্দের সপ্রে নিবিড় অতৃতিত ধেন জড়িয়ে আছে পাহাড়ে আর ছায়াচ্ছ্রম
জলাশয়ে। এখানে শহর বটে,—কিন্তু সমস্তটা শাল্ত! জলে আকাশে পাহাড়ে
বাতাসে যেন সমসত দিন ধ'রে একটা প্রশোত্তর মীমাংসা চলছে,—অভিয় যেন
তা'র নিঃশব্দ শ্রোতা এবং দশ্কি। জ্যোৎস্নালোকে জলাশয়ের ভারির আড়ালেআবডালে ব'সে আছে সবাই। যেন এবার ইন্দ্রসভার নাচের প্রতির ব'সে যাবে।
আমাদের সতব্ব নিমেষনিহত দ্ভিত্র পিছনে নির্ম্থ উৎ্প্রেটা!

গিজার, 'গ্রেদোয়ারে', রাধাকৃষ্ণ ও নয়নার মন্দিরেঁ, কিছ্ যেন খ্রেজ ফিরছি। কিছ্ দেখে যেতে চাই এখানে ওখানে কিন্তু তা'র সংজ্ঞাটা সঠিক জানিনে। কৌত্হল আছে, কিন্তু সংশয় অভ্নি অনেক বেণি। সমস্ত জীবন ঘর্ষেছি পাহাড়ের পাথরে-পাথরে,—অর্রাণকাণ্ঠ যেমন ঘরে আগ্রন জ্বালাবার জন্য। ছমছামিয়ে এসেছে দিনান্তের অন্ধকার, এসেছে অর্ণ্যতলের ছায়া রাহ্র মতো ১৩০ মন্থব্যাদান ক'রে, শক্তে পরদলের সরসরানির মধ্যে পায়ে পায়ে লেগেছে রোমাঞ্চ কৌতুক, লেগেছে কম্প, লেগেছে হর্ষ,—ব্রাঝান অনেক সময় নিজের মধ্যে এমন অধীর উত্তেজনা কেন, কেন অকারণে প্রাণ এমন ক'রে থরথারিয়ে ওঠে! তখন ম্রতপদে চ'লে এসেছি ছায়ালোকের বাইরে। যে-বস্তু খ্লতে গিয়েছিল্ম, তাই যেন পাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

চিত্তের এই বিকার এবং বৈলক্ষণ্য ব্র্ঝিনি কোনোদিন।

জলে পথলে পাহাড়ের কোলে-কোলে আজ সকালে নৈনীতালের হাসি উচ্ছনিসত। নীল আকাশের মাঝখানে মেঘের আকারে এসে দাঁড়িয়েছে যেন শ্বত ঐরাবত সামনের দুই পা তুলে। হেমন্তের নীলিমার নীচে বিরাটের স্বর্প প্রকাশ পাচ্ছে পর্বতের শিখরে-শিখরে। চাঞ্চলার বেগ আসছে মনে ক্ষণে ক্ষণে।

বারান্দার নীচে দিয়ে মাঝে মাঝে পোরিয়ে যাচ্ছে বায়,বিলাসী ঘোড়সওয়ার। মেন্টরও যাচ্ছে এক আধ্যানাঃ পাহাড়ী শহরে এলে পাওয়া যায় ভারতবর্ষ কে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে। ছিনুশটি জাত ছড়ানো থাকে সমতল ভারতে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদেরকে সহসা খ্রে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এখনেকার স্বল্প পরিধির মধ্যে তা'রা স্বপ্রকাশ। এখানে এলে ঘরের চেয়ে বাহির হয় প্রধান। বাইরে আসতে হবে সবাইকে। ধরা দিতেই হবে সকলের মাঝখানে। সেই কারণে হেমন্তের দ্নিশ্ধ হাওয়ায় আর মধ্ব রোদ্রে সর্বব্যাপী আনন্দের যে আসর বসেছে, সেখানে এসে পেণছৈছে মারাঠী আর মান্তাজী, পাঞ্চবৌ আর রাজস্থানী, গ্রন্ধরাটী আর ওড়িয়া। বালক বালিকারা এসেছে লক্ষ্মো থেকে তাদের স্বাস্থ্যেক্তর্ল চেহারা নিয়ে,—তারা যাবে পাহাড়ে পাহাড়ে 'এক্স্কারশনে।' এদের পাশে বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের নিজীব চেহারা কম্পনা ক'রে লম্জা পাই। স্বাস্থ্যে শিক্ষায় কর্মক্ষমতায় বাণ্গালী আজ ভারতের কোথাও বিশেষ নেই। আজ দেশের চারিদিকে—ভিতরে ও বাহিরে—যঞ্জন দ্বেশ্ত জ্বীবনের অভিযান ডাক দিচ্ছে তারম্বরে, তখন বাংগালী বাংসল্যের আঁচলের নীচে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপার ব্যুড়াচ্ছে। বন্ধজলায় বাণ্গালীর পা পরেত ব'সে গেছে, রাজনীতি এনেছে ওপ্রেক্টিলীবনে यक्त्या, দারিদ্রা এনেছে ওদের জীবনে দৈনা, অন্তর্শব এনেছে এনেছে সংসারে পাশব প্রকৃতি। বাহিরের সরল, বৃহৎ, উদার ও সুর্বজীবী প্রাণশস্তির দিকে বাংগালীর চোখ নেই। ওরা আগে চায় চাক্স্প্রিসিরে চায় ধর্মঘট। ম্বাধীনতালাভের জন্য যে-বাজালী চেয়েছিল মৃত্যু, স্থাধীনতা লাভের পর সেই বাণ্গালী যেন চাইছে অপমৃত্যু!

স্থী বালকবালিকাদলের আনন্দোশ্জনে ক্রিলাহলের দিকে চেয়ে থাকলে স্বর্ধাকাতর চক্ষ্ব এক সময় বাদ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। ওই অবাধ্যালী ওরা আমাদেরই সম্ভান এবং আমারই ভারতের ভবিষ্যং—এ সাম্থনা মন যেন মানতে চায় না!

ভ্রমমাজের তথাকথিত আবহাওয়াটাকে ছাড়িয়ে মাটির তলায় গিয়ে নামলে দেখতে পেতৃম স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযায়া। বাইরে থেকে এসেছে অনেকে, যারা ছোট় ছোট ব্যবসায়ী। আরও আছে যারা নেপালী কিংবা গাড়োয়ালী। তা'রা মোট বয়, দোকানে কাজ করে, ঘোড়া রাখে, অলিগলিতে প'ড়ে থাকে। নেপালী এসে হোটেলে চাকরি নেয়, ড্রাইভারী করে, কিংবা বায়্সেবীদের কাছে দাসথং লেখে। কুমায়্মীয়া ঘরে কম্বল বোনে, দির্জাগরির করে, ফল আর সম্প্রিজ বেচে, আর নয়ত খাবারের দোকান দেয়। ওদের পিছনে যে-গৃহপেথর জীবনযায়া, সেটির দিকে চোখ না পড়াই উচিত। শীতকালের তিন-চার মাস ওরা কুকিড়ে ঘরের মধ্যে প'ড়ে থাকে। শাকস্মিজ শাক্রিয়ে রাখে ঘরে, ক্ষেত্থামারে কাজ থাকে না, রোগ-ভোগে ওয়্ধ জোটে না, বাইরের বাড়ীওয়ালারা ওদের কাছে জল্ম ক'রে ঘরভাড়া চায়। চৈরমাস পড়লে তবৈ ওদের মনে আশার সঞ্চার হয়,—'চেজার'দের প্রতীক্ষায় দিন গোগে। যারা খোঁজ রাখে তা'রা জানে, পাহাড়ী শহরের নীচের তলাটা রোগে আর দারিদ্রে পণ্ণা। দার্জিলিংয়ে, মুসৌরী-আলমোড়ায়, শ্রীনগরে—সর্বন্ন প্রায় একই ইতিহাস। গভনমিণ্ট দেশের খবর রাখেন, পাহাড়ের খবর সকল সময় তাঁদের কানে ওঠে না।

মহাদেবের চড়োয় গুণগা যেমন বন্দিনী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি চেহারায় নৈনী হুদটি রয়েছে নৈনীতাল শহরে। ওখান থেকে মাইল সাতেক নীচে নেমে এলে 'ভাওয়ালীর ছোট শহর। ওপাশ দিয়ে উঠেছিলমে, এপাশ দিয়ে নের্মোছ। এটি সেই প্রধান রাজপথ—রেটি রামনগর থেকে এসে আলমোড়ার দিকে চলে গেছে। পথটি অতি চমংকার এবং বনময় পার্বভা অঞ্চলের আলোছারার অপর্প। এ আমার পরিচিত পথ। তব্ আবার এর্সোছ অনেক দিন পরে। প্রোতন বন্ধদের প্রাচীন দ্নেহ যেন ডাক দিচ্ছে ওক্ আর দেওদারের বনে-বনে। ঝাউবনে বাতাস উঠেছে, অতীত কাহিনীরা যেন আমায় কাছে পেয়ে ফ্'পিয়ে উঠছে। একালের নতুন পাখীরা এসে বাসা বে'ধেছে নিঝারের আশে পাশে, গিরিনদীর প্রণেধারা শত্রিকয়ে এসেছে, পাথরের থেকে শৈবাল ঝ'রে গেছে,—নিশ্বাস ফেলছে যেন সর্বগ্রাসী মহাপ্রাচীন। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি,—আমার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে গ্রহণ ক'রে নিচ্ছে সুক্তি প্রতি গ্রানাইট্ পাথর, প্রতি অর্কিডের চারা, প্রতি প্রদেপর স্তবক্ষপ্রতি নিকুঞ্জের কুস্মলতা,—ওরা থাকে এ পাড়ায় আমার অতিপরিচিত মহক্ষে কিন্তু সমস্ত পরিচয়ের বাইরেও ওরা আমার চোখে চিরকালের অচেনা ভোলোবাসার পাত্রকে নিবিড় ক'রে ব্রকের মধ্যে টেনে নিই,—যেন সে নিজের ক্ষেত্রত অনাবিষ্কৃত পরিচয় নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয়। আলিখ্যনের মুক্তে পাই যতট্কু, তা'র চেয়ে অনেক বেশি প'ড়ে থাকে বাইরে। সেই কার্ম্বিটিবড় প্রেম হোলো বড় তপস্যার মতো। হাত বাড়ালেও যা পাইনে, হৃদয়ের এক্লে ওক্লে যাকে ধরে না.— সেই অনাম্বাদিত অলভ্য অমৃতল্যভের আশার প্রেমের চক্ষে অগ্র্ গড়িয়ে আসে।

এদেরকে ব্রকের মধ্যে নির্মেছ একদিন, কোলে নিয়ে কে'দেছি কর্তদিন। যেন জন্ম-জন্মান্তরে দেখেছি, হাজার হাজার বছর ধরে জেনেছি। অগণ্য বংশপরম্পরায় মহাকালের কল্পে কল্পে আমি ওদের দেখে চলেছি বিবর্তনিবিধর ভিতর দিয়ে। আমার শিরা-উপশ্রিদকের রক্তপ্রবাহে বয়ে গেছে শত-সহস্র গিরি-নির্মারণীরা, আমার অন্থিপঞ্জরের শতরে শতরে সংখ্যাতীত শিলাসনে প্রাচীন ম্নিঝিষর যোগাসন পেতে রেখেছি, আমারই হৃদয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ধারণ ক'রে রর্মেছি দেবসিংহাসন হিমালয়ের অগণিত শৃত্যমালা। জন্ম আর মৃত্যুর অতীত অথশ্য চৈতন্য সেই আমি,—সেই আমার আদি চৈতন্য কল্পান্তরে, দেহান্তরে, জন্মান্ডরে, য্গান্তরে বিবর্তিত। প্রাণে ইতিহাসে অতীতে আধ্বনিকে ভবিষাতে,—সেই আমি অজর অক্ষয় অব্যয় ভারতাত্মার নিত্য প্রতীক্। আমার ক্ষয় নেই, লয়ও নেই। আমার অহত্কার,—ওরা আমাকে এনে ওদের মাঝখনে বসিয়েছে বারন্বার। ওরা ভাষা দিয়েছে আমার মৃথে, প্রাণ দিয়েছে আমার দেহে, নিশীখরাত্রির ভারায় পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ, হেমন্তের হাওয়ায়-হাওয়ায় স্বর্জিশ্বাস নিয়ে গেছে আমার বাতায়নে কতবার।

ভাওয়ালীর পাহাড়ের কোলে নিভ্ত বনচ্ছায়াময় অণ্ডলে নিমিত হয়েছে ভারতপ্রসিন্ধ বক্ষ্মারোগী-নিবাস। ভাওয়ালী শহরটি ছোট, কিন্তু এই রোগী-নিবাসটির জন্য শহরটি সর্বর সমুপরিচিত। অসমুস্থ না হ্ল'লে এমন একটি মধ্র কাব্যপরিবেশ কপালে জোটে না,—এ যেন জীবনের একটি ট্রাজেডি। কলক'ঠী পাখী আর সরীস্পের ভাক ছাড়া সমগ্র অণ্ডল যেন প্রাণীচিক্হীন। রোগীনিবাস থেকে সামান্য উৎরাই পথে আন্দাজ আধ মাইল নেমে এলে ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদ। এখানে পথের চৌমাখা,—সামনে পাহারাদার দাঁড়িয়ে বানবাইন নিয়্মিন্ত করছে। অদ্রে মোটরবাসভ্যাপ্তের অণ্ডলটি কতকটা প্রশাহন নিয়্মিন্ত করছে। অদ্রে মোটরবাসভ্যাপ্তের অণ্ডলটি কতকটা প্রশাহন নিয়্মিন্ত করছে। অদ্রে মোটরবাসভ্যাপ্তের অণ্ডলটি কতকটা প্রশাহন নিয়্মিন্ত করছে। আন্রে বাইরে দুন্টি বেশিদ্র প্রেছিয় না। পাহাডের গা বেয়ে একটি বিরি বিরি বর্ষণা নেমে এসেছে।

এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ 'ভীমতাল।' পথ পার্বত্য, কিন্তু স্থানকটা উপত্যকাপথ। ডানদিকের একটি পাহাড়ের নীচ্চু গা বেয়ে-বেয়ে প্রথ চ'লে গেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। ভাওয়ালীর ক্ষ্বদ জনপদটিতে আবার যথাসুমন্ত্রী ফিরে আসতে হবে।

ভীমতালের পথটি তেমন মস্ণ নয়, কিছ্ব কর্ক ক্রিএখানকার উচ্চ কোনও পাহাড়ের শিখরে উঠলে দক্ষিণ কুমায়্নের তরাইস্ক্রেএভাস পাওয় যায়। কিন্তু সে অনেকটা ওই কাসিয়ং অণ্ডলের নয়য় ধ্সের একটা ছায়ার মতো। এ পথটি ভীমতাল হয়ে একেবেকে উপত্যকাপথে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের গাড়ী যথন এসে পেছিলো তথন মধ্যাই পেরিয়েছে।

ভীমতালের প্রদিতির বর্গ পরিমাপ নৈনীতাল অপেক্ষা একট্ব বড়, এই আমার ধারণা। কিন্তু নৈনীতাল অপেক্ষা প্রায় দ্ব' হাজার ফ্টে নীচে হওয়ার জন্য এখানে রোদ্রের উত্তাপ বেশী। উচ্চতেই হোক আর নীচেই হোক, পাহাড় অণ্ডলে রোদ্রের তাপ অতি প্রথর। হেমন্তকালে হরিন্বার বাতাসের জন্য ঠান্ডা হয়ে বায়া, কিন্তু হ্বিকেশ লছমনঝলা অণ্ডলে গরম। মাত্র পনেরো বোল মাইলের মধ্যে এই তারতম্য ঘটে। শ্ব্দ এখানে নয়, তৃষার রাজ্যেও এই। 'পশুচুলীর' শ্রুগবিজয় অভিযানে যিনি প্রথম সাফল্যলাভ করেন, দিল্লীর সেই ইঙ্গিনিয়ার মিঃ পি-এন-নিকোর বলেন, "সাড়ে বাইশ হাজার ফ্টের উপরে উঠে প্রথম উত্তন্ত স্থারিশম তাঁকে যেন ক্ষণে ক্ষণে দশ্ধ করছিল। কিন্তু বাতাস উঠলেই সর্বনাশ। সেই বাতাসে আসবে কুহেলী, এবং অতঃপর তৃষারঝটিকা।"

ভীমতাল নাকি অতলম্পর্শ গভীরতার জন্য প্রসিন্ধ। এখানে এসে দেখি হুদটি বড় নিজন, বড়ই একা। ওপারে একটি বৃহৎ পর্বতচ্ডা, এবং ওটির নাম 'হিডিম্বা' পাহাড। এ অঞ্চলে কেবল এই হুদটি নয়, এখান থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পর পর সাতটি 'তাল' পাওয়া যায়। তাদের কথা আগে বলেছি। কাছাকাছি এসে দেখি, ভীমতাল সরোবরের দক্ষিণ-পর্বে একটি প্রাচীন শিব-মন্দির। নাম, ভীমেরবর মহাদেব। দ্বিতীর পাণ্ডব ভীম দেখা যাচ্ছে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করেছেন প্রচুর। আসামে হিডিম্বাপুর (ডিমাপুর), কো-হিমা অর্থাৎ হিড়িন্বা পাহাড়, নেপালে ভীষপেড়ী, হরিন্বারে ভীষগোড়া,—এর পরেও পাঞ্চাবে আর কাম্মীরে কি-কি চিহ্ন যেন পাওয়া যায়। ধর্মারাজ ব্রাধিষ্ঠিরের নামে উৎসগীত একটি দেবস্থানও কই এযাবং চোথে পডেনি। শ্রীরামচন্দ্র ছডিয়ে আছেন যেমন ভারতের সর্বত, তেমনি হিমালয়েরও সর্বত। শ্রীনগরের উত্তরপথে সিন্ধ, নদী অতিক্রম করে গিলগিটে ঢোকবার ভোরণন্বারই হোলো রামঘাট। পাকিস্ডানঅধিকৃত কাশ্মীর এলাকার একটি জনপদের নাম রামপার। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বড় শহরের নাম, রমেনগর,—যেটি শিয়ালকোটের দক্ষিণ অণ্ডলে চন্দ্রভাগার তীরে। স্তরাং 'রামঘাট' থেকে সেতুবন্ধ 'রামেশ্বরম্' পর্যানত ভারতবর্ষা একস্বারে গাখা।

ভীমতাল হদের ঠিক মাৰংখানে একটি ক্র্দুবিশ রয়েছে চ্যুক্ত্রি সামনে,— কলকাতার লেক্-এ ষেমন দেখা বার। গিরিলোকে নদীর সন্থ্যা প্রচুর, কিন্তু জলাশরের সংখ্যা বড় কম। সেই দীঘি, হুদ, সরোবর—জ্বিদের আকর্ষণ বেশি। এই হুদের পশ্চিম পাহাড়ে আদিবাসী পাহাড়ীর ফ্রেড্রিছিলেন প্রমাস্করী শ্রীমতী হিড়িন্বা। তিনি বােষ করি ভীমের অস্ক্র্মিলন্তির কাহিনী শানে মৃথ হয়ে শ্বিতীয় পাণ্ডবকে এখানে আমন্ত্রণ করেন্ত্রি পাহাড়ী মেয়ের কঠিন যৌবন হয়ত খ্রেছিল শন্তিমান প্রস্থ। ভীম আসেন এখানে, এবং উভয়ে প্রণয়াসন্ত হয়ে বিবাহ করেন। সম্ভবত এই সরোবরের মাঝখানে ওই জনহীন ব্লীপকাননে ১৩৪ তাঁরা মধ্যামিনী যাপন করেছিলেন। ঘটনাটি মহাভারতে ঠিক এই ভাবে আছে কিনা মনে পড়ছে না।

একটি প্রাচীরের পিছন দিয়ে ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের চন্ধরে উত্তীর্ণ হল্ম। বৃক্কছায়াময় মন্দিরের অণ্যন,—অদ্রের বিশ্ত। ঝর্র্ ঝর্র্ বাতাস বইছে ছায়ালোকে। ছোট একটি পান্ডা-পরিবার এখানে থাকে। শিবের কাছেই পার্বতী। গণেশ থাকবেনই, এবং সিন্দ্রমাখা মহাবীর অবশাদভাবী! হন্মান হলেন শৈবভারতে শক্তির প্রতীক্। বেদীবাঁধানো রয়েছে পাথরের, তারই এক পাশে ব'সে কতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। মন্দিরের মতো এমন মধ্র অনাহত বিশ্রামের ক্ষেত্র আর কোথাও নেই। গাছের স্নিন্ধ ছায়ায় হিমালয়ের হাওয়ায় নিভ্ত মন্দিরের এক কোণে চোখ ব্রেজ শ্রে থাকা,—তা'র সণ্ডের থাকে আকাশপথের পথিক পাখীর চ্র্ণ কণ্ঠন্বর, আর যদি থাকে নিকটবত্রী নালাপথে সরোবরসনিলের কুল্কুল্বনি,—তাহ লে সেই সোন্ধর্য করবে না অনেকে.—স্বর্গলাভ করি আমি কথায় কথায়!

ওরই মধ্যে এক সময় দেখে নিল্ম ভীমতালের সংগা নালীপথ সংযুক্ত ক'রে 'দল্ইস গেট্' বানিয়ে জলনিয়ল্ডণের বৈজ্ঞানিক ব্যবদ্থা। এর পর জ্যামিতিক পদ্ধতি দেখতে সময় গেল। অতঃপর ভাওয়ালীতে ফিরে এসে চলল্ম এবার রামগড়ের দিকে। ভাওয়ালী থেকে রামগড় নয় মাইল, কিন্তু অধিত্যকা পেরিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই পথ উঠে গেছে। এ পথটি পাকা। দাম, 'নেহর রোড।' দক্ষিণপূর্ব দিক পেরিয়ে গাড়ী চলেছে উত্তর দিকে। এ অঞ্চলে যানবাহনের নিয়ল্ডণ দেখে মন খুশী হয়। মোটরবাসের প্রথম যুগে মালিক এবং চালকের যে-দ্বেজ্ঞাচার ছিল—যেমন ছিল কলকাতায়,—এখন আর সের্প সহসা চোখে পড়ে না।

ভালিমের বন ছে'বে চলেছি। ছোট ছোট কমলা ধরেছে গাছে গছে। 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'—ফলের বাগানের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ ভীমেশ্বর মহাদেবের কথা ভূলে গেল্ম। শুক্ককণ্ঠে এখনই কিছ্ ফলের রস সন্থারিত না হতে পারলে জীবনটাই বার্থ! দার্জিলিংরের ভূটিয়া মেরের দ্টি গালের মতো টসটসে আপেলে রক্তের ছোপ পড়েছে,—মাথায় থাকুন ভীমেশ্বর ভিকত্ ফলের বাগান নাগালের বাইরে,—দীর্ঘানশ্বাস ফলে কোনো লাভানেই। ওইসব রাণ্যা ফলের পিছনে আছে রক্তলোভাত্র মহাজনের দল। ক্রন্তির সংগে আছে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চক্তানত। ফল তা'রা পচিয়ে দিলে সে ভালো, কিন্তু অলপ দামে বেচে বাজার মাটি করবে না। প্রলোভনের ফাদ ওরা পেতে রেখেছে নগরে নগরে। কারেমী স্বার্থের সাফলাটা ফলের ক্রেস সরস। আমাদের গাড়ী চলেছে চড়াই পথে।

পাহাড়ের নীচে-নীচে দেখে যাক্লি, নতুন ধরণের ফলনের কাজ চলছে। কোথাও ফ্রলের বাগানে চলছে পরীক্ষা, কোথাও বা লতাপাতা নিয়ে নতুন পশ্বতির গবেষণা। ওরই মধ্যে পেকে উঠছে ফলপাকড়, ওরই মধ্যে চলছে আল্বর চাষ। রেশমের গ্রুটিপোকা ও মৌমাছির চাষ চলছে নানাস্থানে।

একটি চাষীপ্রধান গ্রাম লেগে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। এর নাম ব্রিষ্ণ বিনায়ক'। হবেও বা। কিন্তু এখান থেকে একটি পথ গিয়েছে ম্রেড়েশ্বরে চৌন্দ মাইল চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে। একথা লোকে বােধ হয় ভূলতে বসেছে যে, ম্রেড়েশ্বর হােলাে একটি তয়্তিশ্বান। কেননা প্রায় ষাট বছর প্রে ভারত গভনমেন্ট ম্রেড়েশ্বর পর্বতের শিখরে একটি পশ্রচিকিংসা ও গবেষণাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে উঠেছে, এবং ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কমার্ন ও ছাত্ররা এখানে বিভিন্ন কাজ নিয়ে আসে। ম্রেড়েশ্বরের চারিদিকে ক্যায়্নের মনোরম উপত্যকাগ্রনি বিশ্তারিত ভাবে দেখে নেওয়া যায় এবং এই ম্রেড়েশ্বরে দাঁড়ালে হিমালয়ের চ্ড়াদলের শত শত মাইল শোভা সমগ্র দিগনত জ্বড়ে দ্িটগোচর হয়। বিনায়ক' অথবা 'রামগড়' থেকে ম্রেড়েশ্বরের পথে এখনও গাড়ী চলে না। পায়ে হে'টে অথবা ঘোড়ার পিঠে বারাে চৌন্দ মাইল পথ যাওয়াই স্ববিধা।

আমাদের গাড়ী এসে পেণছলো 'রামগড়ে।' এখানে একটি ডাকবাংলা রয়েছে অদ্রে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ওটার প্রয়োজন ছিল না। এই রামগড় একটি মন্ত বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিন্তু শহর নয়, সামান্য একটি জনপদ, উপরে ও নীচে কয়েকখানা কাঁচা-পাকা বড়েছির দেখা যাছে। রামগড়ের শিখর-লোকে একটি উপতাকায় মোটরবাস এসে দাঁড়ালো, এর পরে আর যাবে না। পাহাড়ের অনেক নীচে দিয়ে চলেছে রামগড় নদী। বোশদিনের কথা নয়, বোধহয় শ'দেড়েক বছর আগে এ অঞ্চলে কয়েকজন চীনার দখলে ছিল কয়েকটি সম্পত্তি। তা'রা এখানে চায়ের চাষ করেছিল। আজও 'চায়না-পীক' তাদের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিছে। এ অঞ্চলিট য়য় দখলে ছিল তিনি বোধ করি এখানকরেই 'হরতোলা' পেটটের রাজা কৃষ্ণপাল সিং। আজও রামগড়ের নীচে তা'র নানাবিধ রাজকীতির স্থাপতাচিহ্ন পড়ে রয়েছে। এর পর একে একে আসেন ইংরেজ মিঃ সামারফোর্ড এবং মিঃ য়ালেন। দেখতে দেখতেই এসে পেণছৈ যান্ অজয়গড়ের রাজা, ধনপতি বিড়লা এবং য়্বাণীলাল ক্ষিল্ট্যপতি। ক্রের রামগড়ের আসর একেবারে গরম হয়ে ওঠে।

প্রশন দেখা দেয়, এত পাহাড় থাকতে এই অপরিচিত প্রশানা ও অ্থাতে রামগড় অণ্ডলে এ'রা এলেন কেন? একটি উপমার লেভি সামলাতে পারছিনে, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। রুধিরের গন্ধে বাঘ আমে রামগড়ের মাটি সরস, পাথরের ভিড় কম, এবং অতিশয় ফলনশীল। সুষ্ঠা উত্তরভারতে 'নৈনীতালের আল্ব' ব'লে যেটি প্রসিদ্ধ, এই অণ্ডল হোলো তি র প্রধান জন্মভূমি। এ ছাড়া কাম্মীরের পরে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মেওয়াফল নাকি অন্য কোথাও দৃষ্প্রাপ্য। স্ত্রাং প্রতি বংসর এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার রন্তানীর খেলা চলছে।

প্রত্যেকটি পাহাড়ের সান্দেশ বিরাট ও বৃহৎ এক একটি ফলনক্ষের। আল্ব আরে আপেল হোলো প্রধান। তার সংগ্য আছে আনার, ডালিম, নাসপাতি, কমলা, টমাটো, মটরশৃটি ইত্যাদি। এদেরই পাশে দেখতে পাচ্ছি, গভনমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত ফল ও সন্জি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য একটি মদত কারখানা। মনে শ'ড়ে গেল, আজকাল কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী আরম্ভ করেছে 'কোন্ড্-স্টোরেজের' নামে একটি শোষণচক্রান্ত। কলকাতার সম্প্রতি এর উৎপাত চলছে। সময়কালের ফল ও সন্জি অসময়ে বেচতে পারলে দ্ব'পয়সার বদলে চার পয়সা লাভ,—সেগ্লো মান্ধের খাদ্যের উপযোগী থাক্ আর নাই থাক্। শীতকালে আম, বসন্তকালে আনারস, গ্রীষ্মকালে কমলালেব, বর্ষাকালে বাঁধাকিপ, শরংকালে লীচু ইত্যাদি কিনে হাসি-খুশী মুখে কেরানীবাব, যখন বাড়ী ফেরেন, তখন সন্ধ্যাদীপ জেবলে পাঁচুর মা গদগদ কপ্রে এগিয়ে এসে 'নতুন' জিনিস স্বামীর হাত থেকে তুলে নেন্! সেদিন সারারাহিব্যাপী উৎসব। পর্রদন পাঁচুর জন্য ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি!

তুষারের চ্ড়াগ্রাল অনেক দ্র, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার ও সেই চ্ড়াগ্রাল মেঘময় না থাকলে এখান থেকে তাদের ছবিও নেওয়া চলে। সেইদিকে ম্বেধ-চক্ষে চেয়ে যখন একাল্ডে দাঁড়িয়েছিল্ম তখন এক অকিন্সন ব্যত্তি এসে জানালো, অদ্রে ওই যে উচ্ পাহাড়ের গায়ে ঘরের মতো দেখতে পাছেন, ওরই একটি বাগানবাড়ীতে কিছ্কাল ছিলেন রবান্দ্রনাথ।

আমার মুখের চেহারা দেখে সে-ব্যক্তি একটা সন্দিশ্ধকশ্চে পনেরায় বললে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনের্নান ?—জিনাকো ভারত-কবি বোলা থাতা হ্যায়! দ্রনিয়াভর ইন্সানিকো প্যাবে হে\*।

সামান্য ব্যক্তির চোথে-মুথে শেদিন ভারতকবির সম্বন্ধে যে-গোরববোধ দেখেছিল্ম, সেটি অবিস্মরণীয়। রামগড় পাহাড়ের চ্ড়ায় সম্ভবত ১৯১৪ খ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন। এখানে বসে তাঁর স্দৃরে দৃষ্টির সম্মুথে তুষারচ্ড়াগুলিকে রেখে অনেকগুলি কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। কেবল একবার নয়, কুমায়নে পর্ব তমালার মধ্যে সহাকবি বারন্বার এসেছিলেন। সেদিন একথা জেনে বিস্ময় এবং আনন্দ বাধে ক্রেটছল্ম, এখানকার অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থান-কাহিনীকে আতি যতে লালন করে চলেছে। কবি যে-বাড়ীটিতে বসবাস করেছিলেন, সেটি কিলার ক্রিটি

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত মেট্ট্রিপথ প'চাশী মাইলেরও বেশী পড়ে, এবং রাণীক্ষেত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এদিক দিয়ে যারা যায়,—অর্থাৎ কাঠগোদাম, ভীমতাল, রামগড় এবং 'ফিউড়া' হয়ে যে-পর্যাট গেছে আলমোড়ায়, সেটি মান্ত একচিল্লশ মাইল পথ। অসুবিধা এই, রামগড় থেকে 'ফিউড়ার' পথে আলমোড়া পেণছতে গেলে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হেণ্টে, কিংবা উচ্চমূল্য 'ডান্ডিতে অথবা পাহাড়ী টাট্রু ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে হয়। এই পথটি বাঙগালী জাতির নিকট অতি পরিচিত। এই পথটি দিয়ে একদা গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধ্র চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধ্র একা যার্নান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, তাঁর প্রে 'চিররঞ্জন ওরফে 'ভোম্বল', কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ওরফে 'বেবি।' ১৯১৫ খৃট্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশবন্ধ্ব ভাগলপ্রে থেকে 'মায়াবতী আশ্রমের' উদ্দেশে রওনা হন্ এবং ভীমতাল ও রামগড়ের পথ ধ'রে আলমোড়া পেণছে আবার সেখান থেকে মায়াবতীর ভিল্লপথে অভিযান করেন। তাঁরা তখন গিয়েছিলেন ঘোড়া, ডান্ডি ইত্যাদির সাহায্যে, কেননা তখন ভারতবর্ষের কোনও অগ্রলে মোটর বাস জন্মগ্রহণ করেনি। মোটরপথও সেদিন ছিল না। দেশবন্ধ্র সেই 'মায়াবতী আশ্রম' বাতার কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গণ্ডগাপাধ্যায় তাঁর 'মায়াবতী পথে' গ্রন্থে।

মোটরপথ অবশ্য আজও 'মায়াবতী' পর্যন্ত নেই। কিন্তু আজ আলমোড়া পর্যন্ত এবং এদিকে রামগড় অর্বাধ গাড়ী রয়েছে। আলমোড়া থেকে মায়াবতী প্রয়তাল্লিশ মাইলেরও বেশি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে টনকপ্রে থেকে পিথোরাগড় পর্যন্ত মোটর বাস চলছে। তা যদি হয় তবে পথেই পড়ে 'চন্পাবত' এবং 'লোহাঘাট' নামক'জনপদ। 'মায়াবতী বেদান্ত আশ্রম' লোহোঘাট থেকে আন্দাজ চার মাইল পথ। জনহীন বনভূমি, পার্বতা ভূভাগের অত্যাশ্চর্য মহিমা, গিরিনদী এবং ঝরণার নয়নাভিরাম দ্শোর মাঝখানে 'মায়াবতী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত।

কাশ্মীরে পাঞ্জাবে হিমাচলে নেপালে,—যে-বিষয়টি কোথাও এমন স্কুশ্টেভাবে চোথে পড়ে না,—সেটি প্রত্যক্ষ করা যায় এই কুমায়নের তিনটি জেলার পর্বতিশ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে; রহমুপুরা গাড়োয়ালে, কুর্মাচল আলমোড়ায় এবং ইন্দ্রপ্রস্থা নৈনীতালে। বন্য পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য রয়েছে হিমালায়ের প্রায় সকল স্থানে,—কিন্তু তাদের সণ্ডে এমন অধ্যাত্ম জীবনের স্বাদ, এমনিভাবং ভাবনা, এমন বিবাগী মনের বেদনা কুমায়ন পর্বত্যালার মত্যো জার কোথাও নেই। যোগী, সম্র্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষ্, তপশ্বী, দাখুজিক, তত্তজ্ঞানী, বেদাধ্যায়ী, বৈদান্তিক,—বোধ হয় হিমালায়ের অপর কোনও ক্রুম্বর্গ থেকে এক-চাহনিতে এতগুলি তুষারশৃংগও পাশাপাশি চোথে পড়ে না এমন করে হিমালয় আর কোথাও ডাকে না, এমন করে আর কোথাও সেঞ্জিক টানে না। সমগ্র কুমায়নে অসংখ্য গণগার আকুলি-বিকুলি চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। গোরী-গণ্যা, কালীগণ্যা, ধবলীগণ্যা, বিষ্কুগণ্যা, দ্বধগণ্যা, আকাশগণ্যা, পাতালগণ্যা

ভাগীরথীগণগা, শ্বিগণগা, কেদারগণগা, গর্তৃগণগা, পিন্দারগণগা,—আরও অনেক গণগা। কিন্তু দব গণগার জল মিলেছে গিয়ে আর্বাবর্ডের মূল গণগায়। ওই একেকটি গণগাপথে সাধ্যশতরা বে'ধেছে আশ্রম লোকলোচনের অন্তরালে; কে'দেছে অনেক ভূণ্তিহীন মন, ফ্'পিয়েছে অনেক জীবন অকারণ।

জনৈক আমেরিকান মহিলা তাঁর স্বামীর সংগ্রে একদা মান্নাবতীর অরণ্য-প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ান। তৃষারপর্ব তরাজির শোভা এখানে অপর্প। কখনও লোহিতবর্ণ, কখনও স্বর্ণাপ্য, কখনও গৈরিক, কখনও বা তা'রা হীরক-জ্যোতিআন ৷ ভারতবর্ষের আকাশে মেঘের মধ্যে প্রভাত, মধ্যাহ, অপরাহ ও সন্ধ্যায় যে-বর্ণবৈচিত্তোর অস্তানত লীলা দেখা যায়, তারই অপরপে ইন্দুজাল মের-মন্দার হিমালয়কে বোধ করি দেদিন মায়াচ্ছললোকে পরিণত করেছিল। ওই মহিলা সেই দৃশ্য দেখে মায়াবতীর এই নিভূত অঞ্চল ছাড়তে চাননি। এখানে তাঁরা দ্বজনে একটি বাসস্থান এবং একটি কুস্মুমকানন রচনা করেন। উভয়েরই বোধ করি এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা হিমালয়ের এক প্রাল্ডে বংস অধ্যাদ্ম জীবন যাপন করবেন ৷ পরবতীকালে ধখন সেই মহিলা ভারত ত্যাগ করেন, তখন তাঁর এখানকার সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকৈ দান ক'রে যান্। মায়াবতী আশ্রমে অদ্যাবধি সেই মহিলা 'মাদার' নামে বিদিত। এই দানশীলা নারীর উদারতায় স্বামী বিবেকানন্দ মুখ্য হন্, এবং সম্ভবত ১৯০১ খ্ন্টাব্দে স্বামীজি প্রথম মায়াবতীতে যান্। অনেকেরই কাছে দ্নেছি, বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গত জগদীশচনদ্র বস: মহাশরও এক সমরে মায়াবতী আশ্রমে গিয়েছিলেন।

নৈনীতাল এবং আলমোড়া উভয়ে সর্বন্তই প্রায় সংঘ্রন্ত হয়ে রয়েছে এক একটি সেতুবন্ধে,—কোন্টি কোথায় পৃথক এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছি অনেক দ্রঃ সন্ধার আকাশে কখনও জন্বলে উঠেছে লক্ষ্ণপ্রদীপ, অন্তিম দিনমানকালে শ্বেতচ্ড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে গৈরিক প্রাব, প্রভাতকালে তা দের ললাট থেকে নেমে এসেছে ভলকে ভলকে শোণিতের প্রবাহ, কিংবা হঠাৎ মধ্যাহে বিগলিত স্বর্ণপ্রোত। জেনেছি চোখের প্রমা, জেনে এসেছি বায়্মুস্তরভেদের মায়া,—কিন্তু তা'রা মনের মধ্যে এনেছে মহিমা, এরেছে সৌর্বিশেবর আহ্নান, এনেছে সৌন্দর্যলোকের অগার আনন্দ। সমুক্ত আকাশকে পেয়েছি আলিঙ্গনের মধ্যে, সমগ্র হিমালয়কে পেয়েছি আপ্রক্রিক। স্কিট্র পরমাণচর্ষ র্প দেখেছি পথে পথে,—জলে, আকাশে, রৌজ্বনির্নর্বর, দেওদারের বনে-বনে, বায়্মর মধ্রে স্বনন্ন,—সেই অনন্ত বিস্ফুর্কার্টি রামগণগার অদ্রের সেই বর্ণের স্ব্রমায়। 'রিচি' গ্রামের সেই সংকটসংকুল অব্যক্তিছণ, রামগণগার অদ্রের সেই 'ঘৌডমের' পাহাড়ধসা কানিশপথ,—সেই আনন্দ আর আতঙ্গের চেতনা আজও ব্রের মধ্যে ধকধক করে। 'সোরাল্' পেরিয়ে গেছি,—ষেথানে নামহারা গিরিনিঝিরণী বনবালিকার

মন্তো গান গেয়ে চলেছে অতিকায় পাথরের আড়ালে-আবডালে। তারপরে গিয়ে প্রবেশ করেছি বিজন গহন 'কুমারিয়ার' অরণ্যে। ওখনে আবার পেরিয়েছি কোশী 'মোহন সেতুর' উপর দিয়ে। একটি পথ আমার অনন্ত ঔৎসন্ক্য নিয়ে হারিয়ে গেল 'সাকারের' পথে,—আমার নিজের পর্থাট নদীর তীরে তীরে চ'লে গেল রামনগরের দিকে।

'গরজিয়ার' গভার অরণ্যলোকের কথা অনেকেই জানে। শ্রুনল্ম কোন না কোনও সময় একটি-দ্বটি নরখাদক ব্যাছের ভয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা থাকে নিত্য তটস্থ। বাঘ হোলো শাসনকর্তা, তারে একনায়কত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে গ্রামবাসী। বাঘের ভয়ে তা'রা শিবমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানায়; এবং তাদের আক্রমণ ঘটলে তা'রা কপালের লিখন ব'লে ব্রুক চাপড়ায়। ওদেরই গ্রামের ধার দিয়ে চ'লে থেতে হয়েছে অনেক দুরে।

বিরাট পাহাড়ের মের্দণ্ড নেমে এসেছে কোশীনদীর পথে। সেই পাহাড় বিরাটতর প্রাকার রচনা করেছে একদিকে, অন্যদিকে গত বর্ষার তার পঞ্জর থেকে নেমে এসেছে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের ধস। সেই বিপল্ল ক্ষর ও ধরংসের মধ্যে যে-বিশালতা দেখা যায়, তাতেও বিমৃত্ব হ'তে হয়। আবার মনে পড়ছে, এমনি ধস নেমেছিল দার্জিলিং শহরে গত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ব্যেধ করি জলাই মাসের বর্ষায়। একটি রাত্রির সেই ইতিহাস অতি ভয়াবহ। সেই ধসগালের সংগ্যে অনেক-গলে বাড়ীঘর চ্পেবিচ্পে হয় এবং কয়েকটির সমাধিলাভ ঘটে। নরনারী ও শিশ্দ কতগালির মৃত্যু হয়েছিল তার সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃৎপ্রধান পাহাড়ের ঠিক নীচে বসবাস করা অনেক সময় বিপজ্জনক।

অরণসেমাকীর্ণ রামনগরের পথে যাচ্ছি। বাঁ দিকে কোশীর জলপ্রবাহের ঠিক মাঝুখানে পাওয়া গেল মাটি আর পাথর মেলানো একটি মসত,—না, মন্দির নয়, কিন্তু তারই মতো একটি আয়তন। ওটা নাকি ভগবতীর 'মন্দির।' ওর মধ্যে আছেন উপাট্টাদেবী। ওই আয়তনটির ভিতরে রয়েছে একটি মসত গৃহা—নদীর ব্কের উপর। ওই গৃহায় অনেককাল ধরে থাকতো এক সাধ্র, নাম—'বালক বাবা'। সে ছিল মসত তপস্বী! কিন্তু যত বড় তপস্বীই হও, রস্কন্মাংসের দেহধারী মান্ষকে প্রকৃতির শাসন, জৈবিক তাড়না এবং পার্মিক্তি দাবি মেনে চলতেই হবে। 'বালক বাবাও' মান্ষ। একদা বর্ষারন্তে এই কোশীতে ছুটে এলো পাঁচিশ হিশ ফুট উ'চু জল। পশ্পক্ষী মান্ম আম ক্ষেত খামার সমসতই সেই সর্বনাশা জলের প্রবাহে ভেসে যেতে লাগজ্যে মাঝনদীতে রয়ে গেল ওই 'ভগবতীর গৃহা' এবং ওই 'বালক বাবা।' প্রকৃত বাঁচাবার জন্য কারো মাথা বাথা ছিল না। জলরাশি এসে গ্রাস করলো কি ভগবতীথণ্ড,—গৃহা এবং বালক বাবা নিশ্চিক্ত হলো জলের তলায়।

এখানকার লোক বলে, 'বালক-কাবা' সেই মৃত্যুকে স্বীকার করেনি। যক্তক্ষণ তা'র পক্ষে সম্ভব ছিল, উ'চু জারগায় গলা বাড়িয়ে সে প্রবল কপ্ঠে ১৪০ চীংকার ক'রে বলেছে, বিশ্বাস করিনে! বিশ্বসেবাদীরা চিরকাল ধ'রে ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে, তপ্স্বীর কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি চিরকাল। সেসব সম্পূর্ণ মিথো, এ আমি বিশ্বাস করিনে —'বালক বাবা' চীংকার ক'রে এই কথা জানাচ্ছিল অবিরত,—বিশ্বাস করিনে!

প্রাণীচিহ্নহীন বিপর্ল বন্যারাশির মাঝখানে কেবলমাত বালক বাবার নিম্নিজ্জত দেহের উপর শুধ্মাত তা'র মুন্ডটি জলের উপরে বেরিয়েছিল। জল যত উচ্চ্ হয়, মুন্ডটিও তত উচ্চতে ওঠে। জল উচ্চ্ হয় পর্বতিপ্রমাণ, মুন্ডটি ওঠে তারও উপরে। সেই অটল দিথর মুন্ডটি শেষ পর্যন্তই টি'কে রইলো।

'বালক বাবার' মৃত্যু হয়নি। বন্যা চ'লে গেল,—বালকবাবা স্থির হয়ে দাঁডিয়ে! এটা হোলো ভগবতীর গ্রহা!

দেখতে দেখতে রামগংগার তীরে এসে গাড়ী থামলো। সামনেই রামনগর।



সম্যাসী বলছেন, জলতে ধ্প এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি স্থানধ রেখে যায় তা'র পরিবেশে। গিরিরাজের অপার বিস্ময়ের মাঝখানে তপস্বীরা বেখানে বীজমল্য জপ ক'রে গেছেন, সেই 'আসনের' আশে-পাশে এসে দাঁড়াও, তোমারও হৃদয় একটি আশ্চর্য অনুভূতিতে আছেল হবে।

প্রশন করলমে, সে-আচ্ছলভাবটি কেমন, মহারাজ?

সম্যাসী হাসলেন।—চুস্বকের আকর্ষণে লোইচ্ণ যেমন থরথরিয়ে কাঁপে, তেমনি।

প্রোকালে তিব্বত ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। যেমন ছিল গান্ধার, যেমন কন্বোজ আর যবন্বীপ, যেমন সমোগ্রা আর শ্রীলংকা। ওদের কারো নাম ছিল অমরাবতী, কারো বা স্বর্ণান্বীপ ৷ তিব্বতকে সেই প্রোকালে বলা হোতো কিম্পরে, ব্যব্দান, তথা স্বর্গভূমি, তথা স্বর্ণভূমি। স্বর্ণভূমি ত' বটেই,—তিব্বতে আজও অপরিমেয় সোনা প্রায় সর্বত্ত নদী আর পাথরের নীচে পঞ্চৌভূত। কিম্পরেষ্থাত নাম হয়েছিল হিমানয়ের জন্যই, কারণ হিমালয়ের অপর একটি পৌরাণিক নাম হোলো কিম্পার্যপর্বত। প্রতি তুষারচ্ডায় প্রেষোত্তমের নিত্যকা<mark>লের সিংহাসন পাতা। প</mark>্ররাকাল থেকে ইতিহাসের কালে এসে দেখি, একে একে ভারতের সীমানা-ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ভারতের অবয়ব থেকে,— বনম্পতির থেকে শাখা-প্রশাখা ঝড়ের তাড়নায় যেমন ছিল্ল হয়ে ছনুটে যায়। গান্ধার, পামীর, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঞ্কা, কন্বোজ, সিয়াম ইন্দোচীন, সুমাত্রা, ষবন্দ্রীপ,—একে একে সবাই চ'লে গেছে। এই সেদিন গেল দ্রীক্ষেত্র ওরফে রহাদেশ,—এথনও পর্ণচিশ বছর হয়নি। আর যা গেল সম্প্রতি, তারও ক্ষত-স্থান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। এমনি করে যুগযুগান্তর ধরে ভ্রক্তি ছোট হচ্ছে, সীমানা তার সংকৃচিত হয়ে চলেছে। শৃংধ্ আনন্দের কথা এই 🔍 ধর্ম বোধে, অধ্যাত্মভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও তাদের সকলের্ভ্রেসিণে ভারতের সমগোত্রিরতা বর্তমান। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মনে। 💖 কি সনাতন এবং বৈদিক ভারত বৌশ্দদর্শনকে আজও গ্রহণ করতে পুর্বেদি? তবে কি আর্থ-দ্রাবিড়ের সংগ্রে মংগ্রালীয় রক্তের মিল ঘটলো ন্যুক্তেলিও কালে? কে কা'কে ত্যাগ করলো?

হিমালয়ের উদার প্রশাদিতর মধ্যে এর জবাব কোনওদিন মেলেনি। সম্যাসী বললেন, হিমালয়ের মতো এতবড় রণক্ষেত্তও প্রথিবীতে আর কোথাও ছিল না। ১৪২

কিন্তু সেই রণক্ষেত্র হোলো ধর্মবাদের, দর্শনমতের। সেই রণক্ষেত্রে রক্তপাত বটেনি কখনও, কিন্তু যোগতন্দ্রায় আত্মসমাহিত অনেক তপদ্বীর জীবনপাত বটে গেছে। সত্যকে যারা অক্লান্তভাবে খংজেছে, আলোকের সন্ধানে যারা সর্বত্যাগ ক'রে দ্র্গমে আর দার্ণের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে,—তাদের চেয়ে রণবীর আর কে আছে সংসারে? তা'রা নিঃশব্দে জয় করেছে মান্ধের শ্রম্ধা, নিভূতে নির্ণয় করেছে মান্বসভ্যতার নিয়তি। তাদের প্রশোত্তর মীমাংসার পথ ধ'রে ভারত-সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে তা'র জ্ঞানের জগতে। ব্রন্থিকে নির্মাল করেছে, সভ্যতাকে স্বন্ধর করেছে।

তিব্বতের প্রবেশপথ এক হাজার বছরের মধ্যে কোনোদিন সহজ হয়নি। পথ দ্বংসাধ্য ব'লে নয়, কিল্টু কোনো পর্যটক অথবা তীর্থমান্ত্রী তিব্বতবাসীর নিকট আজও তেমন কাম্য নয়। মোর্যসামাজ্যকালে, সিথিয়ান ম্বুগে, ব্যাক্ট্রিয়ের কালে, হর্ষবর্ধন-সম্বুল্ব্ ত-কল্প্তের সময়ে—তিব্বত এবং চীনের দ্বার খোলা ছিল। কিল্টু মগধ সামাজ্যের শেষ দশায় ম্সলমান আক্রমণের কাল থেকে সেই অবারিত দ্বার বন্ধ হয়েছে। বিসময়ের কথা এই, লাসা নগরীর সীমাল্তে জো-খাং' নামক বিরাট বৌদ্ধমঠে যে-পঞ্চধাতুনিমিত অতিকায় বুদ্ধম্তিটি পবিশ্বতম ব'লে প্রজিত হয়, সেই ম্তিটি ভারতের। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধর জীবনকালেই মগধে এই ম্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং ম্সলমান আক্রমণকালে চীনসমাট মগধের রাজাকে সাহায়্য করেছিলেন, এবং সেই কৃতজ্ঞতান্ধর্প এই ম্তিটি চীনসমাটক উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর চীনসমাটের কন্যার সহিত খখন তিব্বতরাজের বিবাহ হয়, সেই সময় বধ্বেশিনী সম্বাটন্ত্রিত এই ম্তিটি তিব্বতে আনেন। তিব্বতের সেই রাজা এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে এই ম্তিটি স্থাপিত করেন।

ব্রতে পারা যায়, ভারতের সংগ্য ছিন্দ্রতের যোগ বিচ্ছিল্ল হয়েছে ম্বলমান আমলে। ভারতের বৃহত্তর সমতল ক্ষেত্রে পাঠান-মোগল-পূর্তু গাঁজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজ—এরা জায়গা পেয়ে প্রভূত্ব লাভ করেছিল,—কিন্তু একিন্তু থেকে গোঁড়া বোন্ধ-তিন্বত একান্তে সরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তা'রা এতকাল ধ'রে ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষ্যের সংগ্য পর্য টককেও সরিয়ে রেখেছে ভিয়েগর পর যুগ। তিন্দ্রত হয়ে গেল নিষ্মিধ।

ওরা নাকি প্থিবীর একমাত 'রাহমুণ' সম্প্রদায় তিদের দেশব্যাপী গ্রন্থ-ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ প্থি আর ধর্মগ্রন্থ। ওরা জ্বান্তির প্রিথবীর অন্তিম পরিনাম, সভ্যতার আদিঅনত ইতিহাস। হিমালয়ের স্থাবে ওরা দাঁড়িয়ে আছে যোল হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে,—ওরা হোলো প্থিবীর শীর্ষস্থানীর। একটির পর একটি সভ্যতা এসে চ'লে গেছে, হাজার হাজার বছরে শত শত রাজ্যের অভূথান এবং অবসান ঘটেছে,—ওরা ভ্রুক্ষেপ করেনি। চীন, মণ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, কাশ্মীর, নেপাল, রুণিয়া, ভুকি স্তান,—এদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড় আর বিশ্লব, অরাজকতা আর প্রলয়,—কিস্তু তিব্বত তাদেরকে গ্রাহান করেনি। ওরা চিরকাল পর্নথ পড়েছে আর মন্ত জপেছে; 'মণিচরু' ঘ্রিয়েছে আর প্রেত-পিশাচ তাড়িয়েছে। মানুষের চেয়ে মন্ত ওদের কাছে অনেক বড়। ওরা মন্ত পড়তে-পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারির ন্বারা ট্রক্রোট্রক্রো ক'রে কাটে, এবং শ্গাল-শকুনি আর কুকুর য়খন সেগ্লি ভোজন করে—ওরা তখনও মন্ত্রাই করতে থাকে। চীন ওদের উপর গায়ের জ্যারে প্রভূষ করতে চেয়েছে, ওদের ঘরে ঘ্রেক তন্বি করেছে, তাই ওদের সণ্গে চীনের রাদ্রীয় মন-ক্ষাক্ষি চিরদিনের। ওরা যে কেবল স্বাধীন থাকতে চায় তা নয়, ওরা প্রথবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিয় থাকতেও চায় । বৌশ্বভিক্ষ্ম ছাড়া কেউ না ঢোকে ওদের সমাজে, সাহেব না ঢোকে, ম্সলমানছোঁওয়া হিন্দ্র না ঢোকে, বিভ্রমন না ঢোকে, আর্মনিক সভ্যতার হাওয়া না ঢোকে। দ্বচারজন ব্যতিক্রম ছাড়া তিব্বতের ঘ্রা বয়ে বড়ালো প্রায় সবাই চিরকাল।

তিব্বতের বিরাট মালভূমির উপরে যেমন শত শত তুষারমণ্ডিত পর্বতি চ্ডা, তেমনি সংখ্যাতীত লবণহদ। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বর্গমাইলের মধ্যে মান্য কিছ্ কিছ্ আছে, কিন্তু গাছপালা নেই বললেই ভালো হয়। ভারতের তুলনায় তিব্বত হোলো প্রায় জনশ্না। প্রতি বর্গমাইলের হিসাবে মার সাতজনের বেশি মান্য নেই। খাদা খলে পাওয়া যায় না,—ক্ষ্যার্ড তিব্বত। পূর্ব তিব্বতে বাঁচবার পথ আছে, যেখানে রহমপুর স্কুন করেছে অরগ্য, শস্যক্ষের আর নিন্দভূমি। বাল্যপাথরে, কাঁকরে, লবণে সোডায় এবং অন্যানা ধাতব পদার্থে তিব্বত পরিপূর্ণ,—কিন্তু স্নেহ নেই কোথাও, কুঞ্জ-কাননের মায়া নেই, তমাল-তালী-বনরাজিনীলার ছায়া নেই। আছে আত্মনিগ্রহী অন্ধকারাছেয় ধর্ম, এবং অন্ধ আচারঅন্ত্রানের কঠোরতা। প্রতিব্বতে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের দ্বভাব কতকটা কোমল হয়ে এসেছে,—তাই রাজধানীও গ'ড়ে উঠেছে 'কাইচু' নদীর উত্তরে লাসায়। সেবানকার পোটালা প্রাসাদে থাকেন সর্বাধিনায়ক দলাই লামা।

'মণিচক্র' ঘ্রেছে লামাদের হাতে-হাতে যুগের পর যুগ,—আজক্তিরছে। কিন্তু কলের চাকা কিংবা গাড়ীর চাকা কখনও ঘোরেনি ত্রিন্তুত। আজ সভ্যতার ধারা আসছে গণতন্ত্রী চীন থেকে। তা'রা গাড়ী চালুটিত চায় তিব্বতে, তা'রা আলো ফেলতে চায় অন্ধকারে, ধর্মের উপরে মন্ত্রিভার দাবিকে তা'রা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দাবি স্বীকার করাবার জন্য তা'রা সৈন্যসামন্ত এনে ফেলেছে এই দ্বন্তর ভূখণেড। এবার হয় কলের এবং কালের চাকা ঘ্রবে!

মধ্যতিব্বত সম্বন্ধে কিছ্ জানরার চেণ্টা ব্থা। সেখানে আছে নান, দামি পাথর, ভূগভেরি স্বর্ণভাণ্ডার, আর জনবস্তির এখানে ওখানে আদিমকালের কুসংস্কারাচ্ছয় গ্রুফা। প্রচণ্ড হাওয়ায়, তুহিনের ঝাপটায়, প্রথর স্থে, নির্মাল জ্যোৎস্নায়, ক্ষণমজী প্রাকৃতিক চট্লতায়, আকাশের অত্যপ্ত নীলিমায়,— তিবত অপাথিব রহস্যে আছেয়। উত্তরে তা'র আদিঅন্তহীন 'তাকলামাকান' আর 'গোবি' মর্ভুমি, দক্ষিণে হিমালয়ের সংখ্যাতীত তুষারচ্ডা,—ধবলাগার, মর্ছিনাথ, মানসলা, গোঁসাইথান, গোরীশাশ্বর, এভারেন্ট, মাকালা, কাণ্ডনজন্থা, কাণ্ডনজন্ম, গোঁসাইথান, গোরীশাশ্বর, এভারেন্ট, মাকালা, কাণ্ডনজন্থা, কাণ্ডনঝাউ, পাউহান্রির, চমলহারি,—এর্মান আরো অনেক। এই সব চড়া থেকে বেরিয়ে গেছে অনেক নদী,—এরা তিবতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে রহ্মপত্রকে বলশালা ক'রে তুলেছে। পাশ্চম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম তিবতকে ভারতের সংগ্রেপ্তক ক'রে রেখেছে কারাকোরাম, লাভাখ, জাস্কার এবং কৈলাস পর্বতমালা। কৈলাসপর্বতরোণী নেপালসীমানা অর্বাধ্য চলে এসেছে।

তেরোশো বছর আগে তিব্বতের রাজদূত আসেন ভারতে, এবং ভারতের ব্রাহারণ ও বৌশ্বদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই কালে মগধে এবং বাঞ্চালাদেশে যে 'নাগরী' বর্ণমালা প্রচালত ছিল, সেই বর্ণমালা তিনি নিয়ে যান্তিব্বতে। সংরক্ষণশীল তিব্বতে সেই বর্ণমালা আজও প্রচলিত রয়েছে, কেবল একটা, আধটা, চেহারার অদলবদল হয়েছে মাত্র। কিন্তু সম্পর্কটিশ ওখানেই থেমে যায়নি। বাষ্পলার সংখ্য তিব্বতের নাড়ির যোগ সেই কাল থেকেই চ'লে এসেছে। এর পরে যশোরের রাজপুত্র সর্বত্যাগী 'শাশ্তর্কাক্ষত' বেম্পথমে দীক্ষালাভ ক'রে ডিম্বতে যান্, এবং তংকালীন নরপতি তাঁকে প্রথম তিব্বতীমঠের মোহাত্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই গোরব আজও আ**ছে** তিব্বতে। অদ্যাবধি তিব্বতীয়া শান্তরক্ষিতকে আচার্য বেটিদসত্ত-মহাগ্রের আখ্যা দিয়ে গৌত্মবৃদ্ধের মতোই তাঁকে প্জা করে। অতঃপর বাংগলাদেশ থেকে কয়েকজন বৌন্ধপণ্ডিতও যান্ তিব্বতে। তাঁরা গিয়ে যে কেবল ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাই নয়,—বোদ্ধধর্মপ্রন্থগর্নালকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। রাজশন্তির আন্ক্ল্য ছিল ব'লেই সেকালে বৌশ্ধমের প্রসার ঘটেছিল। হিন্দ্রদর্শনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাই যে বৌশ্দর্শন—এ কথা আজ আমরা ভুলতে বর্সোছ। গোতমবৃন্ধ তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি হিন্দ্ ছিলেন, এই সত্যও মনে রাখিনে।

এর পরে যে মহাপ্র্যের কথা ওঠে, তিনিও বাণ্গালী। আঁর বাড়ী ছিল প্রবিণ্গে,—তিনি ঢাকার লোক। তাঁর নাম অতীশ দীপণকর প্রিষ্ঠান। আচার্য শব্দরের প্রতিভায় একদা সমগ্র ভারত যেমন ম্প্র হয়েছিল, দীপণকরও তেমনি ভারতের শ্রেষ্ঠ পশ্ডিভগণকে তৎকালে অভিভূত ও ম্পুর্করেছিলেন। বহু দেশ ও বিদেশে তিনি শ্রমণ করেন, এবং তাঁর পাল্ছিতা ও প্রতিভায় ভারতবর্ষে তৎকালে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাঁর বিয়স যখন ষাট তখন তিব্বতের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান্ এবং বৌশ্বদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা ক'রে সমগ্র তিব্বতের হৃদয় জয় করেন। তিনি বিশ্বদর্ধ 'মহাযান' মতবাদ প্রচার করেছিলেন দেবতাথা—১০

এবং তিব্বতকে বহু কুসংস্কার এবং তাল্তিক পল্থা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীপৎকর সেথানে 'কদম্পা' নামক একটি ন্তন লামা সম্প্রদায় স্থিত করেন, সেই সম্প্রদায়টি অদ্যাব্ধি তিব্বতে সর্বপ্রধান। দীপৎকর তেরো বংসরকাল তিব্বতে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এখনও তিনি সেখানে একান্তভাবে শ্রম্থের এবং প্রজা। ব্রদ্ধের পরেই তিনি বোধিসত্ত্বরূপ। তিব্বতীরা তাঁর মৃতি প্রজা করে। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধিমন্দির। ১০৫৩ খুন্টাব্দে দীপৎকর দেহত্যাগ করেন।

ভারতের সধ্যে তিব্বতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোধ করি অতীশ দীপঙকর প্রীক্ষানেই শেষ হয়। এর পরে ইতিহাস অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে। ভারতের হাত থেকে ওরা পেয়েছে ভাষা, শাদ্র, ধর্মদর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যকার যেটি প্রাণধারা, সেটি পাঠান আমল থেকেই শ্বেকাতে থাকে। যারা ম্সলমান ও তাতারের আমলে সমতল ভূভাগ ছেড়ে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে গিয়ে বাসা বে'ধেছিল, তাদের সঞ্গে তিব্বতীদের কিছ্ কিছ্ যোগাযোগ থেকে গেছে অনেককাল ধরে। কিন্তু বৌষ্ধর্ম ব্যাপকভাবে ভারতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি ব'লেই তিব্বতের সঞ্গে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাজ্বান্তির সহায়তার অভাব এবং ভারতে বিধ্মীর প্রভৃত্ব—তিব্বতকে হারাবার ম্লে এই কারণ দ্বিট প্রধান। যারা দ্বে স'রে গল, তারা অদ্শ্যলোকেই মিলিয়ে রইলো। তিব্বতের সঞ্গে আত্মীয়তা হতে গেল।

প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন মাত্র ইংরেজ তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম টমাস ম্যানিং। অতি অপেকালের জন্য তিনি লাসায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনও ব্রুন্ত পাওয়া যায় না। তাঁর যাবার তেতিশ বছর, পরে দ্বজন ফরাসী মিশনারী লাসায় স্বেশ্পকালের জন্য প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরাও কোনো বিবরণ রেথে যানিন। আত্মাভিমানী ইংরেজের মনে এই বিক্ষোভ বহুদিন অবধি ক্রিয়ায়িত হতে থাকে। এদিকে ভারতের উপরে ইংরেজের প্রভূষ তিব্বতের চক্ষ্মেলা ছিল, এবং যাদের সাহাযো ইংরেজ ভারতসামাজ্যে শাসন-বাবস্থা জিলাছিল, সেই সব ভারতীয়দের প্রতিও তিব্বতের প্রবল বিরাগ ছিল। ক্রিতু তিব্বতের সংগ্র ভারতের এমন কোনও বিষয়ে কোনও যোগাযোগ ছিল ক্রিয়ার জন্য বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্টের সংগ্র তাদের প্রতাক্ষ বোঝাপড়া চলাছে পারে। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক্ষ্মিখারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং গোর্খাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতের ইংরেজ সৈন্যরা। গোর্খারা তিব্বতীদের নিকট পরাজিত হয়। পন্নরায় ১৮৪০ খ্টাব্দে নেপাল এবং ১৪৬

তিব্বতের মধ্যে লড়াই বাধে, এবং বহুলোকের ধারণা এর মধ্যে ইংরেজের উম্কানিছিল। নেপাল পরাজিত হয়, এবং নিয়মিত 'ক্ষতিপ্রেণ' অর্থাং নম্ম্কারী পাঠাতে স্বীকার পায়। এর পর অপমানিত ইংরেজ দীর্ঘকাল চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জনালা করে তা'র মন।

শোনা বায় উনিশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন তিবতের দিকে অভিযান করেছিলেন, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। স্দীর্ঘান কলে পরে ১৮৭৯ খ্টাব্দে দাজিলিং স্কুলের এক অসমসাহসিক শিক্ষক শরংচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর এক 'লামা বন্ধরুর' সহায়তায় তিব্দত প্রবেশের অধিকার পান্। শরংচন্দ্রের এই অভিযানের পিছনে ভারত গভনমেশ্রের সহায়তা ছিল। তিনি তাঁর অভিযানপঞ্চের পরিমাপ করবেন, এবং থোঁজথবর আনবেন—এই ছিল সর্ত। তাঁর সঞ্গে ছিলেন আরও দ্কান,—নয়ন সিং ও কিষণ সিং। আর্কিবান্ড উইলিয়মস্ বলছেন,—"These men were the emissaries of the Indian Government, their duty being to survey with all possible accuracy such parts of Tibet as they should traverse. The most extensive results came from the expeditions of Kischen Singh who in four years crossed Tibet from North to South, and from East to West . and managed to draw out a detailed plan of Lhasa. His survey is considered to be very accurate."

Lhasa. His survey is considered to be very accurate."
বলা বাহ্নলা, এবা সকলেই ছন্মবেশে এবং অতি সাবধানে তিবত প্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শরংচন্দ্র এনেছিলেন তিবতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি ছয়মাস কাল তিবতের অন্তর্গত 'তাসিলানপোতে' সংস্কৃত ও তিবতা প্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কাঞ্চনজ্জ্বা অঞ্চলের আত ম্ল্যবান তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনেন। তাঁর সংগ্রা পানচেন্ রিন্পোচের প্রধান লামা প্রেরাহিতের সংগ্রা ঘনিষ্ঠতে! হয় এবং প্নরায় আমন্তিত হয়ে ১৮৮১ খাটালের নবেন্বরে তিনি আবার তিবতে যান্। এবার তিনি বরাবর লাসায় উপস্থিত হন্। শর্ম্ম লাসা নয়্ম ক্ষ্পির ক্ষেত্র বংসর যাবং তিনি বিভিন্ন তিবতায় শহরে প্রমণ করে প্রকৃত্ব প্রিমান্ত্রীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিবতের কর্তৃপক্ষ ঘ্লাক্ষরেও ত্রির ম্লে উভেন্তা একট্রও জানতে পারেননি। রাজনীতিক, সামাজিক, ঐতিক্সিসক, ভৌগালিক, আধ্যাত্মিক এবং ক্টনীতিক, সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ব্রিলাভ তরের এনেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ভারত গভরুত্তিক তাঁকে এক ভিন্ম উচ্চ উপাধিন্দ্রারা সম্মানিত করেন, এবং 'রয়াল জিয়োগ্রাফিকাল সোসায়েটি নিকট থেকে তিনি অর্থ সাহায্যও পান্। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে,—'তাসিলানপো' থেকে ভারত প্রবেশের পঞ্চে,—সহসা লাসা কর্তৃপক্ষ শরংচন্দ্রের প্রকৃত্ব পরিচয় জানতে পারেন, এবং তৎক্ষণাং তাঁরা 'পানচেন্ রিন্পোচের' প্রধান লামাপ্রেরাহিত্র

সর্বজনপ্রশেষ 'সিন্চেন্লামাকে' গ্রেশ্তার করার জন্য পরোয়ানা পাঠান্। এই কাহিনীটি নিয়ে আমি অন্যত কিছু কিছু আলোচনা করেছি, তব্ এখানে সংক্ষেপে সেট্রকু বললে বেমানান হবে না। 'সিন্চেন্লামাকে' গ্রেশ্তার ক'রে তুষারগহেয় রাখা হয়েছিল। অতঃপর চাব্ক মারতে-মারতে তাঁকে মৃত্যুম্বথে আনা হয়,—এবং তাঁর অন্তিমকালে তাঁর হাত দুখানা পিঠের দিকে বে'ধে রহমুপ্তের তুষারগলা জলে নিক্ষেপ করা হয়। সিন্চেনের যে কয়জন ভৃত্য ছিল, তাদের শাহ্তি আরও বীভংস। প্রত্যেকের হাত এবং পা একটি-একটি করে কেটে নিয়েও কর্তৃপক্ষ বোধ হয় খুশী হর্নান, অধিকন্তু তাদের প্রত্যেকের চক্ষ্বও উপড়ে ফেলা হয়েছিল।—এখানে ব'লে রাখা দরকার, শরংচল্রের প্রকৃত উল্দেশ্য 'সিন্চেনও' জানতেন না! শুধ্ব এরা নয়, আরও অনেকে শরংচল্যকে সাহায্য করার জন্য এইভাবে কঠোর 'শাহ্তিলাভ' করেছিল। তারা কেউ বাঁচেনি। এই সম্পত্র ঘটনাগ্রিলি নিয়ে পরবতীকালে দাস মহাশয় একথানি গ্রন্থ রচনা করে যান্—"Narrative of a journey to Lhasa".

এই ঘটনার পনেরে। বছর পরে স্ইডেনের জগংপ্রসিন্ধ অভিযানকারী ডাঃ সোয়েন হেডিন্ মধ্যএশিয়ার 'তাক্লা মাকান' মর্ভ্মি পেরিয়ে তিবতে ঢোকেন এবং লাসার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তংকালীন দলাই লামার আদেশে তাঁকে লাসার নিক্টবর্তী অঞ্চল থেকে সদলবলে বিতাড়িত করা হয়। হেডিন সাহেব লাডাখ এবং কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসেন (১৮৯৯ খ্ঃ) এবং লর্ড কার্জনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় অলপকালের জন্য পদার্পণ করেন। তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর হেডিন সাহেব বছর দশেকের মধ্যে হয়ত লাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তিব্রত বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্টের নিকট বশ্যতাস্বীকার করতে রাধ্য হয়েছিল। অতএব হেডিনের সেই অভিযানের আলোচনা এখানে আর ওঠে না।

তিব্বত এককালে নামেমার চীনের অধীন ছিল। শুধু আজ নয়, চীনের নিকট কোনওদিন তিব্বত বশ্যতাস্বীকার করেনি। চীন একথা জানতো,—কিন্তু আপন অধিকারট্কু অব্যাহত রাখার জন্য তিব্বতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাকে বহুকাল অবিধ হিংসার আগ্রন্থই নিতে হয়েছে। চীনবিরোধী তিব্বত্তি পাছে স্বাধীন ভারতের সংখ্য রাশ্রিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপন করে সেই কারণে ১৯৪৯ খ্টাব্দে চীন-সামরিক বিভাগ তিব্বতকে একপ্রকার অক্রিরাধ করে। এর কারণ ছিল। কমানিকট চীন নেহর্ম-গভর্নমেন্টকে প্রথম বিক্রে বিশ্বাস ও শ্রুপা করেনি। পরবতাকালে যখন দেখা গৈল, চীন-ভারত ক্রিক সম্পাদন ক'রে নেহর্ম-গভর্নমেন্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গ সম্পাদন ক'রে নেহর্ম-গভর্নমেন্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গ সম্পাদন ক'রে নেহর্ম-গভর্নমেন্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গ সম্পাদন ক'রে নেহর্ম-গভর্মমেন্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গ থেকেই চীনের ভারত-প্রীতি বেড়ে উঠলো। প্রায় পশ্যতাক্লিশ বছর পরে চীন প্রনরায় তিব্বতের উপর তা'র দথল ফিরে পেলো।

আগেকার আলোচনাট্রকু শেষ করি। স্বর্গত শরংচন্দ্র দাসের তিন্দ্রত সম্বন্ধে প্রেথান্পর্থ বিবরণগ্রিল তংকালীন ব্রিটশ ভারতের অধিনায়ক লার্ড কার্জন কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরই হাত থেকে পরোয়ানা নিয়ে সেনার্পাত মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড ১৯০৩ খুন্টান্দে শরংচন্দ্রবর্গিত পথঘাট দিয়েই তিন্দ্রত অভিযান করেন, এবং তিন্দ্রত তাঁর যথাসম্ভব 'মৃদ্র আক্রমণের' নিকট পরাভূত হয়। সম্ভবত এই সাফল্যের জনাই মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড পরবতীকালে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন।

বহাুপক্রের উপনদী কাইচুর তীর ধ'রে উত্তরে গেলে নদীর পরপারে লাসা। লাসা নিজেই প্রধান তীর্থ। বস্তুত, তীর্থকেন্দ্রিক বলেই লাসার এত প্রাধান্য। এই রাজধানী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে, এবং এরই মাঝখানে পাহাড়ের চ্ডায় দ্বর্গপ্রাকারের মতো 'পোটালা' প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ ব'লে যে সকলে এটিকে সম্মান করে তাই নর, এটি তিব্বতের প্রধান ধর্ম গ্রেব্রর বাসস্থান,— যাঁর নাম দলাই লামা। 'দলাই' শব্দটি যোগল শব্দু--উৎপত্তি বোধ করি মঙেগালীয়। এর অর্থ হোলো যিনি সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান। ষেমন হলেন রোমের পোপ, ষেমন জের,সালেমের গ্র্যান্ড ম্ফাত, ভারতের শঙ্করাচার্য, ইত্যাদি। কিন্তু এ'দের বাইরে রাষ্ট্র আছে,—তিব্বতে দলাই লামাকে বাদ দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনোটাই লোকস্বীকৃত নয়। এককালে পাশ্চাত্য দেশ এবং প্রাচ্যের বহু, অণ্ডল এই র্রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোতো। বিলাতে এটি আজও চালা আছে। ধর্মান্দরের প্রোহিত সম্মতিদান করেন্নি ব'লে অন্ট্য এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করে তবে স্বামীপরিতান্তা নারীকে বিবাহ করতে হয়েছিল: গিজার সম্মতি না থাকার জন্য এই সোদন রাজকুমারী মার্গারেটকে প্রণয়-বিবাহ নাকচ করতে হোলো। ধর্মদর্শনের আদিভূমি ভারতে কিন্তু এই মধায় গাঁয় অন্ধতা নেই। ভারতের সনাতনী যুগেও মানুষের আত্মিক ও ব্যক্তিন্বাধীনতা ছিল স্বচ্ছন্দ। আজ থেকে একুশশো বছর আগে তক্ষশীলায় গ্রীক রাজন্ব ছিল। সেই রাজ্যের কুমরে হেলিয়োডোরাস মালোয়ারাজ্যে আসেন হস্তীসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল মালোয়ায় বসতেতাৎসব। রাজকন্যা মার্ধবিকা স্থীদল সহকারে ঝুলনের দোলনায় দুলছিলেন ৷ তর্ণ স্দুদর্শন হেলিয়োডোরাস শ্রিষ্ট্রিকাকে দর্শন করে মন্থ হন্, এবং রাজকুমারকে দেথে মাধ্বিকাও অনুব্রেলে অভিভূত হন্। অতঃপর নানা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে উভুয়ের ইবিবাহিক মিলন ঘটেছিল। মধাভারতে গোয়ালীয়রের অন্তর্গত ভীলুমুক্তি নিকটে দ;'হাজার বছরেরও আগে কুমার হেলিয়েডোরাসের নিমিত 'পুরুত্তিত-ভ'টি আজও তা'র সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বহন করে।

একশো বছর ধ'রে গিজাতনতী ইংরেজ স্থাইত প্রিথবীতে রটনা করেছিল, ভারতবর্ষ হোলো যোগী-ফাকির, মারণ-উচাটন, যাদ্-ভোজবাজি, বাঘ-ভাল্লক্-সাপ-কুমীর আর কিম্ভূতীকমাকার রাজা-রাজড়ার দেশ। এখানে সতীমেয়ে আগ্লেন কাঁপ দেয়, কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেয় ন্যাংটা সম্যাসী, লতাপাতার সংগে গোবর থার দেশের লোক, সাপ নিয়ে খেলা করে সাপ্রভে, এবং নাগা-ফকিররা 'শিরাসন' ক'রে ঠ্যাং দ্বখানা শ্নো তুলে রাখে। কিন্তু এই কথাটা কোথাও তারা বলেনি,—উল্কির ছাপ সর্বাঞ্চে ক'রে ইংরেজ নরনারী অর্ধ ন'ন চেহারার নর্মাণ্ডির তারে-তারে নোকা নিয়ে যখন 'বোল্বেটে' হয়ে ঘ্রে বেড়াতো, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন জগ্যতের শীর্ষস্থানীয়। মানবান্থার অবারিত ম্বিসাধনায় আজকের মতো সেদিনও ভারতবর্ষ সর্বাগ্রগণ্য ছিল!

প্রাচীন ভারতকে নিয়ে জাবর কাটতে বঙ্গিনি, কিন্তু এ কথাগ**্নিল মাঝে মাঝে** মনে করা ভালো।

তিব্বতের কথায় ফিরে আসি। শরংচন্দ্রের বর্ণনার পাই, একটি বেশ্বিমঠ মানে একটি ছোটখাটো শহর, লামা-নিয়ন্দিত। সেই শহরে যেন ভূত প্রেত পিশাচ না ঢোকে—এই চেন্টা প্রধান। সোরেন হেডিনকে তিব্বত থেকে তাড়াবার সময় এক প্রধান লামা বলেছিলেন, আমরা 'সভা' হতে চাইনে, কারণ 'সভা' জগতকে আমরা প্রন্থা করতে পারিনে। আমাদের ধ্যানধারণা জপতপ বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমরা সকলের থেকে তফাতে থাকতে চাই; আমরা কারো সঙগে মেলা-মেশা করতে চাইনে। দুয়া করে একা থাকতে দাও।

শরংচন্দের বর্ণনা অনুসারে কয়েকটি কথার এখানে পর্নর্ত্তি করি। "তিব্রতের পথেঘাটে নগরে মঠে ও জনপদে প্রসন্ন বৃষ্ধমূতি শত সহস্ত্র। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বৃষ্ধ-অনুপ্রাণিত। দেবাস্বরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয়— এই হোলো সাধনা। এই সাধনার জন্য তৃহিন ঠান্ডা গ্রহাগহরুরের অন্ধকারে সংখ্যাতীত ভিক্ষা লাকায়িত।"

'জো-খাং' নামক প্রধান মন্দিরের কথায় শরংচন্দ্র বলছেন, দেড় হাজার বছর হ'তে চললো মন্দির। প্রোতন কাঠের মোহাচ্ছরকর প্রাচীন পৌরাণিক গন্ধ তা'র ভিতরে। অন্ধকার দেওয়ালগ্রনি অন্তৃতভাবে চিচ্না ফিত। প্রভার স্বর্ণপাত্রগর্নি দপদপ করছে ঘৃতপ্রদীপের ধ্মেল শিখার আভায়।

১৯০৪ খ্লান্ধে একদা কোনও এক অপরাহে ইয়ংহাসবান্ত এই মন্দিরে প্রবেশ করে দত্তব্য হয়ে দাঁড়ান্। এখানে ব'লে রাখি, ইয়ংহাসুর্য্তেউ যদিও সমরঅধিনায়ক ছিলেন, তব্ তিনি ছিলেন ভগবদ্ভত, ঈশ্বর্থিকবাসী এবং একজন
বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী। আধ্নিক কালের যোগিশ্রেক্ত ছবি প্রীঅরবিন্দ যখন
পাশ্তিচেরীতে তাঁর জ্যোতির্মার দেহ রক্ষা ক'রে যোগুলিমীলিত হন, সেই সংবাদের
পর সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাশ্ত বিলাতে প্রীমরবিন্দ স্মৃতিসমিতির সক্রিয়
সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সার ফ্রান্সিস মাত্র কিছ্কাল আগে
বৃশ্বব্যুসে পরলোক গমন করেন।

স্যার ফ্রান্সিস তাঁর গ্রন্থে মুন্ধকণ্ঠে বলছেন, এই মন্দিরে অধ্যাত্মবাদী তিব্বতের অন্তরাত্মার প্রকৃত স্বর্প দেদীপামান। মন্দিরের স্থাবিশাল প্রাণ্ণণ অতিক্রম ক'রে আমি উদার উদার গশভীর ডম্বর্র গ্রেগ্রেগ্রেধ্নি শ্নলাম,— তারই সঙ্গে প্রারীগণের কর্ণ মধ্র এবং ছন্দোবন্ধ মন্যোচ্চারণ এবং পার্বত্য উপত্যকার অসীম বিস্তারলোকে দ্রদ্রান্তরের শংখ্যণ্টারব! দেখলাম ভক্তিনম্র অন্রাগের ভাবাবিন্ট বিহ্লেতা! সহস্য আমারও সন্তার মধ্যে উপলব্ধি করলাম, এই অপর্প দৈবপ্রেগার উৎস।......তিব্বতের অন্তর্নিহিত দৈবসন্তাকে আবিষ্কার করলাম এই পরম বিস্ময়কর জরাব্যাধিবিকারবিহীন 'জোখাং' মন্দিরে!

দেখে নিতৃম সে কেমন দেশ, যেখানে মান্ধ কোথাও স্বীকৃত নয়। দ্'একজন জিল্ল এমন কোনও মান্ধ তিবতে প্রশালাভ করেনি, যে-ব্যক্তি বৌশ্ধর্মগত নয়। ব্কের শিরা ছিল্ল করে একবার দেখে নিতৃম সেই দেশকে, যেখানে মান্ধ অবিপ্রান্ত কপ্রে ডাক দিছে বৃশ্ধভগবানকে,—কিন্তু মান্ধের নারায়ণ যেখানে প্রশালাভ করছে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লামা' হয়ে ওঠে! বলা বাহ্লা, অস্থির ক্ধার তিবতকে দেখতে চেরেছি অনেকবার। মানার গিরিসঙ্কটে, কুল্তে, কিল্লরে, জ্যোজলায়,—কতবার ঘাড় উ'চু করে তাকে দেখবার চেন্টা করেছি। সিকিমে, ভূটানে, কুমায়নে,—তিবতের গন্ধ পেয়েছি অজস্ত। দেখতে চেয়েছি কেমন সেই আশ্চর্য জগং—যেখানে পিশাচ-লোকের প্রতীকও প্জা,—কিন্তু গণদেবতা জারাধ্য নয়!

মনে প'ড়ে গেল একশাে বছরেরও আগের থেকে একালের কথা,—১৮৪০ থেকে ১৯৪১ খৃন্টাব্দ। মহারাজা গ্লাব সিংয়ের প্রধান সেনাপতি আরুমণ করেছিলেন পশ্চিম তিব্বত। সে-আরুমণ ন্শংস—তা'র মধ্যে দয়া ছিল না। তিনি মঠ গ্রুফা মন্দির জনপদ—কোনও কিছুকে ক্ষমা করেনান। তিনি বার কিনা জানিনে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রখ্যাত জােরেয়ার সিং। ধরংসের পর ধরংস,—ভংনস্ত্রপে পরিণত হয়েছিল পশ্চিম তিব্বতের বহু অঞ্চল। সেটি ১৮৪০ খুন্টাব্দ। জােরেয়ায়েরর নির্মাম হাতের মার খেয়ে তিব্বতের হস্তে মারিছিল। তার সেই সাংঘাতিক আরুমণের ফলে পশ্চিম তিব্বত এরফে লাভার্য এলাে ভারতের মধ্যে। কিন্তু জােরেয়ায়েরর উপরে ভাগাের ক্রিক্রি সন্ধিত ছিল। পরের বছরে বিজয়া জােরোয়ার সৈনাসামন্তসহ 'তাথাপুর্বা থেকে গিয়েছিলেন 'তাকলাকােটে।' সেখানে তার ক্যাণ্টেনের জিন্মায় ক্রৈম্বলকে রেথে জনকয়েক অনুচরসহ তিনি তার দ্বীকে রাথতে গেলেন 'গ্রুক্তিক।' ফিরবার পথে বিরাট চীনা সৈন্যদল তিব্বতীদের সহযোগে জােরেয়ায়রকে পথিমধ্যে আরুমণ করে। জােরোয়ারের অতিমানবিক শন্তি ও যুন্ধপ্রতিভা দেথে সবাই ছিল হতবাক, এবং তিব্বতীদের ধারণা—জােরায়ার একজন তাল্কিক যান্কর,—পিশা্রচিন্ধ! ওরা

সেই পথের উপরেই জোরোয়ারকে গ্লাবিন্ধ ক'রে মারে। সে-গ্লাটি সিসার নয়, সেটি স্বর্গমন্ডিত। ওরা জোরোয়ারকে ট্করো ট্করো ক্রে কাটে এবং তাঁর শরীরের এক একটি মাংসথক নিয়ে তাঁরই স্ফ্রিডফলক ও সমাধিমান্দির নিমাণ করে। আজও 'শিন্বিলিং' ও 'শাক্যগ্ল্ফার' জোরোয়ারের দেহের একটি বিশেষ ট্করো এবং একখানা কাটা হাত সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র আজও লোকে প্রদর্শনীতে দেখে। জোরোয়ার 'অস্বর' ব'লেই তিব্বতে অতিখ্যাত।

এই ঘটনার তের্বাট্ট বছর পরে কর্নেল ইয়ংহাসব্যাণ্ড পূর্বে তিব্বত আক্তমণ করেন—একট্ব আগে বেকথা বলেছি। সেই আক্তমণের ফলে হাজার হাজার তিব্বতীর মৃত্যু ঘটে, এবং দলাই লামা 'পোটালা' প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে য়ান্। অতঃপর সন্দিপত্ত দ্বাক্ষরিত হয়, এবং ইংরেজ তিব্বতের উপর চীনের 'দথল' (Suzerainty) সম্পূর্ণ বিচ্ছিল্ল করে। পায়তাল্লিশ বছর এইভাবে কাটে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে য়ায় ১৯৪৭ খ্টাব্দে। চীন প্নরায় এসে তিব্বতে প্রভুছ প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরেজ সম্পাদিত সর্বপ্রকার চুল্তি নাকচ কারে নেহর্গভর্নমেণ্ট ইয়াট্বং, গেয়ানংসী ও গারটকের ভারতীয় বাণিজ্যসংস্থাগ্রিলসহ সৈন্যরক্ষাব্যব্যাও প্রত্যাহার কারে নেন।

মার পনেরো বছর আগেকার আরেকটি গল্প বলি। সেটি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুম্বের কাল,—১৯৪১ খুন্টাব্দ। রাশিয়ার অন্তর্গাত 'কারগিজ কাজাক' থেকে তিন হাজার মুসলমান যাযাবর দসা, চৈনিক তুকী স্তানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমগ্র পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করে। মানস সরোবর অঞ্চলের আটটি প্রসিম্প মঠ তাদের হাতে লা•িঠত হয় এবং তীর্থাপরেই গাম্ফা ধাংসদতাপে পরিণত হয়। ভারতীয় অন্তপ্রদেশী সম্র্যাসী প্রণবানন্দ সেই সময়ে উত্ত অন্তলে ছিলেন। সকল ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন : দেশব্যাপী লাউতরাজ্ঞের পরে দস্যাদল যথন লাডাখে পেশছর তখন তাদের দখলে রয়েছে "এক লক্ষেরও বেশী ভেড়া ও ছাগল, চার হাজার থবে, দ্বোজার ঘোড়া ও অণ্বতর, পাঁচ শত রাইফেল ও বন্দ্রক, হাজার-হাজার টাকা মন্দ্রোর স্বর্ধ ও রোপ্যানিমিতি বিগ্রহ, অলংকারাদি, মণিরক্লাদি এবং সোনা র্পা ও রৌপামন্তা।" তারা লাভাথের সীমুন্সিয় এসে পোছলে কাম্মীর গভনমেন্ট ভাদেরকে নিরম্প্র করে ভারত প্রবৃত্তি অন্মতি দেন্। তংকালে বৃতিশ-র্শ মৈত্রীচুত্তি বলবং থাকায় বৃতিশু ভারত গভর্নমেণ্ট সীমান্তের 'হাজারা' জেলার তাদের বসবাসের জন্য নির্দেশ জুরের শত্র্' ছিল ভারতে—
ভারা হারদারাবাদের নিজাম ও ভূপালের নবাব। তারা উত্ত দস্যুদলকৈ আপন আপন অগতে পরিপোষণ করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু হাজারা জেলাই তাদের উপযুক্ত বাসম্থান ব'লে'মনোনীত হয়। এই দস্যুদলই ১৯৪৭ খৃণ্টাব্দে পাকিস্তানের সাহায্যে প্রথম কাস্মীর আক্রমণ করে।

পশ্চিম তিব্বতের উত্তর অঞ্চলটি হোলো লাডাথ। বোশ্ব-হিন্দ্র সম্বাট লালতাদিত্য—যিনি ছিলেন অত্যুত্তর ভারতের অধিপতি—তিনি মধ্য এশিয়া ও তিব্বতে অভিযান করেন। লাডাথসহ অধিকাংশ পশ্চিম তিব্বত তাঁর অধিকার-ভুক্ত ছিল। সেটি অত্যম শতাব্দার প্রথমার্ধ। পরে সম্ভবত ম্মলমান আমলে পশ্চিম তিব্বত ভারতের বাইরে যায়। এখন মার লাডাথ ভারতের সামানাভূক্ত। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মালভূমিপ্রদেশ হোলো লাডাথ। এর উচ্চতা অনেক স্থলেই পনেরো যোল হাজার ফুট। লে-শহর এগারো হাজার ফুট উচ্চতে প্রতিন্ঠিত। এই প্রদেশ আগাগোড়া তিব্বতা। সংস্কারে, সামাজিক চেহারায়, আচার আচরণে ও ধর্মনীতিতে—তিব্বতের সংগ্র লাডাথের পার্থক্য কম।

লাডাথ হোলো উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পার্বত্যভূতাগ—বেটি ম্ল হিমালয় ও কারাকোরামের মধ্যবতী জাস্কার এবং লাডাখ গিরিপ্রেণীর মধ্যে পরিবাাণ্ড। লাডাথের দক্ষিণ সীমানা অনিদিণ্ট। শিপকির গৈরিসঞ্চটে রংচুং উপত্যকায় পা বাড়ালে হয়ত বা তিব্বতের এলাকা—যেটির ক্যারাভান পথ গারটক অবধি প্রসারিত। এটি তিব্বত-ভারতীয় বাণিজ্যপথ। কিন্তু র্পস্ম, হান্লে, দোমেত ও রংচং ইত্যাদি উপত্যকার 'মা-বাপ' আছে কিনা বলা কঠিন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্ণেল ল্যাম বটন ভারতের প্রথম জরীপ করেন। তাঁর সেই পরিমার্পটির অদ্যাব্যি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং ভারত গভর্মেশ্রের এ ব্যাপারে কোনও নিদিশ্টি ভৌগোলিক নীতি গ্রহণ করা আছে কিনা বলা কঠিন। উত্তর লাডাখ এবং উত্তর ও পশ্চিম কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের স্বারা অবরুষ। এর মধ্যে পড়ছে স্কার্দ, বালভিস্তান, রাল্দা, হ্ন্জা, গিলগিট, দারেল, টাঙ্গির, শোয়াত কোহিস্তান, চিত্রল, কাফিরিস্তান ইত্যাদি। এগুলি এক একটি বিব্লাট পার্বত্য ভূভাগ, অসংখ্য নদীপ্রবাহিত উপত্যকা এবং মালভূমি: অসংখা হিমাণ্য এলাকা, সংখ্যাতীত ছোট বড পার্বতা জনপদ,—এবং এই সকল অঞ্চলে সর্বপ্রকার সংবাদ চলাচলের বাইরে বৌল্ধ ও হিন্দ্রকীতিরি অগণিত ভণ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক ভূভাগে শত শত বছরের মধ্যে মানুষের পারের চিহ্ন পর্ডোন। উত্তর লাডাথের ব্রুল্টিস্টান উপত্যকার উত্তরপ্**র্বাঞ্চল আবহমানকাল থেকে হিমবাহে**র <del>ধ্</del>রুরে অবর**্**ধ। প্থিবীর উচ্চতম শিখর গৌরীশ্রুগের দক্ষিণবাহিনী নদ্ধিকী তুষারস্ত্রেপ পরিণত হয়নি, কিন্তু মধ্যএশিয়ার সর্বনাশা তুহিন বাতাসেই অবারিত পথ পেয়ে কারাকোরাম শৈলখেণীর ক্রোড়ভূভাগে শত শত মাইক্র অবধি বিপলে পরিমাণ জলধারা কঠিন হিমবাহে পরিণত হয়ে গেছে ে জ্রুজির মধ্যে বিয়াফো, হিসপার, সিয়াচেন, বালটোরো, রাইমো, বাট্রা, চোর্গেউইত্যাদি বিশালকায় দেশজোড়া হিমবাহগুলি প্রধান। এগুলি কখনও গলে না। এই হিমবাহলোকের ভিতরে-ভিতরে একেকটি ত্যারমণ্ডিত গগনচন্বিত শিখরলোক,—এবং তাদের প্রত্যেকটি

কারাকোরাম ওরকে কৃষ্ণগিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এই অনধ্যুবিত মনুষ্যপদ্চিক্তীন হিমপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ১৯৫৪ খৃষ্টান্দে ইতালীয় অধ্যাপক দেশিয়োর' নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী 'গডউইন অষ্টিনের' শিশ্বরে (২৮,২৫০ ফ্ট) আরোহণ করতে সমর্থ হন্। এটি প্রিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বত-শৃংগ। এই অভিযানে একাধিক অভিযাত্রীর অপমৃত্যু ঘটে। পাকিস্তান-অবর্শ্ধ কাশ্মীর এলাকা কেবল যে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত তা নয়,—সিন্দ্রনদের পরপারে সমগ্র কাশ্মীরের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব এলাকাও তাদের দ্বারা অবর্শ্ধ। 'কাদ্ম' অগ্বল থেকে তার আর্দ্ভ এবং 'চিন্নলের' দক্ষিণে অর্পব' অগ্বল ও 'কুনার' নদীর প্রান্তে তা'র শেষ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং কম্পনা অপেক্ষা কাশ্মীর ভূভাগ অনেক বড় এবং পত্র্ব-পশ্চিমে অধিকতর প্রসারিত—যার স্ক্রিদিশিউ জরীপ আজও অসমাণত ও অমীমাংসিত।

পশ্চিম তিব্বতে 'গারটক' হোলো একটি অতি প্রধান সম্মেলনক্ষেত্র। লাডাথ থেকে এখানে এসেছে সিন্ধার সীমানাপথ সোজা দক্ষিণে। টিবেট্-হিন্দ্রস্থানপথ এসেছে পশ্চিম থেকে শিপ্কির ভিতর দিয়ে। প্র্পথে তিব্বতের প্রসিম্ধ সোনার খনি 'থোক্ জাল্রং' থেকে একটি পথ এসে এখানে যুক্ত হয়েছে। এই সবগর্লি একত্র হয়ে সোজা দক্ষিণে যোল হাজার ফ্ট উর্চু মালভূমির উপর দিয়ে মানস সরোবরের দিকে চলে গেছে! একথাগর্লি হিমাচল শিমলা ও কিলরের আলোচনায় প্রের্থ এই প্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলে এসেছি।

মানস সরোবর! সংশয়াগ্রহীকে থমকে দাঁড়াতে হোলো!

মানসের প্রাচীন পৌরাণিক নাম, 'অনবভণতা'—আবার কোথাও এর নাম 'পশমহুদ'। অনেকে বলেন, এ দুটি নাম প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈনদের দেওয়া। পরমাণ্চর্য আলোকের পরকলায় স্বর্ণ কমলের দল চিরকাল মানসের উপরে টলমল করে উঠেছে তীর্থযান্ত্রীর অপ্রুসজল দৃষ্টিতে! অথচ এটি নিছক চোথের প্রম—সবাই জানে। কিল্কু উচ্চ ভূভাগের বায়ুস্করে স্থারণিমর বৈচিত্রাহেতু এবন্বিধ্ দৃষ্টিবিদ্রম ঘটতে থাকে। কৈলাসের চ্ড়ায় আদি অল্ভহনীনকাল বার্কিন্তুয়হেন 'বল্প-বরাহী',—শিব এবং পার্বতী,'—প্রের্থ ও প্রকৃতি। তাকলাক্যেটির পথ ধ'রে গেলে কৃড়ি মাইল দ্রে থেকে ভূ-প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় অ্রিটাক-বৈচিত্রবর্ণা মানস ও রাবণসরোবরের উমিত্রগর্গায়ত জল ঝলম্কু ক'রে ওঠে,—তা'র প্রথম স্বক্তার মধ্যে আরও কৃড়ি মাইল দ্রবতী বল্প-বর্ত্তী কলাসের ধবলমক্ত প্রতিবিশ্বিত হয়। ভূ-প্রেঠর ইতিহাস কত লক্ষ্ক ছিরের জানিনে, কিল্তু মানব ইড্রিলাসের প্রথম আবিন্দৃত হুদ হোলো মানক্তি যেখান থেকে রাজহংসের দল ক্ষিণিমার প্রভাকর করে অননত নীলিমার ধলাকার আয়তনে উড়ে যায়। কোটি কোটি মান্বের চক্ষে এই সরোবর "সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ১৫৪

প্রেরণাদায়িনী, পৃথিবীর সকল হুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিন্ধ, এবং প্রথম মানব-বংশের জন্মকাল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।" ভারতীয় জরীপ কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রান্তন কর্ণধার এবং হিমালয়ের ভূতত্ত্বিদ্ মিঃ হেডেন বলেন, "ভূগোলের প্রথম পরিচিত হুদ হোলো মানসসরোবর। হিন্দৃপর্বাণে মানস প্রসিন্ধ। বস্তৃত, সভ্য মানুষের কাছে ইউরোপের জেনেভা হুদ সুখ্যাতি লাভ করার বহু শতাব্দী পূর্বে মানসসরোবর মানবজাতির নিকট বংশালাভ করে। ইতিহাসের উষাকালেরও পূর্বে মানসসরোবর অতি পবিত্র প্রতিভাত হয় এবং এই ভাবেই এই সরোবর রয়ে গেছে চার হাজার বংসরকাল।"

আলমোড়া থেকে উত্তরপূর্বে দুক্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে শারদা, কালী ও ধবলীগণ্যার তীরে-তীরে উপত্যকার পাশ কাটিয়ে এবং আসকোট, ধরচুলা প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে 'গাবিয়ং' নামক উপত্যকায় পেছিতে হয়। এখান থেকে তৃষারসীমানা ও দুঃসাধ্য চড়াই আরুত্ত। গাবিয়ং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট রিশ মাইল। সরকারি হিসাবে প্রায় ১৬,৭৫০ ফুট উচুতে (সমুদ্রন্মতা থেকে) লিপ্লেক গিরিসক্টে তৃষারমন্তিত হিমালয়ে আরোহণ করতে হয়। এখানে কোনও একটি বিশেষ স্থালে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণে অনত্ত গিরিমালাময় ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে 'রৌপারমন্তিত' শুক্রতৃষারাবৃত তিব্বতের গিরিশালগদল উক্জালত নীলিমার নীচে প্রথর স্থালোকে দেদীপামান। আলমোড়া থেকে কৈলাস ও মানস সরোবরের দূরছ হোলো যথাক্রমে দুলো আটালে ও দুলো আটারো মাইল, এবং লাসানগরী থেকে আটশো মাইল। কৈলাসের তিব্বতী নাম, 'কাং রিন্পোচে।' মানসসরোবর সম্দ্রসমতা থেকে প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবশ্বিত। এর গভীরতা হোলো তিনশো ফুট, পরিধি চুয়াল্ল মাইল এবং মোট দুলো বর্গমাইলে সীমাবন্ধ।

কৈলাসের যিনি আদি দেবতা, তিনি 'ধর্মপাল।' ব্যাঘ্রচর্মাব্ত এবং নরকপালভূষিত। এক হাতে তাঁর ডম্বর্, অন্য হাতে গ্রিশ্ল। যিনি শক্তি, তিনি
'বক্সবরাহী',—তিনি ধর্মপালের সহিত ঘন অচ্ছেদ্য আলিংগনের মধ্যে 'যৌনসংযোগে অধ্যাংগী যাত্ত হয়ে রয়েছেন।' কৈলাসের শিখরলোকে কান পেতে
ধাকলে শোনা যায় অপাধিবি শৃংখ্যণটাধ্যনি ও খঞ্জনী করতাল এবং ক্রিনাবিধ
বাদ্যয়ল্যসহযোগে স্থ্যতিঝাঞ্চার।

যিনি মানস-রাসক সম্যাসী, যিনি প্রকৃতভাবে যুক্তিইছি সংস্কার থেকে বিজ্ঞান, বিদান জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিন্ধ, ভাবাবিলতা থেকে মিনি সম্পূর্ণ মুক্ত তিনি বলছেন, বিশ্বাস করো,—"যত তীর্থ আছে হিমান্ত্রে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রেণ্ঠ হোলো কৈলাস ও মানস। চতুদি কব্যাপী সমগ্র স্কুট্টিল পরমাণ্ট্য লোক। হও তুমি অস্থির অসন্তোষে নিত্য চঞ্চল; তুমি কেইলানো ধর্মের, জাতির, সমাজের হও; তুমি সংশয়াচ্ছল্ল অবিশ্বাসবাদী হও, হও আন্তিক কিংবা নান্তিক—এক সময় হয়ত তুমি উপলব্ধি করবে, অজ্ঞানে অচৈতনো অপ্রতিরোধ্যভাবে কথন

যেন তুমি একাগ্রমতি হয়ে উঠেছ। কেউ তোমাকে পিছন থেকে ঠেলছে সম্মুখের মহাদেবতার নাটমন্দিরে,—সে হয়ত ঝড়ের হাওয়া, হয়ত অদৃশ্য শক্তি, হয়ত-বা বিশাল বিশেবর কেন্দ্রান্ত মহৎ কামনা।"

সম্যাসী বলছেন, "আজক্ম যার ঘ্রাণশন্তি পণ্গা,—গোলাপের গণ্ধ কেমন, সে জানে না! বেতারযক্ত্রের কাঁটা বিশেষ বিন্দরে উপরে নির্দিন্ট না থাকলে দ্র দেশের কোনও সংগতি-অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কিন্তু এখানে এসে দড়িও! সংগ্রনাসা মানুষ প্রথম 'গোলাপের' গণ্ধ পেয়ে শিউরে উঠবে। তা'র সন্তার মধ্যে একটি নিগ্রে অধ্যাত্মবাসনার কাঁটা একটি বিশেষ বিন্দুর উপরে এসে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকবে।"

ব্রুকফাটা আর্তানাদ ক'রে চলেছে সিন্ধ্র উত্তর-কৈলাসের পথে। সিন্ধ্র আদিঅনত দিশাহারা। মান্ধের পায়ের চিহ্ন পড়েনি ওর অনেক তীরে শত শত বছরে। সভ্যতার সূত্র খ্রে পাওয়া যায় না—এমন অজানা অনামা ভূভাগের ভিতর দিয়ে চলেছে সিন্ধ্। সিন্ধ্র অপরিণামদশী। ভারতের ভৌগোলিক সীমানাকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সিন্ধ্রনদ। সিন্ধ্র উৎপত্তি কৈলাস-মানস অঞ্চলেই।

সিন্ধ, চলে গেছে লাডাথের ভিতর দিয়ে। বহু উচ্চমালভূমির উপরে লে শহর। অনের্কগালি প্রাসন্ধ বৌশ্বগান্ফা সমগ্র লাডাথে বর্তমান,—তাদের মধ্যে ফিয়াং, কাউচি, লিকির এবং হেমিস প্রধান। হেমিস গ**্রুফা লে-শহর থেকে** প্রায় পর্ণচশ মাইল দঃসতর ও লোকশ্রন্য পার্বাতাপথের উপরে অর্বাস্থত। এটি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও প্রিবীপ্রসিম্ধ। এই গ্রুফার মধ্যেই মহামানব যীশ্রথ্যের ভারতভ্রমণের প্রকৃত তথ্যাবলীসমন্বিত প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত প্রথি আবিষ্কার করেছিলেন জনৈক র্ম পর্যটক ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ। ১৮৮৭ খান্টাব্দে তুর্ক-র শ্রাহ্মের কালে তিনি একাকী ককেশাস ও মধ্যএশিয়া পেরিয়ে ভারত প্রবেশের পথে লাডাখের একটি অঞ্চলে পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে আহত হন। তাঁকে হেমিসগুম্ফায় এনে দীর্ঘকাল শ্রেষা করা হয় 🔎 সম্প্র হবার পর তিনি একথানি দ্র্লভি গ্রন্থের সন্ধান সেইখানেই পান্্ঞুর দাভাষীর সাহায্যে তিনি প্রথিখানি পাঠ করেন। তাইতে জানা যুদ্ধ কিশোর বয়সে যীশাখ্ট বিবাহবন্ধনে ধরা না দিয়ে মধাএশিয়ার বণিক্রিলের সঙ্গে বেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আবাল্য গৌতুর্ব্বেশ্বর মুন্দ্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণে তাঁর প্রায় যোল বছর কাট্টেডিনি প্রী, কাশী, কপিলা-বস্তু, কুমায়ন, নেপাল এবং কাশ্মীরে দ্রমণ করিইউবং বেশ্ধিশাস্তের মূল কথা— জাতিবর্ণনিবিশেষে সকল মানুষই সমান, এই নীতি প্রচার করতে থাকেন। সনাতনীদের সংগ্র যীশ্রে বিরোধ বাধে। উনহিশ বংসর বয়সে যীশ্রেষ্ট ኃ৫৬

যের,শালেমে ফিরে বান্। অতঃপর জুর্শবিষ্ণ হবার পর যীশক্তে তাঁর ভক্করা জুশ থেকে নামিয়ে গুল্মলতাশিকড়ের রসের সাহায্যে তার ক্ষতস্থানগর্নি নিরাময় করেন এবং প্রনর জ্জীবিত শীল্প প্রনরায় চলে আসেন তাঁর স্বংনভূমি ভারতে। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীনগরের নিকটবতী 'থানা-ইয়ারী' নামক স্থানে যীশ্বখ্ডেটর নামে একটি কবর আছে এবং আর একটি বিশ্বাসযোগ্য কবর আছে করাচী শহর থেকে কয়েক মাইল দ্রে। এই প্রিবর্ণিত আন্প্রিক চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তা'র নাম—"The unknown life of Jesus Christ." দ্বইজন মাত্র বাংগালী এই প্রথিখানি হেমিসগ্রুক্ষায় দেখে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রসিম্ধ পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ এবং অন্যজন অভেদানন্দক্ষীরই নিতাসেবক ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য।

হেমিসগৃংক্ষার প্রধান প্রেরাহিত বলেন, যীশৃংখ্ট পালিভাষা গিখে বৌন্ধ-শাস্ত পাঠ করেন এবং তাঁর ভারতে অবস্থানকালের শের্যাদকে তিনি বোল্যধর্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি বৌষ্ধনীতিকে ভিত্তি ক'রে একটি ন্তন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। যীশু,খু,ষ্টের "Sermon on the Mount" নামক ধর্মনীতি-কথ্নটি অবিকল এবং হাবহা বৌণ্ধ তথা হিন্দা ধর্মনীতিবাদের একটি নকল মান।

সিন্ধার জন্ম কৈলাসে, রহমুপাতের জন্ম রহমাস্থ্য মানসসরোবরে। এই নদের দক্ষিণে হিমালয়, উত্তরে কৈলাস ও 'নিয়েনচেনটাংলা।' গগনের অনত নীলিমার ছায়া বক্ষে ধারণ ক'রে সম্যাসী বহরুপরে ব্রহরুলোক থেকে ছুটে চলেছে দেবভূমি ভারতের দিকে। শীতের দিনে অধিকাংশ নদ তৃষারাচ্ছন্ন। ওর দুই পাশের পার্বত্যগ্রহাগহরুরে থাকে শ্বেত পীতাভ ভল্লক: নামহারা অতিকায় জন্তরা ধ্সেরবর্ণ রাহির ছায়ায় এসে শ্বেতনীলাভ নদের গন্ধ শ্বকে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে ভয়াবহ তাড়কাপক্ষী, অনেক জন্তু তাদের ভয়ে পাহাড়ের ফাটলে ল্পকোয়। কখনও কখনও খলৈ পাওয়া যায় তীর্থ যাত্রী ও বণিকদলে ক্ষ্প্রিলন,— পর্বতবিচ্যুত হিমবাহের আক্রমণে তা'রা স্থির হয়ে আছে চিকুকুটেলর মতো। কথনও আসে ভয়াল পার্বত্য মহানাগ, কথনও বা পথদ্রান্ত ইবল । ওরা আসে জলের পিপাসায়। কিন্তু জল না পেয়ে রক্তের খোঁজে ছেকি ছোঁক করে বেড়ায়। রহ্মপুত্রের দক্ষিণাণ্ডল অগম্য। ভীষণক্তে ক্রেলাপথ, শ্ন্য অন্ধকার গহ্বরলোক, বাল্পাথরের কর্কশ প্রান্তর—এরা ক্রিলাপ করেছে শত শত বর্গমাইল। প্রিবী এখানে মৃদ্বর্গতি, মহাকালেই জপের মালা ঘোরে অতি ধীরে,

কর্ম চাণ্ডল্য কোথাও নেই, মানববসতি চোথে পড়ে না। মাঝে মাঝে আসে মন্ত্রোলীয় কিংবা তিব্বতী ঘোডসওয়ার ডাকাতের দল, আক্রমণ করে উটের

ক্যারাভান,—রৈথে যায় ওই লবণান্ত বাল্যু-কাঁকর-পাথরের মর্ত্মিতে রক্তের কর্ণ কাহিনী। আসে হিমালয় আর কৈলাস আর নিয়েনচেনটাংলার তলায়-তলায় লবণের ঝড়, আসে তুষারের ঝঞ্জা,—আসে ঝাপটা আকস্মিক মেঘে, বিদ্যুতে, বন্ধ্রে, অন্থকারে ইয়ারথন্দে আর খোটানে, তাকলা মাকানে আর তুর্কিস্থানে, কৈলাসে আর মানসে।

রোদ্রের প্রচণ্ড জন্বজনালার মধ্যে হঠাং প্রবল তুষারপাত ঘটতে থাকে তিবতে। হঠাং নেমে আসে করকা প্রবল বর্ষণের সংগ্যা। দিনান্তের তমসায় হঠাং ভলকে ভলকে লালাভ অণিনপ্রবাহ ওঠে কৈলাস আর মান্ধাতার শিখরে,—সেই অণিনগলাবনের পাশ দিয়ে ওঠে ঘনকৃষ্ক ধ্যুপ্রজ। একটি দিনমানের মধ্যে অণিনক্ষরা রৌদ্র, প্রলয়ন্ত্যর্পিনী বর্ষা, নির্মাল নীলিমা শরতের, প্রচণ্ড শীতের সাংঘাতিক তুষার,—এবং তার সংগ্য বসন্ত সমীরণের মধ্র স্বগত প্রলাপ উন্বেলিভ মানসহদ্যের রক্তক্ষলদলকে টলোমলো করে তোলে। উপর থেকে নেমে আসে শ্রুপক্ষের অসহ্য প্রথর চন্দ্রছেটা। সেই জ্যোতির্বিকরণের নীচে কৈলাসনিখরস্থিত দেবাদিদেবের জ্যোড্বশ্যা বন্ধবাহারি নিবিড্-নিমীলিভ মৈথ্ন-ফলা তীর্থবাসীগণের প্রাণসন্তাকে আবেগ-উন্বেলিভ করে তোলে। তারা কন্পিত কণ্ঠে মন্থ পাঠ করে নব বিশ্বস্জনের!



গাগর গিরিখেণীর নীচে-নীচে পথ চ'লে এসেছে অনেকদ্র। কোথাও কোথাও ছোটখাটো উপত্যকা, সেখানে পথটি নানা শাখার প্রসারিত। পাহাড়ের পর পাহাড়, তাদেরই ভিতর দিয়ে মান্ধের পায়ের দাগ চ'লে গেছে শিরা-উপশিরার মতো। পাহাড়ের গায়ে ফসলের ক্ষেতগর্লি এক একটি ধাপের মতো উপর থেকে নীচে অর্বাধ দতরে দতরে সাজানো।

'কাইণ্ডি' আর 'রাতিঘাট' পেরিয়ে যাচ্ছিল্ম। অরণ্যসীমানার গা বেয়ে 'গাবেরা' নামক গিরিনদী ঝিরঝিরিয়ে চলেছে। নানাবের্ণের পাথরের প্রদর্শনীতে নদীর সর্বাণ্গ ভরা। লাল, নীল, হলদে, সব্জ, কালো,—সব রকমের পাথর। ওর মধ্যে কন্টিপাথর খ্জতে আসে নানান্ দেশের লোক। ওপারে বনখেজ্বরের অরণ্য, তারই সপ্যে চীড় গাছের জটলা। উপত্যকার রণ্গীন পাখীরা নদীতে নেমে এসেছে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দল বে'ধে স্নান করতে বাস্ত। চাষী মেয়ে এখানে ওখানে পাথর সাজিয়ে নালীপথে জল নামিয়ে আনছে ছোট্ট খামার্রিটতে। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ছোট ছেলে। নদীর কাছা-কাছি নেমে এলে সংসার্যানার চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন বনা কৌমার্য,—চারিদিকে সতেজ তার্ণা। ম্\*ধ-চক্ষ্ম কেবল যেন কিছ্ম খ্রেজ বেড়ায়,—এক বিষ্ময় থেকে অন্য বিষ্ময়ে মন বসাবার চেণ্টা পায়।

কুমায়ন পর্বতমালা বিশ্ববিশ্রত। অনেক পর্যটক আর পশ্ভিত বাইরে থেকে এমে ব'লে বায়, কুমায়ন প্রাচার ভূশ্বর্গলোক! কেউ বলে, শোভা ও সৌন্দর্যের অমরাবতী,—ভারতের লগাটে কুমায়ন যেন বৈদ্যুর্যমণির মতো বলমল করছে। এই ভূখণ্ডের উত্তরে গাড়োয়াল, মধা-উত্তরে আলমোড়া, দক্ষিণে নৈনীতাল; দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগটি হোলো গাড়োয়ালেরই সীমানা। উত্তর্গ পর্বতমালা, প্রাণীশ্না তুযার-উপত্যকা, ভয়ভীষণ অরণানী, ভ্যুক্তি গাড়ীর খদ, বনা পার্বত্য নদীর উন্মন্ত রণরণ্য,—এরা এই ভূভাগকে প্রেমান্চর্য ক'রে রেখেছে। আবার অনাদিকে প্রেণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে খ্যির তপোবন, নিঃসংগ উপত্যকায় হরিণ আর ময়বের আনাগ্রেক্তি শতংগ সরীস্পদ্দের বিশ্রমভালাপ। গিরিনিক্তিরণীর সম্পাদ্ম জল কনে বনে ফ্লের শোভা, গাছে গাছে স্থিকট ফল। জন-মন্যা যে-পথে ক্রি, ইঠাং ফিরে দেখো—সাধ্র ব'সে রয়েছে জপের আসনে, নয়ত জেবলছে খ্নিন, আর নয়ত সংসারহারা বৈরাগী বানিয়েছে মনের মতন আশ্রম। কোনও গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের ধারে ভালপালা আর পাথরের সাহায্যে, 'কুট্রী' বানালো সন্যাসী,—মাথার উপরে

ছায়া বিস্তার ক'রে রইলো 'পিপল' গাছ,—সেখানে সে র'য়ে গেল অনেকদিন। অধিকার কিছ; নেই, দাবিও জানায় না,—কিন্তু কোনও না কোনও অনুগত এগিয়ে এলো গ্রাম থেকে। 'ভূরা' কিংবা চরসের কল্কেতে আগন্ন দিয়ে সম্যাসীর দিকে এগিয়ে দিল। সেই চরস টানলো সম্যাসী তার বৃক ভরে। দেখতে দেখতেই 'অসার খল্মংসারঃ।' জয় শিব শশ্ভো! ভিজা 'সাঁপি'-জড়ানো আংগনুলের মতো সর কল্কেটি হাত-ফেরতাই হয়ে চললো কিছ্কুল। কেউ বা বললে, 'অওর এক ছিলম্ বনা দে।' ওর মধ্যে কেউ নিয়ে এলো কাঁচা তামাক, কেউ বা কাঁচা সিন্ধি। আগে 'মৌজ' হওয়া চাই, পরে মুখ খুলবে। আগে গৌরচন্দ্রিকা, পরে কীর্তন। নেশায় ব'দ হওয়া চাই, নৈলে সংসারকে 'মায়া' বলে প্রতীতি হবে কেমন করে? ছেলেপুলে, কর্তা গিন্নী, ঘর-সংসার,— এদের স্বীকার করি, সেইটিই ত' মায়া! তারই বাঁধন মনে-মনে। চরসের ধোঁয়ায় এই মায়াময় মনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, নাভিকেন্দ্রে প্রলয়-বিপর্যায় দেখা দেয়। দেই মধ্রে 'প্রলয়ের' মধ্যে হয়ত বা এসে বদলেন গ্রামের গৃহিণী সাধ্র আকর্ষণে। তিনিও ওই কল্কেতে গোটা দুই টান দিয়ে অনিত্য সংসারের মায়াবৃথ জীব সম্বন্ধে তত্তালোচনায় যোগ দিলেন। গ্রামে সাধ্য এসে পৌছলেই গ্রামের প্রন্য, গ্রামের যশ। গ্রামবাসীর সেইটিই হোলো বৈঠকখানা, সেইটি বৈচিত্র। সাধ্র অবমাননা কুমায়নুনে নেই।

মেঘ ক'রে এর্পেছে পাহাড়ের কোলে-কোলে, কিংবা চ্ড়ায়। মেয়েরা উতলা হয়ে উঠলো। ডাক দিল পাহাড়ে-পাহাড়ে। 'ভেড়ী-বক্রিরা' গিয়েছে অনেক দ্রে, কিন্তু তা'রা ওই মেয়ের গলার আওয়াজ চেনে। মালভূমির তলা থেকে ডাক শানে তা'রা মাখ তুলে তাকায়। মহিষের পিঠে চ'ড়ে উঠে এলো ছোট ছেলে-মেয়ে। ঘণ্টা বেজে উঠলো ছাগলের গলায়। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে।

বয়েল্-গাড়ী কোন্ দ্র দেশ থেকে ছেড়েছে এক মাস আগে। শরংকালের শেষ দিকে পাহাড়ী-শ্রমিক তার সংসার নিয়ে উঠেছে ওই গাড়ীতে। দশবিশখানা গাড়ী এক সংগ্য থাতা করেছে এক ম্লুক থেকে অন্য ম্লুকে। ওরা
চলেছে ফসল কাটতে ভিন্ দেশে। দ্মাস ধরে চলবে ওদের গাড়িছি রাতিবাস,
গাছের ছায়ার নীচে রামাবামা আর বিশ্রাম, গাড়ীর নীচে ক্রেন্সনামার লাঠি আর সড়িক নিয়ে প্রেষ পাহারা দেয় রাতিকালে পাছে জন্তু-জানোয়ার আসে। গর্-ছাগল-কুকুর—সকলের গলাতেই ঘণ্টা ক্রিন্স। কোনটা আক্রান্ত
হ'লেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। স্থের উত্তরায়ণ ক্রেন্সভ হ'লে ওরা এই পথে
আবার ফিরবে। তার মধ্যে একটি সম্প্রে বছরের সংস্থান ক'রে নিয়ে আসবে।
যেতে-যেতে পথে দেখেছি একদল পর-পর গাড়ীর মধ্যে কয়েকটি পরিবার দিনের বেলায় নিশ্চিনত নিয়া যাছে, এবং বলদগ্রিল আপন মনে গাড়ী টেনে-টেনে

চলেছে পাহাড়ের সঞ্চটসঞ্জল পথের বাঁকে বাঁকে। চালকের কোনও তোয়াক্কা তাদের নেই। বলদ চলেছে, চলেছে ওদের কাঁক্ষেকাঁধে সংসার্যান্তা,—ওরই মধ্যে কোনও নারী প্রস্ব করেছে, কারো হয়ত মৃত্যু ঘটেছে, কারো পিঠে পাহাড়ী চিতা ধারালো নখের আঁচড় দিয়ে গেছে, হয়ত বা কোনও গাড়ীর একটি বরেল্ ঠাং মারা পড়েছে,—ওরা দমেনি। দানা চিবিয়ে, বাজরা-জোয়ারের ডেলা কিংবা মাক্কাই' পর্নাড়য়ে খেরে ওরা চলেছে আপন পথে। দ্রের দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওদের ওই পথের উপরে চিরকালের একটি গতির স্পর্শ লেগেছে; জন্ম-মৃত্যুর অবিশ্রান্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ওদের ওই মন্থর গতি কতদিন আমার ভাবনাকে দিশাহারা করে দিয়েছে। আমার বক্ষোপটে ওরা রেখে গেছে আবহমান কালের পায়ের চিহ্ন।

পথের বাঁক একট্ ফিরলেই আবার সেই নিবিড় দ্তন্ধতা। কোনও একটি উন্তীন পাখীর ডাক, সরীস্পের সাড়া, ঝিল্লির ঝনক—সেই দতন্ধতাকে আরও গভীর করে তোলে। চারিদিকের ব্যাপক বন্যতায় ছমছমিয়ে ওঠে মন। কিছ্ যেন দেখছি আশে পাশে, কেউ যেন লক্ষ্য করছে আমাকে প্রতি পাথরের অন্তরাল থেকে। আমি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি একটি বিচিন্ন সংসারে। প্রতি থোপের অন্ধকারে, প্রতি গ্রহার গহরুরে, প্রতি ব্লেফর কোটরে,—আছে কেউ, বাকে চিনিনে, জানিনে, ব্রাঝনে। একটি বিরাট শোভাযালা সহস্য যেন নিঃশব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কথা বলছে না কেউ, সাড়া পাছিনে কোথাও,—আমি যেন তাদেরই পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে চলেছি। পাছে ওদের ধানুনভাগ হয়, তাই সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়েছি।

কুমার,নের পশ্চিমসীমানা বাধ করি তমসানদীর শ্বারা চিহ্নিত। 'বন্দর-পশ্য পর্বতমালা থেকে নেমে দক্ষিণে হরিপ্রে এসে তমসা নদী মিলেছে যম্নার সংগ। এই বন্দরপশ্যেই হোলো যম্নোতিতীর্থ। হরিপ্রে থেকে একটি পথ গিয়েছে চক্রতার, এবং সেখান থেকে সেই পথটি সোজা উত্তরে অন্তহীন গিরিমালা ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে 'রাওয়াইন্' ও 'পার্থাড়' হয়ে ক্রির্দ্রেদেশের দিকে শতদ্রতীরবর্তী 'ওয়াংটায়'। পার্থাড় থেকে ওয়াংটার পথ ব্রুই দ্ংসাধ্য। কুমায়্বনের উত্তর ভূভাগ হোলো পশ্চিম তিন্দতের সীমানা সমগ্র হিমালয় পর্বতমালার প্রায় দ্ই হাজার মাইল দৈর্ঘোর মধ্যে কুমায়্বরের মতো এত অধিক-সংখ্যক ঘনসম্লিবিষ্ট তুষারচ্ডা অন্য কোথাও নেই। ক্রিমান গোরব-গরিমা, এমন সোন্দর্যত্তী, এমন গিরিমানবিশ্বর গোভা, এমন ক্রিমান্থ আনন্দ এবং উপলব্ধির পটভূমি—অন্য কোথাও দেখিনে। কুমায়্বনের প্রতি পর্বত দেবতার মতো, প্রতি জলগ্রারা গংগার মতো, প্রতি প্রতর্থাড় বিগ্রহের মতো, প্রতি গহোটি মন্দিরের মতো। সাধ্ব, মহাজ্যা, সম্ল্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষ্ব, সেবক,—এদের নিয়ে দেবতাথা—১১

কুমায়ন পরিপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি অধিবাসী ধর্মসেবী, সত্যবাদী, সরল এবং অতিথিপরায়ণ। হিমালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুমায়নুনেরই অন্তর্গত। কৈলাস মানসসরোবরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও নিরাপদ পর্থটি কুমায়নুনেরই ভিতর দিয়ে চলেছে। এই কুমায়নে উত্তরম্থী হয়ে দাঁড়িয়ে যে-তুষারচ্ডাগ্লি প্রতিনিয়ত মান্যের প্জা পায় তাদের মধ্যে যম্নাপর্বত, শ্রীকান্ত, গঙেগারি, কেদারনাথ, শতোপন্থ, বদরিনাথ, নীলকান্ত, নন্দাদেবী, চিশুল, দ্রোণািগরি, কামেত, হাতীপর্বত, গোরীপর্বত, পঞ্চুলী, নন্দাঘ্ণিট, নন্দকোট—এইগুনি র্জাত প্রধান। এর বাইরে আছে শত'শত গিরিশিখর, এবং শত-সহস্র মন্দির। আছে তুষার উপত্যকার কোলে সাধ্র আশ্রম, আছে সন্ম্যাসীর তপোবন, আছে বৈরাগীর কুটীর, আছে মৌনীর গ্রা। দার্শনিক, পণ্ডিত, ততুজিজ্ঞাসু, যোগী, নাংগা, ভাব্ক, সভ্যাশ্রমী, সর্বভ্যাগী, নৈরাশ্যবাদী, আশাহত, বার্থপ্রণমী, সন্তানশোকা-তুর, প্রাকামী, তীর্থবাসী, মৃত্যুকামী, শিল্পী, কবি, রাজনীতিবিদ্—কে নেই কুমায়ানে? কুমায়ানের আকাশ নিত্য 'শিবশন্তোর' নামে মন্দ্রিত, প্রতি গিরি-নদীর কলতানে গণগার দত্তব মুর্থারত, প্রতি পাথীর কণ্ঠে দেবতার মন্ত গর্গঞ্জত,— কুমায়ন ভারতের শ্রেণ্ঠতম তীর্থ লোক। কামনায়, বাসনায়, বেদনায়, পিপাসায়, ভূমি জরোজরো,—এসো কুমায়ুনে, শীতলম্বাস মধুর সমীরণে তোমার সমস্ত দহনের উপরে শান্তির প্রলেপ যাবে ব্রালয়ে। দ্বরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি পংগ্র, এসো নীলধারার কোলে,—নবজীবনের আশ্বাস খ্রে পাবে। এখানকার মৃত্তিকায় চন্দনের গণ্ধ, তপোবনের কুস্মশ্য্যায় দেবসৌরভ, লতায় পাতায় বীজমন্ত্রের কানাকানি, মন্দিরে-মন্দিরে উদাত্ত ওঁৎকারধর্নি। প্রতি তুষারশিখরে দেবসিংহাসন। প্রতি পথের বাঁকে শিব ও শক্তি, বিষ্কৃ ও লক্ষ্মীর বন্দনা।

কোশী নদীর তীরে-তীরে চলেছি। কেউ বলে এ নদীর নাম 'কোশিক', কেউ বা বলে 'কোশানা।' ছোট্ট রামগড় পেরিয়ে যাচ্ছি,—আশে-পাশে সামান্য পাহাড়ী বস্তি। তারপরে, পাচ্ছি বিশ্রাম নেবার মতো গ্রাম—'গরমপানি।' আবার এগিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে। নালানদী ছাড়িয়ে আদিম অতিপ্রাকৃত বন্যতা দেখে যাচ্ছি ওপারের পাহাড়তলীর ছায়ায়-ছায়ায়। মন কে'দে উঠেছে কতবার মায়ার কাদনে। ভিতরের পাখী পোষ মানেনি কোনোদিন। ইষ্ট্রিলয়ের বৃহত্তর প্রাকৃতলোকে এসে ভিতর থেকে সে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে, ছাক দিয়েছে বিদীর্গ কপেঠ আকাশলোকের দিকে তাকিয়ে। পিঞ্জরের বিহণ্য ভিতিনত স্বাচ্ছেদ্য পোরেও স্থির থাকতে চায়নি। আপন জগংকে সে আবিষ্কৃত্তি করছে থেকে-থেকে।

দক্ষিণ বাঁকপথে ঘ্রে সামনেই পাওয়া গেল 'খুয়েরনা' সাঁকো। এপারে দক্ষিণ কুমার্ন, ওপারে মধ্যকুমার্ন। 'খরেরনা' হোলো নৈনীতাল ও আল-মোড়ার অন্যতম সংযোগ-সেতৃ। দেখতে দেখছে এসে পে'ছিল্ম 'পিলখোলি'-র ঘাঁটি পাহারায়। এখানে খাজনা দিয়ে সেলমে ঠুকে যেতে হবে। চড়াইপথ এখান খেকে চ'লে গেছে রানীক্ষেতের দিকে।

এ আমার পরিচিত পথ। পরিচিত, কিন্তু চিরকালের অচেনা। প্রতি পাহাড়ের বাঁক চন্দিশ বছর ধারে নতুন ভাষা দিয়েছে আমাকে। বৃক্ষ পরিণত হয়েছে বনম্পতিতে, নতুন কালের ঝরণা নেমে এসেছে, নদীর পাথর আরেকট্র মস্ণ হয়েছে,—মহাকালের ধারাবাহিকতা ওদের উপরে রেখে গেছে তার গতির দাগ,—তব্ অজানা রয়ে গেল যা কিছ্ প্রাণের প্রিয়। ওই পাথরে কান পেতে শ্নেগছি যেন কতবার কার পায়ের ভাষা, নদীতে-নদীতে আগমনী, ঝাউ-পাইনের বনে-বনে মল্যপাঠ,—আর চারিদিকের অনাদি অন্নত অখণ্ড নিম্তশ্বতার মধ্যে কোথায় যেন কার পরম আহ্বান। জানিনে কিছ্ম, ভাষা ছিল না কঠে, নির্দেশ দিল না কেউ, খ্রে পেলমে না কিছ্ম কোনোদিন,—কেবল আমার মর্মলোক্রের বাসাছাড়া সেই পাথী এক আকাশ থেকে অন্য আকাশপথে রঙ্থার। কপ্তে ডেকেক ক্রান্ত হয়ে এলো।

চড়াইপথ উঠে এলো অনেক দ্র। দিগল্ড এবার বিস্তৃত হয়েছে। অবরোধ সারে গেছে। হেমল্ডের স্নিশ্ধ হাওয়া উঠেছে গিরিমিখরে। উত্তর পথের বাঁক পেরিয়ে রানীক্ষেত' শহরে এসে পেশছল্ম। হিমালয়ের তৃষারচ্ডারা আবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পর্রণো বংধ্ যেন দ্হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল আপন আল্ফিগনে। এবার এসে দাঁড়ালমে অনেক দিন পরে। প্রাচীন প্রসন্ন স্নেহের ব্যারা যেন মধ্র অভ্যর্থনা জানালো 'রানীক্ষেত'—ভালো আছ ত?

মনে মনে জন্বাব দিতে হোলো,—না, ভালো নেই। কোরোদিনও ছিল্ম না। পায়ে কাঁটা ফ্টেছে অনেক, মাথা ঠুকেছে তা'র চেয়েও বেশি। চোখ বেয়ে ঝরেছে অনেক রস্তু, ব্যক্ত রেয়ে নেমেছে অনেক বেদনা। কপালে বালিরেখা, সর্বাজ্যে জরা! চেয়ে দেখো মৃখ তুলে।

> "চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অগ্র্জনের রেখা? বিপ্রুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললটে লেখা?"

হঠাং ছিটকে এসে পড়ল্ম আধ্নিক উপকরণের মধ্যে। ক্রিক বলা কঠিন,— বোধ হয় রানীক্ষেত সমস্ত কুমায়নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুক্রি শহর। মন নেচে উঠলো স্বাচ্ছন্দা পেয়ে। অনেক মান্ব দেখছি এক্সু পাকা ঘর-বাড়ী সর্বত্র, পাইনের বনে-বনে সাহেবসন্বোর বাংলো, এখানে ক্রিটনে সরকারি ব্যারাক। মস্ত বড় মার্কেট্।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মোটর ষ্ট্যান্ডের সামনে 'লতিফ মঞ্জিল' নামক বাড়ীটি আমার পরিচিত। আজ আমি রাজসিক চেহারা আর পোষাক নিয়ে এসেছি। একা নই, সঞ্চো আছেন বন্ধবের শশাংক্ষোহন চৌধুরী। তিনি দড়াদড়ি ছি'ড়ে এবার বেরিয়ে পড়েছেন। আমরা 'লতিফ মঞ্জিলে'র দোতলায় একটি ঘর নিল্ম। সমস্তই এবার সহজলভ্য। এবার পাচক আস্কু, চাকর আর চাপরাশি আস্কু।

লোভের উপকরণ চারিদিকে সাজানো। চারপাই খাটিয়া জ্টলো কপালে,—
একেবারে স্বর্গরাজা। ভোজাবস্তু যখন যা কিছু চাই। কাঁচের স্বেট্ সাজানো
হোটেল, পেরালা-পিরিচের ঠুনঠুনানি, বেতারে বোশ্বাই গান, দোকানে-দোকানে
রখগীন পানীয় ফেনপুঞ্জে উচ্ছুনিসত। সমস্তটাই সহজলভ্য এবং অনায়াস।
কোথাও পরোয়া নেই, কেউ প্রশ্ন করছে না, কোত্হল দেখছিনে কোথাও,—
চারিদিকে ভোগের উপকরণ থরে থরে সাজানো। বাজারে যা খুলি কেনো,
যা চাও এনে দিছে, যাকে খুলি ডাক দাও, যখন খুলি বেরিয়ে পড়ো।

প্রশাসত উপত্যকার ট্করো রানীক্ষেতে কোথাও নেই। এর ঠিক উল্টো,—
শীলং শহরে গিয়ে মনে হয় না যে, পাহাড়ে আছি। এমন কি দাজিলিংয়ের
ওই চাদমারী বাজারও অনেকটা প্রশাসত সমতল, আরেকট্র নেমে গেলে লেবং-এর
ময়দান। শিমলাতেও পাওয়া যায় আনানদেলের মাঠ। রানীক্ষেত সেই স্যোগ
থেকে বঞ্চিত। হয় ওপরে ওঠো, নয়ত নীচে নামো। উত্তর দিয়ে উংরাই পথে
একট্র নেমে গেলে সামান্য সমতল,—নৈলে রানীক্ষেত শহর হোলো পাহাড়ের গা।
পথের দ্বারে দাকান, উপর দিকে অভিজাত পাল্লী, নীচের দিকে জনবর্সতি।
সম্দ্রসমতা থেকে রানীক্ষেত হোলো হয় হাজার ফ্রট উচু, এবং কাঠগোদাম
দেটশন থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী।

প্রশাসত সমতলের ক্ষাধ্য চিরাপ্থায়ী হয়ে রানীক্ষেতে থেকে থাবে, ইংরেজ গভর্নমেন্ট এটি বরদাসত করেনি। রানীক্ষেতের প্রচুর অরণা, জলের সাবিধা, প্রাকৃতিক শোভা এবং জল-বায়্র আশ্চর্য গাণ্ণপনা লক্ষ্য করে এককালে লর্ড মেয়ে ভেবেছিলেন, শিমলার বদলে রানীক্ষেতকে বড়লাটের পার্বত্য কেন্দ্র বানালে মন্দ্র কি? তাঁর সেই অভিপ্রায় অবশ্য কার্যে পরিণত হয়নি, তবে এই শহর্রিটকে প্রায় একশো বছর আগে ইংরেজ দৈন্যসামন্তের ছাউনীতে পরিণত করা হয়েছিল, এবং এখানঝার গোরা হাসপাতালটি ভারতবিখ্যাত হয়ে উট্টেছিল। একানতভাবে ইংরেজদের জন্যই অতঃপর রানীক্ষেতের উপর তলার দিকে কুচকাওয়াজের মাঠ, পোলো খেলা ও গলফ্খেলার ময়দান নির্মাণ করে হয়। এ ছাড়া পাইনবনের মধ্যে স্বল্পনশনা তর্ণী মেমদের চলাফেরস্থি জন্য পাইপবীথিকা, আমোদ আহ্যাদের জন্য নিভ্ত নিকুঞ্জ, শীতের দিনে ক্রম্বরহাসিনীদের স্নানের জন্য স্ফটিকাধার তহতধারাকুন্ড, এবং গিরিশিক্ষ্তিভ্রেষ উন্মান্ত আকাশতলে জ্যোৎস্নারাতি যাপনের আনন্দের জন্য রেককমলন্দ্রিকে' আনা হোতো অনেক দ্বের থেকে। তাদেরই ছিল্ল পাপড়ীর অবশেষ আজও খাঁজলে পাওয়া যাবে কোনো কোনো শন্য বাংলাের আশে পাশে।

"জানি তারও পথ দিরে বয়ে যাবে কাল, কোথায় ভাসায়ে দেবে সম্রোজ্যের দেশবেড়া জাল। জানি তা'র পণ্যবাহী সেনঃ জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেথায়াত চিহ্ন রাখিবে না।"—

রবীন্দ্রনাথ যাবার আগে ব'লে গিয়েছেন। আজ অবশ্য তল্পিতল্পা নিয়ে ইংরেজ চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে তার রুচি। প্রত্যেক পাহাড়ী শহরকে ইংরেজ যেমন অতি যত্নে অলঙ্কৃত ক'রে গেছে, তেমন আর কেউ করেনি। মুসোরী, নৈনীতাল, ডালহাউসী, শীলং, শিমলা, সর্বত ইংরেজেরই রুচির পরিচয়। যেখানটিতে দাঁড়ালে হিমানয়ের শোভা সব চেয়ে ভালো ভাবে দেখা যায়, ইংরেজ ঠিক সেখানে 'আসন' নিয়েছিল। শিমলায় 'মাসোৱা', নৈনীতালের চিফিন্-টপ, মুসোরীর লাপ্ডর, দার্জিলিংয়ের রাজভবন, ডালহাউসীর উপর-তলাটা,—এমন কি ওই সোমেশ্বর থেকে এগিয়ে 'কৌসানী' পাহাড়ের চ্ডার ভাকবাংলাটি,—ইংরেজের বুচি সর্বত সমানভাবে কান্ধ করেছে। কৌতুকের বিষয় এই, ইংরেজের পক্ষে এ দেশে পার্বতা শহরে বসবাসের ব্যাপারে হিন্দ অপেকা ম্সল্মানরা সাহায্য করেছিল বেশী। হিন্দ্রা ওদের শাসন্যন্তে থেকে মুন্সীর কাজ নিয়েছিল, আর মুসলমানরা মোডায়েন ছিল ওদের ঘরোয়া জীবনে। হোটেলেই হোক, বাড়ীতেই হোক, আর লাটপ্রাসান্থেই হোক,—ওদের পাচক, ভৃত্য, আরদালি, চাপরাশি ইত্যাদি সবাই মুসলমান। এর প্রধান কারণ হোলো, গর্। গর্খায় ওরা উভয়েই। সামাজিক জীবনে আহার্যের বাাপারটা খ্বই প্রধান। স্তরাং গোমাংস ছিল উভয়পক্ষের র্চির সংযোগসেতু। ওদিকে হিন্দরেও শ্কর ঘাঁটে। অনেক হিন্দ্র শ্কর খায়, এবং ইংরেজও শ্করভক্ত। অতএব শ্করেরাও অনেক সময়ে হিন্দ্ আর ইংরেজের মিলন ঘটাতো। ম্রগীর কথা বাদ দিচ্ছি। এটার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, হিন্দ্-মুসলমান-খ্ন্টান সবাই পাশাপাশি পাত পেতে ব'সে গেছে! যাই হোক, আগে অতটা লক্ষা করিন। কিন্তু প্রত্যেকটি আধ্নিক পার্বত্য শহরে এলেই একটি ম্সলমান সমাজের দেখা পাই। তাদের অধিকংশেই আগে ছিল মাংশীন্তিক্তো, রুটিওয়ালা, হোটেল-বয়, বাব্দি, আরদালি ইত্যাদি। সমগ্র ভার্তুরি হিমালয়ে ম্সলমানের দেখা মেলে খ্বই কম, কিল্ডু শহরে এলেই ওদের ওইসব কাজে নিম্ভ দেখা যায়। ইংরেজ চলে যাবার পর ম্সলমানুহির অনেক কাজ চলে

গেছে। এ আলোচনায় আমি কাশ্মীরকে বাদ দিছি উত্তর অংশটা সম্পূর্ণ অবারিত। এই বারান্দার দাঁড়ালে তুম্বারমৌল হিমালয়ের অনেকগ্নলি চ্ড়া পাশাপাশি দেখা যায়। নীলকান্ত, বদরিনাথ, হাতীপর্বত, গোরীপর্বত, বিশ্ল, নন্দাদেবী ও নন্দকোট—একটির পর একটি সাজানো। কথনও দৃশ্ধশৃত্ব, কখনও

গৈরিক, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও পীত-নীলাভ, কখনও বা মেঘময়। রুপে, বর্ণে, বর্ণে, বর্ণে, বর্ণে, মহিমায়, সম যেন নিভাকাল ধরে রানীক্ষেত্রকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে। বস্তৃত, কুমায়নের আর কোনও শহর থেকে এমনভাবে দিশ্বলয়-প্রসারিত হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য দেখা যায় না। দিন দুই আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

রানীক্ষেত থেকে একটি পথ উত্তর পশ্চিম দিয়ে নীচের দিকে চ'লে গেছে. এইটি বদরিনাথ যাবার প্রধান পথ,—'বদরিনাথ মার্গা।' একদা কেদার-বদরি পরিক্রমায় হাষিকেশ থেকে হটিতে আরুভ করে ঠিক এই পথের মূথে পেশছতে চারশো মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। আজ এ পথ পরিতান্ত, কারণ কোটশ্বার' থেকে 'কর্ণপ্রয়াগ' হয়ে এখন 'চামোলি' পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। রানীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে সেজা বদরিনাথ ছিল পায়ে হাঁটা একশো সাতাশ মাইল পাহাড। আজ আর এপথে কেউ যায় না। প্রেনো কথা শ্বরণ করে' আমি গেল্ম কিছ্মার, এবং দেখতে দেখতে অনেক নীচের দিকে। চিনতে পারলাম না বিশেষ কিছা,—কেননা চ'লে গেছে অনেককাল। পথ ভেগে পাথর বেরিয়ে পড়েছে, খ্রী নেই কোথাও ৷ বাস্তর চিহ্ন নেই, এক-আধখানা পরিতান্ত চালাঘর। কাঠের খাটি গেছে ভেঙেগ ছাদ ধাসে পডেছে। মানুষের সমাগম সহসা চোখে পড়ে না। নিতাত্ত দেহাতী ছাডা যাত্রীরা কেউ আর এপথ মাডায় না। মাইল দেওেক দূরে গিয়ে পাওয়া গেল কোট্লি' আর 'কিলুকোট' চটি। এক আর্ধাট দোকান, দু'একটি লোক। এ আমার গত জীবনের পথ। জন্মান্তরে এসে আর কিছু চিনতে পারিনে। এই পথে ঝুলি কাঁধে নিয়ে একদা ফিরেছিলুম। আনন্দে, ভাবনায়, নৈরাশ্যে, কৌত হলে—এই পথে ছিল সেদিন অনন্ত বিক্ষয়। আকাশের অণ্নিবর্ষণে, জ্যোৎস্নাকিরণে, ক্ষ্মধায় ও ক্রান্তিতে, যক্তপায় আর অণ্নি-বাসনায়, দ্রান্তিপ্রমাদে আর আশীর্বাদে,—এই দুঃসাধ্য কর্কশ পিপাসার্ত পথ সেদিন ছিল প্রাণের প্রকাপে উপের্বলিত।

পথ প্রশৃত ও প্রদারিত, কিন্তু তার 'বেন্ড'গ্রাল বিপজনক। ক্রিক্টর পর একটি বেন্ড। শুধ্ ভয় করে না, সমুত্র মন ও শরীর ভয়ে ক্রিট্র প্রে থাকে। একট্র অসতর্কতা, একট্র অনবধানতা, হিসাববোধের ঈষং প্র্যোল,—আর রক্ষা নেই। এই বিপজনক পথ আরম্ভ হয় 'মাজখালি' এব্ ক্রিলিল্না' এন্টেট পার হয়ে গেলে। পথ সন্দর, মস্ণ, চিফ্রণ—কিন্তু উল্ট্রেজনক। প্রতি বিপদ্সাক্তের মুখ থেকে গাড়ী যেন নিজকে ছিনিয়ে ক্রিয়ে চলেছে। নীচের দিকটায় আনেক সময়-তল দেখা ধায় না। যথক দেখা ধারী, তখন শীতের দিনেও কপালে যাম ফ্টে ওঠে। মাঝে মাঝে নিউ পাইনের অরণা, মাঝে মাঝে নদীর পাথ,রে খদ,—গ্রহৃতি যেন সর্বাহ ইন্দ্রজাল বনে রেখেছে। বাদিকে মাঝে মাঝে অ্বার-১৬৬

শৃংগগন্তির স্দুরবতী শোভা, মাঝে মাঝে অস্তিত্বের আবরণের বাইরে অমর্ত্য মহিমা, নন্দনের সিংহম্বার।

দেখতে দেখতে আমরা আবার এল্ম প্রায় কোশী নদীর তীরে। এখান থেকে পথ গিয়েছে উত্তর পশ্চিমে। সকালের তর্ণ স্থের আলো পড়েছে নীল নদীতে। চারিদিকের পাহাড়ের নীচে নদীর স্বিস্তৃত দুই পারের উপত্যকায় চাষের কাজ চলছে। সভ্যতার সীমানা থেকে অনেকদ্র। মহাকাল যেন এখানে সভ্য কৌত্হল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নদীর কোলে-কোলে সেই বিচিত্র বর্ণের পাথর, দ্রে দ্রে চিরকোমার্যব্রতধারী মহারণ্য দাঁড়িয়ে যেন অতিকায় কালপ্রহরীর মতো। তারই নীচে-নীচে শিশ্ মানব আর মানবী যুগ থেকে যুগান্তরে আপন আপন অল খ্টে খেয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি গৃহপালিত পদ্রে চোখেও যেন সোর্বিশেবর স্থিতরহাদ্যের পরম বিস্ময়।

একে একে 'পাট্লিবাজার,' 'সাকার', 'মানান' ইত্যাদি জনপদ পেরিয়ে যাছি। জন্তুজানোয়ারের সঙেগ নরনারী ও শিশ্র ম্থের আকার বদলাছে। গর্র ম্থের ও শিরদাঁড়ার ভংগী, শিংয়ের আকার ও গঠন, মেয়েপ্র্বের ম্থের চোয়াল এবং গালের হাড়—একে একে ভিল্ল চেহারা নিছে। দেখতে পাওয়া যাছে মঙেগালীয় রক্তের ধারা এখানকার হিমালয়ের দক্ষিণ সীমানাতেও এসে পেশিছেছে। পরিবর্তনের এই দ্তুগতি দেখে অনেক সময় বিদ্যার্বাধ করেছি। দেখতে দেখতে তামাদের গাড়ী 'রান্মান্' ও 'টানা'গ্রাম পিছনে রেখে শিবের মন্দির আর ছোট ছোট বিদ্ত-বেসাতি ছাড়িয়ে চললো অনেকদ্র।

হিমালয়ের গহনলাকে এটি একটি বিস্তৃত অধিতাকা এবং সমস্ত পাহাড়ের দ্বারা অবর্দ্ধ। হিমালয়ের বন্যা এখানে অতি বিস্তারলাভ করে, এবং সেটি ভয়ের কথা। এখান থেকে গাছকাটা গ্রিড, পাথর এবং অন্যান্য উল্ভিজ্জ সম্পদ্বাইরে চালান যায়। লগ্গ্রিলকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জন্নলানি কাঠ এবং পশ্রে থাদ্যও নিয়ে যায় এখান থেকে।

'সোমেশ্বরে' এসে পেছিল্ম। এটি ক্ষ্দুদ্র শহর এবং চারিদিকের এই অধিত্যকার মাঝখানে কোশীর প্রান্তে এটি অনেকটা নাভিকেন্দ্রের মতো। সোমেশ্বর হোলো গ্থানীয় তীর্থ। নিকটেই সোমেশ্বর মহাদেবের প্রাচ্ট্রিপ্রের। কথায় কথায় আমরা মন্দির দেখতে পাচ্ছি, কথায় কথায় পাহাড়ত্বটির আশে পাশে শিবস্থাপনা। সোমেশ্বর শহরের ভিতর দিয়ে আন্দাজ ম্রিমাইল দ্রে হোলো 'ছেন্দাগ্রাম।' পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একমি শ্রায়তন শিবমন্দির। মাঝপথে পাওয়া গেল একটি 'গান্ধী আশ্রম।' তার্ক্সিরে ছাড়িয়ে চলল্ম কোশীর একটি প্রার্থ। আমরা কোশী ধরেই 'থাছিছে সিন্দী না পেলে জনপদ সহসা দাঁড়ায় না। জল হোলো জীবনের পরিচয়। একবার উঠছি, আবার নামছি। বাঁকে-বাঁকে নদী, পাশে পাশে খদ, চলতে চলতেই চড়াই আর উংরাই। আমরা

'কৌসানী' পাহাড়ের চ্ড়ার নীচে দিয়ে এগিয়ে যাছি। এ অণ্ডল ব্নময় নির্জ্বন। বনের ভিতর দিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁকে হঠাং এক এক সময় দূর আকাশের গায়ে দেখা যাছে তুষারচ্ড়া,—গ্রিকোণাকার 'ত্রিশ্লের' শোভা ঝলমলিয়ে উঠছে। ছবির মতো মনে হছে, একথা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। নিজেদের চক্ষ্রকেও অবিশ্বাস করছি, কেননা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে এমন স্ব্রমামণ্ডিত, এর্প কচিং দেখা যায়। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাইনবনের কোলে কোলে নেমে গিয়েছে স্কৃত্র গভার অধিত্যকা অন্তত প'চিশ মাইল দ্রে। এই প'চিশ মাইল অধিত্যকা-প্রান্তর আমরা দেখতে পাছিছ—যেন এই 'বাতায়ন' থেকে। সেই শসাপ্রান্তরশীর্ষে দাঁড়েয়ে রয়েছে ধবলতুষারমোলী বিশ্লেশ্রেণার বিরাট সর্বকালজয়ী গোরব। আনন্দে আমাদের ক'ঠ শ্বিকয়ে উঠছে বার বার।

উৎরাই পথ ধারে ঘ্রতে ঘ্রতে অবশেষে একসময়ে আমরা এসে পেছিল্ম 'গর্ড়' শহরে। এইটি হোলো এ অঞ্লের শেষ শহর—এর পরে কোনও চাকার গাড়ী হিমালয়ের মধ্যে আর প্রবেশ করে না। পাহাড়ের অবরোধের মাঝখানে এই বিশাল 'কান্তরী' অধিত্যকা, কিন্তু সম্দ্রসমতা থেকে এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফ্টে উন্ত্—স্তরাং একে মালভূমি বলতে অস্ক্রিধা নেই। 'গর্ড়ের' বাজারটি বড়। এখান থেকে পশম, কাঠ ইত্যাদি চালান যায়। কাছেই গর্ড় নদী'। আমরা পোয়ে হাঁটা পথ ধারে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল্ম। 'কান্ত্রী' রাজাদের আমল থেকে এই অধিত্যকাকে 'কান্ত্রী বলা হয়।

তিনটি নদী হিষালয় থেকে নেমে এখানে এসে মিলেছে 'গর্ড়' ছাড়া আর দুটি হোলো 'কোশী' এবং 'গোমতী'। আমরা যাচ্ছিল্ম 'বৈজনাথ' মন্দির দর্শনে। প্রায় মাইলখানেক পথ। 'কোশী' প্রলের পর এখানে আমরা গরুড় এবং গোমতীর সাঁকো পার হল্ম। মান্বের স্থদ্ঃখ হাসিকাল্লার সংসার ফেলে এসেছি অনেক পিছনে, এসে পড়েছি বিরাটের কোলের মধ্যে—যেখানে দাঁড়িয়ে কোনও একটা মহৎ জীবনকে ডাক দেওয়া যায়। উদার অনন্ত গিরিমালা, বিশাল এক একটি অভিকায় পাথর, উপলাহত নীলাভ স্রোভস্বতী, অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্যে রুংগীন পাখীদলের কুজনগ্রেন,—এদেরই মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি। মুখ বুজে চারিদিকে যেন স্তবপাঠ চলছে। আমরা শ্রীক্টি ধীরে এগিয়ে গোমতীর লোহসেতু অতিক্রম ক'রে বৈজনাথের মন্দির এলাকায় এসে দাঁড়াল্ম। চেরে দেখছি হিমালর থেকে গোমতী প্রথম নেম্প্রে মত্যে বিশাল গজের বাঁধন ভেদ করে। এই সংযোগস্থলে বৈজনাগ্রের গৈরিকবর্ণ প্রাচীন মিন্দির দাঁড়িরে। এখানে নদীর দুই পারে মিন্দির তিবজনাথের 'তল্লীহাটে' লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও 'রাক্ষস দ্রেউল'। এক্স্টেন মোট সতেরোটি মন্দিরের ভশ্নবশেষ পাওয়া যায়। সমুস্তই প্রাচীন পাথবিঞ্জী, তোড়জোড় একেবারে আল্গা —বড় একটা ভূমিকম্প, গোমতীর একটা বড় বন্যা,—তারপরে হয়ত আর কিছ**ু** থাকবে না। কিন্তু এইভাবেই নাকি চ'লে এসেছে প্রায় সাত আটশো বছর। 298

এ মন্দির প্রথম নিমিত হয় চন্দ্রবংশের কোনও এক রাজার আমলে। তা র কোনও ইতিহাস আছে কিনা জানিনে। যেমন কাংড়ায় দেখে এসেছি 'বৈজনাথকে'.--এখানেও ঠিক তেমনি। বৈজনাথকে 'বৈদ্যনাথও' বলা হয়। এ ছাড়া রয়েছে 'বামনী' ও 'কেদারনাথের' দেউল। ভিতরে একটি শেবতবর্ণা 'পার্ব তী' 'র মূর্চ র্ কেউ বা বলেন অল্পূর্ণা,—মূতিটি জয়পরী ছাঁচে নিমিতি—কিন্তু এমন স্ঞী স্ক্রে ও পেলব শ্বেতপাথরের মূর্তি হিমালরের মধ্যে আর কোথাও দের্থেছি কিনা মনে পড়ে না। বৈজনাথ এখানে ন্বাদশ জ্যোতিলিপ্সের অন্যতম। নিকটবতী পাহাড়ে এক মাইল থেকে দেড়ু মাইলের মধ্যে 'রানচুলকোট' দুর্গ', 'ভ্রামরীদেবী' ও 'নাগনাথের' মন্দির। বৈজনাথ থেকে বাগেশ্বর হোলো তেরো মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে—সেই পথ গিয়েছে গাড়োয়ালে। চন্দ্রিশ বছর আগে র দ্রপ্রয়াগের আশ্রমে বলে সম্যাসিনী নারায়ণগিরিমায়ি আমাকে 'বাগেশ্বর' হয়ে কৈলাসের পথ নির্দেশ করেছিলেন। এই পথ হোলো সেই। এখান থেকে সোজা উত্তরে দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগের দিকে— যেখানে 'পিন্দার' গণ্গা ও অলকানন্দার সংগম। 'বাগেশ্বর' জনপদটি হোলো এই গোমতী এবং সর্যার সংগমস্থলে অতি রমণীয় অন্তল। সেই সংগমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাগনাথ, ভৈরবনাথ, গণ্গামাতা এবং দত্তাতেয় মন্দির। সরযুর উপরে অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির শোভার মধ্যে রয়েছে লছমনঝলার মতো ক্যাছবাঁধা সাঁকো,—তারই নীচে সরযুর গর্ভে রয়েছে অতিকায় মার্কক্তেয় শীলা'— যেখানে তপস্যার আসনে ব'সে ঋষি মার্ক'প্ডেয় রচনা করেছিলেন 'দুর্গাস'তসতী' প্রাণ। লোকপ্রবাদ এই, সরষ্নদীর এই সংগমস্থলে 'দক হিমবান' তাঁর কন্যা দুর্গার সম্পে মহাদেবের বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রতি বংসর মকর সংক্রান্তিত বাগেশ্বরে ভূটিয়াদের বিরাট মেলা বসে। তিব্বত থেকে বিপ্লেপরিমাণ পণ্য-সম্ভার এখানে এসে পেণছয়।

বাগেশ্বরের পরেই ওঠে 'পাতাল-ভূবনেশ্বর' এবং 'যজ্ঞেশ্বরের' কথা। 'যজ্ঞেশ্বর' আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দ্রে, এবং এটিও দ্বাদশ জ্যোতির্লিণ্গের অন্যতম। এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে আছেন অনেক তপদ্বী। মৃত্যুঞ্জয়, নবগ্রহ, মার্তাণ্ড ইত্যাদির মন্দির এখানকার প্রধান আক্ষ্তিয়া এবং শিবরাত্র বৈশাখী প্রণিমায় এখানে মেলা বসে। একদা মুসুলমানরা এই জনপদ্টিকে আক্রমণ করে, তাতে অনেক ম্তি ধরংস হয়। প্রতিলে-ভূবনেশ্বর' এখান থেকে প্রায়্র প'চিশ মাইল পার্বত্য পথ। কয়েক্সি প্রাচীন মন্দির ভিল্ল সেখানে আছে একটি মদত গরহা, তা'র মধ্যে নানা দেক্সি তি খোদিত। অন্ধকার গ্রহার ভিতরকার কঠিন ঠান্ডায় অন্ভূত বকমের প্রভিন্ন পাথর ও ধাতবের গন্ধ। তারই মধ্যে দেওয়ালে-দেওয়ালে মহাভারতের ক্ষেকটি কাহিনীও উৎকীর্ণ।

বৈজনাথ থেকে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবার যে পর্থাটর কথা বলছিল্ম, সেটি ক্রমণ দৃস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে উঠেছে। মাইল দশেকের পর 'গোয়াল্দম'

নামক একটি পার্বত্য জনপদ পাওয়া যায়। 'গোয়ালদমের' উত্তরপ্রান্তে সম্ভবত ম্ল পিশ্দার গণগার ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিয়ে পনেরায় উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই পথটি ধীরে ধীরে ধীরে চলে গেছে নদী পার হয়ে। প্রেদিক থেকে পিশার গণগারই অপর একটি প্রশ্নত উপনদী এসেও এখানে মিলেছে। উত্ত্বণ এবং প্রায় দ্বঃসাধ্য শৈলশ্রেগীর ভিতর দিয়ে এই দ্বর্গম পথ চলে গেছে চড়াইয়ের পর চড়াই উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিশ্বল পর্বতের তুষার হিমবাহের কোলে। এই অঞ্চল বৈজনাথ থেকে প্রায় পরতাল্লিশ মাইল উত্তরে। ত্রিশ্বলের দক্ষিণে হোলো পিশার গণগা ও হিমবাহ এবং উত্তরে খ্যামগণগা,—য়ে-গণগা গিয়ে মিলেছে যোশীমঠের নীচে ধবলীগ্রণগা ও বিষ্কুগণগায়। ভারতের সীমানার অন্তর্গত হিমালয়ের যে কয়িট উচ্চতম চ্ড়াকে আমরা জানি, তাদের মধ্যে তিনটিকে পাই এখানে কাছাকাছি। প্রথমটি ত্রিশ্বল,—উচ্চতা ২০,৫০০ ফ্টে; ন্বিতীয়টি নন্দাদেবী,—২৫,৬৪৫ ফ্টে; এবং তৃতীয়টি হোলো দ্রোণগিরি,—
২৩,১৮৪ ফ্ট। কাশ্মীরের নাণগা ও কারাকোরামকে (কৃষ্ণগিরি) বাদ দিলে বর্তমান ভারতীয় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর হোলো, নন্দাদেবীর চ্ডা।

সম্প্রতি হিশ্লে পর্বতের হিম্বাহের প্রান্তবত্যী 'রূপকুন্ড' নামক একটি ত্যার সরোবরকে নিয়ে ভারত গভর্নমেন্ট নাডাচাডা করছেন। 'র্পণগ্গার' তীরবতী এই তৃষারাজ্জ রূপকুন্ডের আশেপাশে বহুসংখ্যক কংকালের ভানাবিশেষ (Skeletal remains) সম্প্রতি আবিশ্বত হয়েছে। এই কঞ্চালগর্নি বছরের মধ্যে দশমাসেরও বেশী বরফের নীচে সমাধিস্থ থাকে: কেবল ভাদ্র-আন্বিন মাসে তুষারবিগলনকালে তারা দৃশ্যমান হয়। এরা কতকাল আগেকার মানুষ কেউ জানে না, কবে এদের মৃত্যু ঘটেছে তা'ও অজ্ঞাত। অনেকের ধারণা, এরা পর্যাজত সৈন্যসামন্তের দল,— পলায়মান অবস্থায় এদের উপরে অতিকায় হিমবাহের আক্রমণ ঘটে। আবার অনেকে বলে, এরা ছিল তীর্থবাত্রী। বিশ্ল পর্বতের পাদদেশে 'হোমকুনি' তথা 'চিশ্লী' নামক অণ্ডলে গিয়ে এই ভীথ্যাত্রীর দল নন্দাদেবী তথা গৌরী-দেবীর পূজা দিতে চলেছিল এমন সময় তারা তৃষারঝঞ্চা ও বর্ষণের স্বারা আক্রান্ত হয়। বৈজনাথ থেকে শ্রিশলে পর্বতের দিকে আজও প্রতি বংশবিঞ্জকদল তীর্থযাত্রী নন্দাদেবীর মূতি সহ শোভাযাত্র। নিয়ে যায় 'ত্রিশ্লী ভূটিখ । এদের নাম 'নন্দাজাত।' র্পকৃষ্ণ স্থানে নিকটবতী র্পগণগার তুম্প্রিবিগলিত ধারায় অবগাহন করা এদের অপর লক্ষা। এরা কখনও সেখানে ক্ষেত্র,—পেশিছয় অতি কম, কেননা তুমারবর্ষণের সঞ্চেত্র পেলেই অভিযানে ক্রিপ্রত্যা বিগত গ্রিশ বছর আগে একটি ষাত্রীদল সাফলালাভ করেছিল। তার্ক্ত্রে আবার একটা প্রচেষ্টা হয় ১৯৫২ খাটান্দে—কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি। বিহু 'গ্রিশ্লী' তীর্থের অন্তর্গত 'র্পকুণেডর' ধারে শ্বা হৈ ওই কঞ্চালগালি প'ড়ে আছে ভাই নয় ওদের নিয়ে নানাবিধ প্রবাদ, জনশুতি এবং লোকসংগীতও নীচেকার অণ্ডলে প্রচলিত। ওরা

যে তীর্থযান্ত্রী ছিল এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের মনে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ভারত গভর্ন মেন্টের নাতত্তবিভাগের পরিচালক ডাঃ এন দত্তমজ্মদার মহাশয় সদলবলে দ্বিতীয়বার 'র্পকুণ্ড' এলাকায় গিয়ে কতকগ্রিল চমাব্ত কংকাল সংগ্রহ ক'রে কলিকাতায় এনেছেন। এগর্বি নাকি দ্শো বছরের প্রণাে, এবং ভূষার আবরণের জন্য আজও নন্ট হতে পারেনি। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকার সংবাদ গবেষণা করে এইটি সিম্ধান্ত করেন যে, র্পকুপ্ডের নরকংকালগ্নলি 'গ্রিশ্লী' তীর্থেরই অভিযাতী ছিল। দুই শতাব্দী পূর্বে এই তীর্থযাত্রীদলের সংগে ছিল সালংকারা বহু, নারী ও শিশু, কয়েকজন মেষপালক ও কয়েকটি জন্তু। তাদের সপ্যে তীর্থযাত্রীর পক্ষে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি ও লাঠি ইত্যাদিও ছিল। এ সম্বদেধ সম্প্রতি তিনি অন্যান্য তথ্যাদিও প্রকাশ করেছেন। এই তদন্ত এবং গ্রেষণার ব্যাপারে ভারতীয় নৃতত্ত্বিভাগের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই অন্যান্য ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করবেন শোনা <mark>যাছে। কৈলাস পর্বতের মধ্যে যেমন</mark> তুষারাব্ত সরোবর 'গোঁরীকু'ড' দেখা যায়, এখানেও ঠিক তেমনি। র্পকু'ডও এক প্রকার জামে থাকে বছরের অধিকাংশ কাল। তবে গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট, রুপকুণ্ড ওর চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। বৈজনাথ থেকে 'গোয়ালদম' হয়ে 'র পকুণড' পেশছতে পায়ে হাঁটা পথে তিন-চার দিন লাগে। প্রায় প্রতাল্লিশ মাইল উচ্চ পথ ৷ সম্প্রতি একটি সংবাদে শুনছি, এলাহাবাদের একটি অভিযাতীদল রূপক্তের কঞ্চালাকীর্ণ স্থলে পেশ্রে 'ব্রহ্যুক্মল' প্রমূখ শতাধিক বর্ণের দুম্প্রাপ্য ফাল ওখান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

'কৌসানীর' নাওে এসে আমরা দাঁড়াল্ম। পথ চলৈ গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চারিদিকে নিঃঝ্ম পার্বত্য প্রকৃতি। সামনেই একটি ছোট পোষ্ট আপিস, তার পাশে ছোট ছোট চালাঘরে দুটি দোকান। একটিতে চা পাওয়া যায়। তাদেরই পিছন দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে উপর দিকে। দোকানের সামনেই একটি চশমাপরা শাণিকায় পথ প্রদেশকিকে পাওয়া গেল।

শশাংক এবং আমি চলল্ম চড়াইপথ ধরে। চড়াই সামান্য, হয়বিদ্ধাট শ' তিনেক ফুট উচ্ হবে। চিড়গাছের জটলার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পথি উট্ ড়ার দিকে উঠেছে। উপর দিকে উঠে গিয়ে আমরা যে বিপ্লে ঐশ্বরে সন্ধান পাবো, নীচের দিকে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক অতটা আন্দান্ত করতে প্রের্টান। নীচের দিকে যে সংকীর্ণ সামান্যর মধ্যে ছমছমে ভাবটি ছিল, উপুর্টিদিকে উঠে ধারে ধারে আকাশ যেন তার সমসত অর্গল খলে সামন্যে ইট্রিলো। সেই আকাশপথ কুমার্নের গিরিশ্গচড়ায় গিয়ে না দাঁড়াইক্টেঠিক ব্রুতে পারা যাবে না। অবশেষে আমরা একটি মালভূমিতে এসে পেণছল্ম, এবং সেই সমগ্র মালভূমিটি হোলো একটি বৃহৎ স্কান্ডিত এবং আধ্নিক ভাকবাংলারই প্রাংগণ। মান্বের

স্থাগ্য কোথাও দেখছিনে। নীচে থেকে উপরে ওঠবার আগে ছিল্লজীর্ণ পোবাক-পরা যে কুশকায় লোকটি আমাদের সংগ নিয়েছিল, তার চোখে মোটা চশমা,— এবং এত মোটা যে, চোখ দুটো খুব ছোট দেখায়। চেহারা উপবাসে আর অভাবে শীর্ণ এবং অকালবার্ধক্যে একট্ন আনত। কথা বলে কম, এবং অনেকটা ষেন আত্মগত। লোকটি পথ দেখিয়ে যখন আমাদের ডাকবাংলার সি'ড়ির উপরে তুললো, তথন জানল্ম সে এখানকার খানসামা তথা চেকিদার। লোকটি যেমনই শান্ত, তেমনই নিরীহ।

কিন্তু অনেক বড় বিশ্ময় আমাদের জন্য সঞ্চিত ছিল, যখন আমরা উত্তর দিকে ফিরে দাঁড়াল্ম। বস্তৃত, সমন্দ্র সাঁতার দিলে সমন্দের শোভা উপলব্ধি করা যায় না ৷ হিমবাহ দেখেছি, তুষারনদী অতিক্রম করেছি, তুষারলোকের মধ্যে রাল্লিবাসও করতে হয়েছে বার বার,—কিন্তু তখন তার শোভা-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অপেক্ষা আত্মরক্ষা করার দিকে**ই ঝে**কি **থাকে** অনেক বেশী। কতকটা দুরে দাঁড়িয়ে পরম রমণীয় চিত্রপট না দেখলে প্রকৃত রলের আম্বাদ পাওয়া যায় না । গগনচুম্বী ত্রিশ্লেশ্রগ যে আমাদের আলিগানের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে, নীচে থাকতে আমরা ব্রুকতে পারিন। কিরংক্ষণের জন্য দ্বন্ধনেই আমরা হতচেতন ও বিমৃত্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল্ম। আমরা যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খানসামা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন ক'রে তখনকার মতো চ'লে গেল।

আনন্দে আরুউল্লাসে শশাধ্বর দুটো চোথ বাষ্পাচ্ছপ্ল হয়ে এলো।

ডাকবাংলার ভিতরে ঢ্কে দেখি কলকাতার শ্রেষ্ঠ 'বোর্ডিং হাউসকেও' হার মানায় ৷ বড় রড় আলমারি, বড় বড় ড্রেসিং টেবলা, অনেকগালি খাট পালতক, অসংখ্য ফায়ার পেলস, মুহত বড় ডিনার টেবলা, ভালো ভালো কুশন্ চেয়ার, মাথার উপর টানা পাথা, স্কুসন্জিত বাথর্ম, বহুমূল্য কাপেট দিয়ে প্রত্যেক হল্-এর মেঝে মোড়া। যেখানে যেটি দরকার। জানলা দরজা আসবাব-প্রত্যেকটি যেন ঝলমল করছে। আমরা দ্বজনে মুক্ষ এবং অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে বারান্দায় এসে দড়িলেম। এটি গোলাকার পাকা বারান্দা এবং আমাদের বিশ্বাস, এই একটি বারান্দায় ব'সে বাকি জীবন অতি আনন্দে কাটানো চলে। কখনও দ্বঃখ পেয়েছি, কেউ ব্যথা দিছেছে, কারও কথার আঘাতে কখনও ব্রুক্তির মধ্যে ঘা লেগেছে, কারও নিষ্ঠার বঞ্চনায় জীবনকে কথনও শ্ন্য মনে ইর্মেছে,—এই বারান্দা থেকে উদার হিমালয়ের দিকে চেয়ে একটি পলকে মধ্যে মান্ধের বির্দেধ সমন্ত নালিশ যেন মুছে নিয়ে গেল। নীচের প্রথিবী নীচেই পড়ে খাক্, এই স্বর্গলোক থেকে বিদায় নেবার আর ইচ্ছা ক্লুলোঁ না।

খানসামা এসে চা দিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা ক্রিক ক'রে গেল। চ্ডার উপরে বারান্দায় ব'সে আমাদের স্ক্রিয় কেটে চললো। ঠিক এই বারান্দায় এবং এই ইন্সিচেয়ারে ব'সে প্থিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব এগারো দিন অতিবাহিত করেছিলেন ১৯২৯ খ্ণান্দে,—তিনি মহাস্থা গান্ধী। ১৭২

এই বারান্দাটিতে ব'সে-ব'সে অতি যত্নে তিনি তাঁর 'অনাসন্থি যোগ' গ্রন্থের একটি পরিছেদ রচনা করেছিলেন। বোধ হয় অনাসন্থ ভাবনার এমন একটি নিভ্ত ক্ষের হিমালয়ে আর কোথাও নেই, অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঈশ্বরকে যারা খ'লে-খ'লে হায়রাণ হয়, এখানকার সন্ধান বোধ হয় তা'রা আজও পায়নি। যদি তাঁকে ভাকতেই হয়, তবে এখান থেকে ভাকামারই তাঁর কানে উঠবে! সামনেই ঠিক বারো মাইল শ্নাপথে গেলে তিশ্লের শ্ভ চড়ো। পশ্চিম দিকে কেদার ও বদরিনাথ, গোরী আর হস্তী, প্রে নন্দাদেবী, দ্রোণাগিরি আর নন্দকোট। দেবতারা দল বে'ধে এক একটি সিংহাসনে ব'সে রয়েছেন। সমগ্র হিমালয় দ্রমণকালে এত প্রাছেন্দা, এমন নিবিড় আনন্দ ও সীমাহীন অখণ্ড সতখতা আর কোনওদিন কোথাও পাইনি।

খানসামা এসে সামনে দাঁড়ালো। মালভূমির প্রান্তেই ওর বাসন্থান। ওর কে আছে আর কে নেই—প্রশ্ন করিন। লোকটাকে এবার দেখলমে চোখ তুলে। বয়স কত ঠাহর করা যায় না। প'য়তাল্লিন থেকে প'য়র্যাট্ট কিছু, একটা হবে। গায়ের কোট আর পাজামা ছিল্লভিল। চেহারায় কোনও চাঞ্চলা নেই, কিছ,মাত্র উন্বেগের চিহ্ন নেই। মোটা চশমার ভিতর থেকে ছোট ছোট ধারালো চোথ দেখলে সমীহ হয়। অথচ চার্হান সম্পূর্ণ অনাসম্ভ, কপালে গভীর চিন্তার রেখা, এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, পারিপান্বিক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। গান্ধীজির সন্বন্ধে প্রন্ন করল্ম, মুখে চোখে একটি চাপা গোরব ফ্টলো, কিন্তু তার সংযম দেখে আমরা অবাক। গান্ধীক্তি এসেছিলেন, ওর বাবা তথন বেচে। কিন্তু ও থাকতো গান্ধীজির ভদারকে। বারান্দায় গান্ধীজির আসন পেতে দিত, বিছানা করতো, দুধে আনতো নীচের থেকে, স্নানের জলের বাবস্থা করতো, বই-কাগজু গ্রছিয়ে রাখতো, এবং রাত্রে পাহারায় থাকতো। ওর বয়স তখন কুড়িবাইশ। এর কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজি বেড়িয়েছেন অনেকবার। লোকটা ধীরে ধীরে কথা বলছে, কিংবা কাঁদছে বলা কঠিন। ওর ওই আনম্র চেহারার মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটি দার্শনিক আত্মগোপন করে, আমরা মন দিয়ে ভাকে স্পর্শ করতে পারছি। লোকটা চেয়ে ছিল 'ত্রিশ্লের' দিকে। কৈলাসের হরপার্বতীর কথা তুলতেই সে ঈষং উৎসাহ পেলো। তাঁর্থখান্তীদের 🕸 তার কী গভীর দরদ! দেখিয়ে দিল কেদারনাথ আর বদরিনাথ আর্ব<sup>্র</sup> নন্দাদেবী। তারপর মৃদ্বকপ্ঠে নিজের ভাষায় বলতে লাগলো, মান্ম ক্রিন্তার দঃখ আর অভাব নিজেই সৃষ্টি করে, বেদনা পায়, বিবাদ বাধায় আবার অন্শোচনায় নিজেই কাঁদতে বসে। মান্মের জন্য মান্ম আম্মেরিকাছে করছে, আবার মান্মই সান্মের দ্বর্গতি টেনে আনছে। গান্ধীজির পায়্রের কাছে নৈবেদ্য দিয়ে মান্ম তাঁকে বললে, তুমি মহাত্মা, তুমিই দেশের সিতা! সেই মান্মই আবার মহামাজীকে হত্যা করে সবাই মিলে কাঁদতে বসলো!

চুপ করে লোকটার শান্ত আলাপ শ্নছিল্ম। ভাবছিল্ম লোকটার বয়স

হাজার-হাজার বছরেরও বেশী 🗠 স্ভাতার ছেলেখেলা যতদিন ধরে চলেছে, লোকটা যেন তার চেয়েও বৃন্ধ। যখন চলে গেল, আমর) কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রুইল্মে।

কোসানীর চড়ো এবং স্বামী আনন্দের কথা শুনেছিল্ম শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আলমোড়ায়। স্বামীজি থাকেন এখানে স্থায়ীভাবে তাঁর 'গ্রুগাকুটীরে।' খানিকটা অরণাপথ অতিক্রম ক'রে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হলম। তাঁর দেখা পেলমে অতি সহজে। বয়স বোধ ক্রিসন্তর হয়নি। ধবধবে চেহারা। তিনি বোম্বাইয়ের অধিবাসী, এবং প্রকৃত নাম হোলো 'অম্রতলাল শেঠ।' বাণিজ্য জগতে তাঁর প্রচুর খ্যাতি। স্বামী আনন্দ গান্ধীজির একজন বিশেষ গ্রেম্বর অনুরাগী, এবং গান্ধীজির অপম্ত্র-কালী অর্বাধ প্রায় পায়তিশ বছর ধারে গ্যান্ধীজির সংগ্য তিনি ছিলেন। স্বামীজি রক্তের চাপের রোগী এবং গান্ধীজির প্রামর্গেই তিনি এখানে রোগ-মুক্ত হবার জন্য আসেন। গান্ধীজির মৃত্যুসংবাদে তাঁর শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তিনি শ্ব্যাশায়ী হয়ে রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রিয় বন্ধ এবং গান্ধীদর্শনের সুযোগ্য ভাষ্যকার মাশর ওয়ালার মৃত্যুসংবাদ যেদিন তার কানে এলো, সেইদিন থেকে স্বামী আনন্দ এই কোসানীতে তাঁর চিরস্থায়ী বাসা বে'ধেছেন। হিমালীয়ের এই পরমাণ্চর্য শোভা ছেড়ে তিনি আর কোথাও বেতে চান না। তিনি তাঁর বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। অধ্যাত্ম আদর্শের দিক থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেন করেন। এথানে তিনি দুখ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য স্পর্শ করেন না। তার বাকি জীবনের একমান্ত কামনা হোলো, শান্তি সাধনা। পডাশ্রনোয় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

অনেক গলপ তিনি করলেন আমাদের সংগ্যে তাঁর বারান্দায় ওই বিশ্লের চ্ডার সামনে ব'সে। বোদ্বাই থেকে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় মহিলা ও যুবক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, সেজন্য কিছ্ 'সোরগোল সেদিন ছিল। আয়াদের জন্য চা-বিস্কৃট ইত্যাদি এলো। বললেন, এসব কিন্তু এ ভল্লাটে পাঞ্জীষ্টায় না, ওরা এসব সপো এনেছে—ওই ছেলেমেয়েরা। আমার এখানে কিছেনু নিই। কিছন সপে আনিনি, কিছ্ সংগ্রেও রাথবো না যাবার আগে।

স্বামীজি আসবার আগে আমাদের হাতে হিমালয়ের কুর্ক্তেখানি ছবি উপহার দিলেন। এমন স্বৃণিক্ষিত, ভদ্ৰ, আদশবাদী এবং অমান্ত্রিক সম্জন সহস্য কোথাও চোখে পড়ে না। মনে মনে বহুবার প্রণাম জানিকেছিল্ম। আসবার সময় তিনি বললেন, তিশ্লের জিনের মেঘ করেছে, সেজনা মন

খারাপ ক'রো না,—ও মেঘ থাকবে না, ভোর রাত্রের আগেই স'রে বাবে।

সেদিন ছিল রাসপ্রণিমা। দেওদারের অরণ্যের উপরে দাউ দাউ করে 298

জনলছে নীল আকাশে বড় বড় তারা। কয়েক ট্রকরো মেঘ অলকাপ্রীর দিকে ভেসে ভেসে চলেছে। চন্দ্র জনলছে। জ্যোৎস্নায় ফিন্ ফ্টছে তুষারলোকে। সেই আনন্দলোকে পথ চিনে চিনে আমরা ডাকবাংলায় ফিরে এল্ম। সেই রাত্রিছিল অতি শীতল। আমাদের বিবাগী মনের ভাবনা জ্যোৎস্নায় দিশাহারা হয়ে হিমালয়ের চ্ডায়-চ্ডায় কে'দে বেড়াতে লাগলো। ঘ্রম এলো না পোড়া চোখে। মেঘ বোধ হয় আর কাটলো না এবার। আমাদের নিরাশ চক্ষে অবসাদ এলো।

তল্মাচ্ছের ছিল্ম বিছানার মধ্যে। রাত ধখন প্রায় দ্টো বাজে, হঠাং শশাংক বারান্দা থেকে চীংকার ক'রে ভাকলো। ধড়মড়িয়ে উঠে ছন্টে এল্ম বারান্দায়। কেন, কি হয়েছে ? কোনও বিপদ?

সহসাদ শ্রেনে চুপ। মেথের আবরণ স'রে গেছে! দেবাদিদেব গ্রিশ্লী চোথ মেলেছেন মহাশ্নোর বিপ্ল জ্যোৎস্নালোকে। পলকের মধ্যে দেখে নিল্ম, যা কথনও দেখিনি কোনওদিন!

উভয়ে আমরা দতশ্ব, হতবাক। আনন্দের নিবিড় বন্দ্রণার শৃংধ্ থরথর ক'রে কাঁপছিল্ম। দ্বামী আনন্দের শৃভ কামনায় ধারা আমাদের সার্থাক হয়েছে।

পর্রদিন বিদার নেবার আগে খানসামা এসে দাঁড়ালো। আমরা তা'র হাতে বিশেষ সম্মানের সংগ্য পাওনা ইত্যাদি চুকিয়ে দিশ্বম। পাওনা পেলেই তা'র চলবে। বকশিস চার না, দাবি জানার না। কিন্তু যখন নিতান্তই তা'র স্থ্যাতিতে আমরা একট্ উচ্ছর্মাসত হল্ম, তখন সে একটি খাতা বা'র ক'রে বললে, এখানে আপনাদের কেমন লাগলো, একট্ লিখে রেখে যান্।

সেটি হোলো ডাকবাংলার 'লগব্ক'। লিখতে লিখতে একবার প্রশ্ন করল্ম, তোমার নাম কি, ভাই ?

লোকটি সবিনয়ে বললে, হবিব আহমেদ। তা'র প্রতি আন্তরিক শ্রন্থা ও কৃতজ্ঞতা জানিরে আমরা বিদায় নি**ল্**ম।



শ্ন্যলোকে বিমানযোগে চলেছি কোচবিহারের দিকে।

আকাশপথে শ্লেন্ থেকে দেখতে পাচ্ছিল্ম দিশ্বলয়প্রসারিত হিমালয়ের অন্তহীন শ্লে কেশরজাল। সংখ্যাতীত শ্বেতচ্ডার উপরে পড়েছে তর্ণ স্থ্রিশিন, গালিত গৈরিক স্বর্ণপ্রবাহ নামছে দেবাদিদেবের কপাল বেয়ে। ডিসেন্বর-শেষের একটি প্রভাত। তখনও ঘ্ম জড়িয়ে রয়েছে উত্তরপ্রে। প্রিবী আমাদের অনেক নীচে, রাজির শেষ প্রহর তখনও তার বিশাল ছায়া মেলে রয়েছে। মহাবাোমের অননত শ্না থেকে শ্রেদ্ধ চেয়েছিল্ম শ্লে-নীল-রজিম হিমালয়ের পরম বিশ্ময়ের দিকে। ভেসে যাচ্ছিল্ম আকাশপথে। নীচে অননত নিদ্র, পৃথিবীর পাখী তখনও ঢ্লছে!

কোচবিহার বিমানঘাঁটি থেকে তুষারমৌলী 'সিংহচুলাকে' দেখা যায়। বেলা বেড়েছে। রৌদ্রে ঝলমল করছে তুষারের স্থির তরণ্য। কেউ ওটাকে বলে, 'চেন্চুলা', কেউ বা বলে, 'সিন্চুলা'। ১৮৬৫ খ্টান্দে ওই সিন্চুলার নীচে দাঁড়িরে তদানীদতন ব্টিশ ভারত গভর্নমেণ্ট ভূটানের সংগ্য সন্ধি করেছিল। ইংরেজ কেবল যে রাজত্ব জয় করেছিল তাই নয়, রাজ্যের আশেপাশে বনজ্পল, পাহাড়-পর্ব তক্তেও ভা'রা বিশ্বাস করেনি। কে জানে কোথা দিয়ে কথন্ বাঘের থাবা বেরিয়ে আসে। সেই কারণে নিস্পৃহ প্রতিবেশীর শক্তির পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য তা'রা তা'র গারে খোঁচা দিয়ে দেখতো, তা'র দৌড় কতদ্র। নেপাল, তিম্বত, সিকিম, ভূটান, গাড়োয়াল, আফগানিস্তান,—সর্বত্ত ওই একই কথা। স্বিধা ঘটলে রাজা কেড়ে নিত, আর নয়ত একপ্রকার অপমানজনক সন্ধিচুত্তি চাপিয়ে দিত তাদের ঘাড়ে।

ভূটানের দিকে যাচ্ছিল্ম ৷—

সেই সিন্চুলা চুক্তি, তারপর থেকে ভূটানের থবর আর তেমন প্রাপ্তরী যায়নি। প্রেণিত্তর ভারতের সীমানায় আঠারো হাজার বর্গমাইল ব্যক্তি এই পার্বতা ভূভাগ আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে অন্ধকারাচ্ছল রয়েছে প্রিট কোতুকের বিষয় বৈকি। চাকার গাড়ী আজও ভূটানের কোনও অন্ধলে ক্রিছে না, এটিও বিসময়। ভারতের সংশ্যে এতকালের মধ্যে তা'র কোনও প্রকৃতি যোগাযোগও নেই, এর জন্য উদ্বেগও কিছু দেখা যায় না। শোনা যায় মধ্যেগ্রিয় রাজতন্ত আজও সেখানে অব্যাহত। রাজা সেখানে সর্বাধিনায়ক। মন্ত্রী নেই, বিচারালয় নেই, রাজনীতিক দল নেই, শাসক সম্প্রদায় নামক কোনও বদত্র অন্তিত নেই। শ্ব্রু আছেন ১৭৬

রাজা, আছেন জনকরেক রাজারই প্রতিনিধি,—আর আছে প্রজাসাধারণ। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে ভূটানরাজ মহামান্য 'জিগ্মো ওয়ান্চুক দোরজী' ভারত গভর্নমেণ্টের র্নিকট আবেদন জানিয়েছেন কয়েকটি বিষয়ে সাহায্যের জন্য। তাদের মধ্যে প্রধান হোলো শিক্ষা, যোগাযোগপথ এবং ঔষধপত্তাদি। রাজা মহাশয় ভূটানে একটি হাসপাতাল নিমাণ করতে চান্। এতকলে অবধি ভূটানের সঙ্গে তিবতের আত্মীব্বতা চ'লে এসেছে অব্যাহত ভাবে। উভয়ে একধমী<sup>2</sup>। উভয়েই সমগোত্রীয়,— যেমন সিকিম। উভয়ের প্রাণের ভাষার সণ্গে উভয়ে পরিচিত। ফলে, তিব্বত এবং ভূটানের মধ্যে এতকাল ধ'রে যে একটি অন্তর্গ্গ রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, এবং লোক-বাবহারিক সম্পর্ক চ'লে এসেছে, সেটি দুই রাম্থের প্রধান কর্ণধার দ্বইজনের মধ্যেই মোটাম্বটি সীমাবন্ধ, তার একজন হলেন দলাই লামা এবং অন্যজন হলেন ভূটানরাজ। ভাষায়, জীবনযাত্রায়, সমাজচিন্তায় ভারতের সংগ্র ভূটান-তিব্বত-সিকিমের মিল হয়নি মধ্যযুগে, এর ওপর দুস্তর পার্বত্য ভূভাগ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সুম্ভি ক'রে রেখেছে। সেইজন্য সামাজিক এবং রাজ্ঞনীতিক ভারতের নিকট ওরা আজও একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গেছে। সিকিমের মতো তিব্বতের সংগ্যে ভূটানের সম্পর্ক হোলো বৈবাহিক। আচার ব্যবহার, ধর্মান, প্ঠান, সামাজিক রীতি-প্রকৃতি,—এদের একট্ব আধট্ব ব্যতিক্রম ছাড়া,—তিব্বত, ভূটান এবং সিকিম প্রায় একাকার। কিন্তু আধ্বনিক জগতের সঙেগ সিকিম যতট্তুকু ভয়ে-ভয়ে মিশেছে, ভূটান তা'ও করেনি। ভূটান অন্মরণ ক'রে ঐসৈছে তিব্বতকে। রাস্তাঘাট কোথাও বানায়নি, পাছে বাইরের লোক গিয়ে ঢোকে। কারো সংগ্ সে লেনদেনের চুক্তি করেনি, কারো সংখ্য তার কথ্যে হয়নি, পাছে সামাজিক মেলামেশা ঘটে এবং বাইরে থেকে ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি গিয়ে ভূটানে বাসা বাঁধে। রুচি, প্রকৃতি এবং বিদ্যাব্দির স্তর মেলে ব'লেই তিব্বতের সংগ্য তা'র যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ভারতবর্ষ থেকে অত্যুগ্র আলোকরশ্মিকণা যদি কখনও ঠিক্রে গিয়েছে ভূটানে, তবে রাজার চোণে ধাঁধাঁ লেগেছে, তিনি সয়ত্বে সকল দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

কিন্তু সম্প্রতি ভূটানরাজ 'জিগমা দোরজি' মহাশয় তাঁর প্রাসাদভবনের উত্তর-মুখী বাতায়ন থেকে উত্তরের হাওয়ার কেমন যেন বিষাক্ত গন্ধ প্যক্ষিলের্ঞ্জিহাওয়া উঠেছে চীন থেকে তিব্বতে, এবং তিব্বতের 'সান-পো' উপত্যকা পিরিয়ে সেই হাওয়া আসছে ভূটানের উত্তর্গ এবং ভয়ভীষণ বন্য পাহাত্ত্রে আশে পাশে। তিব্বত থেকে ছোট বড় নানা পাথুরে নদী নেমে আসছে ভূটানের দিরাউপশিরায়, কিন্তু বর্তমান তিব্বতের নদীর জলকেও সভ্তবত ভূটানরাজ বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি জানি ওই সব নদীর জলেও হয়ুজুলা হমালয়োত্তর রাজনীতির বিষান্ত বঞ্জান, ভূটানের রন্তে প্রবেশ করতে পারিছা একারণে মহামান্য ভূটানেরাজ ব্যাবরই উৎকর্ণ ও সতর্ক জীবন যাপন করছিলেন। এবার সম্প্রতি একথা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল, তিব্বতের সর্গে তিনি তাঁর সম্পর্ক ছিল্ল করবেন কিনা। লেবভাষা---১১

299

কিন্তু সম্পর্কটা রয়ে গেছে তিনশো বছরেরও বেশী, এবং খ্র সম্ভব এমন একটি খ্রা থেকে যেটি মধ্যযুগীয় ইতিহাসেও খ্রেজ পাওয়া কঠিন। এমন একটি কাল ছিল প্রাক্-পাঠান তথা বেশ্ব-হিন্দ্র আমলে,—বিশ্বাস করা যাক্ এক হাজার বছরেরও অনেক আগে—যখন রাণ্ট্রের প্রত্যক্ষ আগেলিক সীমানা নিয়ে অতটা কেউ মাথা ঘামার্য়ান, এবং যে যুগে ভারত-গান্ধার-তিন্বত-নেপাল-সিকিম-ভূটান-ব্রহ্মাদি ছিল একটি অখণ্ড এবং অবিভক্তিবাদা রাজগোষ্ঠী—যারা আপন আপন রাজভন্তকে একটি কেন্দ্রীয় চেতনায় মিলিয়েছিল,—সেটি হোলো ভারত এবং বহিভারতীয় অধ্যাত্মধর্মের চেতনা। ঠিক জানা নেই, এই চেতনার যোগস্ত্র বোধ হয় হারাতে থাকে অন্টম শতান্দ্রীর শেষ থেকে। ভূটানের ইতিহাসও এই সব কারণে অনেকটা ধ্যাভ্রম। জানা যায় না বিশেষ কিছ্ব। যেসব ভূটানা মাঝে মাঝে দল বেশ্বে কলকাভায় পড়াশ্ননা করতে আসে, ভাদের অধিকাংশই দেশছাড়া। নিজেদের দেশের ইতিহাস নিয়ে ভাদের অত মাথাব্যথা নেই। ভারা সিকিমে, পূর্ব নেপালে, দার্জিলিঙে উপনিবেশিক হিসাবে মান্ম্য হয়েছে, এবং ইংরেজ মিশনারীয়া ভাদেরকে বহু সময়ে খ্ন্ডানও করেছে, খরচও যুগিয়েছে। কলকাভার মিশনারী দকল-কলেজগুলি ভটানীদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

বিমানঘাঁটি থৈকে আমাদের জীপ গাড়ী ছেড়েছিল উত্তর্গিকের মধ্ব রোদ্রপথে। পোষ মাসের মাঝামাঝি, মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক পাওয়া যাচ্ছিল। দক্ষিণ হিমালয়ের তরাইয়ের দিকে আমাদের পথ, এই পথ আলীপ্রে দ্বারের উত্তরপ্রান্তে পার্বত্য অরণ্য এবং মানবচিহ্নহীন গিরিজটলাময় নদীর সীমানায় শেষ হয়েছে।

বাদিকে পশ্চিম দ্য়ারের উত্তর প্রান্ত। ওথানকার পথ উঠে গিয়েছে দ্ই শাখায়। একটি সিকিমে, অনাটি কালিশপঙে। যদি শিলিগন্ডি দিয়ে যাওয়া যায় তবে কালিশপঙ-সিকিম একই পথ। পশ্চিম দ্যারের ভিতর দিয়ে দ্টি শাখাপথ অবশেষে মিলেছে একতে—যেখান 'নাথ্লা' গিরিসঙকট,—যেটি ভারত তথা সিকিম-তিবতের সংযোগস্থল, এবং 'চুন্বি' উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্তি এটি অতি প্রাচীন ক্যারাভান্ পথ,—তিবতের ভিতর দিয়ে নানাশ্যুখ্র বহুদ্রেদ্রান্তরে চ'লে গেছে। 'ফারিজং' থেকে 'চমলহরির' বিশাল উটার তলা দিয়ে, 'বাম'হ্রদ এবং 'কালা'হ্রদের মধালোক ছাড়িয়ে 'গ্রুর' প্রেক্টি গ্রাংপো',—তারপর 'গিয়ানর্থান' থেকে 'নাগার্থসির' প্রপথে—যেখানে 'ফ্রুর্টেকের' বিশাল জলাশয় নীলকাচের মতো স্থির হয়ে রয়েছে ষোলহাজার ক্রিট উচ্চ মালভূমিতে। সেই যামদ্রোকের পশ্চিম সীমানা বেয়ে ক্যারাভানপ্র্যন্তির তথা 'সানপো'-র দক্ষিণ তীরে প্রেণিছেছে, তারপর নদী পার হয়ে 'কাইচ্' নামক আরেকটি নদীর তীরে-তীরে উত্তরে লাসানগরীর পথ। এই পথে ব্টিশ-ভারত গভর্নমেণ্ট ফ্রান্সিস

ইরহোসব্যাশ্ডের নেতৃত্বে ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বত আরুমণ করেন, তারপর উভয়ের মধ্যে সম্পিচুন্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্বরিচনায় এসব কাহিনী আলোচনা ক'রে এসেছি।

আমরা ডানদিকে হিমালয়ের পূর্বদুয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল্ম। এ অঞ্চল ভূটানের ঠিক দক্ষিণে। উত্তর ভূটানের সংবাদ কেউ জানে না। কিন্তু সেই অন্তলের গিরিশ্রণমালার ভিতর দিয়ে ভূটান থেকে নানা পার্বত্যপথ তিব্বতের মধ্যে চ'লে গেছে। এই পথগ্নিলই ভূটান-তিব্বতের যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। এইগর্নেল প্রধানত ভূটানী চাউল এবং তিব্বতী লবণের বাণিজ্যপথ। কিম্পু এই 'ন্ন-ভাতের' সম্পর্ক ছাড়াও উভয়ের মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক আছে বেটি কিছ, বিস্ময়জনক। কমবেশী তিনশ্যে বছর আগে জনৈক প্রসিন্ধ ভূটানী লামা কৈলাসের পথে তীর্থবাত্তা করেন। ভূটান থেকে কৈলাস-মানসসরোবর অল্পবিস্তর এক হাজার মাইলের ব্যবধান বৈকি। সেদিনও চাকার গাড়ী ছিল না তিব্বতে, এবং আজও নেই। সেই লামা তাঁর তপস্যার স্থান খুজে পান্ কৈলাস-চ্ডার নিকটবতী অঞ্চল 'তারচেন' নামক পল্লীতে। তিনি ছিলেন ধর্ম প্রায়ণ ব্যক্তি, এবং পারিপাশ্বিক নানা অঞ্চলে তাঁর ক্রমশ প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। তিনি সেখানে করেকটি বৌশ্বমঠ নির্মাণ করেন। কালক্রমে কৈলাস এবং মানস সরোবর অঞ্চলে ওই 'তারচেন্কে' কেন্দ্র কারে অনেকগর্নল বৌশ্বমঠ, গঞ্জা, পল্লী এবং গ্রাম, তথা পশ্চিম তিব্বতের করেকটি অঞ্চল ভূটানরাঞ্জের অধীনে আসে। ওই প্থানগর্নাকে সম্মিলিতভাবে এখন 'ক্ষ্মু ভূটান' বলা হয়। ভূটানরাজের একটি অট্রালকা রয়েছে এখন 'তারচেনে', এবং জনৈক 'ভিক্ষ্' ভূটানী শাসনকর্তা বর্তমানে 'ক্ষ্মু-ভূটানের' সর্বপ্রকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পশ্চিম এবং পূর্ব দুরারের সীমানারেখার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। সমতল প্রান্তর পথ। প্রান্তরের পূর্বাদিকে রেলপথ চলেছে কোচবিহার থেকে 'রাজাভাতখাওয়ার' ওদিকে। পশ্চিমে মাদারিহাটের পথ। মাদারিহাট পশ্চিম দুয়ারের অন্তর্গত। মাদারিহাটের প্রবিপ্রান্তে নেমে এসেছে 'আমো-চু' নদী,—এ নদী নেমেছে 'চুন্বি'-উপত্যকা থেকে।

পথ অনেক দ্র। বোধ করি তিরিশ মাইলের কাছাকাছি। ক্রিঞ্জ দ্রে একটি আর্ঘটি চাষীপ্রাম চোথে পড়ে। ধানকাটা হয়ে গেছে, শ্না প্রান্তর প'ড়ে রয়েছে। ভালো লাগছে এই জনশ্নাতা। মান্য দেখছিল বিলই আনন্দ। কেননা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনবহলে অগলে আমরা স্থান করি। মান্যের চেউ এসে আমাদের উপর আছাড় খায় কথায়-কথায় মান্যের বন্যা আমাদের সমাজ-জীবনের দ্ই তট ভেগে দিছে প্রায় প্রতিদ্ধি পারিগ্লাবিত করতে বসেছে চারিপাশ। নিতা দ্ই হাতে প্রাণপণে ঠেলে শিক্তি মান্যের সেই ভাঁড়, জনতার সেই চাপ। মান্যের গণেষ কণ্ঠরোধ হচ্ছে আমাদের, মান্যের ধারায় আহতপ্রতিহত হচ্ছি, ছিটকে যাচ্ছি, হ্মিড় থেয়ে পড়ছি। আমাদের ঘরদার, আনাচ-

কানাচ, নালা-নদ্মা-আঁস্তাকুড়, বন-বাগান-মাঠ-ঘাট-ক্ষেতখামার,—মান্ধের চাপে সর্ব ভারে গেল। তরপের পর তরওগ আসছে মান্ধের, ধার্কার পর ধারা,— কোনোমতে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই আবার দিছে মান্ধের ধারা। বাঁচবার পথ নেই, পালাবার স্থান নেই, নিশ্বাস নেবার বার্ নেই,—মান্ধের উৎকট দ্র্গিন্ধের দ্বিত আবহাওয়ার মধ্যে আমরা অন্তিমশ্যান ব্ক্যারোগাঁর মতো আনন্দোক্জবল ম্রিন্তর মূহ্ত গ্রাছি। আমরা বাণগালা।

ভালো লাগছিল উদার শ্ন্য প্রান্তরের স্নিশ্ধ হাওরা। গাড়ী ছন্টে চলেছে। ক্রমে এসে পেশছল্ম পথের শেষ দিকে। এই অগুলের কয়েক মাইল প্রচুর ধ্রিময়। কিন্তু নতুন দেশের আকর্ষণ এমন যে, ধ্রিমমিলান্যের দিকে দ্ভি থাকে না। সেই ধ্রিময় গ্রামের পথ স্পেরিয়ে একসময় মোটর এসে দাঁড়ালো কালজানি নদীর ম্নায় তটে। খেয়া নোকায় আমাদেরকে গাড়ীসমেত পার হতে হবে। রেলপথের একটি সাঁকো আছে, কিন্তু সেটি কিছ্ম দ্রের।

ছমছমে কেমন একটি আবছায়া নদীর এপারে-ওপারে। জপাল জটলায় কোথাও কোথাও আচ্ছন্ন। ফলনের প্রাচুর্যে চারিদিক পরিপ্র্ণ, কিন্তু খ্র নিরিবিলি। নদীরা নেমেছে প্রথম পাহাড়ের জটাজটিলতা ছেড়ে সমতলে। সেজন্য শীতের দিনেও প্রবাহের প্রখরতা কম নয়। আলীপ্র হোলো তরাই অঞ্চল, এবং মৃত্রধান। আলীপ্র দ্যারে এসে পেশিছল্ম।

নদী পার হয়ে বৃক্ষজ্বায়াময় গ্রামের পথ। এটি শহরের সীমানা। চালাঘরের নীচে-নীচে দোকান, এপাশে ওপাশে গৃহস্থপাল্লী। পাকা ইমারত চোথে পড়ছে না কোথাও। করোগেটের চালা, কাঠের খাটি, ছে'চাবাঁশের দেওয়াল,—কিন্তু দেখতে স্ত্রী। মাচানের উপর সন্জি, অথবা একট্ ফ্লবাগান,—প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই দেখছি। জীবন বড় নিরিবিলি,—সভ্যতার বিড়ম্বনা থেকে অনেকটাই যেন বিচ্ছিল্ল। আপন মনে একা থাকে আলীপ্র—অরণা আর নদীকে কোলে নিয়ে। শিয়রে ব'সে রয়েছে অন্ধকার ভূটান,—বিরাট হিমালয়ের প্রাকার-ছেরা।

বাব্পাড়ায় সুধীর বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নির্দিষ্ট ছিল। সেথানে অনেক বন্ধ্-বান্ধর জাটে গেল একে একে। এথানে একটি স্ক্রিহতা-সন্মেলন উপলক্ষ্যে এসেছি বটে, কিন্তু অরণ্য ও পর্বত অভিযানের ক্রথায় আশে পাশে সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। স্তমণ এবং অভিযানের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তৃত হয়ে গেল। এ সন্বন্ধে কিছ্কোল আগে অনাত কিছু সালোচনা করেছি।

আলীপরে হোলো জলপাইগর্ড়ের মহকুমাঞ্জিবং সমগ্র জলপাইগর্ট্ড়, বিশেষ ক'রে আলীপ্র,—চেয়ে থাকে ভূটানের দিকে ভীত নয়নে। যেমন অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে এসে নরথাদক জনতু আক্রমণ করে, তিমনি অতর্কি তভাবে ১৮০

উত্তেগ ভূটানের নদীরা ছুটে আসে আলীপ্রের উপর,—তারপর সেই বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় যা কিছু সব। ভূটানের পাহাড়ে কালো মেঘ ঘনিরে এলে আলীপ্রের গৃহস্থদের হংকম্প হয়। ঘরকল্লা, মাঠ-ময়দান, গর্-মহিষ, ধান-চাল,—ভেসে যায় সেই বন্যার ভাড়নায়। পাকাঘর কেউ বাঁধে না,—বাঁশ আর খ্রিটর সাহায্যে মাচান ভূলে ভা'র ওপর সবাই নিম'ণে করে বেড়াবাঁধা ঘরদোর। বন্যার কালে গৃহস্থদের বাসম্থানের তলা দিয়ে কেবল যে জলপ্রোত যায় ভাই নয়, জন্তু-জানোয়ার এবং বড় বড় সরীস্পর হাব্ভুব্ থেয়ে চ'লে যায়। আনক গৃহস্থের আনকবার ঘর ভেগেছে, ঘরকল্লা ভেসে গেছে, এ পাড়া থেকে ওপাড়ায় লোক পালিয়েছে, লণ্ডভণ্ড হয়েছে গৃহস্থালী। সংসার্যালার এই অনিশ্চয়ভার উত্তরে ব'সে রয়েছে এই পর্বভরাজ্ঞা,—সে নিম্পৃহ, ভা'র চক্ষ্ম নিমীলিত,—দিক্ষণের স্থিট, স্থিতি ও ধরংসের দিকে ভা'র চক্ষেপমাল নেই।

ভূটানের দক্ষিণে পশ্চিমবশ্য ও আসাম, প্রে আসাম, পশ্চিমে সিকিম, উত্তরে তিব্বত। এই অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূটান কবনও এ কামনা করেনি, বাইরের লোকের সপ্যে সে মিশ্বে। বাইরের আলো পড়েনি ভূটানে, বিদ্যুৎ নিরে বার্য়ানি, কল-কারখানা বসায়নি, এক ফোটা এলোপ্যাথী ওম্বও থায়নি। বিজ্ঞান ওদের দরজায় কখনও মাথা গলায়নি, এজন্য দ্বঃখও পার্য়ান। কারণ, তিব্বতের মতোই, ওরা সভ্যতাকে সন্দেহ করে এসেছে চিরকাল। ভূত-প্রেত-পিশাচকে ওরা শ্বেতপতাকা ভূলে পাহাড়ী রাজ্য থেকে দ্রে সরিয়ে রাখে,—বেমন দেখেছি নেপাল আর সিকিমের পাহাড়ে-পাহাড়ে, বেমন কুল্রু আর উত্তর কুমায়্রেন, বেমন কিল্লরে-লাডাখে,—বিদও তাদের অনেকে সভ্যতার স্পর্শকে ভয় পায়্রান। তা'রা গ্রহণ আর বর্জন দ্বই করেছে। কিন্তু ভূটানে ডিল্ল কথা। প্রশাস্ত প্রবেশপথ এখানে কোথাও নেই। পথ আছে, কিন্তু সে-পথ হোলো বন্য হন্তরি, সেই পথে পড়ে থাকে পাহাড়ী ময়াল শিকারের অন্বেষণে, ভয়াল ভাল্লকে আর ক্র্রণতে চিতারা সেই পথে ছেকি ছেকৈ ক'রে বেড়ায়। সেই পথে ভূটানে অভিযান করেছে অনেকে, অনেকে পেশছর্মন, অনেকেই ফেরেনি।

এতকাল পরে মন ফিরেছে ভূটানের। ওদের চোথ পড়েছে নীচের দিকে— যেখানে ভারতবর্ষ। ওরা রাজি হয়েছে ছেলেদেরকে ভারতে পাঠারে স্থিক্ষার জন্য, এবং ভারতের সপ্যে যোগরকার ব্যাপারে ভারতকে দিয়েই দুই একটি রাজপথ বানিয়ে নেবে। কিছুকাল আগে ভূটানরাজ এস্কেইলেন দিল্লীতে ভারতের আমশ্রণে,—হয়ত তাঁর মনের সন্দেহ কতকটা ঘুরুছে।

ষতদ্র দেখা যাচ্ছে 'নাগরাকাটা' থেকে ভূটানের মুখ্য করেক মাইল অগ্রসর হওয়া যায়; এবং বিশেষ বাধাও দেয় না কেউ। কি থেন বলছিল, 'রাংগামাটি' নামক একটি জনপদ ভূটানের সংশ্য ভারতের বোগাযোগ রেখেছে। ওখানে এসে ওরা 'ন্ন' কিনে নিম্নে যায়, আর বোধ হয় অতি-আবশ্যকীয় কিছ্ কিছ্ সামগ্রী। দেওয়ানগিরি হোলো ভূটানের দক্ষিণ-প্রের সীমান্ত শহর,—

উপত্যকায় অবন্থিত। এতকাল ধ'রে এই ক্ষ্যুদ্র শহর ছিল ভারতের এলাকায়,—
মান্ত সাত বছর আগে এই দেওয়ানগিরির বিত্রশ বর্গমাইল এলাকা ভারত
গভর্নমেণ্ট ভূটানকে ফেরং দেন। ভূটান ভারতের সঙ্গে কখনও শন্ত্যুতা করবে
না, এজনা নেইর্ গভর্নমেণ্ট ওদেরকে বাংসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা ক'রে দিচ্ছেন।
ওরা এখন ওদের পররাত্মনীতি স্থির করবে ভারতের পরামর্শে,—এই হোলো
সর্ত। ওরা অস্ত্র আমদানি করবে ভারতের মাধ্যমে, এবং অস্থাদি বাইরে চালান
করতে পারবে না। ভূটান থাকবে ভারতের 'রক্ষা-ব্যবস্থাদির' মধ্যে,—ওর গায়ে
কেউ না হাত দেয়। রাজনীতিক নিস্পৃহতা রক্ষার ম্লা পেয়েছে ভূটান।

কিন্তু দেওয়ানগিরি থেকে ভূটানের রাজধানী 'প্নাখা' অনেকদ্র। এ গাড়োয়াল নয় য়ে, পথে-পথে ভীর্থমন্দির; কুল্ব অথবা কাংড়া নয় য়ে, মানালি পর্যন্ত মোটরপথ গিয়েছে। নেপাল নয় য়ে, 'নামচে-বাজার' আর 'থিয়াংবোচে' পর্যন্ত যাত্রীদল পাওয়া যাবে,—এ হোলো অন্ধকার জলা-পার্বত্য ভূমি। নীচের তলাকার উপত্যকায় জন্তু আর মান্বের নিত্য সংগ্রাম বেধে উঠছে কথায় কথায়। খাবার নিয়ে টানাটানি করছে বাঘে আর মান্বে। গাছ-পালা ক্ষেত-খামার আক্রমণ করছে হাতীর দল,—বিনা নোটিশে তারা হানা দিছে বিচ্ততে-বিচ্ততে। বর্শা, বল্লম, টাপ্যি আর কুক্রি নিয়ে বন্য ভূটানী উন্মন্ত হয়ে খ্নে বাঘের পিছনে ছাটছে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল বড় ভয়ঞ্বর।

তাম্লপর থেকে এগিয়ে দেওয়ানগিরি পেণছতে প্রায় বাট মাইল পড়ে।
মাঝপথে পাহাড়ী নদী পার হতে হয়। দেওয়ানগিরি থেকে 'তাসিগং' একশো
মাইল উপত্যকা পথ,—তারপর উঠে গেছে দ্বুতর হিমালয় ভূটানের উত্তর্গিকে।
ওদের শহরে-জনপদে, বিহ্নত-পঞ্চীতে গিয়ে পেণছলে সহসা ব্যুক্তে পারা যায়
না, ওরা বৌশ্ব কিংবা হিল্ম্। ওদের একদিকে বাংগলা, অন্যদিকে আসাম।
আসামের একটা অংশ বৈষ্ণব, অন্যটা শান্তঃ ভূটান বৌশ্ব, কিন্তু সে নিয়েছে
বাংগলার শান্তনীতি। চণ্ডী, কালী, তারা,—এরা ওদের প্রত্যা। পদ্মবিল ওদের
ধর্মাংগা। সকল পাহাড়ীজাতির মতো ওরা সাধারণত থবকায় এবং বিলম্ব।
ওদের প্রকৃতিগত সরলতা হিংস্ততায় র্পান্তরিত হ'তে বিলম্ব ঘটে না।

তাসিগং থেকে পদ্চিম উপ্রত্যকাপথে বহু নদ-নদী ও দুর্গম প্রশ্নেরির প্রায় তিনশো মাইল অতিক্রম করলে 'কৃষ্ণগিরির' দক্ষিণে এসে প্রেষ্টিনো যায়। কিন্তু এই পথে নানাবিধ জানোরারের এবং হিংদ্র কুকুরের অব্ধ্রু রাজত। মাঝপথে 'খাৎকার' ও 'মিলি' গিরিসন্কট অতিক্রম ক'রে অক্ষ্রিত হয়। খাৎকারে এসে মিলিত হয়েছে দুটি বৃহৎ নদী,—দুটি নদীর মুক্ত উৎস হোলো তিব্বতে। সিন্ধুনদ যেমন দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে ক্রিয়া কাম্মীরকে ন্বিখণ্ডিত করেছে, 'অর্ণ' নদ যেমন গোরীশৃৎগ্রেকি সেলিজা কুড়ি হাজার, ফুট নেমে প্রথিবীর গভীরতম খদ স্থি করেছে, অথবা—মনে প'ড়ে গেল বন্য শতদ্রকে,—সে যেমন মানসসরোবর থেকে বেরিয়ে সমগ্র পাঞ্জাব আর বাহনালপ্রকে কেটে ১৮২

অবশেষে গিয়ে মিলেছে সিন্ধ্নদে, তেমনি এই দ্টি নদী। এরা এত দীর্ঘ নয়, কিন্তু দ্বংসাহসিকা। এদের সংগে যোগ রয়েছে তিব্বতী রহাপ্তরে—যার তিব্বতী নাম হোলো সাংপো। এরা কোথাও কোথাও বিশহাজার ফাট উচ্চু পাহাড় দ্বিখন্ডিত করেছে, পেরিয়ে এসেছে দ্বর্গম দ্বুস্তর গিরিমালা,—তারপর এসেছে দক্ষিণ ভূটানের তাসিগঙ উপত্যকায়। সেখান থেকে সাজগোছ খুলে নিজের নাম নিয়েছে, 'ডাঙমে'। ওদিকে আবার কৃষ্ণপর্বতের গা ঘে'ষে ছুটে এসেছে 'টঙসা' উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই দ্বই নদীর সংগমক্ষেত থেকে নতুন নামে একটি বিস্তৃত ধারার জন্ম হোলো—তার নাম মানস। প্রতি বর্ষায় এই মানসের প্রবল বন্যাস্রোত আসামের গোয়ালপাড়ায় এসে নানা ধারায় রহ্মপত্রে মিলিত হয়।

আমরা নদী প্রান্তর আর অরণ্যলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি দিন তিনেক। দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার ভূটান। তা'র মধ্যে প্রবেশপথ পাইনে। মাঝে মাঝে বন্যায় ভেসে ছুটে নেমে আসে ওখান থেকে গ্রাম, গাছ-পালা-পাথর গড়িয়ে আসে বজ্ররবে, পাহাডের চাংডা ভেঙ্গে এসে ছারখার করে বিশ্লব বাধিয়ে দেয়, জলের স্লোতের মধ্যে মানুষে-জানোয়ারে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম বেধে ওঠে। কিন্তু ছায়াবৃত ভূটান। জানবার যো নেই, ওখানে মানুষের সংখ্যা কত, বোঝবার যো নেই ওদের সংসার্যাতার সত্য পরিচয়। সরণ্যে, ভুষারে, জানোয়ারে, আকাশস্পশী পর্বতিচ্ডায়,—ওরা চির্নদন রয়ে গেল অজানা রহস্যের ছায়ার পাশে। শত শত বর্ণের পতংগ-প্রজাপতির দল ওরা নীচের দিকে পাঠিয়ে দিল, ওরা ছড়িয়ে রাখলো হাজার হাজার বর্ণের বন্যলতা, অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ্ ওরা লাকিয়ে রাখলো গাহায়-গহররে, পাথরে-কন্দরে, এবং ওরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি টুকুরোকে বে'বে রেখে দিল ওদের অরণ্যে আর পর্বতে। বিদ্যুতের আলো ওরা জ্বাললো না, পাছে ভার অত্যুগ্রতায় আরণ্যক ভূটান আপন স্বর্পেকে দেখডে পায়। ওরা চাকার গাড়ী নিয়ে গেল না স্বদেশে, পাছে স্বজাতি তা'র জীবনে দ্রতগতি লাভ করে। ভারক্তি যুগ-যুগান্তের উত্থান-পতন, প্রতি শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিপ্লবঝঞ্চা, সভ্যান্ত্র শিক্ষা.— এরা নীচের তলায় প'ড়ে রইলো,—দ্রুক্ষেপ নেই ভূটানের। ্র্যান্ত্রির ইচ্ছা আনিচ্ছার বাইরে রাজনীতি নেই, তিনিই দণ্ডমনেন্ডর কর্তা। ক্রান্ত্রিখন এর মধ্যে কবে 'ভূটান-কন্গ্রেস' বানাতে গিয়েছিল, রাজা মহাশয় তাু<del>ক্ষেতি</del>টি টিপে দিয়েছেন। কিন্তু 'ভূটান কন্গ্রেস' অত সহজে রাজাকে ছাঞ্জিন। তা'রা শসোর অংশ দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে আর প্রস্তৃত নয়স্পর্গদ টাকায় তা'রা রাজস্ব দিতে চায়। তা'রা বলছে, মন্তিসভা যদি না করো, তবে প্রতিনিধিসভা বানাও,— তুমি থাকো অভিভাবক হয়ে,—মেনে নিচ্ছি তোমাকে। তা'রা বলছে, রাত্রির

অন্ধকার নামলে কেউ আপত্তি জানায় না, কিন্তু চারিদিকে যথন আলো জৱলে উঠছে, তথন আমাদের ঘরের অন্ধকার আমরা বরদাস্ত করবো না। আলো চাই, পথঘাট চাই, ঔষধপত্র চাই, শিক্ষাসভ্যতা চাই।- ভূটানের 'হা' নামক অঞ্চলে এই নিয়ে হাহাকার ওঠে।

মহারাজা অত সহজে এসব কথায় কান দিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি একটি কারণ ঘটেছে। বছর দেড়েক আগে তিব্বতে ভূটানী চাউল রপ্তানীর বাণিজ্ঞা-যোগ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তেমনি তিব্বত থেকে ভূটানে দ্ববণ এসেও আর পেছিয় না। এই লবণ-দুভিক্ষিই মহারাজাকে সচেতন করে তলেছে। খাদ্য-জগতে সর্বাপেক্ষা 'মিষ্ট' সামগ্রী হোলো লবণ। চিনি অথবা গুড় যত মিষ্টই হোক, লবণ তা'র চেয়েও 'মিষ্ট'। কেননা লবণ ভিন্ন মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অচল। অতএব লবণভিক্ষার জন্য মহারাজা ভারতের দরজায় নেমে হাত পাতেন। কিন্তু পথঘাট না থাকার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট প্লেন থেকে লবণের বদ্তা ভূটানে ফেলতে বাধ্য হন্।

মোট নয়জন প্রশাসক আছেন ভূটানে—তাঁদের নাম পেন্লপ। তাঁরা মহারাজার অধীনে এক একটি **অঞ্চলের অধিনায়ক—যেমন এক**কালে ভারত-সম্লাটের অধীনে থাকতেন 'ভাইসরয়।' এই নরজন পেন্লপ ও তাঁদের কর্মাসচিব—যাঁরা অধিকাংশই রাজপরিবারভুক্ত এবং মহারাজ্ঞার অন্যুগত,—এ'দের সাহাযোই মহারাজা তাঁর আঠারো হাজার বর্গমাইলব্যাপী পার্বতা ভূভাগের भाजनकार्य हालान् ।

এখানেও ভূটান কন্প্রেস মহারাজাকে চেপে ধরেছে। কায়েমী স্বার্থের ব্যবস্থা বদলাতেই হবে। আইন-কান্ন রাজার ইচ্ছান্বতী হ'লে চলবে না, 'লিখিত' আইন চাই। আইন-আদালত চাই, বিচারশালা ও বিচারপতি চাই। শাসনবা।পারে প্রধান মন্দ্রী না হয় নাই রইলো, কিন্তু মন্দ্রিপরিষদ না হ'লে চলবে না। রেখে দাও তোমার ওই তাঁবেদার 'পেন্লপ', স্বেচ্ছাতল্যকে আর আমরা স্বীকার করিনে। এবার চাই জনগণের স্বারা নির্বাচিত প্রতিমিধি, চাই গণতাল্যিক শাসন ব্যবস্থা।

ভূটান-কন্ গ্রেসের অনেকগ্লো দাবি মহারাজা স্বীকার করেছেন, ঞ্ঞিশীয়ই ভূটানের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কয়েকটি ন্তন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার কথা চুলুঞ্ছি। এবার তিবতকে ছেড়ে মহারাজা ভারতের সংগ্র হাত মেলাতে ক্রেট্ড হয়েছেন।
জনসাধার্ণ প্রথম মাথা তুলেছে ভূটানে।
উত্তর ভূটান পর্বতমালায় বেণ্টিত,—যেমপ্রেরারোহ, তেমন জনশ্নাপ্রায়।

পশ্চিম ভূটানের চেহারা প্রায় একই প্রকার। দ্বংসাধ্য পাহাড়, নদী এবং অতল-গহরর খদের দ্বারা সিকিমের সংগে তা'র প্রাকৃতিক ব্যবধান। উর্ত্তর সিকিমের উত্তর্গণ পাউহনেরী পর্বতের থেকে নেমে এসেছে 'আমোচু' নদী সোজা দক্ষিণে সিকিম পোরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভূটানের মধ্যে। এই নদীর ধারাপথে সিকিমে আর ভূটানে দুই ভূভাগ একতে জড়িত। দুয়ের মধ্যে সীমানানিদেশি কিছ্ব নেই,—আছে শুধু পর্বতের পর পর্বত, এবং পাঁচ থেকে আট হাজার ফুট উচ্চ মালভূমি। আমোচু নদী দক্ষিণ পথে মাদারিহাট হয়ে কালজানির দিকে চ'লে গেছে। অপর দুটি প্রধান নদী হোলো রায়ডাক এবং মোচু। ঠিক মনে পড়ছে না 'রায়ডাক' নদীর ভিন্ন নাম 'কালচিনি' কিনা। এই রায়ডাক নদী নেমে এসেছে জয়নতী অরণ্যের উত্তর প্রান্তে—যে অগুলের নাম হয়েছে 'ভূটানঘাট।'

চূপ করে দাঁড়িরেছিল্ম ওই ভূটানঘাটে রায়ডাক নদীর তটে। ওপারে ভূটান পাহাড়, নীচে নদীর নীল ধারা বাঁদিক থেকে ডানদিকে চ'লে গেছে অনেক দ্র। সেই কোথায় ধেন গৃহালোকে পাওয়া যায় 'ফাঁসথাওয়া মহাকাল',— সেথানে আছে আশ্রম,—পথ গিয়েছে কালচিনি নদীর উপর দিয়ে। বাঁশের প্লে বে'ধে তবে সেই অন্ধ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করা যায়। আছে তা'র আশপাশে আরণ্যক ভূটানী বিস্ত। আর ওই দেখে নিয়ে গেল্ম কালচিনির প্লের ওপারে ভূটানের অরণ্য, দিনের বেলাতেও ভয়ের বাসা,—ও অণ্ডলে নাকি রাজবোডারা হাতীর শাঁড় জড়িয়ে ধারে ফণা বিস্তার করে।

সামনে বন্য নদী পাথরে-পাথরে আক্ট্রণ, ঘন বিশাল অরণ্য চতুদিকে।
দিনমানেও এই নদীতটে একা আসতে অনেকে সাহস পায় না। চারিদিক
রুশ্ধশ্বাস, গভীর নিস্তব্ধ। একট্র আগে হাতী গেছে এই স্থাথে, 'নাদ' ফেলে
গেছে,—তা'র থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। নদীর ওপারে ভূটান পাহাড়ে উঠে
গেছে হাতীর পথ। পাহাড় থেকে ওরা যখন-তখন লুট করতে আসে শস্যভাশ্ভার। দরকার হ'লে ওরা গ্রাম লুট করে, র্কন-বাগানকে তচনচ করে, এবং
বাধা দিতে গেলে মানুষকে পদদলিত ক'রে চ'লে যায়।

পলাশবাড়ী থেকে শাম্কতলার প্ল, আর বাব্পাড়া থেকে 'মাঝেরদার্বড়'—
এদের মধ্যে ঘ্রছিল্ম। আছে মহকুমার আদালত আর আপিসপাড়া, অভিএখনে
ওখানে পল্লী আর লোকষাত্রা,—কিন্তু শহর-নগর একে বলে নাল্লের মিলিয়ে
এ যেন কতকটা আধ্নিক গ্রাম। কিন্তু গ্রামের বাইরে স্থামের পর থেকে
সংশয়াচ্ছন্ন। নরখাদক বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে দের্গ্রা দেয়। কেননা বাঘ
আসে কথায় কথায়। চারিদিকে নদী আর অরণা, স্থাইাড় আর জলাড়্মি,—
মাঝখানে ছোটু আলীপার দায়ার। কিছাদার একি গেলে দমনপার, তারপার
তরাইয়ের অরণ্যলোক আরম্ভ। হিমালয় প্রায় সর্বাছ তা'র উদার মহিমাকে
প্রথম প্রকাশ করে ধ্যানগম্ভীর অরণ্যসম্পদে। দমনপার থেকে চললো পথ
'বক্সাদায়ারের' দিকে, আর বা দিকে উত্তর-পশ্চিমে রেলপথ এবং বনপথ চ'লে

গেল রাজাভাতখাওয়ার ওদিকে! রাজাভাতখাওয়া! থমকে গেল্ম বটে। ঠিক মনে পড়ছে না গণ্পটা। সমগ্র আলীপ্র দ্য়ার ছিল নাকি একদা ভূটানের অধীনে। একদিন এলেন এখানে কোচবিহারের মহারাজা ব্যাঘাশকারের অভিযানে। বাধে করি তাঁর এই প্রবেশ ছিল বে-আইনী। অন্য ভাষ্য হোলো এই, আলীপ্র দ্য়ারের উপর উভয়পক্ষেরই নাকি দাবি ছিল। সে যাই হোক, ভূটান র্থে দাঁড়ালো কোচবিহারের বিপক্ষে। সন্দেহ নেই, রাজরম্ভ আর রাজনীতি বড় ভয়পকর,—এবং এর চেহারা দেখে বেড়িয়েছি রাজস্থানে। ফলে, যুন্ধ বেধে উঠলো, এবং যথাকালে সন্ধিও হোলো। আলীপ্র দ্য়ার এলো কোচবিহারের অধীনে। বোঝাপড়াটা নাকি উভয়পক্ষেরই আনন্দের কারণ হয়েছিল। কিন্তু এই আনন্দকে স্মরণীয় করে রাখা দরকার। স্তরাং ভূটান আর কোচবিহার স্থির করলেন, ভোজনের আসর বসিয়ে এই বন্ধ্মতে পাকা করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। দ্বজনে একাসনে বসে অলগ্রহণ করলেন ষেখানে, সেই অঞ্চলের নাম রাখা হোলো, 'রাজাভাতখাওয়া!' এই নামেই স্থানীয় রেলভেটশানটি পরিচিত রয়েছে।

অরণ্যসমাকীর্ণ পথে আমাদের মোটর দ্রত চলেছে অনেক দ্র। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল চল্লিশেক পথ। সপ্সে আছেন শ্রীযুক্ত দে-সরকার,— আলীপার দায়ারের সর্বপরিচিত মাষ্টার মদাই। প্রবীণ বয়সে তাঁর পর্ব তারোহণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক তর্বুণকে হার মানায়। তিনি পাহাড় আর নদী আর দ্বীর্গমের গল্পে মেতে উঠেছিলেন। 'সঞ্কোশ'নদীর উপত্যকা-পথ ধরে অরণ্য জলাভূমি আর পাহাড়তলী পেরিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে দ্বঃসাহসীর পথ। বনময় জলাময় ভূভাগ, দুই ধারে হিমালায়ের গিরিশা পদল,— হাতীর দল নেমে আসে শীতকালে, বাইসন তাড়া করে ভূটানীকে, হরিণ আর বনশ্করের পাল এধার খেকে ওধারে ছুটে যায়, বন্য কুকুর খরগোসকে খাঁজে বা'র করে, হায়না এগিয়ে এসে জন্তুর কর্ণকাল শংকে চ'লে যায়,—ওদেরই ভিতর দিয়ে অভিযান-পথ 'চীরঙ' পর্যানত গিয়ে পে'ছিয়। 'চীরঙ' হোলো ভূটানী জনপদ,—সেখানকার মান্ত্র দারিন্ত্রে আর ক্ষয়রোগে শত্রকিয়ে মরে,—জুল আর জন্তুর সংগ্যে লড়াই চলে তাদের অহরহ। 'চীরঙ' থেকে 'সঞ্চেশ' ক্ষিক্র নাম হয়েছে মো-চু,—বেমন ব্রহ্মপর্তের নাম 'সান্পো।' এই 'মো-চুর প্রদিকে গগনচুন্বী কৃষ্ণপর্বতের অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হয়েছে দ্রেদ্রাণ্ডরে।

এই নদীর তীরে-তীরে পথ চলে গেছে 'ওয়াংদ্' জনপদ্ প্রোরিরে সোজা উত্তরে
'প্নাখা' শহরে। নামটি প্রাখা অথরা 'প্রাাক্ষ' উঠি জানিনে। মন্দির,
গ্রুফা, বাজার, রাজভবন—সবই আছে। দারুজ্জি মন্দোলীয় স্থাপত্যেরও
অভাব নেই। প্রাখা থেকে একটি অস্বস্থি ফারোজঙ হয়ে চলে গেছে কালিশ্পঙের দিকে। ভারতের সংশ্যে ভূটানের এটি অন্যতম স্দৃত্রবতী যোগস্ত ।

গহন ভীষণ অরণ্যানীর শোভা দৈখে চলেছি। দুই ধারে কেমন যেন অপ্রাকৃত অনৈসর্গিকের ইন্দ্রজাল বিস্তারিত। অরণ্যের নীচে দিয়ে এখানে ওখানে রহস্যপথ চ'লে গেছে। ওদের প্রত্যেকটি যেন সংশয়াচ্ছল্ল প্রশেনর মতো। শীতের দিনে বিশাল শালপ্রাংশ্ব আর শেগ্রনের পাতা ঝরেছে অনেক। ক্লচিং এক-আধজন আরণ্যক কাঠ্বরিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ছায়াচ্ছল্ল পথে হঠাং বেরিয়ে আসে কৃষ্ণকায় মাটির সন্তান,—চেহারায় জংলী, অর্ধানন্দ,—হাতে একটা হাতিয়ার। তার পিছনে আরও এক-আধজন। ওরা এ অঞ্চলে একা চলে না। মনে পড়ে যাচ্ছে শ্বক্না আর আমলেকগ্ঞের অরণ্য, মনে পড়ছে দেওদার পর্বতের নীচে দ্রোণভূমি, সোমনাথের পথে গিরনারের সিংহ-বন। দেখতে দেখতে এসে প্রেশিক ব্যা বন্ধাপাহাড়ের নীচে 'সাঁতরাবাড়ীর' প্রলিশ ফাঁড়িতে।

আশে পাশে দন্চার ঘর বিদিত নিয়ে ছোট একটি পল্লী। শন্নলম্ম গতকাল এখানে রাঘ এসে একটি নরহত্যা করে গেছে। লাস পাওয়া যায়নি, ফসলের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে বাঘ পালিয়েছে। এ অগুলে এসব গা-সওয়া। জনৈক সশক্ষ পাহারাদার আমাদের ব'লে দিল, পাহাড় এখানে নিরাপদ নয়। আপনারা পাহাড়ে যাচ্ছেন বটে তবে বেলা চারটের মধ্যে ফিরবার চেণ্টা পাবেন।

তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমরা অগ্রসর হল্ম। পায়ে পায়ে আমাদের উৎসাহ, মনে-মনে উদ্দীপনা ৷ এ অঞ্চল এই সেদিন অবধি ছিল ভূটানে,—প্রায় বছর তিরিশেক আগে ইংরেজরাজ এই অঞ্চলের মাইল পাঁচেক পাহাড়ী অঞ্চল জনুড়ে একটি দুর্ভেদ্য কারাগার তৈরী করে। এই কারাগারের নাম দেওয়া হয় 'বক্সাদ্রগ'।' চতুদিকে হিমালয়ের চ্ডা, একদিকে শৃধ্যু দেখা যায় দ্র-দ্রাল্ডর। এই পথে রয়েছে বিশ্লবী বাশ্গলার রক্তের ইতিহাস এখানে ওখানে ছড়িয়ে। স্বাধীনতার ইতিহাসে যারা স্মরণীয়, এবং বরণীয়,—এইখানে বসে-ব'সে তা'রা নৈরাশ্যের দিন গ্রেণছে। প্রেন্টিস, পোর্টার, জ্যাকসন্, এ ভারসন, হার্বার্ট, লীটন্, রেডিং, উইলিংডন, লিনলিথগো ইত্যাদি-এদের অমান্যবিক আচরণ আজও এই পাহাড়ে রক্তের অক্ষরে লেখা। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় লর্ড রেডিংয়ের আমলে এই কুখ্যাত বন্দীশালা খোলা হয়, এবং তাঁরই আদেশক্তমে বাষ্ণালার শত শত শ্রেষ্ঠ কর্মবীরকে গোপনে এখানে এনে রাখা হয় লোচনের অন্তরালে মধারাতে অথবা অরণ্যের ছার্য়াপথ ধ'রে বন্ধু রাড়ীর মধ্যে বন্দীঅবন্থায় শৃত্থলাবন্ধভাবে এবং লাঞ্চনায় আর প্রহারে ক্রুসীরত ক'রে এই পাহাড়ের চড়াই ভাণ্গতে তাদেরকে বাধ্য করা হোতো। 🏈 জানতো দেশবাসী, না জানতো বন্দীরা নিজে,—এই অঞ্চলের নাম ও স্ক্রিটয়। বহুদিন অবিধি ইংরেজ এই সংবাদ জনসাধারণের কানে তুলতে দেয়ুর্ক্তি এবং তাদের ষথেচ্ছ বর্ব রতা যখন বরদাস্ত করতে না পেরে শৃংখলিত অবস্থিতিই বন্দীরা মাথা তুলতে বাধ্য হয়,—তখন, ষতদ্র মনে পড়ে, ওদের পিছনে সশস্য গ্রেখাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়, এবং তা'র ফলে কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ

বাণগালী যে নেয়নি তা নয়, কিন্তু তা'র পরিমাণ বড় অলপ। অকল্যাণ, অন্যায় এবং অনাচারকে সংহার করার জন্য আমাদের দেশে গীতাধর্ম প্রচলিত। অসম্বকে নিধন করার জন্য হাত যদি না কাঁপে, দয়া-মায়া-কৃপা-মোহ যদি অন্তরকে আছ্রম না করে, ফলাফল সম্বন্ধে হ্দয় যদি নিরাসক্ত ও নিম্প্র থাকে,—তবে সার্থক সেই অসম্বসংহার! বাংগালীর অনেক বীর সন্তান সেদিন অনেক ক্ষেত্রে এই গীতাভাষ্যকে জীবনের বত ক'রে তুলেছিল। রোগে উপবাসে প্রহারে উৎপীড়নে আশাভাগে সেদিন বক্সাদম্পের নিজন প্রকোশ্চে অনেকের অপমৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তাদেরই প্রারক্তে কলম ভূবিয়ে লেখা হয়েছিল আজকের স্বাধীনতার কাহিনী!

আন্দাজ করতে পারি তিন মাইলের বেশী চড়াই পথ। প্রথম দিকের মাইলখানেক পথ কতকটা দ্বুস্তর পাকদন্ডি,—অনেকটা দম লাগে। একটি মুস্ত ঝরণা নেমে এসেছে মাঝপথে,—পাহাড় বনময় এবং জনচিহ্নহীন। ব্ঝতে পারা বায় এখান থেকে কোথাও পালাবার পথ ছিল না সেদিন। সমতলের কোনও কোলাহল এখানে পেশছয় না, সভাজগৎ থেকে অনেক দ্র হোলো এই পাহাড়ের সীমানা। দেশ ও জাতির সংস্পর্শ থেকে বিশ্লববাদীদলকে সম্প্র্ণ বিচ্ছিম করে অজানালোকে নির্বাসিত করে রাখার মতো এমন আদর্শ জায়গা আর কোথাও নেই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে গেল বন্ধা ডাকঘরে এসে পেণছতে। ছায়াচ্ছয় পার্বতা ভূমি; দ্রী পাহাড়ের গায়ে গায়ে অতি দরিদ্র কয়েক ঘর ভূটানীর বাস। একটি বাংগালী পোষ্ট মান্টার আছেন ডাকঘরে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাঁর পরিবার জজরিত। নির্জান, বনতল ছমছম করছে চারিদিকে। ভূটান পাহাড় অবরোধ করে রয়েছে এই ক্ষুদ্র বিশ্ত অঞ্চলকে। আমরা চড়াই পথে আরও অনেকটা উঠে চলল্ম। শ্রামক মেয়ে-প্রশ্ন চলেছে কাঠ বোঝাই নিয়ে। কান পেতে শ্রালে ব্রুতে পারা যায়, বাংগলা আর হিন্দির অপশ্রংশ নিয়ে তাদের ভাষা। শ্রাতে পাওয়া গেল এখানে নামাবিধ দ্রারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ,—পেটের পীড়া অত্যধিক। খাদ্যসামগ্রী আনতে হয় বহুদ্রে নীচের থেকে।

দুর্গের সীমায় এসে উঠলুম। সারিবন্ধ একতলা অনেকগ্রিক্ ক্রি দেখা যাছে একটি মালভূমিতে। আজও তেমনি রয়েছে কটি।তারের হিন্তা, তেমনি স্রক্ষিত প্রবেশপথ, তেমনি নানাবিধ বাসবাবন্ধা। মাঝখারে জিন্তিনটি কাঠের গদব্জ, ওখানে সদাসতর্ক পাহারা থাকতো। আমরা ক্রিক্রেম। এরা প্রায় সকলেই বাল্যালী। এ'দেরই একজনের নিকট ক্রিক্রেম। এরা প্রায় সকলেই বাল্যালী। এ'দেরই একজনের নিকট ক্রিক্রেম। এরা প্রায় সকলেই বাল্যালী। এ'দেরই একজনের নিকট ক্রিক্রেম। ক্রেমেই নজরে পড়ে একটি মদত বারান্যাওয়ালা থর্মের রংয়ের সরকারি ভবন। ব্রুতে পারা যায়, সরকারি তদন্তবালে ওটাই ছিল বড় কর্মচারীদের বাসন্থান। এখন সমন্তই জনশ্ন্য।

ও অঞ্চলে বন্দীশালা, এ অঞ্চলে লাইরেরী, স্কুল, কর্মচারীদের কোয়ার্টার, খেলাধ্লার জায়গা,—এবং যেখানে যেট্রকু অত্যাবশ্যকীয় স্বাচ্ছল্যের প্রয়োজন। একটি সর্ পথ মাঝখান দিয়ে ভূটানের বিশাল পাহাড়ে উঠে গেছে।

এপারে এসে প্রবেশ করল্ম বন্দীশালায়। মাঝখানে বিস্তৃত প্রাণ্গণ। কীটাতারের বেড়া চতুর্দিকে, বাধার পর বাধা। কোনও দিন কম্পনা করিনি, এখানে পে'ছিতে পারবো। বক্সা মানে ছিল ভয়, বিভাষিকা, দেশপ্রেম, বিশ্লব, উৎপীড়ন, নির্বাসন,-মনের বিচিত্র চেহারা ছিল এই পাহাড়টিকে ঘরে। ঘরের ঘ্রে দেখছিল্ম সর্বত। নিজন দ্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠ কাকে বলে, তার ভিতরে ঢুকে লোহকপাট বন্ধ ক'রে দেখলুম। আজু সে-মন নেই, সে-বেদনা-বোধ নেই, সেই ভয়াবহ দ্বঃস্বংনর ছায়ারা-কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ব্রকের মধ্যে ধক্ধক ক'রে জনলে না সেদিনের সেই আগনে আর ঘ্ণা,—রাত্রির পর রাত্রি দাঁতের উপরে দাঁত ঘষা, একটি ইংরেজকে গ্লেটিবিন্ধ করে মারলে সেই সংবাদ শুনে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো, অন্তরে অন্তরে সেদিনের বীর-প্জা,—প্রাণের সেই উত্তাপ জাতির মন থেকে আজ জর্ড়িয়ে গেছে।

ঘুরে বেড়াল্ম আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ। বোধ হয় কিছু খুর্জাছল্ম। শুক্নো রন্তের একটি ফোটা, হ'ংপিশেডর এতটাকু অবশেষ, জরো-জরো য**ল্**ণার এক ঝলক আর্তকণ্ঠ, দধীচিদলের একট্বকরো বজ্রাম্থি, কোনও কাতর নয়নের শেষ চার্হান! কিন্তু কিছ, নেই,—ইতিহাসের নতুন পরিছেদের প্রতায় আজ এসে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীন ভারতে আজ সেই তা'রা গম্পের মতো। সমগ্র পাহাড়শীর্ষের মালভূমিটি আজ বড় বড় অজগর সাপ এবং সরীস্পের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

জীবহিংসা মহাপাপ একথা জানি বৈকি। ভালোবাসার স্বারা প্রিবী-বিজয়ের ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা সবাই জানে ৷ ইংরেজের প্রতি হিংসা ও বিশ্বেষ আজকে আর কোনোমতেই খ'জে পাওয়া যায় না,—তা'রা চলে গেছে ইংরেজের সপ্গে-সপ্গেই। কিন্তু অপমানে উৎপীড়নে অরাজকতায় সেদিনের শাসকসম্প্রদায় বাঙ্গালীর মনোজগতে যে দার্ণ বিপ্লব স্থিত কুরেছিল, ইংরেজের সেই হিংস্রতাকে হিংসার স্বারাই বাংগালী যোগ্য মলা ক্ষিতে বাধ্য হয়েছে। লোহাকে কাটতে গিয়ে লোহার অস্ত ছাড়া উপায় ছিল দ্রান

এবার প'চিশ বছর আগের ইতিহাসে ক্ষণকালের জন্য ফ্রিক্টি যেতে চাই। ইংরেজ শাসকগণের প্রচন্ড নিগ্রহের কালে বাংগ্রাক্টিজাতি সেই সময় আপন স্বভাবধর্ম অনুষায়ী একটি আত্মিক আনন্দের জ্বিধারিত মাজির পথ খাজে ফিরছিল। রাজনীতিক জীবনে যে-অবর্মধ ক্র্তিন, নৈরাশ্য এবং অবমাননা ভাকে শাসকগণের বিরুদ্ধে তিক্তমতি ক'রে তুর্লেছিল, সেই রাহক্ছোয়াকে অপসারিত করার জন্য বাঙ্গালী চেয়েছিল একটি যুগজয়ী সাংস্কৃতিক ও চিংপ্রাক্ষিক্ অভিব্যক্তি—যেটি সর্বব্যাপী আনন্দ ও ম্ব্রিবোধের সাড়া তুলতে

পারে। তংকালে এই আনন্দ, অন্বাস ও মৃত্তির একমাত প্রত্যক্তিলেন জাতির সর্বোত্তম ভাবনায়ক ও অভিভাবক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। স্বতরাং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে তথন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সারা হয়ে গেল। র্সোট প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি থেকে মৃত্র হলেও অন্তরে-অন্তরে রাজনীতিক চেতনার সংগ্রে ছল। সে যাই হোক, এই আনন্দের হাটে এসে দাঁড়ালো সবাই,-- अकल मल, अकल मज, अकल পथ, এবং দেশের সকল মনীষী ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। তাঁরা একটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সংস্থা গঠন করলেন, এবং তার অন্যতম কর্মাসচবন্দ্ররূপ মনোনীত করলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়কে। হোম মহাশয়ের অক্লান্ত কর্মপ্রচেন্টা, উন্দীপনা এবং সংগঠনশক্তি সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে উৎসাহ সঞ্চার করতে সেদিন সমর্থ হয়, সেটি কেবল যে স্মরণীয় তাই নয়, সেটি ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। ফলে, দেশব্যাপী রবীনদ্র-অনুরাগীগণের সর্বাংগীন প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৩১ খ্রুটাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র বিরাট অনুষ্ঠান সম্পল্ল হয়। বোধ করি প্রথিবীর ইতিহাসে অদ্যাব্ধি কোনও কবি তাঁর জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন জাতিবর্ণনিবিশেষে এই প্রকার বিপ্রল সম্বর্ধনা লাভ করেননি। মহা-কবির তখন সত্তর বংসর বয়স। বস্তৃত, সেদিন প্রথিবীর অনেক শ্রেণ্ঠ ও সর্ববেরণ্য মনীষীগণও এই উপলক্ষ্যে ভারতক্বির উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রাথার্ঘ নিবেদন করেনক তাঁদের সকলের বাণী বহন ক'রে একথানি 'স্কুবর্ণগ্রন্থ' স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শত সহদ্র—স্বদেশী ও বিদেশী—সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের অভিনন্দন ও শত্রভেচ্ছা নিবেদন কর্রেছিল মহাকবির পদপ্রান্তে। বাণ্গলার ঘোরতর দু, দি নে সেদিন 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠান কেমন যেন স্বস্থিত ও মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার সাযোগ দিয়েছিল। এই সময় বন্ধান্ত্রের রাজবন্দীরাও চুপ করে থাকতে পারেননি। তাঁরা কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের দাবি ও উপরোধ জানালেন, মহাকবিকে তাঁরাও অভিনন্দ্ন জানাতে চান্। কারণ মহাকবির আমোঘ স্বদেশীমন্তে তাঁদের জীবন দীক্ষিত। কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। সাদ্র ভূটানের হিমালয়চ্ডা থেকে একদল পিঞ্জরার 🗐 রক্তান্ত পাখীর আর্তকণ্ঠ অভিনন্দনের ভাষায় এসে পে'ছিলো মহাকবির্ভিইলোপান্তে! সেই আত্ কণ্ঠের ভাকে সেদিন মহাকবির হংগিপেন্ড বিটাছিল দোলা।
অপমানিত এবং ফলুগাদশ্ধ মানবাত্মার বেদনায় তাঁর দুই চুক্তেনেমে এলো অগ্র।
তিনিও তথন ছিলেন হিমালয়ের আর এক চুড়ায়,— ক্রিকিলিংয়ে। হিমালয়ের
সেই শীর্ষস্থলে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মহাকবির বঞ্জকণ্ঠ ক্রিঅভয়বাণী সেদিন উচ্চারণ
করেছিল, সেই বাণীবাহিনী কবিতাটি সমগ্র বিচ্পলা ও ভারতের দিকবিদিক প্লাবিত ক'রে ছুটে গেল প্রথিবীর মর্ম'লোকে। বাৎগালীর আর্তপ্রাণ সেদিন তাঁর ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল

## ક્રમ મૈત્રુક્તિ જેમાજુપાયં ક્રોક્ટ એંગ્રેસ્ટિયન

सिम्नीत्वादं सम्म स्ट्र राष्ट्र माने माने क्या ।

क्सु क्ष्र्य कुक्ष्यक्ष्य अवस्था क्ष्र्य की अस्ट्रास्य ॥ दुर्में जब हिस् भिवात विकालक क्ष्र्य (ह्याक

ते के स्थां खिर्क्य ममसे पांचे धम्मुरंगी! भी ग्रें पालना शुंकं मध्यम् क्रिभाजे सममेन्त सम्स्थरा अन्धं गैक्टि परेग्या। मैख्यां खिरा जिस्, मज्ञेर मध्यान स्परम्

केशक सामार्थिक किशक सामार्थिक भागारिक में भागारिक के मार्थिस सामार्थिक स्थारिक में भागारिक कार्यिक क्षेत्रका सामार्थिक

बनुष्वं मेलेशराहेप्तं सेएन ए एस अखिला।

र्काह्य ४८ Ve ca भोर्वोष्ट्रभगविष्ट्रम्-भार्ष्क्रम्नः

সেদিনের শাসক ইংরেজরা কাবারসিক অথবা সাহিত্য-বিচারক ছিল না।
সেইজন্য এই কবিতাটি বারশ্বার গোপনে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়েও তা'রা
এর প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হর্মান। কিন্তু প্রত্যেক বাণগালী সেদিন
এই কবিতার প্রত্যেকটি শব্দের রাজনীতিক মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিল। তামসপ্রকৃতি ইংরেজের বির্দেধ অম্তের সন্তান বিশ্লববাদীগণের উদ্দেশ্যে মহাকবি
তার এই কালোত্তীর্ণ কবিতায় আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন!—যাই

হোক, এই কবিতাটির মধ্যে বিশ্ববাদীগণের প্রতি মহাকবির আন্তরিক অন্রাগের গন্ধ পেয়ে তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এটি বক্সাদ্রগের বন্দীগণের হাতে পের্ণিছিয়ে দিতে রাজি হননি। কবিতাটি যথাসময়ে অমল হোম মহাশয়ের হাতে ফিরে আসে, এবং 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়।

প্রিথবীর ক্ষ্মুত্রম এক নিরীহ জাতি বাস করে ভূটান পাহাড়ের গহনলাকে। ওদের নাম 'টোটো' জাতি। আপাতত এই 'টোটো বস্তিটির' দৃস্তর অঞ্চল আলীপ্রের দুয়ারের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র জাতির লোকসংখ্যা অন্পবিস্তর সাড়ে তিনশো থেকে চার শো'র বেশী নয়। এরা একদা পাহাড়পর্বতে কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পেয়ে প্রবাদমতো টোটো ক'রে ঘুরে বেড়াতো বলেই এদের নাম 'টোটো', —অর্থাৎ আশ্রম্নচাত ভবঘারে। এরা চিরকাল মার খেয়েছে পাহাডে-পাহাডে নেপালী আর ভূটানীদের হাতে। পাথরে পাথরে মাথা ঠুকে বেড়িয়েছে অল-বল্বের অভাবে। দারিদ্রো কৃষ্ঠব্যাধিতে অমাভাবে অনেকে বিকলাপা। ওদের ভাষা ওদের নিজ্ঞস্ব,—না ভূটানী, না নেপালী, না বা সিকিমী। ওরা প্রায় এবার সবংশে ধরংস হয়ে এলো, আর দেরি নেই! হয়ত বা ওদেরকে বাঁচাবার জন্য এক আধন্তন মানবপ্রেমিক ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ার,—কিন্ডু সে মার থেরে ফিরে অদ্রস। পাহাড়ী নেপালী আর ভূটিয়া ওদের ভাগ থেকে জমী আর অল্ল কেড়ে নেয়, ভেণ্ডেগ দিয়ে যায় ওদের ঘরকল্লা। কিছুদিন আগে একটি বাগ্গালী মাুৰক এই অন্যায়ের বিরুদেধ লড়াই করার জন্য গিয়েছিল 'টোটো' বাদ্তিতে, কিন্তু বাগে পেয়ে নির্মাণভাবে বিরোধীপক্ষ তাকে হত্যা করে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আলীপূর দ্য়ারের কর্তৃপক্ষ টোটোদেরকে বাঁচাবার চেণ্টা করছেন, —তা'রা যেন দ্রততর গতিতে নিশ্চিক না হয়। 'টোটো'দের জাতিপরিচয় সম্পূর্ণ **অন্ত**াত।

'টোটো' পাহাড়ের বিচ্ছ জলপাইগ্র্ডি জেলার মধ্যেই পড়ে, কিন্তু তব্ এটি ভূটানী অণ্ডল। সমদ্ত প্রকৃতি হোলো ভূটানী। এখানে খরস্কোতা 'আমো-চ্'-র নাম হয়েছে 'তরসা।' এরই শকোনও এক তটে 'টোটো' পাহাড়—মার্কিসাজের বাইরে। জলা জণ্ণল পাহাড়—এ ছাড়া আর কিছ্ব নেই। এর স্বাইরে জগণ আছে, টোটোরা জানে না। সভ্যসমাজের লোকেরা অনেকে স্ভেটার পিঠে চড়েটোটোর্বাচ্তর চেহারা দেখে আসে। ওই মানহারা মানব্যক্তির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে সভ্য মান্বের মাথা হেট হয় বৈকি।

খ্রিটর সাহায্যে মাচান বানিয়ে তা'র ওপর ওক্তালাঘর তৈরি করে। যেমন আলীপ্রের, ষেমন শিলিগ্রিড় আর আঙ্গমে। স্ক্রের ভয়, জম্তুর ভয়; সর্রীস্পের ভয়। ওরা ডাকলেও আসবে না সভ্য জগতে, ওরা মিলতে চাইবে না কারো সঙ্গে,—পাছে ওদের ধর্মবাধ আপন স্বাতন্টাকে হারায়, এই আশৎকা। ওরা ১৯২

ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক, অতিশয় আত্মবাদী, জাতি-অভিমানী, স্বকীয়তার অনুরাগী,—সম্ভবত এই সব কারণে ওরা মার খেয়ে আসছে যুগে যুগে। ওই বিস্তিতেই ওদের এক একটি পাড়া,—তা'র কর্তা হোলো এক একজন মোড়ল। মোড়লরাই ওদের দ'ডমুণ্ডের কর্তা। 'ওদের দেবতা আছে, পালপার্বণ আছে, নাচ গান বিবাহ আছে, সমাজবাবস্থাও আছে। ওদের প্রধান জীবিকা হোলো পরের জন্য খাটা। এ ছাড়া ক্ষেতথামার আছে কিছু কিছু। ওইতে ওরা শাক্ষ্ বিনায়, অন্পেন্স্বপ লাখ্যল চষে। এমনি করেই দিন ধার। সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ওদেরকে বাঁচাবার জন্য নানাবিধ সাহায্য কেন্দ্র থোলা হয়েছে শুনতে পাওয়া যায়। ঔষধ পথ্য পানীয় এবং আশ্রয়—এদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, মানুষ করে তোলার সাংস্কৃতিক দায়িত্বও পালন করা চাই।

দেবাদিদেব হিমালয় তাঁর সহস্র জটা বিশ্তার ক'রে চোথ ব্রেজ রইলেন ভূটানের হিমালয়ে। রইলো চমলহরি আর কৃষ্ণপর্বতের গগনভেদী রৌপাচ্ডা, রইলো মিনিউল, কাংটো আর মাগোর' দ্রতিক্তমা গিরিসঞ্চট, রইলো প্রাথা থেকে স্দ্র দ্র্গমলোকে কারাভান পথ,—য়ে-পথ গেছে তিব্বতের অজানা জনামা বালপোথরের প্রান্তরে,—কিন্তু তাঁর পায়ের নীচে রয়ে গেল সহস্র সর্বনাশা নদীর ধারা, অনধানিত অপরিচিত বিশাল জলাজগলাকীর্ণ ভূভাগ,—য়েখানে ব্যাঘ্র, ভল্লক, হলতী, হায়না, অজগর, শ্কর, হরিণ, শন্তর, সরীস্প, ইত্যাদির অবাধ স্বছেন্দ রাজরাজন্ব। তিনি নিমীলিতনের যোগাসীন, তাঁর শ্রুক্তেপ নেই কল্পে কল্পান্তে। চরাচরবাাপী পশ্বদল রইলো তাঁর আসনের নীচে,—প্রসম্বদন পশ্ব্পতি রইলেন ধ্যানগন্তীর!—



কোশীর সাঁকো আরেকবার পার হচ্ছিল্ম। পাহাড়ের প্রাকার-চক্তান্ত ভেদ করে সাঁকোর তলা দিয়ে কোথা থেকে যেন আলো এসে পড়েছে। পাহাড়ের শিরদাঁড়ার এটা পশ্চিম পার, আমরা যাবো প্রপারে। নদী পেরিয়ে গাড়ী চললো আবার চডাইপথে।

যাচ্ছিল্ম আলমোড়া শহরের দিকে। শশাংকবাব্ব সংগঠ আছেন।

আটমাইল চড়াইপথ আর বাকি। কিন্তু এবার একট্ব স্বাস্তর নিশ্বাস ফেলল্ম। পাহাড় জরীপ ক'রে একদা যারা মোটরপ্র বা'র করেছিল তাদের উদ্দেশে ধন্যবাদও জানাই, ক্ষুরে-ক্ষুরে নমস্কারও করি। মনে কৌতুক ছিল বটে, কিন্তু ভয় আর অপঘাতের দ্বভাবনা সর্বশরীরকৈ আড়ণ্ট ক'রে রেখেছিল ঘ'টা কয়েক। যকৃতে মোচড় লেগেছে বার বার, কাঠ হয়েছে মের্দ্রণ্ড, বিশ্লব বেধেছে অন্যেতক্তে কতবার। আর হৃদ্যন্ত,—থাক্, হৃদয়ের কথা আর নাই তুলল্ম। পাহাড়ের প্রত্যেক 'বেশ্ডে' মৃত্যুর ভয় পেয়ে আমার অন্তর্যামী বাঁধন কেটে পালাবার চেন্টায় ছিল। শশান্তবাব্র স্ক্রিধা এই, ভয়-ভাবনা তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করে না। গাড়ীর জানলা দিয়ে ফ্রফ্রুরে ঠান্ডা হাওয়া পেলেই তিনি ঘ্রমিয়ে পড়তে জানেন।

'গাগর' গিরিশ্রেণী ছেড়ে 'ক্মাচলে এসে ঢ্কেছি। এটি আলমোড়ার অপর নাম। কুমায়ন নামটি এসেছে ক্মাচল থেকে, লোকে বলে। নাম কেন বদলায় বার বার, জানিনে। কিল্টু বদলায়। দেশের নাম, নগর ও পাহাড়ের নাম, আণ্ডালিক নাম,—সবই বদলায়। হিল্টনাপ্র থেকে ইন্দ্রপ্রম্থ, তারপর দিল্লী। লক্ষণাবতী হোলো লক্ষ্যো। পাটলীপ্র পাটনা। কাশী, 'জীষরী', বারাণসী, বেনারস, বানারস,—এখন আবার নাকি ফিরেছে 'বারাণসীতে'। পিটার্সবাগ, পেট্রোগ্রাড, লেনিনগ্রাড। সিন্ধ, হিন্দ, ইন্দো, ইন্দা, ইন্ডিয়া,—অথচ 'ভারত' সকলের আগে। পাহাড়ের নামও বদলেছে যখন খ্লিদ। গোরীশিশ্বস্থিত্রেছে এভারেন্ট। কৃষ্ণাগারি হোলো কারাকোরম। কালদন্ড হোলো লাল্যাড়েন। আরও আছে অনেক। ক্মাচলকে কেউ আবার বলে 'ক্মাণ্ডল'। ক্রিন্ট্রিইন—তাই হয়ত টিকৈ আছে। গণগা হোলো গোম্খ থেকে গণগাসাগ্রেই এই দ্হাজার মাইলে হাত দিতে হয়ত কেউ ভরসা পার্যান। অনেকের জিজের নামটি বদলাবার সথ আছে, কিল্টু বাপের নামটি বদলাতে ভয় পার্যান। প্রথমত সম্পত্তি আর পরিচয় নিয়ে টানাটানি, দিবতীয়ত জননীর প্রতি অবিচার।

এলোমেলো কথা নিয়ে চ'লে এসেছি অনেকটা পথ। গাড়ী হাঁসফাঁস করতে

করতে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। মধ্যাহ্নকাল সমাগত, দক্ষিণ পাহাড়ের প্রায় শিখরে হেমন্তের সূর্য। এবার দ্বের থেকে দেখা যাচ্ছে আলমোড়া। কিন্তু শহর তথন অনেক উচ্চত। আমাদের সামনে স্ফার্যপথের রেখা উত্তরে প্রসারিত। উত্তর দিয়ে ঘুরে আমরা যাবো পূর্বে।

মধ্যাক প্রথর, শীতের হাওয়া এখনও ওঠেনি আলমোড়ায়। আমরা উঠে এলাম আলমোড়া শহরের প্রধান রাজপথে—এটির নাম 'গান্ধীমার্গ'। শহর মদত রড়। নৈনীতালকে ছেড়ে দিলে আলমোড়ার মতো বড় শহর কুমায়ৢনে আর নেই। কাঠগোদাম প্টেশন থেকে আলমোড়ার দ্রেজ হোলো প'চাশী মাইল মোটরপথে,— বরং কিছু বেশী। কিন্তু রামগড়ের পথ দিয়ে এলে পথ অর্ধেক ক'মে যায়। তবে সে-পর্থাট পায়ে হাঁটা, কিংবা ঘোড়া অথবা ডান্ডি।

'আনন্দময়নী' ধর্মশালা ছাড়িয়ে আমরা এসে উঠলমে 'রয়াল' হোটেলে। প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে সেটি হোলো জলাভাব ৷ জল আলমোড়ায় বড় কম— মানে, আমি শহরের কথা বলছি,—জেলার কথা নয়। যেটি কালীগণ্গা, ধবলী-গণ্গা, কোশী, গোমতী ইত্যাদির দেশ, সেখানকার সর্বপ্রধান শৃহরে জলের অভাব—বৈজ্ঞানিক যুগে এটি মন মানতে চায় না। সম্ভবত এর প্রধান কারণ, শহরের সংখ্য উচ্চতর কোনও বড় পর্বতের ভূসংযোগ কম। জলের ব্যবস্থা করতে হয় নীচের থেকে। প্রসংগক্তমে য'লে রাখি, যে সমস্ত উ'চু পাহাড়ে ঝরণা নেই, কিংবা যে সকল শিখরলোকে জলের সংস্থান কম, তার তিসীমানায় যায় না কেউ-সে সব পাহাড় ভীতিজনক। সেই কারণে সাধ্সম্যাসী হোক আর পার্বত্য অধিবাসীই হোক,—সবাই খোঁজে স্কেচ পাহাড়ের কোল। যেথানে ঝর্ণারা নামে, যেখানে গ্রহাগহরুরের আশপাশ একটা বন্ময়,—যেখানে নির্মাল জলের ধারা খাজে পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার, ঝর্ণামাত্রই নিরাপদ নয়। অনেক প্রকার বন্য এবং ঔষধিলতার ধোয়াট নামে অনেক ঝণায়, অনেক প্রকার ধাতব মিখ্রিত থেকে যায়। বিশেষ করে পাহাড়ের উপর দিকে যদি জনবর্সতি থাকে, তবে সেই পাহাডের নীচেকার ঝরণাগরিল অত্যুন্ত দূষিত জল নিয়ে নামে। উদরের পীড়া হোলো পাহাড়ের মারাত্মক পীড়া। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ব্যব্তিকেও পাহাড়ে তিলে তিলে পেটের ব্যামোয় মরতে দেখেছি। সাধী সন্ন্যাসীদের কুপ্রু স্থিলাদা। যানবাহনের প্রবল ভীড়ের মধ্যেও কলিকাতার স্বল্পবেতনক্ষেণ্টি হতভাগ্য কেরানীরা যেমন সহসা গাড়ীচাপা পড়ে না, সেইর্প অর্ধাহ্যর্থীঅর্ধনান সাধ্-সন্মাসীরাও ঝরণার জলের হাত থেকে বাঁচে।

বেশ আছি 'রয়াল হোটেলে।' একট্ রড়মান ক্র একট্ বিলাস,—একট্ বা ছড়ি ঘ্রিয়ে পাহাড়ের 'রীজের' ওপর দিয়ে ক্র্রিনক দ্র চলে যাওয়া,—দিন কেটে যাছে 'ভালোই। শহর বড় আর্ক্ষর্ণ ছিল,—কেননা কলকাতার চৌরঙগী দেখা আছে, বহুবাজার ঘ্রীটও চিনি। এটি জেলার প্রধান কর্মকেন্দ্র, সত্তরাং কোট-কাছারি থেকে আরুভ ক'রে গোরাছাউনী ও বাজার-হাট সবই আছে। আবহাওয়ার দিক থেকে নৈনীতাল অপেক্ষা এখানে ঠাণ্ডা বোধ হয় একট্র কম। নৈনীতালে এরই মধ্যে কনকনানি এসে গেছে, কিন্তু আলমোড়ায় এখনও হাওয়া ওঠেনি। অনেক মন্দির এবং অনেক দেবস্থানে মণ্ডোলীয় স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে। পশ্চিম তিব্বতের পথ এখান থেকে সর্বাপেক্ষা সহজ। তিব্বতের সংগ্ আলমোডার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত্য বিদামান।

আলমোড়ার একান্তে রয়েছে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজানের একটি পরাতন দর্গ। মন্দির অনেকগর্নল। তাদের মধ্যে নন্দাদেবী, ত্রিপ্রাস্ক্রেরী, পাতালদেবী, কাসারদেবী, বদ্রীশ্বর—এগর্নল প্রধান। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন শহর থেকে মাইল দেড়েক দ্বে একটি অতি রমণীয় এবং নিরিবিলি পাহাড়ের কোলো প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কোনো কোনো সময়ে অভ্যাগতরা বাসম্থান পেয়ে যান্।

নানাপথ এখান থেকে নানাদিকে চ'লে গেছে। কিছ্মদুরে কাসারদেবী পাহাড়ের কোলে জনৈক আর্মোরকান সাধ্য একটি পাইনের বনে তাঁর একটি আশ্রম বানিয়ে রয়েছেন। আরো রয়েছেন কমেকজন পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত এবং পশ্চিত্রত সংস্থারতরগ<sup>্র</sup> জতি, এখানকার <mark>পাহাড়ে-পাহাড়ে</mark> ভ<sup>ি</sup>রা অধ্যত্ত্ব-সাধনা করেন। আলমোড়ায় যে বন্য প্রকৃতির একটি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে. সেটি নৈনীতালে ঠিক তেমনটি নেই। আধ্বনিক জড়বিজ্ঞানের সপো যে স্থলে উপকরণ-বাহালা দেখা যায়, তার থেকে সারে যেতে চাইছে সৌন্দর্যশিপাস, মন,— যে-মন দার্শনিক। সন্ভোগের প্রচুর উপকরণ দেখে ভয় পেয়েছে অনেক চিন্তাশীল মন, পাছে তাদের তলায় চাপা পড়ে মানুষের মহৎ বৃত্তি, পাছে স্খভোগের বিপ্ল ক্তৃসম্ভার তাদের পরমার্থ পিপাসা ও তত্ত্তানের পরে বিঘা ঘটায়। আলমোড়া থেকে প্রায় কুড়ি বাইশ মাইল দ্রে পাহাড় প্রকৃতির একটি অতি মনোরম নিভৃত কোলে আরও কয়েকজন পাশ্চাত্য দেশের পশ্ভিত ও সাধক অপর একটি আশ্রম বানিয়েছেন। আশ্রমটির নাম হোলো 'উত্তর বালাবন।' এখানে আছে শ্রীকুঞ্চের একটি মান্দির। চিতোরের রাণাকুল্ভের পন্নী মহীয়সী মীরাবাঈ যে ধরনের সাধন-ভক্তনের পথে আপন জীবনকে সার্থক ক'রে তুর্লেছিলেন, এখানকার সম্জন সাধ্যাণ অনেকটা যেন সেই প্রকার আপন জীবন ত্ত সন্তাকে বিলীন করে রেখৈছেন। এ'দের মধ্যে একজন সাধক তাঁ<u>র</u> স্থাপিডতা, রসবোধ এবং অধ্যাত্ম তপস্যার জন্য বাধ্গালীর নিকট স্পরিচ্ছি তার নাম কৃষ্পপ্রেম, ওরফে রোনাল্ড নিক্সন্; আরেকজন আছেন, 'ক্রিন্দিপ্রির', ওরফে মেজর আলেকজান্দার। 'উত্তর বৃন্দাবনে' আরও অনেকেই আছেন তাদের সপ্তে। বিস্ময়ের কথা এই, যে-কাশ্মীরকে কথার-কথার ভারতের ভুস্বর্গ বলা হয়,--সেখানে সাধ্সন্তসন্ত্রাসীর আশ্রমসংখ্যা খ্বই ক্ষ্মিটিল প্রদেশে, পাঞ্চাবে, পেপস্তে,—অর্থাৎ হিমালয়ের দৃষ্ঠর উত্তর অঞ্চল ঠিক সাধ্র আশ্রম, তপোবন, কুটীর প্রভৃতি বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা খবে গণ্য নয়। সংসারত্যাগী, বৈরাগা, গ্রহিমুখ, সম্মাসী—এরা সবাই আপন আপন আবাসম্থল নির্বাচন 229

করেছেন প্রধানত কুমায়ুনে। আবার কুমায়ুনের মধ্যে নৈনীতালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁদের কম। তাঁরা আনন্দ পেরেছেন রহাপুরা গাড়োয়ালে আর কুর্মাচল আলমোড়ায়। হয়ত এ দুটি অঞ্চল 'গাঙ্গেয়', সে কারণেও হ'তে পারে। এ দুটি অঞ্চলে এসে পেশছলে চিন্তা ও ভাষনার পথ সহজেই যেন অধ্যাত্মগতি লাভ করে। সভ্যভার থেকে দুরে, সকল প্রকার লোককোলাহলের বাইরে, বাস্তব প্রয়োজনের অতিকানত যে-জাঁবন আপন সৌরবিশ্ব রচনার একটি স্বাচ্ছন্দ্য পায়, গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার পাহাড়ে ও গিরিনদীতটে তার সন্ধান মেলে।

কুমায়,নের দুই সীমানায় দুটি প্রধান নদী। পশ্চিমে শতদ্র, পূর্বে কালীগণগা। দুইয়ের মধ্যে দুশো মাইলের ব্যবধান। এই দুশো মাইলব্যাপী সমগ্র উত্তরলোক কমবেশী পনেরো থেকে ষোল হাজার ফটে উচ্চ পর্বত প্রাকারের স্বারা বেষ্টিত। এই প্রাকারের ওপারে হোলো পশ্চিম তিব্বত। পশ্চিম তিব্বতের একটা বড় অংশ একশো পনেরো বছর আগে ভারতীয় কাম্মীরের অন্তর্ভুক্ত হয়, সোঁট হোলো লাডাথ পর্ব তমালা এবং তার পারিপাদ্বিক অণ্ডল। সেখান থেকে দক্ষিণে নেমে শতদু, পার হয়ে আবার ভারত-তিন্বত সীমানা সোজা এসেছে দক্ষিণে। এখানে তিবতে প্রবেশকালে প্রথম যে গিরিসংকট পাওয়া যায় তার নাম হোলো 'শিপাকি।' শিপাকি বুশাহর রাজ্যের শেষ সীমানা। শিপাকির পর থেকে স্নীর্ঘ দ্বশো মাইল অতি দ্বর্গম পর্বতমালাঞ্চ দেশ। কিন্তু মান্বের অধ্যবসায় এই দুঃসাধা এবং ভয়ভীষণ প্রাণিশ্নপ্রায় গিরিশ্ণগদলের ভিতরে-ভিতরে আরও অনেকগর্নলি গিরিবর্ম্ম একে একে আবিষ্কার করেছে। তারা হোলো 'ঠাগা, মানা, নিতি, শল্শল্, আন্তধ্রা, দরমা, লামপিয়া,'-এবং অবশেষে হোলো লিপালেক। লিপালেকের পাশেই কালীগণগার উৎপত্তিস্থল। ভারতের সীমানা আপাতত ওখানেই শেষ, অর্থাৎ কালীগণ্গার পূর্বপারে হোলো নেপাল, কিন্তু কালীগশার ধারটি ভারতসীমানারই অন্তর্ভুক্ত।

লিপ্লেক থেকে টনকপ্র—উত্তর থেকে দক্ষিণ—কমবেশী প্রায় দ্শো মাইল হাঁটা প্রা এই দ্শো মাইল দীর্ঘ হোলো কালীগণগার ধারা। সম্প্রতি জ্ঞাকপ্র থেকে পিথোরাগড় অবধি মোটরপথ গেছে, এবং স্থিযোবাগড় থেকে আশকেটি পর্যন্ত মোটরপথ নিয়ে যাবার কথা এই সেদিনও চলছিল। স্থিতি পথাট সম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে কৈলাস-মানসের তীর্থ যাব্রীর পক্ষে অনেকট্ট স্থাবিধা হয়। কেননা আলমোড়া থেকে 'আশকোট' অবধি সত্তর মাইল প্রস্তুত্তি বিধা হয়। কেননা আলমোড়া থেকে 'আশকোট' অবধি সত্তর মাইল প্রস্তুত্তি বিধা হয়। কেননা আলমোড়া থেকে 'আশকোট' অবধি সত্তর মাইল প্রস্তুত্তি বিধা হয়। মোটরয়ানে অতিক্রম করতে পারবে। হয়ত শীঘ্র এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে, আলমোড়া শহরকেছেড়ে দিয়ে 'আশকোট' হবে কৈলাস-মানস যাব্রার প্রধান প্রারম্ভ-কেন্দ্র।

কৈলাস এবং মানস সরোবর তীর্থযাত্তার আলোচনাটা, বলা বাহন্ল্য,

আলমোড়ার সপ্সে অপ্যাশ্গীভাবে যান্ত। ভারতবর্ষের যে কোনও অঞ্চল থেকেই কৈলাসের পথে যাওয়া চলে—এমন কি কাম্মীর, পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, সিকিম, দার্জিলিং, ও আসাম থেকেও যাওয়া সম্ভব। এই সকল অঞ্চল দিয়ে কৈলাস ও তিব্বতে যাবার জন্য ক্যারাভান পথ আজও চাল; আছে। অভিযান্নিকের যাবার পথ চিরদিনই অবারিত। কিন্তু সেই অতিমান্বিক কণ্টশ্বীকারের ধৈর্য এবং অসীম অধ্যবসায় গৃহগতপ্রাণ বাণ্গালী চরিত্রে কম। যদি কেউ কাশ্মীর থেকে কৈলাস-মানসে যায় তাকৈ ছয়শো মাইলেরও বেশী অতিক্রম করতে হবে। পথ হোলো শ্রীনগর থেকে 'লে' (লাডাখ), এবং সেখান থেকে দক্ষিণে 'তাসিগঙ'. গারটক, 'তীর্থাপরেনী' ও কৈলাস। পাঞ্জাব দিয়ে গেলে শিমলা, নারকান্দা, চিনি, শিপ্রকি ও গারটকের পথ। এই সব দু-তর অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ক্যারাভানের সপো সপো অভিযান করলে কেউ বাধা দিছে না! পথ ডাকছে, কিন্তু সাড়া দিছে কে? সেই দরেনত যৌবনের আত্মবিদারণ সকলের জীবনে ঘটে না। আখড়ার গিয়ে কৃষ্টিত শিখলে মাংসপেশী ফোলে, ডন-বৈঠক-মুগুর ভাঁজলে স্কুর দেহ তৈরী হয়,—কিন্তু ওকে কি দ্বর্জায় সংসাহস বাড়ে? দ্বঃখ-দ্র্যোগ-ভয়—এদের জয় করার মতো উন্দীপনা ওতে আসে কি? ব্যায়ামের ন্বারা ধৈর্য ও অধ্যবসায় পাওয়া যায় কি?

'নিতি' গিরিসংকট হোলো গাড়োয়ালের উত্তরে। 'হোতি-নিতি', 'গ্নন্লা-নিতি' এবং 'দামজান-নিতি ৷' যোশীমঠ থেকে অগ্রসর হ'লে এই তিনটি পথে তিব্বতে প্রবেশ বরা যায় এবং এক একটিতে দেড়লো থেকে দুশো মাইল পর্যক্ত গেলে কৈলাস-মনেস। আহার আশ্রয় এবং ঘোডা—এ তিনটেই নিয়মিত মেলে না বটে, কিন্তু তব; অনেকে যায়। হিমালয়ের টান হোলো অপ্রতিরোধ্য টান। যে ব্যক্তি শোনে, সে ঘরে থাকে না। যে-ব্যক্তি একবার যায়, সে ওখনেকার ওই দ্বংথে, দ্বৰ্গমে, দ্বৰ্থোগে গিয়েই আনন্দ পায়,—ঘরে তার স্থ নেই। ওই ছিল্লাভ্র পোষাকপরা ধ্লিমলিন পার্ব ভাস-ভানদের দরিদ্র ঘরের কাঠের আগ্নের আভায় বলৈ তারা আনন্দ পায়। ওই দুরারোহ গিরিমালার আশেপাশে, গৃহা-গহ্বরে, গিরিনদীর তটে-তটে, এক বিষ্মায় থেকে অন্য বিষ্ময়ে—তারা ঘ্রের বেড়ায়। আনন্দের অসহ যল্তণা, সাথের নিবিড় অগ্রাসজলতা, বেদুর্ম্বিচিত্র আনন্দ,—এরা তাকে ফিরতে দেয় না, স্থাণ, থাকতে বলে না,—ফ্রাচিলের তলায় ফিরে যাবার পথ দেখায় না। কত কঠিন মন গলে গেছে হিঞালয়ের পাথরে-পাথরে মাথা ঠাকে, কত দসাবেদ্বাকর মহামর্থন বাল্মীক্তি পরিণত হয়েছে,— কেউ তা'র খোঁজ রাখে না। জীবনের পণ্য হারিয়ে প্রতে কত মান্বের, কত বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে, কত ঈশ্বর কতবার পথের বিশায় আসন নিয়েছে,—কেউ কি তা'র খবর জানে? মেঘলোকে উধাও ইক্লেছে, তুষারদেশে হারিয়ে গেছে, কে'দে-কে'দে নির্দেশ পাহাড়ে মিলিয়ৈছে,—তাদের সংখ্যাও ত' কম নয়! দার্শনিক তার জ্ঞানকে ঘষেছে হিমালয়ের কণ্টিপাথরে, কত নারীতপদ্বিনী ኃ৯৮

তাদের কঠিন জপের মন্ত্র পাঠিরেছে ওই রণোন্মন্তা পার্বতীনদীর সফেন ধ্য়-জটার স্তবকে স্তবকে,—হিসাব রেখেছে কি কেউ?

কৈলাস-মানস কঠিনসাধা,—কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্থাবিধাজনক পথ আলমোড়া। আলমোড়ার নীচে দিয়ে গেছে দ্একটি পথ,—কোনটি সরয়, কোনটি বা গোমতীর তীরে তীরে,—কিন্তু বিশেষ একটি অঞ্চলে গিয়ে তাদেরকে মিলতেই হয়েছে। প্রধান এবং স্থাবিধাজনক পথ হোলো আলমোড়া থেকে থাল, আশকোট, জওলজিবি, ধরচুলা, খেলা, মাল্পা, গার্রবিয়াঙ, লিপ্লেক ও তাকলাকোট। কিন্তু মাঝখানে একটি শাখাপথ 'খেলা' অঞ্চল থেকে ধবলীগগগার তীরে তীরে চ'লে গেছে 'পঞ্চোলী' ওরফে 'পঞ্চলীর' উত্ত্রুগা শিখরলোকের প্র্প্রানত ঘে'ষে সোজা উত্তরে 'দরমা' গিরিসক্ট পেরিয়ে। এই পথে পাওয়া যায় পশ্চিম তিব্যতের একটি প্রধান বাণিজ্য শহর। নাম, 'গিয়ানিমা মণ্ডি'। এই কেন্দ্র থেকে কৈলাসের দ্রেছ বোধ হয় প্রায় সত্তর মাইল, এবং মানস-সরোবরের দ্রেছ খ্র সম্ভব পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু এ পথটি ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে স্থিবাজনক,—তীর্থযানীর পক্ষে দ্রে হয় একট্ বেশী।

আলমোড়া থেকে কুড়ি মাইল দ্রে সরয় নদী পার হয়ে চ'লে গেছে 'থাল'-এর পথ। মাঝখানে পেরিয়ে যেতে হয় 'ভেরিনাগ'। 'ভেরিনাগ' থেকে হিমালয়ের কয়েকটি তুষারচ্ডা দেখে মন মুক্ত হয়ে যায়। नन्मार्गवी, नन्मरकारे, হিশ্লে ও পণচুলীর শোভা এখানে হিমালয়ের চিররহস্যকে কথায়-কথায় প্রকাশ করতে থাকে। এর পরে আশকোট, জওলজিবি ও ধরচুলার পথ। নদী, ঝরণা, উপত্যকা, অরণা, মন্দির এবং বিভিন্ন দেবস্থান—সমস্ত মিলিয়ে ধীরে ধীরে তীর্থবাচীকে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ল করতে থাকে। এ হোলো ডাকিনী মায়ার টান। দেনহমমতার টান, সংসারের প্রতি আর্সন্তি, বিষয়-বৈভবের প্রতি আকর্ষণ, স্বখ-দ্বঃখ-আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, সমস্তই যেন লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে, গত-কালের কথা গত জীবনের মতো বিলীন হয়ে যায় যেন জন্মান্তরে। তুমি নিজে ষাচ্ছ না, কোনও শব্তি তোমার নেই,—িকন্তু এক অৃদৃশ্য শব্তি তোমাক্ষেত্রীলছে পিছন থেকে, এবং অন্য শব্তি টানছে তোমাকে সামনের দিকে। 👍 ১৫৬-হি চড়ে টানছে! ক্ষতবিক্ষত হচ্ছ, কিন্তু নিজে তুমি দারী নয়। দুগুরুপার হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু নিজের শক্তিতে নয়। মৃত্যু লেলিয়ে দিচ্ছে কেউ ই পিয়ে রক্ত আর ফেনা তুলে দিচ্ছে, শরীরকে শীর্ণতর করছে। দুঃসুরু দুঃখ, ভয়, বাধা—এরা পথরোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে, দ্বঃস্বান আর চিন্তালানিছে, ছবিলয়ে উঠছে তোমার প্রতি পদক্ষেপ। ,পাহাড়ী সাপ দিচ্ছে ছেড়ে কোথাও কৈথাও তোমার পায়ের তলায়, যোড়া কিংবা ঝব্ব, থেকে ফেলে দিচ্ছে তোমার অসতকক্ষিণে, অল আর আশ্রয় কেড়ে নিচ্ছে কোথাও কোখাও। বিরাট খদের মৃত্যুগহ্বরের নীচে তোমার

সাংঘাতিক অবলাপিতর জন্য ডাকছে তোমাকে পিশাচীর করাল দ্ভিট,—কিন্তু তব্ব তুমি সমস্ত অস্বীকার ক'রে এগিয়ে যাচ্ছ। তুমি নয়, অন্য কেউ। যে ব্যক্তি গারবিয়াং-কালাপানির দিকে এগোচ্ছে, যে-ব্যক্তি গোরীগুণ্যা আর কালীগুণ্যার ধারে ধারে চলেছে,—সে তুমি নয়, তোমার থেকেই বেরিয়ে এসেছে আরেকজন,— তাকৈ তুমি চিনবে না! সে দঃখের আগ্যনে জ্বলে-পুড়ে এবার খাঁটি হয়েছে, মে প্রকাশ করেছে তার দুঃখদীর্ণ প্রাণের একাগ্রতা, প্রমাণ করেছে তার প্রবল আন্তরিকতা। দৈত্য-দানব প্রেতিনী-পিশাচীর ভয়ে আপন যজ্ঞ সে পণ্ড কর্মেন, প্রবল প্রাণ এবং **অটল বিশ্বাসকে শ**ত দ<sup>ুর্মো</sup>দেও সে হারায়নি ৷ আতৎেকর ভিতর থেকে সে বীর্যালাভ করেছে, মৃত্যুভয়ের চক্রান্ত থেকে লাভ করেছে সে অভয়মন্ত। একথা দে প্রমাণ করার চেণ্টা পেয়েছে যে, দুর্গম তীর্থপথে যাত্রা করাই হোলো আত্মশর্মিতা সম্পাদনের প্রধান পথ। তুমি তাকে চিনবে না! তার জন্য স্বার খোলা হচ্ছে অলকায়, ডাক দিছে তা কৈ 'স্বৰ্ণ ভূমি'। সে এবার উঠে এসেছে মৃত্যুর থেকে জীবনে, জীবন থেকে চলেছে মহাজীবনে। কিন্ত সেখানেও হবে তার শেষ পরীক্ষা। তুষাররাজ্যে প্রবেশ ক'রে লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুর্যমণির জবলজবালায় তা'র চোখের মণি হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু তারপরে তার দুষ্পিতে আসবে প্রশান্ত। দুর্শন করবে সেই দিবা দীপামান বিভা, যার ফলে পলকের মধ্যে তার যোগসমাধিলাভ ঘটবে, সমগ্র জীবন যার দর্শনমার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভু করবে।

কৈলাস ও মানসসরোবর যাতাই হোলো তীর্থযাতার প্রম সার্থকতা!

'চিতাই' রোড ধরে ফিরে আসছিল্ম। 'নারায়ণ তেওয়ারি দেওয়াল' পোরিয়ে গণেশ মন্দির ছাড়িয়ে চলেছি। ভরা শ্রুপক্ষে মায়ারহস্য ফ্টেছে পাহাড়ে এবং প্র'পাহাড়তলীর উপত্যকায়। ডানদিকে সরকারী এক একটি কর্মকেন্দ্র। আরেকট্ এগিয়ে এলে সরকারী জেল। জেলের ভিতরে কয়েদীদের জীবনযাল্য জানার উপায় নেই বটে, কিন্তু এমন নিভ্ত অঞ্চলে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে জেলখানা দেখলে কয়েদীদের প্রতি একট্ ঈয়া ক্রিট্রেরি। দাজিলিঙের কথা মনে পড়ছে। লাইস জাবিলার বারান্দায় দাজিলে নীচের দিকে জেল্; চন্পাবতীর সেই ময়দানের ধারে দাঁড়ালে ইরার্ভীর কোলে সেই জেল্! প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিশেষ করে হিমানজ্যের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি জেলখানা দেখে খ্রই আনন্দ পাওয়া খায়

কয়েকটি জেলখানা দেখে খ্বই আনন্দ পাওয়া যায় পথ নিজন চন্দ্রালোকিত। কতকটা পরিশ্রমুম্বির ছিল। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে বনবাগান ঘ্রে শশক্তির সংগ্র ফিরছিল্ম। শহরে এসে পেছিতে আর বাঁকি নেই। এমন সময় দ্রের থেকে দ্টি লোককে কাছে আসতে দেখা গেল। একজন কথা বলছে গলগালিয়ে, আরেকজন অসীম ২০০

থৈর্যসহকারে শ্নেছে। কাছাকাছি এসে পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় বাক্যবাগীশ লোকটি সহসা থামলো, এবং আমাদের দিকে ফিরে বিনা ভূমিকায় পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় প্রশন করলো, আপনারা বাঙ্গালী নিশ্চয়?

ঈষং বিস্মিত হল্ম। ভদ্রলোকটি স্থ্রী এবং সেম্যাদর্শন। তাঁর পোষাকটি ঘোড়সওয়ারের মতো। পরণে 'রীচেস।' নীচের দিকে ব্ট, এবং হাতে একটি ছড়ি। পল্টনের লোক মনে করেছিল্ম। প্রশেনর জবাবে বলল্ম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলোক বললেন, আমি বলদেও যোশী। বহুদিন বাৎগলায় ছিল্ম। ভারতের মধ্যে আমার সকলের বেশী প্রিয় বাংগলা দেশ।

প্রশ্ন করলাম, আপনি কি পাটের কারবার ক্রেন?

হাসিম্থে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, একেবারেই না।

সবিনয়ে জানাল্ম, যাঁরা পাট, কাপড়, বনম্পতি কিংবা সরবের তেল এসব নিয়ে কারবার করেন—বাংগলা তাঁদের কাছে খ্রুবই প্রিয়।

এ আপনার ভুল ধারণা!—যোশী কলরব করে উঠলেন, তারাই সব চেয়ে বেশি হেনস্তা করে বাজ্গলাকে। তারাই বাজ্গলাকে নির্বোধ বানিয়ে লাথো লাখো টাকা নিয়ে যায়। দেখন, এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে, আমি বেশী বাড়াতে চাইনে। কিন্তু আমার কাছে বাজ্গালী নমস্য। বাজ্গালীর পায়ের কাছে বসে একদিন আমি পলিটিক্স-এ দীকা নিই। নেতাজী স্ভাষ্চন্দ্র আমার পরম গ্রের। গান্ধীজির পরে তিনিই বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রেষ।

ভদুলোক তাঁর স্দৃষ্ণি রাজনীতিক জীবনের কাহিনী আর্ম্ভ করলেন।
একটা 'সময়ে তিনি নাকি স্ভাষচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বর্প ছিলেন। সেটি
১৯২৮ থ্ণ্টাব্দ,—'বেণ্গল ভলাণ্টিয়াসের' জন্মকাল। বিরাট শোভাষাব্রাসহ
আবেদন নিয়ে যাচ্ছেন স্ভাষচন্দ্র সেবারকার কলকাতার কংগ্রেসমণ্ডপে। স্ভাষচন্দ্রকে সমর্থন করছেন জওয়াহরলাল। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন
জওয়াহরলালের পিতা পণ্ডিত মোতিলাল নেহর্। স্ভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেস
সভাপতির শোভাষাব্রার 'জেনারল অফিসার কমাণ্ডিং ইন্ চীফ।' অশ্বারোহী
স্ভাষ, সৈনিকের পোষাকে স্ভাষ,—এবং সেই পোষাকের সম্মান তিনি
রেখেছিলেন পরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে। যাই ক্ষেত্বিআমি
সেই 'বেণ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের' প্রধান অফিসার ছিল্ম!—মিঃ য়েশ্রেই সোচ্ছন্নসে
গল্পটা বলতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি আমাদের কারোকে কথা কুট্টে দিলেন না এবং এমন চুমংকার করে তাঁর গলেপ বলতে লাগলেন যে, জামি আর শশাংক যেমন অভিভূত, তেমনই মৃশ্ধ। চাঁদের আলোয় ভদুলেক্ত্রের বয়সটি ঠাহর হচ্ছে না, মাথায় ছিল সৈনিকের ট্লি।—কিন্তু তাঁর স্ফুটি ও স্বাস্থাবান চেহারার মধ্যে একজন বিশেষ বিক্তমশীল যোখা যে আজও রয়েছে, এতে ভূল নেই। তাঁর কথায় আমাদের প্রতি এমন স্নেহ প্রীতি ও শ্রম্মা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমরা তন্মর হয়ে ঘণ্টাখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে রইল্ম। আজ আমাদের সারাদিনের পরিভ্রমণটি যে সার্থাক ইয়েছে,—শৃশাঙ্ক একথাও স্বীকার ক'রে নিল।

নমস্কার, প্রতি নমস্কার এবং বিদায় সম্ভাষণের হিড়িকে আরও মিনিট দশেক লেগে গেল। দেড় বছরের আনাগোনার ফলে যে প্রকার প্রণয়কাহিনী গ'ড়ে ওঠে, দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মধ্যে সেই অন্তর্গগতা জল্মে' গেল। উভর পক্ষে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হল্ম, প্রতি সংতাহে উভয়ের মধ্যে অন্তত একখানা চিঠি বিনিময় যদি না হয়, তবে পরস্পরের জীবন ব্যর্থ মনে হবে।

প্রধে-প্রেষে অথবা মেয়েতে-মেয়েতে যথন প্রণয় হয়, তখন সে-বস্তু বোধ করি বড়ই গভীর, উপরতলায় তা'র কোনও চাণ্ডল্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু পরবতী চার বছরের মধ্যে চিঠিপত্র ত' দ্বের কথা, কেউ কারো খোঁজ-খবরও রাখিনি! চাঁদের আলোয় ভদ্রলোককে দেখেছিল্ম, দিনের আলোয় তাঁকে আজ দেখলে চিনতেও পারবো না, এই আমার ধারণা।

এর মধ্যে আবার দিন তিনেক থেকে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বন্ধ্যম্ম হয়েছে, তাঁর নাম নীলাম্বর পদ্থ। তিনি এককালে কলকাতায় ছিলেন. সামান্য কাজকারবারও ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হোলো এই, বাণ্গলার গ্রামের দঃখদ্যর শারে সংগ্রা তিনি খানিকটা পরিচিত। ১৯৪৩ খুন্টাব্দে বাণ্যলার ভয়াবহ দ্বভিক্ষকালৈ তিনি নিজের খরচে একটি 'খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র' খুলেছিলেন শহরতলীতে। এখন তিনি থাকেন এখানে একটি পাহাডের চ.ডায়। সেখানে তিনি কয়েকটি গরু পালন করেন, এবং দুধ ভিন্ন আর কিছুই খান না। বৈচিত্তা হিসাবে একট্ব আধট্ব ছানা, একট্ব আধট্ব মালাই। তিনি অবিবাহিত। বয়স তাঁর প্রায় সন্তরের কাছাকাছি। জাতিতে ব্রাহারণ। ভদ্রলোক প্রত্যেকদিনই **শহরে আসে**ন বেড়াতে। এথানকার 'গ্রামোদ্যোগ সংখ্যর' তিনি একজন সভ্য। অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক, এবং হাসিখ্যাী। এখানে আমাদের কোনও অস,বিধে হ'লে তাঁর ওখানে যে কোনও সময় গিয়ে আতিথ্য নিতে পারি, একথা তিনি বারম্বার জানিয়েছেন। তৃথি এবং মন্দিরের গম্প তাঁর খুর্হ্ছিলিয়। তিনি মৃত্যুর আগে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁর সামান্য খ্রা কিছ, আছে দিয়ে যেতে চান —একথা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ভদলোক বাণ্গলা বলতে পারেন।

দ্রের থেকে তাঁকে দেখে আমরা নমস্কার ক'রে বৃত্তিইম, বহ; ভাগো আবার দেখা মিললো!

পশ্বজ্ঞী বললেন, মিলতেই হবে। সমৃস্প্রিজালমোড়ায় পাবেন দুটি প্রধান সম্প্রদায়—রাস্তার ঘাটে সর্বপ্র। এক হোলো যোশী, অন্য হোলো পশ্ব। পশ্ব আর যোশী শ্নালেই জানবেন, ওদের বাড়ী আলমোড়া। ওরা হোলো পাহাড়ী। আমরা বলল্ম, একজন যোশীর সংগাও আমাদের খ্ব আলাপ হয়েছে। খ্ব চটপটে আর বাকপট্। মিলিটারী পোশাকে থাকেন। একদিন রাজনীতিতে ছিলেন। আমরা খ্ব রস পেয়েছিল্ম।

পদ্থজীর প্রসন্ন মৃখ্থানি সহস্য গশ্ভীর হয়ে এলো। বললেন, কবে আলাপ হয়েছে ?

কাল রারে !

তিনি বললেন, বলদেও যোশীর কথা বলছেন ত?

আজে হাা। আপনি চেনেন? কেমন লোক? কী ধারণা আপনার?

পন্থজী এ নিয়ে কথা বাড়াতে চান না। শুধ্ বললেন, আমার বয়স হয়েছে। আর কদিনই বা। অপরের নিন্দে করার আগে নিজের জীবনেই ত' দেখছি কত চুটি, কত ভুল। শুধ্ এইট্কুই বলি, বলদেও আপনাদের ওপর চোথ রেখেছে তা'র নিজেরই প্রয়োজনে। মানুষের বাহ্য পালিশ দেখে বিজ্ঞানত হবেন না।

তাঁর সাঞ্চেতিক ভাষা শন্নে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হল্ম। সেদিন ধাবার আগে পন্থজী ব'লে গেলেন, দেশে ফিরে যাবার জন্য যদি আপনাদের টাকাকভির দরকার হয়,—মনে হচ্ছে দরকার হবেই,—তাহ'লে আমাকে বলবেন! এখানে বেড়াতে এসেছেন, জায়া-টায়া খেলার ফাঁদে যেন পা দেবেন না!

পল্থকী চলে গেলেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রন্থাই বেড়ে গেল। তবে পরবর্তী যে কয়দিন আমরা আলমোভায় ছিলুম, বলদেও যোশীকে আর দেখিনি।

ভারাক্তালত মনে আমরা ফিরে এল্ম আমাদের সেই পরিচিত চায়ের দোকানটিতে। আজও দেখছি আসর জমিয়ে বসেছেন সেই বৃশ্ব হরিশচন্দ্র মহাশয়। তার কৌতুক কাহিনী শোনার জনা দোকানে এবং দোকানের বাইরে পর্যণত লোক জমে গেছে। তার কীতিকিলাপ হোলো আন্তর্জাতিক ধরনের। লোকজন হেসেই আন্থির। বিগত ১৯১৪ খুন্টান্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তিনি সৈনিক হয়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজদের সংগ্য ঘুরে বেড়ান্। বাইশটি ভাষা তিনি শিথেছেন। তার মুখে চীনা, জাপানী, জর্মান, মৈথিলী এবং চাটগোয়ে আলাপ শুনে আমরা স্বাই অন্মাদ পাচ্ছিল্ম। দুর্বোধ্য স্কচ্ এবং ফরাসী শুনে হেসে স্বাই লুটোপ্টি। পার্বত্য 'অহোম্' ভাইছি তিনি পারদর্শী। মিশরীয় আরবী এবং মুরজাতির ভাষায় তিনি আন্দ্র্যু কি। তার মুখে তামিল এবং তেলেগ্ শুনে আমাদের চায়ের আসর জুমু উঠলো। তিনি এখন সরকারী পেনসন্ পান্। অত্যন্ত সাধ্ব এবং ঈশ্বেক্তার্ ব্যক্তি। তিনি আলমোড়ারই প্রায়ী বাসিন্দা।

একজন বিশিষ্ট বাংগালীর নাম আমরা প্রায় বিশ্বনিছিল্ম কথায়-কথায়। এখানে একটি পাহাড় তাঁর নিজস্ব। সেখানি জোঁর মুস্ত বড় ক্ষেত্থামার এবং গবেষণাগার। অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক সেখানে মোতায়েন থাকেন। সেখানে নানা-খন্তপাতি, কলকজ্জা এবং তার জনা মুস্ত আফিস। ফালে ফলে ফসলে ফলনে সেই পাহাড়টি একেবারে পরিপ্র্ণ। সেই পাহাড়ে বাগান যত বড়, অট্রালিকা নাকি তারই অনুর্প। ভদ্রলোকের নাম বশীশ্বর সেন।

সাহস ক'রে একদিন সকালে, তাঁর সেই পাহাড়ের ফটক পেরিয়ে শশাওকর পিছনে পিছনে গেল্ম। কুকুরের ভয়, দারোয়ানের ভয়, এবং তার চেয়েও ভয় বেশী যাঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। কেন? . কী দরকার ছিল এখানে আসার? যদি অনাম্থো হয় থিদি সাহেবী মেজাজ দেখিয়ে 'দে'তো' আলাপ করে? আমরাই বা চড়াও হ'তে যাই কেন গায়ে প'ড়ে? ধাক্, ফিরে চলো, শ্লাঙ্ক।

শশ্যপ্ত বললে, আরে এসোই না! মান্য ত'! মান্য! কিল্ডু বনমান্য যদি হয়?

ক্ষমশ দেখা গেল পথ অবারিত। কুকুর অথবা দারোয়ানের দেখা মিলছে না। কোটপ্যাণ্টপরা মালী কাজ করছে ফ্লবাগানে। হাসিম্থে এগিয়ে এলো দ্টি ব্বক। দ্'একটি কর্মচারীর প্রসল্ল ম্খ। আমাদের সংবাদ গেল ভিতরে। এক মিনিটের মধ্যেই এসে দাঁড়ালেন একজন বধীয়সী মেম-সাহেব। সন্দেহ দ্ভিতে আমাদেরকে অভার্থনা জানিয়ে তিনি বাগানেই আমাদের বসবার জনা দ্বানি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচয় পরে আমারা পেল্ম। তিনি স্প্রসিন্ধা আমেরিকান লেখিকা 'শ্রীমতী গার্ট্রেড্ ইমারসন্ দেন'। তাঁর অতি বিশাত গ্রন্থ 'Voiceless India'-র নাম আমাদের জানা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের চর্মংকার ভূমিকা লিখেছিলেন। মিসেস সেন একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ভণনীও বটে।

মিনিট দুই পরেই একেন বদাঁশ্বর সেন মহাশর। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাণ্গ,—
বরস ষাট বছরের কম নর। তিনি এসেই একেবারে উদার স্নেহে আমাদের
দুজনকে আলিপান।—কী ধবর? কি ভাগ্যি আমাদের! বস্নুন, বস্নুন,—
আনেককাল পরে নতুন মান্য দেখে আনন্দ শেলুম। আপনাদের কোনও কণ্ট
হর্মনি ত'? কোথার এসে উঠেছেন? শেল কালেক কথা নর। আমার এখানে
আহারাদি করতে হবে। লোকে আমাকে বলে, 'বটানি ট্', আসলে আমি
চাষাভুষো। কিন্তু খবরদার, পালিয়ো না বেন ভাই,—পাহাড়ীলোকে প্রশার ঘরের
পাড়ে গেছো। চুপ করে বর্ধে এখানে চা-বিন্কুট চালাও, তারপ্র স্থামার ঘরের
ভাত-চচ্চড়ি! যদি অনুমতি করো তবে মাল্পো খাওয়াকে বিখা বল্রে
ভাই! হাঁপিয়ে উঠেছি যে!

আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছ। অনেকটা যেন রুষ্ট্রিপ্রতিত ভেসে গেছি। মনে পড়ে গেল বহু বছর আগেকার কথা। তর্প্রিপ্রসে একবার এলাহাবাদে কুম্ভ-মেলায় যাচ্ছিল্ম। বোম্বাই মেল-এ থার্ড ক্লাসে একটি লোক আমাকে ডেকে অনেক ভীড়ের মধ্যে জায়গা দিল। বললে, বস্ন গ্রছিয়ে, একটা রাত্রের ত' মামলা! ২০৪ বর্ধমানে পেণছে লোকটা বললে, এসো ভাই, থাবার থেয়ে নিই!

পর্যদিন সকালে মোগলসরাইতে পেণছে সে বললে, মাইরি, আমার প্রসায় কিন্তু তোকে চা খাওয়াবো! আপ্তি শুনুবো না।

তারপর এলাহাবাদে পে'ছিই সে এমন দ্'একটি মধ্র ঘরোয়া সম্ভাষণ করতে আরম্ভ করলো যে, আমি যেন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল্ম। এমন মান্ধ কালে-ভদ্র জোটে বৈকি।

বশীশ্বর সেন মহাশর কথন্ যে নিঃশব্দে আমাদের প্রম প্রিয় 'বশীদা' হয়ে পড়েছেন, আমরা নিজেরাও জানতে পারিনি। তাঁর এই 'আপনি' থেকে 'তুমি', এবং 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ পরিণত হ'তে ঠিক কয় মিনিট লেগেছিল, এখন আর মনে পড়ে না।

সব কাজ ফেলে স্বামী-দাী এসে গণেপ মেতে উঠলেন। একটি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলো। বশীদার বহুকালের অনুরোধক্রমে মহাকবি প্রথম আলমোড়ায় আসেন তাঁর মৃত্যুর বছর চারেক আগে। তাঁর প্রথম পদার্পণের কাহিনীট্রকু উপভোগ্য বৈকি। মহাকবি একবেলা রাগ করে বশীদার সংগ্য কথা বলেননি। যথন বললেন তথন প্রথম ভাষণ হোলো এই প্রকার,—তোমার সংগ্য আমার কি কোনও শত্রুতা ছিল, বশী?

কবির গশ্ভীর মুখছোবি দেখে বশীদা' ভয়ে আড়ন্ট! আমরা প্রশন করলমে, তারপর?

শোন্ ভাই কী কাশ্ড!—বশীদা আরম্ভ করলেন, কবির রাগ দেখে ভয়-ভাবনার আর ক্ল পাইনে, কী অপরাধ করল্ম রে বাবা! কিন্তু তারপর আমার ভ্যাবাচাকা চেহারা দেখে কবি আবার বললেন, এখন ব্রুতে পারছি বিদেশ-বিভূ'রে এনে আমাকে জব্দ করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল!

নাও ঠালা! ঠ্যালার নাম বাবাজি! কাঁদবো, কি পারে ধরবো, কি ডিগবাজি খাবো,—ভেবে ঠিক পাচ্ছিল্ম না। কিল্ডু কবি খ্ব রসিক ছিলেন ত? আমার কাঁচুমাচু চেহারাটার উনি বেশ রস পাচ্ছিলেন। এবার বললেন, পাহাড় ঠেলে আমাকে এনেছো, কিল্ডু পাহাড়ের 'বেণ্ড্'গ্লো সমান ক'রে কেটে রাখতে পারোনি!

তথ—ন ব্যাপারটা ব্ঝল্ম রে, ভাই। এখানকার 'রোড্র'ন্লা কী সাংঘাতিক দেখে এলি ত'! আহা, ব্ড়ো মান্য, নার্ভের ওপ্রতিষ্টন্ হয়েছিল খ্ব! আমি ত' আজও ভয়ে কাঠ হই! তোদেরও ভ্যুক্তিল ত'?

আর বলবেন না!

কবির গল্প শ্নতে শ্নতে মিসেস ইমারসন ক্রিন এতক্ষণ থবে হাসছিলেন। এবার তাঁর পরম যত্নবিক্ষত একখানি স্বতের অক্টোম চেয়ার বা'র ক'রে আনলেন। বললেন, এই চেয়ারখানি আমাদের এখানে মহাকবির আসন ছিল।

আমরা অতঃপর ঘুরে ঘুরে দেখলুম, বদীদার বৈজ্ঞানিক সম্জীর ক্ষেত্র

একটি পে'রাজ ওজনে পাঁচপো, একটি বেগনে আড়াই সের। এই জন্পাতে অন্যান্য সন্জি। আমরা দেখেশনে অবাক। এসব নাকি গবেষণালক উদ্ভিদ্বিজ্ঞানসম্মত 'কুস্-রীডিং'। বলীদা ছিলেন আচার্য জগদীশ বস্ব প্রিয় ছার। গ্রের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি কায়মনোবাকো দ্ইজন ব্যক্তির শতার্য কামনা করেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র। প্রসংগ্রেমে বলা চলে, ভারতীয় উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে বশীদাই প্রথম 'ফলনবীজন্বত্ব' নিয়ে আণ্ট্রীক্ষণিক জিরাপ্রক্রিয়া (micro-manipulation) আরুম্ভ করেন।

কবিকে ঘরে এনে আমি বলেছিল্ম,—বশীদা আবার আরম্ভ করলেন,—
মশাই, আমি লেখাপড়া তেমন শিখিনি, আপনার ওই সব কাব্য-টাব্য আমার
মাধায় ঢোকে না! কিন্তু একশো বছর অন্তত আপনাকে বাঁচতে হবে, নৈলে
শ্নবো না! কবি বললেন, তোর এমন অহেতুক দাবি কেন রে, বশী?—বলল্ম,
ঠাকুর সামনে আছে তাই ত' কাজকমে জোর পাই! চোখের সামনে থেকে সার
গেলে সবই ত' অন্ধকার!—আহা, কী রূপ, কী চোখ, কী বিরাট প্রের্ষ!
চারদিকে নেংটি ইপ্রের দল, তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল পশ্রাজ
সিংহ! সত্যি নয়, ভাই?

• বশীদার মৃশ্ধ হৃদয় আর চক্ষ্র দিকে আমরাও মৃশ্ধ দৃথিতৈ জাকিয়েছিলুম।

প্নরায় জিনি বললেন, আহা, আমাদের গবের ধন, অন্ধের নড়ি, শিবরাতির শঙ্গাতে! ম্নিক্ষিকে দেখিনি, কিল্ডু রবিঠাকুরকে দেখার পর ম্নিক্ষিকে আর না দেখলেও চলবে। কি বলিস, ভাই?

রবীন্দ্রনাথ কেমন তা প্রথিবীবাসী জ্ঞানে, কিন্তু বশীদা যে কেমন—একথা একানত করে জেনে গেল্ম শশাণ্ক আর আমি। আর সেই জানার সাক্ষী রয়ে গেল দিগণ্ডের কোলে ওই তুষারচ্ডারা,—গোরীপর্বত আর নন্দাদেবী, গ্রিশ্ল আর পঞ্চুলী। ওরা আজকে আমাদের এই আনন্দের নিত্য সাক্ষী হয়ে রইলো।

যাবার আগে আমরা মিসেস সেনের সঙ্গে আলাপ করছিল,ম। বশীদা যাবার সময় ভেকে বললেন, ওরে, ওই পাগ্লা, সন্ধোবেলা ঠিক আসবি, এখানে না থেলে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে!

আমরা হাসিম্থে বিদায় নিচ্ছিল্ম। তিনি প্নরায় বল্লেক্ আর এক পাগ্লা আসছে আজ বিকেলে। ছেলেটা বে'থা করেনি, কিন্তু খাঁটি সোনা! ওই যে আমাদের উমাপ্রসাদ রে! হিমালয়ের পোকা! ছেল্টোকে দেখলে আমার বুকের ছাতি ফ্লে ওঠে!

বলতে বলতে চ'লে গেলেন বশীদা। আয়ুর্গ্রেট্টতখনকার মতো বিদায় নিল্মে। আমাদেরও ব্রুক ফ্লে উঠেছিক শ্রুম্ন্ত্রেট্টা নিজেদেরকৈ ধিকার দিছিছ শতবার। সেদিন কেন অন্যমনস্ক ছিল্ম, কেনই বা উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ের একটি পথ আমাদেরকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল,—ওই যেদিকে একদা নতাকশ্রেণ্ঠ উদরশক্ষর তার নাচের শিক্ষালয়টি গড়েছিলেন একটি মালভূমিতে—এবং কেন আমরা মতিচ্ছুস্লের মতো দুর্বার মোহের টানে বনমর পাহাড়ের আশেপাশে আত্মসন্ধানীর মতো ছোক ছোক ক'রে বেড়াল্ম, আজ আর সেসব কথা মনে নেই। কিন্তু বশীদার প্রখানে সেদিনকার সান্ধাভাজে না যাওয়ার জন্য অনুশোচনার আর শেষ ছিল না। হয়ত আমাদের মনে একথা হয়ে থাকবে, স্বভাববৈশ্বর বশীদার প্রাথখোলা আমল্রণ এক জিনিস, এবং ওই প্রবীণা আর্মোরকান মহিলা মিসেস গার্ট্রেড্ ইমারসন,—ওঁকে মেহমত করে সমন্তটা আয়াজেন করতে হবে, সে অন্য বস্তু। কিন্তু আমাদের এই অমাজনীর উদারব্যন্থির পিছনে যে-স্ক্রে আড়ণ্ডতা বোধ ছিল,—যেটির দিকে আমাদের মনশ্চক্র সেদিন পড়েনি,—দেটির সম্বন্ধে বহুকাল আগে এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য ক'রে গেছেন, "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" একটা ঘ্রিয়ে কথাটা এই ভাবে বললে কেমন লাগে?—সহজ হওয়া যায় না মোটেই সহজে।

এর জন্য আমাদের শাহ্নিত তোলা ছিল, সেই কথাই বলি। সেদিন আমরা গিয়েছিল্ম হাঁটতে হাঁটতে সেই পাহাড়ের একট্ নীচে—যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের ফ্লেবাগানভরা নিরিবিল আশ্রমটি পাহাড়ের গায়ে গেথে টুঠছে। সেখানে ছিলেন সদ্য পাশ্চাতাদেশপ্রত্যাগত শচীন মহারাজ এবং প্রণ মহারাজ। তাঁদের মধ্র আতিথেয়তায় অসীম আনন্দ পেয়ে সবেমাত হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় আমাদের দরজায় ধাকা পড়লো। দরজা খ্লাতেই নিতপ্রসম্লবদন উমাপ্রসাদ ম্থোপাধ্যায় মহাশয় হেসে উঠলেন। এই অকৃতিম হিমালয়প্রেমিক সম্বন্ধে আমার প্রতিত প্রশ্বা বরাবর অট্ট থেকে গেছে, আমার বিশ্বাস একথা তিনি জানেন না। মধ্য হিমালয়ের একটি বিশেষ ভূভাগে তাঁর প্রায়শ আনাগোনার কথা আমার প্রমণকালে অনেক সময়ে শ্নতে পাই। কুমায়্ন পর্বত্যালা তাঁর বিশেষ প্রিয়, এবং তিনি এই অঞ্চলকে তার তার করে দেখার চেন্টা পেয়েছেন। তাঁর কৈলাস প্রমণের গলপ তাঁর মুখ থেকে শ্নেক অনেকেই আনন্দ প্রতিত্যালীর মধ্যে সংখ্যায় কম।

ধমক দিয়ে উমাপ্রসাদ বললেন, শিগগির বেরিয়ে আস্কু জীইরে, আপনার শমন এসে দাঁড়িয়ে। থাবার নেমন্তর ফাঁকি দিয়ে পার্নিফ্রেছন, করেছেন কি? মানুষ চেনেননি?

বাইরে এসে দেখি মোটর থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বিরৈছেন সহাস্যম্থে মিসেস ইমারসন সেন। হাস্যম্থ হ'লে কি হবে, ভিতরে আণেনর্যাগরি! কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দ্'জনে দাঁড়াল্ম অনেকটা যেন নির্লাজ্জের মতো। সম্ভোষজনক কোনও কৈফিয়ং হাতে ছিল না, এমন কি হাতের কাছে এমন কোনও মিথ্যা গল্পও নেই যে, তৎক্ষণাং ফে'দে বসবো। নানা গঞ্জনার মধ্যে মহিলা একসময় বললেন, আমিই ব'কে মরছি, কিন্তু কই, তোমাদের মুখে চোখে অন্শোচনার ভাব ত' দেখছিনে? বেশ, তাহ'লে এক কাজ করো, আমার শিশ্যাড়া আর মাল্পোর দামটি দিয়ে দাও, খুশী হয়ে চ'লে যাই!

উমাপ্রসাদ খবে হাসলেন। বললেন, বটে, আপনি মাল্পো বানিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কিম্পু ওঁদের হাতে নেই। স্তরাং আর একবার থাইরে সেটা প্রমাণ কর্ন?

মিসেস ইমারসন হাসতে হাসতে কি যেন বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় উমাপ্রসাদের দিকে চেয়ে যেন ব'লে উঠলেন, "Oh, you birds of the same feather!"

কথা রইলো, আজ সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে গিয়ে জলখোগ না করলে মহা অনথ কান্ড ঘটবে। মহিলা থাবার সময় আবার হুম্কি দিয়ে গেলেন, এবং আমরা সেই হুম্কির মধ্যে জননীর মধ্র তিরস্কারের আস্বাদ পেল্ম! মোটর চলে গেল।

উমাপ্রসাদকে বহুদিন পরে পেন্নে আমরা আনলে মশগলে হয়ে গেলুম।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি তিনজনে। ওক্, আখরোট আর শিশমের ছায়াপথে পাহড়ে শেগনের ফাঁকে ফাঁকে আসল্ল সন্ধ্য় হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্নাময়ী। নীচের দিকে রেলওয়ে আউট-এজেনিমর পাড়া, উপর্রাদকে বসবাসপল্লী—উভয় অঞ্চলই এখন শালত। ফটক পোরিয়ে ভিতরে ঢ্কেতেই বশীদার সংগ্য দেখা। উমাপ্রসাদকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, ধরে এনেছিস দেখছি। ছোঁড়াদ্টোর কান ধরে তুর্কিনাচন নাচিয়ে দে ত'? শিপ্যাড়া-মাল্পো ফেলে পাহাড়ে পাহাড়ে কাব্য করতে ছুটেছিলি, পাষণ্ড?

তাঁর তিরুক্ষারে সবাই হেসে লুটোপ্টি। বদ্যীদা বললেন, নে, এখানে বাস গদপগ্রুব কর, আমি চট্ কারে একবার 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে আসি।

গোপালের ব্যাগার !--শশাংক প্রশ্ন করলো, সে আবার কি, বশীদা?

তবে শোন্—বশীদা থমকে গেলেন,—আমি ভাই বাঁক্ড়ো জেলার লোক। গোপাল নামে আমাদের দেশে এক রাজা ছিল। তিনি বললেন, আমুক্তিরাজ্যে সবাই হবে বোল্টম, হরিনাম জপ ছাড়া আর কিছ্ চলবে না! তারপুর রাজা আর তাঁর গণ্ডচরেরা বেরিয়ে খবর নিতো, সবাই হরিনাম জপ কর্ম্ভি কিনা। কিন্তু ধরে বেথে কি প্রেম হয়? অথচ গণ্ডচরের গতিবিহিত্তিখবর পেয়ে এখানে ওখানে সবাই হঠাৎ চোখ বুজে মালা ঠকঠক করতো! সুর্বির যারা কেজো লোক, শেষা কাজ ছেলে ছাটতো ঘরের দিকে। বলুক্তে খাই, 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে ভাগি! আমারও ভাই তাই। তোরা ছাল্য একবারটি মালা ঠকঠক করে আসি।

সেই সন্ধ্যারাতটি প্যরণীয় হয়ে রয়েছে। শচীন মহারাজ, পূর্ণ মহারাজ ২০৮ প্রমূখ আরও দূত্রন সাধ্য এধেন। একটি খরের ভিতর দিয়ে আরেকটি খরে এসে আমরা বসল্ম। এমরটি চারদিকেই প্রায় বন্ধ,—শীত পড়েছে বাইরে,— ভিতরে মধ্যে উত্তাপ জড়ানো। মেঝের উপর মাদ্যর ও কাপেটি পাতা, ভিতরটি পাশ্চাত্যর্চিতে স্ক্ররভাবে স্ক্রেন্ডিজত। পাশের ছোট্ট ঘরে স্বামীস্ফ্রীর উপাসনা-গ্হ, তাঁরা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের প্জারী। ওর মধ্যে চ্বকেই বদীদাকে 'গোপালের ব্যাগার' দিতে হয়। গোল হয়ে বসেছেন সবাই চেয়ারগর্নিলতে। চারজন গৈরিকবাসা স্পশ্ভিত বৈদান্তিক সম্ন্যাসী, আর এধারে বদীদা, উমাপ্রসাদ, মিসেস গার্ডার্ইমারসন্সেন, এবং শশা**ণ্ক। মাঝে মাঝে** তাজা খবোর আসছে। আলো জ্বলছে ভিতরে। বাইরে নিবিড় হয়েছে জ্যোৎনা। অনুভব করল্ম পাহাড়ে-পাহাড়ে আলমোড়া স্তব্ধ হরে গেছে, এবং বহুদূর দিপ্রলয়ের কোলে চিশ্লী আর নন্দাদেবীর তুষার চ্ডাসনের উপর অনন্ত সৌরবিশ্বের মহামন্দিরে আরতির ঘণ্টাও হয়ত শেষ হয়ে গেছে। সেখান থেকে চোথ ফিরে এলো সন্ন্যাসীদের উপর। তাঁদের একজনের নির্বাক দৃষ্টির উপরে যেন অনন্ত গভীরতার একটি আন্চর্য ছায়া পড়েছিল।

উমাপ্রসাদ তাঁর সর্বশেষ হিমালয় ভ্রমণকালের দুটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। মিসেস ইমারসন্ সতর্ক করে দিলেন, যুক্তি ছাড়া কোনও কাহিনীর বাস্তবতা স্বীকার করবো না। তোমার চিন্তার, কথনে, নিস্বাসে, কণ্ঠে ও বর্ণনায় অলোকিকতার প্রতি প্রশ্রয় দেবে ন্য কিন্তু।

মিসেস সেনের প্রখর বৈজ্ঞানিক মন উমাপ্রসাদের কাহিনী বর্ণনীর মাঝে মাঝে চলচেরা বিচার করতে লাগলো।---

''উত্তরকাশীর সেই কৃষ্ণশ্রম্ সাধ্। বয়স একশো বছরেরও অনেক বেশী। চেহারা তামবর্ণ, কিন্তু জ্যোতিমায়। নিশ্চল, যোগাসীন—চক্ষ্য নিম্পলক। সন্দেহ হয় বুঝি বা পাথরের মূর্তি। সম্পূর্ণ উলগ্য। তাঁর সংগ্রে থাকেন এক ব্রহারারী। চেহারাটি রক্ষা, কিন্তু সূত্রী। বয়স বাইশ অথবা বিয়াল্লিশ জানা যায়নি। কিন্তু একথা জানা গেল, সে মেয়ে,—বার দ্বই দ্বামীপরিতান্তা। মৌনী-সাধুকে ছেড়ে ঘরসংসারে তা'র মন বর্সেনি কোর্নাদন। ওই সাধ্ব ডাকে সংস্কৃত শিখিরেছে পাথরের উপর জলের অক্ষর লিখে-লিখে। সাধ্য শ্ধ্য ক্রি গ্রুগার দিকে, মেয়েটি দেখাশোনা করে।"

উমাপ্রশাদ জবাব দিলেন, জানিনে। ঘটনা শ্ধ্ব এই চিপু ক'রে গোল্ম আমরা সকলে। ফিলুনী চুপ করে গেল্ম আমরা সকলে। দ্বিতী ক্র্তিশটা বদরিকাশ্রমের। উমাপ্রসাদ বললেন, আমার এক বন্ধ্ব ধ'রে নিষ্ক্রেজিলেন আমাকে তপ্তকুন্ডের ওদিকে। এথানে এক সাধ্ব আছেন তাঁকে কেউলৈ খাওয়ালে তিনি কিছ, খান্ না। তশ্তকুশ্ভের কোলেই ছোট্ট একটি ঘরে তিনি থাকেন। আমি গিয়ে দাঁডাল্ম। দেখি বয়সে তর্ণ সম্পূর্ণ এক উল্ভণ সাধ্,—বয়স চিম্ প'য়তিশের MYSMI-SR

মধ্যে। অনেকটা যেন যাবক প্রমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো চেহারা। একট্মানি দাড়ি আছে মাখে। হিন্দি এবং ইংরেজিতে আলাপ করেন, কিন্তু আমার ধারণা তিনি বাঙ্গালী। তাঁর সেই নন্দকান্তি যোবনশ্রী দেখে যে কেউ চমকে উঠবে। প্রীক্ষা ক'রে দেখলমে, তিনি পশ্ডিত এবং সামিক্ষিত। ইংরেজি বলেন চমংকার।

হঠাৎ মিসেস ইমারসন্ প্রশন ক'রে বসলেন, উলগ্গ কেন? কাপড় জোটে না? নাকি effect নেবার চেণ্টা করে?

উমাপ্রসাদ বললেন, জানিনে, প্রশ্নও করিনি। দেখলুম, তাঁর আশ্রমটির খাঁজে-খাঁজে নানাবিধ কাগজপত্র, চিঠি, লেখাপড়ার সরঞ্জাম। তাঁকে নানা প্রশ্ন করল্ম। তিনি জানেন, বিলেতের সর্বশেষ থবর; তিনি জানেন, দু'বছর পরে কোন্ ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের জন্ধ হবে। আশ্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর পর যা ঘটবে, তা তিনি জানেন। তাঁর কথা অনেকগুলো সত্য হয়েছে, আমি মিলিয়ে দেখেছি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দেখলুম, দিল্লীর উচ্চতম শাসনকর্তা এবং বড় বড় কন্ত্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক চিঠিপত্র। চীন, জাপান, ইউরোপ—এসব জায়গা থেকে তাঁর কাছে চিঠিপত্র এসেছে মাত্র আগের দিনে। অশ্তরণা আলাশ হোলো।

ম্থ তুললেন শ্রীমতী ইমারসন্।—হিমালয়ের কোনও ছম্মবেশী গ্রুতচর? Trans-Himalayan guard? কিন্তু কাপড় পরে না কেন? খায় না কি জন্য? ব্যাগ-বান্ধ কিছু আছে দেখলে? কিছু প্রক্রিপাটা?

কিছ্যু নেই! সম্পূর্ণ নিঃস্ব :—উমাপ্রসাদ বললেন, থেজি করল্ম সেদিন অনেক কিছাই জানতে পার্রিন!

শীতকালে নেমে আসে?

শ্রনিনি সেকথা। তবে শীতকালে তুষারপাতের মধ্যে সে গভর্নমেন্টের আইন অমান্য কারেও থাকতে চায়!—বাস, সেদিন ওই পর্যানতই আমার জানা!

আলোটা জন্বছিল। উদ্বিশন প্রশন সকলের মুখে চোখে ফুট্টেক্টেছে। জ্যোৎস্নাহসিত হিমালয়ের অনন্ত গগনে সেই প্রশন তারায় ডারায় ডুট্রে বেড়ালো নিবন্তর।

## 11 55 H

দিল্লী মেল অনেকক্ষণ লেট্। সেপ্টেম্বর হ'লেও শরতের আভাস এখনও তেমন পাছিলে। মেঘ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। কানপুরে আকাশ ডাকলো, ট্রন্ডুলার বৃণ্টি নামলো। আলীগড়ে রীতিমতো বর্ষা। গজিয়াবাদে মুখলধারা। মনে করেছিল্ম আরেক পেয়ালা চা চলবে,—কিন্তু বৃণ্টিতে গা ঢাকা দিয়েছে রেষ্টুরেন্ট কার-এর 'বয়',—জলের ঝাপটায় 'মেটেভাড়ের' চা-ওলাও পালিয়েছে। শেষ পর্যান্ত শাহদারায় গাড়ী থামতে দেখা গেল আকাশ একট্ম ধয়েছে! বৃড় নির্জন শাহদারা। যম্নার এ প্রান্তে ব'লে সে যেন কর্ণ নয়নে চেয়ে থাকে 'লাল কেল্লার' দিকে। রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে শাহদারা থেকে গাড়ী ছেড়ে বম্না পেরিয়ে লালকেরার প্রাকারের ওপর দিয়ে দিল্লীমেল চ্কুলো এসে রাজধানীর প্লাটফরমে। দিল্লীমেলের আভিজ্ঞাত্য ভিন্ন রকমের। বৃষ্টি এবার থেমেছে। আবার সেই দিল্লী।

দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল্ম। সহসা স্বাটফরম খেকে উচ্চকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ করে হাঁক দিলেন শ্রীমতী মারা! গাড়ী খামার সপো-সপো ছুটে এলেন শ্রীমতী ও তাঁর তর্ণ স্বামী। তাঁদের পিছনে আরেকজন খাঞ্চাবী কথ্। মিঃ গ্রুডর সণো এই আমার প্রথম পরিচর। কথা বলার আর কোনও অবসর ছিল না, ম্হুতের মধ্যে মিঃ গ্রুডর সণো আলিগ্যনাবাথ হল্ম। স্পর্ণমাত্র মনে হোলো, আলাপ এবং আক্ষীরতা বেন আমাদের বহ্কালের। স্বাস্থাবান, স্থ্রী, শ্যামবর্ণ খ্রক। এমন সক্ষন এবং ভদ্র খ্রক সচরাচর চ্যেথে পড়ে না। পারে হাত দিতে গেলেন স্বামীক্ষী,—হাত ধরে তুলে নিল্ম। পাঞ্চাবী ভদ্রলোকটি মধ্রভাষণে আলাপ করলেন।

অপরিচিত ছিলেন বটে মি: গ্ৰুত; কিন্তু সেই ব্যবধান কাঁটিরে গত এক বছরে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে কয়েকখানি। চিঠির মতো মানুষ্টিও স্নুন্দর। শ্রীমতী মারার দিকে ফিরে বলল্ম, মেয়েদের সৌভাগ্যে কখনও ঈর্যারে ক্রিক্ট্র আপনার স্বামীভাগ্য দেখে বড় হিংসে হচ্ছে!

তবে বে বড় তামাসা করেছিলেন?

হাস্যয়্থর এবং মধ্বর হরে উঠলো দিল্লী ন্টেশন ্র্টীয়ঃ গ্লুস্ত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাইরে, টেনে তুললেন যেট্রের।

শ্রীমতী মারা গত এক বছরের মধাে গিরেছিলেন কলকাতার, এবং আমার বাসস্থানেও অনুগ্রহ ক'রে পদার্পণ করেছিলেন দেখাশ্রনাে হরেছে বার করেক, এবং অনেকটা বেন পারিবারিক আখাীরতাও ঘটেছে। আরু তাঁর স্বামী কেশব হলেন আমার কাছে নতুন। মধ্যে। অনেকটা যেন যুবক পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো চেহারা। একট্রখানি
দাড়ি আছে মুখে। হিন্দি এবং ইংরেজিতে আলাপ করেন, কিন্তু আমার ধারণা
তিনি বাজ্গালী। তাঁর সেই নত্নকান্তি যোবনশ্রী দেখে যে কেউ চমকে উঠবে।
পরীক্ষা করে দেখলন্ম, তিনি পত্তিত এবং স্থানিক্ষিত। ইংরেজি বলেন
চমংকার।

হঠাং মিসেস ইমারসন্ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, উলগা কেন? কাপড় জোটে না? নাকি effect নেবার চেণ্টা করে?

উমাপ্রসাদ বললেন, জানিনে, প্রশ্নও করিনি। দেখলুম, তাঁর আশ্রমটির খাঁজে-খাঁজে নানাবিধ কাগজপত্র, চিঠি, লেখাপড়ার সরঞ্জাম। তাঁকে নানা প্রশন করলম। তিনি জানেন, বিলেতের সর্বশেষ থবর; তিনি জানেন, দুবছর পরে কোন্ ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর পর যা ঘটবে, তা তিনি জানেন। তাঁর কথা অনেকগুলো সত্য হরেছে, আমি মিলিয়ে দেখেছি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দেখলুম, দিল্লীর উচ্চতম শাসনকর্তা এবং বড় বড় কন্গ্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক চিঠিপত্র। চান, জাপান, ইউরোপ—এসব জায়গা থেকে তাঁর কাছে চিঠিপত্র এসেছে মাত্র আগের দিনে। অন্তর্গ্য আলাশ হোলো।

ম্থ তুললেন শ্রীমতী ইমারসন্।—হিমালেয়ের কোনও ছম্মবেশী গ্রুতচর? Trans-Himalayan guard? কিন্তু কাপড় পরে না কেন? খায় না কি জন্য? ব্যাগবৈদ্ধ কিছু আছে দেখলে? কিছু প্রজিপাটা?

কিছন নেই! সম্পূর্ণ নিঃম্ব :—উমাপ্রসাদ বললেন, থেকৈ করলমে সেদিন অনেক কিছাই জানতে পারিনি!

শীতকালে নেমে আসে?

শর্নিনি সেকথা। তবে শীতকালে তৃষারপাতের মধ্যে সে গভর্নমেন্টের আইন অমানা কারেও থাকতে চায়!—বাস, সেদিন এই পর্যশতই আমার জানা!

আলোটা জনলছিল। উদ্বিশ্ন প্রথন সকলের মুখে চোথে ফুটে জুটেছে। জ্যোৎস্নাহসিত হিমালয়ের অনন্ত গগনে সেই প্রশ্ন তারায় তারায় বুটর বেড়ালো নিরন্তর। দিল্লী মেল অনেকক্ষণ লেট্। সেপ্টেম্বর হ'লেও লরতের আভাস এখনও তেমন পাছিনে। মেঘ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। কনেপুরে আকাশ ডাকলো, ট্রুলুলার বৃণ্টি নামলো। আলীগড়ে রীতিমতো বর্ষা। গজিয়াবাদে ম্যুলধারা। মনে করেছিল্ম আরেক পেরালা চা চলবে,—কিন্তু বৃণ্টিতে গা ঢাকা দিরেছে। বেন্ট্রেণ্ট কার-এর 'বয়',—জলের ঝাপটায় 'মেটেভাঁড়ের' চা-ওলাও পালিয়েছে। শেষ পর্যানত শাহদারায় গাড়ী থামতে দেখা গেল আকাশ একট্ ধরেছে! বড় নির্দ্ধনি শাহদারা। যম্নার এ প্রান্তে ব'লে সে যেন কর্ণ নয়নে চেয়ে থাকে 'লাল কেলার' দিকে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে শাহদারা থেকে গাড়ী ছেড়ে যম্না পেরিয়ে লালকেল্লার প্রাকারের ওপর দিয়ে দিল্লীমেল ত্কলো এসে রাজধানীর স্বাটফরমে। দিল্লীমেলের আজিক্রাত্য ডিল্ল রকমের। বৃষ্টি এবার থেমেছে। আবার সেই দিল্লী।

দরজা ধরে দাঁড়িরেছিল্ম। সহসা শ্লাটফরম থেকে উচ্চকঠে আমাকে উদ্দেশ করে হাঁক দিলেন শ্রীমতী মারা! গাড়ী থামার সপো-সপো ছুটে এলেন শ্রীমতী ও তাঁর তর্ণ স্বামী। তাঁদের পিছনে আরেকজন খ্রাজাবী বন্ধ্! মি: গ্লুতর সপো এই আমার প্রথম পরিচয়। কথা বলার আর কোনও অবসর ছিল না, ম্হুতের মধ্যে মি: গ্লুতর সপো আলিংগনাবন্ধ হল্ম। স্পর্শমার মনে হোলো, আলাপ এবং আন্ধারতা যেন আমাদের বহুকালের। স্বাস্থাবান, স্থানী, দ্যামবর্ণ খ্রক। এমন সক্ষন এবং ভদ্র খ্রক সচরাচর চোখে পড়ে না। পারে হাত দিতে গেলেন স্বামীলা,—হাত ধরে তুলে নিল্ম। পাঞাবী ভদ্রলোকটি মধ্রভাবণে আলাপ করলেন।

অপরিচিত ছিলেন বটে মিঃ গ্রুম্ত; কিন্তু সেই ব্যবধান কাঁটিয়ে গত এক বছরে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে করেকখানি। চিঠির মতো মানুষ্টিও স্কুলর। শ্রীমতী মান্নার দিকে ফিরে বলল্ম, মেয়েদের সৌভাগ্যে কখনও ঈর্ষার্কেঞ্জিরিন, কিন্তু আপনার স্বামীভাগ্য দেখে বড় হিংসে হচ্ছে!

তবে বে বড় ডামাসা করেছিলেন?

হাসাম্পর এবং মধ্র হয়ে উঠলো দিল্লী ভৌশন ্ত্রীম: গ্রুত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাইরে, টেনে তুললেন ফ্রেট্রে।

শ্রীমতী মায়া গত এক বছরের মধ্যে গিরেছিলেন কলকাতার, এবং আমার বাসন্থানেও অন্গ্রন্থ ক'রে পদার্পণ করেছিলেন দেখাল্লো হরেছে বার করেক, এবং অনেকটা যেন পারিবারিক আন্দীরতাও ঘটেছে। আজ তাঁর স্বামী কেশব হলেন আমার কাছে নতুন। দিল্লী ভেশন থেকে তাঁদের বাসম্থান অনেকটা দ্রে। সবাই জানে আরাবলীর জটলা এবং শিরাউপশিরা দিল্লীকে বহুক্লেরে অসমতল ক'রে রেখেছে। আমাদের গাড়ী এদিক ওদিক ঘুরে আরাবল্লীর পাথুরে বনজগালের ডাগ্গা পেরিয়ে 'রাজেন্দ্রনগর' আর 'প্যাটেল্নগর' ছাড়িয়ে সেই রারে এসে ঢ্কলো 'প্র্যাইনজিটিউটের' বৃহৎ বন-বাগানে। তা'র স্কৃত্র প্রতি নির্জন ও নিল্প্রদীপ অঞ্চলের প্রান্তরে গাড়ী প্রবেশ করলো। এটি আরাবল্লীর একটি মনোরম উপত্যকা, নাম ইন্দ্রপরী, ভেশন থেকে আন্দাজ মাইল দেশক। অন্ধকার রারে কোথাও কিছ্ দেখা গেল না, বিদার্থ এখানে আজও এসে পেশিছর্যান,—তাদেরই ভিতর দিয়ে কোনও একটি ছোটু বাগানবাড়ীর ফটকে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। কেশব আমাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করমারে অন্তব করা গেল, আতিথেয়তার সমস্ত বাবস্থাদি গ্র্ছিয়ে রেখে ভারা ভেটশন থেকে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন।

আবহাওয়াট এতই উল্লাসপ্রধান যে, দে-বর্ণনা বাহ্লা। ব্রুতে পারা গেল, শ্রীমতী মায়া আমার অসংখ্য কাহিনী দ্বামীকে আগে থাকতে ব'লে রেথেছেন। শ্রীনগরের বনাায় তাঁর ঘরকল্লা তেওেগ যাওয়ার গলপ, জন্মর হোটেলের বর্ণনা, হিমাচল প্রদেশের অভিযান, কাংড়া আর কুল্র কাহিনী, ক্ষীরভবানী আর পহল-গাঁওয়ের ইতিরুত্ত,—এবং পরিশোষে আমার বিরত ও বিরক্তিতাব, মেজাজ-মার্জার ঈষং রক্কতা,—কোনোটাই বাদ যার্মান। পাঞ্জাবী বন্ধ্যুটি বিদায় নেবার পর রাত দুটো পর্যন্ত হারিকেন লপ্টেনজনালা ঘরে আমাদের গলেপর আসর মুখর হয়ে রইলো। শ্রীমতী মায়া বোধ করি এবার আমাকে বাগে পেয়েছিলেন। তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমার হাতের রাল্লা যে তেমন ভালো হর্মান, এটি তিনি স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে আরন্ড করলেন এবং আমিও ব'লে বসল্ম, আমার ন্বভাব-প্রকৃতির অপবাদ বরং সইবে, কিন্তু আমার রাল্লার নিন্দা একেবারেই অসহ্য!

বর্মর হাসির তুফান উঠলো।

স্থান সর্বপ্রকার কাজকর্মে এবং আতিথেয়তার আয়োজনে কেশবের সর্বাণগীন সাহারাদানের চেন্টা দেখে অর্থা মনুন্ধ হয়ে গেল্ম। এমন আনন্দম্ভীদপতা জীবনের স্বচ্ছন্দ ও সাখী চেহারা দেখতে আমার বর্গিক ছিল। স্বাম্বীস্থার জীবনে এমন শ্রন্থা ও সম্মানবোধের সম্পর্ক আধ্যানক কালে যথন তথ্যক্তিটিথে পড়ে না। মায়াদেবীর গলপ বর্গে বর্গে সত্য।

পরদিন ছিল রবিবার। কেশবকে সারাক্ষণ স্থাতিয়া গেল। খানিকক্ষণ তাকে নিয়ে ঘ্রের বেড়ানো গেল পাহাড়ের আশেপাশে। এই পাহাড় পেরিয়ে তাঁকে সাইকেলে যেতে হয় 'পালম্ বিমানঘাডিতে',—সেটি তাঁর চাকবিস্থল। তিনি

হলেন সার্জেণ্ট, এবং জনৈক প্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়র। এখান থেকে বাজার-হাট বেশ খানিকটা দরে। মাঝে মাঝে শ্রীমতী মায়া সাইকেল চ'ড়ে ঘরের আসেন প্যাটেল নগর থেকে। আগ্রায় থাকতে মায়া খোড়ায় চ'ড়ে খ্রুব বেড়াতেন। মেয়েমহলে এখানে তিনি নাচ শেখান্, এবং 'গটার-বাজনায়' তিনি পারদর্শিনী। হারমোনিয়ম ছোন না, কিল্টু 'তল্ব্রা' তাঁর প্রিয়। কেশব বললেন, প্জোর সময় আপনি এখানে থাকলে ওঁর নাচ দেখতে পাবেন। বেশ'নাম-ভাক আছে।

হাসিম্বেথ বলল্ম, শ্রমণকালে তাঁর এই সব গ্রেপনার আভাসমাত পাইনি। দুঃথের কথা বৈকি। আমাকে উনি ঠকিয়েছেন!

আমার মন্তব্যে সরস পরিহাস বোধ ক'রে কেশব খুব হাসতে লাগলেন। তিনি ধ'রে বসলেন, এবার পুজোয় আপনাকে দিল্লীতে কাটিয়ে যেতে হবে।

অপরাহের দিকে খানদ্ই সাইকেল-রিক্সা যোগাড় ক'রে আনলেন কেশব, এবং আমরা পালম-এর এয়ার-অফিসার্স ক্লাবের উল্লেশে রওনা হল্ম। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল দ্ই হবে। প্রসারিত বন-বাগান এবং সরকারি কোয়াটারগর্নল একে একে পেরিরে গিয়ে আমরা অবশেষে এসে উঠল্ম ক্লাবের বহুৎ প্রেক্ষাগ্রে। সেখানে ঘণ্টাতিনেক বসে গান বাজনা এবং 'পথের দাবী' নাটকের মহড়া দেখা গেল। আগামী প্রায় এই নাটকটি মণ্ডম্থ করা হবে। কিল্টু এই 'পথের দাবী' নাটকে শ্রীমতী মায়া 'স্মিয়ার' ভূমিকায় আগাগোড়া ষেমন চমংকার অভিনয় করলেন,—আমি সেটি দেখে হতচিকত। মেয়েদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা স্ত্রী এবং দীর্ঘাণগী। 'স্মিয়ার' ভূমিকায় তাঁর চেহারার লাবণ্য কাজ করেছে অনেকখান। বাস্তবিকই, আমি যেন তাঁকে এই প্রথম আবিস্কার করল্ম। একর ভ্রমণ করেছি এতাদন, কিল্টু কোনওদিনই তাঁর সঠিক পরিচয় পাইনি। নিজকে কখনও তিনি প্রকাশ করেনিন যে, তিনি শিল্প ও লালতকলার অন্রাগিণী,—তাঁর এই সংযমের কথা সমরণ ক'রে আমি অভিভূতের মতো চেয়েছিল্ম। কেশব আমার পাশে ব'সে তক্ষয় হয়েছিলেন কতক্ষণ।

এ বারা শ্রমণের তালিকা ছিল কিছ্ দীর্ঘ। হিমানেরের চান্বা উপত্যকাথেকে ফিরে পশ্চিম রাজ্ঞস্থানে পাকিস্টানের সীমানা অবধি যারো। সেখানথেকে যারো সৌরাম্মের পশ্চিম প্রান্তে, এবং অতঃপর বোন্বাই ও প্রকৃষ্টি হয়ে ফিরবো। মোটাম্বিট সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল হিসাব করা আছে। হাতে দ্বাস সময়। চিতাের উদয়পর্র যাবার চেন্টাও রয়েছে। স্বতরাঃ মন্ট্র কিছ্ব তাড়া ছিল। আগামীকাল আমাকে রওনা হ'তে হবে।

পর্যদন সকাল থেকে দিল্লীর কয়েকটি কাল্প সান্ত্রি প্রায় গেল সার্যাদন।
'ইন্দ্রপ্রীতে' ফিরে এল্ম অপরাহে। কেশব উদ্ধৃত্তির হয়ে অপেক্ষা কর্ছিলেন।
রাত সাড়ে আটটার কাশ্মীর মেল আমাহে ধরতি হবে, তারজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা স্বামীস্থাী ক'রে রেথেছিলেন। কিন্তু একটি 'নাটকীর পরিস্থিতি' আমার জন্য প্রতীক্ষা কর্ছিল, এবং সেটির জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিল্ম না।

কেশব বললেন, আপনি বলছিলেন যে, পাঁচ মিনিটে আপনি আপনার সকল ভবিষ্যং কর্মপন্থা স্থির করে নিতে পারেন। কথাটা কি সত্যি?

হেসে বললাম, বোধ হয় পাঁচ মিনিটও লাগে না!

কেশব বললেন, সবিনয়ে জানাই, আপনি বোধ হয় খবর রাখেন না, সংসারে আরও দু'একজন আছে—তা'রাও এটি পারে।

শ্নে খ্লী হল্ম।

আমাদের চায়ের আসর বসেছিল। অনুভব করা গোল, পিছনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়ে হাসি টিপে স্বামীকে কি যেন ইশারা করছিলেন। আমাদের আলাপ চলছিল ছম্মগাম্ভীর্যের সংগ্রে, এর পাশে হাসি পর্বাঞ্চত রয়েছে। কেশব বললেন, যদি অভয় দেন্ তাহ'লে একটি অনুরোধ করি।

এবার হেসে ফেলল্ম,—ভূমিকাটা একটা দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

আপনাকে আর একবার আমরা জব্দ করতে চাই। মায়া যাবেন আপনার সংগ্রে।

মুখ তুললুম,—মানে? ঘর সংসারে মন নেই?

কেশব বললেন, আপনার অস্বিধে যাতে না হয় সেদিকে উনি দেখবেন। হিমালয় ওঁর ভালো লেগেছে। আপনার সপো যাওয়াটাই ত' গোরব!

থামুন দেখি?—প্রতিবাদ ক'রে উঠলমুম,—আপনার ঘরকল্লা, রাল্লাবাল্লা—এসব দেখবে কে?

কোনও অস্বিধে হবে না, আপনি বিশ্বাস কর্ন। আমাদের ক্যান্টীন্ দেখেননি,—সেখানে খাওয়া খ্ব ভালো।—কেশব আশ্বাস দিয়ে বললেন, রাত্রে পাশের বাড়ীতে থাবে।। ওঁরা আমার বিশেষ বন্ধঃ!

তেড়ে উঠলেন শ্রীমতী মায়া,—আপনাকে কন্ট না দিলেই ত' হোলো! এবার আমিই সব দেখালোনা করবো, আপনাকে কিছু, ভাবতে হবে না। ভয় নেই, আর কিছু, আপনার কাছে খেতে চাইবো না। নিজের মোটঘাট নিজেই বইবো। যদি দরকার হয়, একখানা কন্বল দুখ্য আপনার কাছে ভাড়া করে নেবো!

কেশব বললেন, আপনার জনাই ওর হিমালয় বেড়ানো সম্ভব ছোলো।
ব্বতে পারা গেল আগে থেকেই স্বামী দ্বী এ সম্বন্ধ প্রামণ ক'রে
রেখেছেন এবং সেইমতো প্রস্তৃতও হয়েছেন। স্তরাং ভুট্টা ক'রে সমস্ত
ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে নেবার আগেই দেখতে পেলুমু কিছু পাঞ্জাবী বন্ধটির
সাহাযো 'প্যাটেল নগর' থেকে একখানা ট্যাক্সি জুন্ম হোলো, এবং তাদের
সিম্পাল্ডর ঘণ্টা দ্ইয়েকের মধ্যেই আমরা চারজুর্মী মলে গাড়ীতে উঠে দিল্লী
ঘৌশনের দিকে রওনা হল্ম। হয়ত একেই ছিলে, ঘটনাস্তোতে ভেসে যাওয়া।
সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে দশ মাইল পথ গাড়ীর মধ্যে ব'সে রইল্ম। অবশেবে
টিকিট কিনে গাড়ীতে দ্বজনকে বসিয়ে দিয়ে গাড়ী ছাড়বার সময় জোর করে
২১৪

পায়ের ধ্লো নিমে কেশব হাসিম্ধে বিদায় নিলেন। কথা রইলো, প্জার ঠিক আগে ফিরবো।

গাড়ী ছাড়লো। প্রবল ভীড় ইণ্টার ক্লাসে। নতুন ধরনের আজকাল-কার বাল্প-আকৃতি গাড়ীগলের মধ্যে বেন দম আট্কার। সেই ভয়ানক ঠাসাঠাসির মধ্যে কোনও মতে হাত দেড়েক স্থান পাওয়া গেল একমাত্র এই কারণে যে, জনৈক স্থানী তার্ণী আছেন সংগে! আরও জনতিনেক মহিলাযাত্রী ছিলেন ওই বাপ্পের মধ্যে, তাঁ'রা একবার তাকালেন মায়ার প্রতি,—কিন্তু এক ইণ্ডিপরিমাণ ন'ড়েও তাঁরা বসতে রাজি হলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ঘ্যের মধ্যে আয়ার নাকের কাছাকাছি পা ছড়িয়ে ছিলেন।

ভীড়ের চাপে কণ্টের রাত্রি একসময় শেষ হোলো। সকালে যখন পাঠান-কোটে এসে পে'ছিল্ম, মনে হোলো কঠিন কারাগারের অবরোধ থেকে মৃত্তি পেয়ে বচিল্ম। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিল্ম কিছুক্ষণ।

সেই অতি পরিচিত পাঠানকোট। সকল দৃশ্য থেকে যেন চেনা জিনিসের ইশারা পাচ্ছি। প্রচৌন বন্ধরো চারিদিক থেকে যেন দ্বজনকে অভিনন্দন জানিরে প্রশন করছে, ভালো আছো ত? এই নিয়ে এক বছরে ছয়বার ঘ্রল্ম পাঠানকোটে।

সেই পরিচিত হোটেলে এসে দ্কল্ম। হোটেলের সেই ছোকরা চেনাম্খ দেখে হেসে নমস্কার জানালো। সেই ভিতর দিকের ছমছমে ঘরটিতে সেই ময়লা টেবিল—বার পাশেই হোলো হাত ধোবার কল। ছেলেটা টোষ্ট্ আর চা আনলো। টোন্টে মাখন লাগিয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

भाशास्त्रवी वलालन, वन्ह जन्म श्राह्मन, ना?

कान् हो भ्रात्न श्रा इन्?

তিনি খবে হেঙ্গে উঠলেন। তারপর বললেন, সত্যি বলছি, ভ্রমণের কল্ট লোকে ভূলে যায়, আনন্দটাই মনে থাকে। আজ অম্ভূত লাগছে, যেন গোল বছরের ভ্রমণের স্টেটাই ধরে আছি,--মাঝখানের এক বছরের গোছে।

বলল্ম, এবার কিন্তু আপনার গ্রুণ্ডসাহেব আমাকে অব্যক্তিকরেছেন।

শ্বামীর উল্লেখমার মায়াদেবী উচ্চ সিত হলেন। বিলেন, উনি ভাবেননি আপনি রাজি হবেন। ওঁর আনন্দ বলবার নয়। এই এক বছর ধরে উনি আমার কাছে আপনার গল্প শ্বনেছেন। কিন্তু ক্ষমির ভয় ছিল, আপনি রাজি না হ'লে উনি হয়ত একটা আঘাত পেতেন।

এবার প্রতিবাদ জানাল্ম,—কিন্তু স্থারি মনে হিমালয়ের নেশ। ধরলে তাঁর ঘরকল্লা সামলাবে কে? মায়াদেবী হেসে উঠলেন। কিছ্মুক্ষণ পরে বললেন, দ্রমণে যে এত আনন্দ আগে জানতুম না।

মোটর বাসে গিয়ে উঠল্ম, বেলা তখন প্রায় আটটা। এখান থেকে তিনটি পথ গৈছে তিনদিকে। প্রথমটি জম্ম হয়ে সোজা শ্রীনগর, দ্বিতীয়টি ধরমশালা, কাংড়া ও মন্ডিরাজ্যের দিকে, তৃতীর্রটি 'চাদ্বা' উপত্যকার পথে। কাদ্মীর হোলো উত্তর-পদিচমে, চাদ্বা উত্তর-পূর্বে এবং কাংড়া হোলো পূর্ব-দক্ষিণে। 'চারি' থেকে আমাদের পথ অ্রলো উত্তরে। আমরা ধবলাধার গিরিগ্রেণীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে পীরপাজাল পর্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তীয় উপত্যকার প্রবেশ করবো। পশুনদীর মধ্যে আমরা দক্ষিণবর্তী শতদ্র ও বিপাশা দেখেছি বহুদ্রে পর্যন্ত, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উৎসঅশ্বল প্রায় অ্রে এসেছি,— এবার আমরা চলল্ম ইরাবতীর পথ ধরে। গিরিগ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে ইরাবতী নদী কোন্ পথ দিয়ে এসেছে আমাদের কিছ্ই জানা নেই। কিন্তু এইট্রকু জানি, কুল্ উপত্যকায় জন্ম নিয়েছে বিপাশা, লাহ্ল উপত্যকায় জন্মলাভ করেছে চন্দ্রভাগা তথা চন্দ্রা, এবং 'চান্বা' উপত্যকার কোনও একস্থল থেকে বেরিয়েছে ইরাবতী।

'চারুনীর' ঘাঁতি-পাহারা ছেড়ে আমাদের মোটর বাস চলেছে 'ভাটোয়া' হয়ে 'দ্নেরা' গেট-এর দিকে। এটি নাভিউচ্চ উপত্যকাপথ। পার্ব'তা, কিন্তু প্রার্থ সমতল। সমুদ্রসমতা থেকে এ অঞ্চল কমবেশা দ্হাক্রার ফ্রট উচ্চ্, কিন্তু বোঝবার জােনেই। এখানে পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ উভরে মিশ্রিত। একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর কোথায় ঝ্লৈক পড়েছে, ঠিক হাদিশ মেলা ভার। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। হিমালয়ের স্বভাবটি প্রকাশ পাছে ধারে-ধারে, কিন্তু উচ্চতা এসে পেশছর্মন। পাহাড়ের কোল এসেছে, এসেছে তা'র গায়ে-গায়ে অক্তম ফলন। গ্রামের সরোবরে কোথাও শ্বেত, কোথাও রক্তকমণ্ট ভেসে উঠেছে। দেখতে দেখতে গাড়ী এসে পেশছলো 'দ্বনেরা' বস্তিতে। এবার থেকে পথ একতরফা। ঘাঁটি-পাহারা এখানে গেট্ খোলে,—ওপক্ষের গাড়ী এসে পেশছলে একতরফা। ঘাঁটি-পাহারা এখানে গেট্ খোলে,—ওপক্ষের গাড়ী এসে পেশছলে একতরফা। ঘাঁটি-সাহারা এখানে গেট্ খোলে,—ওপক্ষের গাড়ী এসে পেশছলে একতরফা। ঘাঁটি-সাহারা এখানে গেট্ খোলে,—ওপক্ষের গাড়ী

কথা ছিল, শ্রীমতী মায়া এ যান্তায় ভ্রমণটি পরিচালনা কর্রেন্ সত্তরাং আমি অক্তিয়, তিনি সক্তিয়। তিনি চায়ের হ্রকুম করলেন, এই তিনিই জল-যোগাদি আনালেন। প্রবেষর প্রাধান্যের যুগ বোধ পরি এবার শেষ হয়ে এলো, এবার নারীসমাজ। মেয়ে-প্রলিশ, মেয়ে-উকীল মেয়ে-হাকিম। ঝাঁসীর-রানী-রিগেড্ দেখেছি নেতাজীর কুপায়, নেহর্র কুপায় দেখেছি মেয়ে-রাজ্ঞদ্ভে, গ্রানীজির কুপায় দেখেছি মেয়ে-রাজ্ঞালাল, বিশ্লান রায়ের কুপায় মেয়ে-মল্লী। এটি মহিলা যুগ। শ্রীমতী মায়া তন্বির-তদারক করছিলেন। বলাবাহ্লা, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচর লাভ হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে এদে পেশছল্ম প্রায় পায়তাক্সিশ মাইল পেরিয়ে 'বানীক্ষেতে'। বানীক্ষেত,—'রানীক্ষেত' নয়। এর মধ্যে থেমেছে অনেকবার, পেরিয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই। হিমালয় অনেকবার তার রাজমহিমা প্রকাশ করেছে, কোথাও কোথাও খরস্রোতা গিরিনদী বরিৎ গতিতে সামনে দিয়ে ঘ্রের অভিসারিকার মতো ছায়াচ্ছন্রতার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। আমরা এতক্ষণে ইরাবতীর সীমানা পেল্ম।

'বানীক্ষেতে' নামল্ম। এখান থেকে ভিন্ন গাড়ী যাবে 'চাম্বায়'। আমাদের গাড়ীটি চ'লে গেল নিকটবতী 'ভালহাউসী' পাহাড়ের চ্ড়ার দিকে। হাতে সময় অনেকক্ষণ। স্ত্রাং হাতের কাছেই এক ফার্লাং এগিয়ে বাজারের ধারে 'জয়হিন্দ' হোটেলে মধ্যাহু ভোজন শেষ করা গেল।

বানীক্ষেত থেকে বাঁ-হাতি 'চান্বা'র পথ। ইংরেজ আমলে সাহেবস্বোদের আনাগোনা কম ছিল ব'লেই 'চান্বা' উপত্যকার পথটি ভালো হ'তে পারেনি। 'ডালহাউসী'র পথটি কিন্তু কলকাতার চৌরগ্গী অপেক্ষা কম সন্দর নয়, তবে অপ্রশস্ত। গাড়ী ছাড়লো,—তখন প্রায় বেলা পৌনে দ্টো। এবার আমরা ইরাবতীর পথ ধরল্ম। 'চান্বার' পাহাড়ের কোলে তখন মেঘ নেমে আসছে। এখান থেকে আন্দাজ তিরিশ বহিশ মাইল পথ। শ্রীমতী মায়া এবার গ্রিছয়ে বসলেন।

প্রায় মাইলখানেক পর্যান্ত এগিয়ে সহসা অনুভব করলুম, সভাতার সমস্ত চিহ্ন আমাদের সামনে থেকে মাছে গেছে, এবং উন্মন্তঃ ইরাবতীর পাশে পাশে হিমালয় যেন এবার তা'র প্রকৃত অন্তঃপারের ম্বার উদু ঘাটন করেছে। শব্দজগৎ স্তব্ধ। একমা**র শব্দ হোলো ইরবেত**ীর প্রমন্ত গর্জন, এবং অন্য আওয়াজ মোটরের। সকালের জগৎ অপরাহে যেন নিশ্চিক। এই পথ দিয়ে আমরা কোনও কালে কোথাও জনপদ আবিষ্কার করতে পারবো এমন মনে হচ্ছে না। বর্ষার আক্রমণে পথ ভেশ্যে গেছে পদে পদে, পাহাড় থেকে বড় বড় 'ঝোরা' নেমেছে, ধস নেমে পথ ভেণ্গে নীচের দিকে অতিকায় পাথর গডিরে গেছে। সঙ্কীর্ণ পথ। কোথাও ছায়া ছমছম করছে, কোথাও আতৎকজনক বাঁক। গাড়ীর পিছনের চাকা এক-এক সময় সংকট পেরিয়ে যাচ্ছে । একট্রিক্সেইট্রের জনাও নিরাপদ বোধ করছিনে। জন দশ বারো যাত্রী আমরা <u>ক্রি</u>কিন্তু সকলের মুখ শ্কনো, এবং উদ্বিশন। শীতকালে এ পথ এমন দৃঃস্কৃতিনয়। শ্নলাম দৃতিনটি লোক সম্প্রতি পাহাড়ের ধস প'ড়ে এখানে মারা ক্রিছে। গত তিনদিন আগেও গাড়ী চলাচল এদিকে বন্ধ ছিল। মনে প্রয়েছ তিস্তা-বাজার থেকে সিকিমসীমানত রংগীত নদীর পথ। বনময়, ক্রুড়িজনহীন, প্রস্তরপরিকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথের সেই ভাগ্যন। যাত্রী সম্প্রতীনর্পায়, সামনে ও পিছনে পার্বত্যপথের রেখাটি যোগচ্ছিল। তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদো। কাল্লা শ্রেন জন্ত যদি বা আনে, একটি মানুষেরও দেখা পাবে না। দ্ব'চারদিন পরে হয়ত

আসবে পি-ভর্-ভির লোক তদন্তে—দেখবে তোমার নাজেহাল। তারপর খবর বাবে যথান্থানে। পাহাড়ের পথ যদি খদ থেকে অনেক উচ্চু হয়, এবং সামনে-পিছনে ধস নামে,—তবে শিবের অসাধা! ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দার্জিলিং ও সিকিমে এই ঘটনা ঘটে গেছে। দ্বছর লেগেছিল নিরাপদ করতে।

আজ এখানে সেই চেহারা দেখে যাছি। ফাটল দেখা দিয়েছে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, জল ঢ্কেছে ভিতরে-ভিতরে। পাথরের ওজন কতক্ষণ টেনে রাখতে পারবে কে জানে, কতথানি ধস নামতে পারে তাও জানা নেই। ড্রাইভার মাঝেনাঝে গাড়ী থামাছে, ডানপাশের পাহাড় এক একবার পর্যবেক্ষণ করছে, তারপর দাটা দিছে গাড়ীতে। কে জানে, সতর্ক থাকা ভালো। একটি ধস নেমে আসার অর্থা,—মোটরবাস ও যাচারি দল ইরাবতীর মধ্যে সমাধিস্থ! তার চেয়ে বড় কথা,—ছেচ-কুটে অপঘাত মৃত্যু। স্বতরাং মৃত্যু এড়িয়ে আমাদের গাড়ী পালাছে পদে-পদে। ফিরে দেখি, মৃথে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মায়াদের্ব হেট হয়ে পড়েছেন। পাহাড়ের ঘ্ণা লেগেছে তার। তিনি দেখতে পাছেন না, গাড়ী কেমন করে পড়ছে গতের মধ্যে, কেমন কাং হছে, কেমন ভাবে আবার উঠছে। অপঘাত যদি ঘটে, তবে আনন্দের কথা এই—ছীমান্ কেশবের শোকতাপ দেখার জন্য আমাকেও বেচে থাকতে হবে না। ভয়ে ভয়ে কেবল এই কথাই ভাবছিল্ম, এ যায়য় মায়াদেবীর আসা উচিত হয়নি। পথঘাটের চেহারা আগে জানলে ভালো হোতো।

পাথরে-পাথরে মাথা ঠ্রকছে ইরাবতী, রণোন্মন্তা ভৈরবী যেন অসহ্য যন্দ্রণায় অবরোধ ভেগেগ ছ্রটেছে। ধবলাধার ছেড়ে পীরপাঞ্জালের প্রান্তগিরিলোকে প্রবেশ করছি। চম্পাবতীর সংবাদ আনছে ওপারের পাহাড়ী পাখীরা। দেওদারের অরণ্যে মাঝে মাঝে দলছাড়া পাইন উঠেছে আপন সৌন্দর্যমহিমা নিয়ে।

ঘণ্টা তিনেক পরে এক ম্থলে এসে সহসা গাড়ী থমকে দাঁড়ালো,—এর পর গাড়ী আর যাবে না। তখনও মাইল চার পাঁচ বাকি। এ অগুল পাহাড়তলী, স্ত্রাং এরই মধ্যে দিনাল্ড এসেছে ছমছমিয়ে। সামনেই ইরাবতীর ধারে বসেছে প্রিলশ চৌকি। অদ্রে একটি বড় পাহাড়ের বিরাট এক ধস নেমে এসেছে,—পথ বন্ধ। আমরা উন্বিশন হয়ে নেমে এল্ম মালপত্র নিয়ে। ক্ষ্মিত গেল, আমরা ছাড়া অনেকেরই নিকট এ সংবাদটি বিদিত, অতএব তারা এক একে যে যার পথে পা বাড়ালো। আমরা পড়ল্ম একা। শ্না মোট্রক্সিস পড়ে রইলো এক পাশে, ড্রাইভার গা ঢাকা দিল।

এটি নাকি বহিত, নাম 'প্রেল্।' কিন্তু ওই পঞ্জিল চোকির একটি সশস্য লোক এবং একটি ঘোড়া,—এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখছিনে কোথাও। হঠাৎ এসে দাঁড়ালো দুটি কিশোর পাহাড়ী বালক্ত ভাষোড়ের বাঁক পেরিয়ে। তারা মাল বইতে পারবে জানালো। কিন্তু তাদের শীর্ণ চেহারা দেখে একেবারেই উৎসাহ পেল্যুম না। এদিকে সন্ধ্যা আসমা। কেমন যেন একট্ বিব্রতই বোধ ক'রে এবার ফিরে তাকাল্যু মায়াদেবীর দিকে। আর কিছ্ নয়, একজন ভদ্মহিলার নিরাপত্তার প্রদা! তাঁর স্বামী পাঠিয়েছেন গোরবের সঙ্গে,—আত্মীয়-স্বজন-কৃট্ন্ব—কোনো পর্যায়ই ইনি পড়েন না, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ সম্মানে রাখার স্বাভাবিক দায়িত্ব আছে বৈকি। স্ত্রাং আসম অধ্বকারের চেহারা দেখে একট্ যেন ভয়ই পেল্মে। বির্ত্তিপূর্ণ অনুশোচনাও বোধ করল্ম।

আমি আসছি, আপনি একট্ব অপেক্ষা কর্ন।—এই ব'লে তিনি একদিকে একা এগিয়ে যাবার চেণ্টা করতেই আমি বাধা দিল্ম,— না, একা যাওয়া হবে না আপনার। আপনি বরং দাঁড়ান্, আমি দেখি।

তিনিও মৃখ তুলে তাকালেন। সে-মৃখে হাসি। শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনি আমাকে একা ছাড়তে চান্না, কিন্তু গৃণ্তসাহেব আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন! কেন জানেন? তিনি চেনেন আমাকে!

পর্বিশ চৌকির ওই সশস্য লোকটিকে ডেকে নিয়ে মায়াদেবী এগিয়ে গেলেন, এবং দূরে পাহাডিপথের বাঁকে অদৃশ্য হলেন।

পাঁচ মিনিট গেল! দশ মিনিট কাট্লো! পনেরো মিনিট হ'তে চললো! বি"-বি" পোকারা ডেকে উঠলো সন্ধাায়। চৌকির ঘোড়াটা একবার সাড়া দিল। পাঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। বনা পাথী পাহাড়ের ফাটলে কোথায় যেন ডানা ঝাপটিয়ে উঠলো। তিরিশ মি...হাাঁ, দ্র থেকে এবার আসছে যেন দ্টি ঘোড়া এদিকে। একটির উপরে নারীর আয়তন! আরেকটির উপরে সশস্য সেই প্রিশ। দম আট্কে ছিল এতক্ষণ, এবার ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলল্ম।

কাছে এসে লোকটি নামলো। পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালো দুটি ছোড়াওয়ালা। পাশের ঘোড়াটির উপরে একদিকে দুই পা ঝুলিয়ে সহাস্যো বসে রয়েছেন মায়াদেবী। পুলিশের ওই লোকটির সাহায্যে বিদ্তু থেকে তিনি ওই ছোড়া দুটি ও তাদের রক্ষীকে ধারে এনেছেন।

বিছানার প্টেলী খ্লে দুখানা কম্বল বা'র করে দুটি ঘোড়ার পিট্রি পাতা হোলো। আরেকথানি গরম চাদর মায়াদেবী চেয়ে নিলেন। এবারে ভাগাভাগি ক'রে সেই দুটি বালক ও অশ্বরক্ষী মিলে মালপত্রগুলি খিঠে তুলে নিল। প্রিলেশর লোকটিকে কিছু বকশিস দেওয়া হোলো। স্মানাদেবী এবার হঠাং জিম্নাগ্টিক দেখিয়ে নিজেই টপাং ক'রে উঠলেন ঘোড়ার পিঠে, তারপর চাদরখানা দিয়ে সামনের দিকে ঢেকে বসলেন। অশ্বরক্ষী প্রক্রীর আমার দিকে তাকালো, তারপর তা'র 'চাম্বিয়ালী' ভাষায় কললে, ম্যোসাহেব ঘোড়ায় চঙ়াটা জানেন ভালো।

ঘোড়া দ্বটি না পাওয়া গেলে হয়ত হোঁচট খেয়ে-খেয়ে বাজে একসময়

'চান্বা'র পে'ছিতুম, কিন্তু খোরারের শেষ থাকতো না। মধ্যপথে একটি গিরিনদীর জলে খালি পায়ে নামতে হোতো, অন্ধকার পথে সরীস্পের ভয় থাকতো,—
এবং পরিশেষে মালপতের কোনও ব্যবস্থাই করা যেতো না। পথ এখন খ্বই
অন্ধকার নদীর গর্জন শ্নছি, কিন্তু দেখতে কিছ্ম পাছিলে। ঝোপজণগল
এবং একটি পাহাড়ী বস্তির গা ঘে'ষে আমাদের ঘোড়া দ্টি এগোছিল।
কোথাও কিছ্ম স্পন্ট ক'রে দেখা যাছে না। আলোর চিহ্মাত কোথাও নেই।

পাঁচ মাইল অত নয়, তা'র চেয়ে কম। সামনের দিকে একটি মদত পাহাড়ের অবরোধ ছিল, তাই অমন অন্ধকার জনশ্ন্যতা ছিল। আমরা পশ্চিম পথে মাইল দ্ই ঘ্রে বনভূমির একটা অংশ পার হয়ে আসতেই দেখা গেল, দ্রের পাহাড়ে রান্তির আলো ঝিকমিক করছে। আর মাইল দ্ই। অন্বরক্ষীরা সতর্কভাবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ছেলে দ্টিও যাছে সাধ্যতো মালপত্র পিঠে নিরে। মায়াদেবীর ঘোড়া সামনে এগিয়ে চলেছে। ঘোড়ার সংগা তিনিও দ্লছেন।

ক্তমে আমরা এসে পেছিল্ম ইরাবতীর প্লের কাছে। এটি লছমন-ঝ্লারই মতো কাছিটানা সাঁকো। কিন্তু আশেপাশে সব অন্ধকারে একাকার। লোকজন এবার দেখা যাছে। দোকানপত্ত দেখছি। প্লের নীচে দিয়ে প্রবল উচ্ছনাসে নদী ব'রে চলেছে। প্ল পার হরে ডানহাতি শহরের চড়াইপথ। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় অতি মৃদ্ ইলেকট্রিকের আলো জন্মলা হয়েছে। কিন্তু সেই আলো শ্রীনগরের রাচির আলোর মতোই মৃদ্। ইলেকট্রিকের আলোর কথা আমার সমরণ নেই,—আমাদেরকে তেলের আলো জন্মলাতে হয়েছিল।

চড়াইপথে ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী পেরিয়ে আমরা উঠে এল্ম শহরে। শহর-প্রবেশের ঠিক মুখে একটি বিশাল প্রাচীন তোরণন্বার, কিন্তু তোরণটির বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে 'গান্ধী-ভোরণ।' তোরণ পার হলেই ডানদিকে প্রশাস্ত এক ময়দান, এটি নাকি পোলোখেলার মাঠ। শহরের বাজার আরুভ হয়েছে ঠিক তোরণের পর থেকে।

কিন্তু হঠাৎ রান্তিকালে শহরের মধ্যে গুকজন অশ্বারোহীর সংগ্যে আরেকজন সন্দারী অশ্বারোহিণী এসে প্রবেশ করবেন, এবং তিনি নিতানত অবলা লাজ্জাজড়িতা নন্—এটি বোধ করি চন্পাবতীর অধিবাসীমহলে ক্সিছ্ কৌত্হল
সন্ধার করেছিল। সেজন্য মিনিট দ্যোকের মধ্যে শ'দ্যই বেজি একটি মন্ত জনতার আকারে ঘিরে দাঁড়ালো, এবং তা'রা বখন জান্ত্রী—আমরা পরিভ্রমণ করতে এসেছি তাদের এই সন্দার ও মনোরম পার্ব তা প্রান্তি বিশ্বার উৎসাহে এগিয়ে মধ্যে অনেকে আমাদের জন্য সর্ব শ্রেণ্ঠ বাসন্থানটি প্রেম্বর দেবার উৎসাহে এগিয়ে এলো।

বাসস্থানটি হোলো রেণ্ট-হাউস, এবং সেটি ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোলে একটি নিরিবিলি মুক্ত বাগানের মধ্যে। বাগানের ঠিক নীচে ইরাবভীর খদ, ২২০

গভীরতলে নদী বয়ে চলেছে। এই বাগানে অজস্ত্র প্রুপলতা, স্থ্যম্থী, গোলাপ এবং ডালিয়া থরে থরে প্রস্ফাৃিতি। মাঝে মাঝে রয়েছে ওক্, আর পাইন, মাঝে মাঝে এক আঘটা চীড়। নানাবিধবর্ণ অসংখ্য ফাল ও প্রুপলতা দেখতে পাওয়া যাছে দুই পাশে, কিন্তু এদের নাম মনে রাখতে পারলাম না কোনও কালে। য়াই হোক, উদ্যানের এই শোভা আজও থেকে গেছে বোধ করি একটি কারণে। মাস দেড়েক আগে পশ্ডিত নেহর্ এসেছিলেন চম্পাবতীতে,—ফলে, সর্বালন্ফারভূষিতা হয়েছে চম্পাবতী! বন্য কোমার্যের গায়ে জড়ানো হয়েছে মাণরস্থাচিত আভরণসক্ষা।

বাগানে এসে যখন আমরা ঢ্কেছি, দেখি রাত্রি সাড়ে সাতটা। দুইধারে বিশাল পর্বত বেষ্টন করে রয়েছে,—সেই কারণে এই উপত্যকায় রাত্রি ঘনিয়েছে একট্র অকালে। বারান্দার উপরে টিপটিপ করছে একটি আলাে, তার বাইরে সমস্তই আবছা। সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে একটি প্রকাণ্ড তির্যকি ছায়া বাগানে নেমে এসেছে দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল্ম। দেখি, ন্বিতীয়ার অতি শীর্ণ বিশ্কমচন্দ্র—রমণীর নথাগ্রের মতাে—দ্র পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হবার আগে তার শেষ সংশ্বতট্কু রেখে যাছে। আকাশ ঝলমল করছে জ্যােতিন্দেক আর তারকায়।

অশ্বরক্ষীরা জিনিসপর নামালো। খানসামা এসে দাঁড়ালো সামনে। একটি অতি স্থী ও স্পার্থ য্বা,—ভদ্র এবং লাজ্বক। আমরা যা কিছ্ প্রদতাব করি, তাইতেই সে নতম্থে সম্মত হয় এবং সেটি প্রতিপালন করে। করে বটে, কিন্তু দেরি করে—এই যা অস্ববিধা। দ্বজন অশ্বরক্ষী এবং দ্টি বালককে তাদের পারিশ্রমিক ও বকশিস দিয়ে বিদায় করা হোলো। মায়াদেবী ছেলেদ্টিকৈ কিছ্ব খাদ্যও দিলেন।

ঠিক মনে নেই, খানসামার নামটি বোধ করি মহেন্দর। সে এসে দরজা খ্লে আলো জেনলে দিল। পাশের ঘরটিতে এসেছেন একজন সৌমাদর্শন 'এগ্রিকালচারাল ইনস্পেক্টর। তাঁকে ডেকে আমরা আলাপ করল্ম। আমাদের এ ঘরটি বেশ বড় এবং স্সান্জিত। এধারে ওধারে প্রচুর আসবাবপত্র সাজানো। ঘরের দেওয়ালে একটি প্রকাশ্ভ বাঘের ছবি,—ক্লেপ আলোয় তার জ্বিক্টালনলে চেহারাটা দেখলে ভর করে। দ্বের থেকে একজন শিকারী তার দিকে বন্দ্ক তুলেছে।

মহেন্দর পাঁচ মিনিটের চা পনেরো মিনিটে আনলো তারপর স্নানের ঘরে গরম জলের ব্যবস্থা করতে লাগালো ঘণ্টাখানেক। স্ক্রের কান্ডেই তার দেরি। একটি ঘটি আনতে লেগে গেল দশ মিনিট। মুক্সিদেবী তাকে নৈশভোজনের ব্যবস্থা ক্রতে বললেন বটে, তবে রাত বার্কেট্রের আগে সেই খান্য আমাদের মুখে উঠবে কিনা গভীর সন্দেহ।

দিনের আলোয় নতুন দেশে পেণছলে সমস্তটা আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া যায়।

আলোয় হাওয়ায় তার প্রকাশের সণ্ডেগ একটি আত্মীয়তা ঘটে। আমরা রাদ্রের দিকে এসেছি ব'লেই সমস্তটা সন্দেহে ভরা। কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, সেজনা অবিশ্বাসাকেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। ঘরের অথবা বারান্দার আলোট্কুতে যেট্কু প্রকাশিত, তার বাইরে এ জগণটি হোলো ভৌতিক। সেই কারণে একজন কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আরেকজন তা'র সাড়া নিচ্ছি। ইচ্ছা ক'রেই অনাবশ্যক কথা বলছি, কেননা ওইট্কু সোরগোলের মধ্যেই সাহস। রাত আন্দাজ সাড়ে নটার সময় ইন্স্পেক্টর ভদ্রলোক তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করার আগে অন্গ্রহ করে বললেন, যদি কোনও দরকার হয় আমাকে ডাকবেন। আপনারা অবশ্য এ অঞ্চলে নতুন লোক, তবে এখানে ভয়ের কিছু নেই। আমি পাশেই রইল্মে।

মায়াদেবী <u>অ্কৃণ্ডন করে সহাসে। বললেন, ভয় নেই ব'লে লোকটা যেন আরও</u> ভয় পাইয়ে দিল! কই, আপনার মহেন্দরকে একবার হাঁক দিন দেখি!

বাইরে এসে হাঁক দিল্ম, কিন্তু চমকে উঠল্ম নিজের হাঁকে। সামনে কুষন যেন সেই শাঁগ চল্দ্রের ছায়া কৃষ্ণকায় ময়দানবের বক্ষপট থেকে মিলিয়ে । গা্ধ্য চরাচরব্যাপী রয়েছে নিঃখ্য অন্ধকার। বারান্দার আলোটা আর জন্মছে না। চেতনার চিহ্নমাত কোথাও নেই।

সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে এলো আরেকটি লোক,—মহেন্দর নয়। লোকটি বয়ন্ক, রেন্ট হাউসের পাচক। তাকে বলল্ম, আমরা ন্নান সেরে বসে আছি, ব্যুক্তে <sup>গ</sup>িধাবার-দাবার কই? মহেন্দর কোথা?

বাজার গিয়া।

বাঙ্কারে গেছে এতক্ষণে? মানে? জিনিসপর কিনতে? জি হাঁ।

এর পর আর কিছা বলবার রইলো না। সংশ্যে আমাদের আর কোনও খাদা নেই। মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ঘরে গেলেন, আমি বারান্দার ধারে ব'সে অপেকা ক'রে রইলাম।

কিছ্কেণ পরেই এলো অবশা মহেন্দর। ঠাহর করে দেখল্ম, কি-কি যেন তার সঙেগ। রাগে গসগৃস করছিল্ম। ছোকরা নিজের মনেই জিণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভিতর দিকে কোথায় যেন গিয়ে ঢ্কেলো।

ঘন্টাখানেক বাদে অনেক হাঁকাহাঁকির পর এবার সে খাবার জানলো আমাদের ঘরে। আলোটা বাড়িয়ে দিল্ম। ম্থখানা তার সতাই স্থানী। বন্ধস বছর পাচিখা। স্বাস্থ্যে ঝলমল করছে। কিন্তু আমরা উক্তরেই তার ওপর অত্যতি কুখে হয়েছিল্ম। দ্রোনার একজন—কে তা জার মনে নেই—ফস করে প্রশন করল্ম, ঠোঁট দ্রখানার অমন কুরে বিষ্টু মেথেছ কেন? তুমি কি মেয়ে?

भ्यः जूनाता भरश्चत, कृतः?

মায়াদেবী হেসেই অম্থির। হাসিম্ধে তিনি প্রদন করলেন, এতক্ষণ কি করছিলে? আমরা যে ক্ষিধের জন্মলায় ছটফট করছিল,ম!

মহেন্দর সবিনয় জানালো, সে 'নিমক' আর মাখন আনতে গিয়েছিল বাজারে, তবে পথে একটুখানি তাস খেলতে ব'সে গিয়েছিল!

তার এবন্দির্য সরল স্বীকারোক্তি শানে আমরা অভিভূত হল্ম। কিন্তু একথা সতা, তার ওষ্ঠাধরের এ প্রকার লালবর্ণ পার্ব্য মান্ধের মাথে আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। আহারাদির পর যথারীতি সে এসে তেমনি বিনীত ভাবটি বজায় রেখে থালাবাসনগানি নিয়ে চ'লে গেল।

রাত্রে শীত পড়েছিল। , কিন্তু দিল্লী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম আবিন্ধার করলুম, বিছানার কোনও পট়েলী মায়াদেবীর সংগ্যা নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ীথেকে বেরিয়ে পড়বার সময় ওটার কথা তার মনেই পড়েনি। তার এই শিল্পী-জনোচিত জ্বীবনবৈরাগ্য নিয়ে পরিহাস করতেই তিনি বললেন, বিশ্বাস কর্ন, আমার ঠান্ডাও লাগে না, অস্থেও করে না। শীতের রাপ্তেও এক একদিন নাচের অসের থেকে ফ্রিরে গলগল করে হাম পড়েছে, গায়ে ঢাকা না দিয়েই ছ্মিয়েছি।

'চাম্বা' উপতাকার প্রকৃত নাম 'চম্পাবতী।' দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনীটির সত্য-মিথ্যা কখনও নির্পণ করার চেণ্টা পাইনি, কিন্তু তারই অন্র্প একটি কাহিনী এককালে এই উপত্যকায় ঘটেছিল। চম্পাবতী ছিলেন রাজদ্বহিতা, স্কুরী ও স্কুর্ণিক্ষিতা। কোনও এক ভিনদেশী সোমাদর্শন ভর্গের সপ্যে তিনি প্রণয়াসক্ত হন্, এবং সম্ভবত গোপনেই তাকে বিবাহ করেন। রাজকন্যার একপ্রকার বিবাহ এবং জীবনযাত্তা পিতার পক্ষে আনন্দদায়ক হয়নি এবং যখন সেই তর্গের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে,—চম্পাবতীও সেই চিতার আগ্নে ঝাঁপ দেন্। এখানকার প্রধান একটি মন্দিরের নাম 'চম্পাবতী'—ভিতরে ধাঁর ম্তির্ রয়েছে তিনি হলেন'মহিষাস্বম্বিদ্নী দ্ব্যা।

পর্যদিন আমরা ক্রমণে বেরিয়েছিল্ম। দ্র হিমালয়ের অন্তরাকে জ্রানতার সর্বপ্রকার কলরব-কোলাহলের বাইরে চম্পাবতী যেন তপান্বনী। চারিদিকে বিরাট হিমালয়ের অন্তহীন একটির পর একটি উত্ত্ব্ণগ স্তর্ভ প্রিবাট এখানে অচল অবরেষে সম্পূর্ণ বন্দিনী। 'লম্ট্ হোরাইজন সম্পূর্ণ মনে পড়ে, হিমালয়ের আকাশপথে একটি উন্ভীন বিমান যথক লাসানগরী আবিস্কার করে। চম্পানগরীও তেমনি হিমালয়ের গহনক্রেকে যেন একটি নির্দেশ হারানো শহর।

চম্পারতীর এই পার্বত্য পরিবেন্টনের একদিকে জম্ম, ও কাম্মীর, অন্যদিকে লাহ্ল, জাস্কার ও লাডাখ,—এই দুইয়ের মধ্যলোকে দুর্গম ও গগনস্পশী পীরপাঞ্চালের নীচে দিয়ে চ'লে গেছে চন্দ্রভাগার প্রবাহ। এপারে চন্পাবতী, ওপারে লাহ্ল। সমগ্র পর্বতিশ্রেণীর উচ্চতা এই অঞ্চলে কুড়ি থেকে বাইশ হাজার ফুট। চন্পাবতী, লাহ্ল ও কুল্ল উপত্যকাই হোলো পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদীয় উৎপত্তিস্থল—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা। লাহ্লের দক্ষিণে কুল্ল। চন্পাবতীর দক্ষিণে ধবলাধার অতিক্রম করলেই কাংড়া উপত্যকায় পেশিছনো যায়। গত বছর এমন দিনে আমরা কাংড়া ও কুল্ল দ্রমণ করছিল্লম।

চম্পাবতীর পার্বত্য উপত্যকার আয়তন হোলো ৩,২১৬ বর্গমাইল, এবং জনসংখ্যা সওয়া লক্ষর কিছু বেশী। চম্পা শহরে মাত ৬,০০০ নরনারীর বসবাস এবং চাষবাস পদ্মপালনাদি তাদের উপজীবিকা। এই উপত্যকা হিমাচল প্রদেশের অশ্তর্গতি, এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতে এর উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র উপত্যকাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে বিরাট এক একটি গিরিশ্রুগ,— হাতীধর, ধবলাধর, পাণগীশ্রেণী, মণিমহেশ, দাগানিধর, ছর্মধর এবং জাস্কার। চম্পার অধিবাসীগণের মূল পরিচয় হোলো, তারা রাজপ্তে এবং রাঠোরবংশীয়। চম্পাবতীতে এরা 'রাঠ' নামে পরিচিত। স্পন্ট ব্*ব*তে পারা যায়, তাতার, পাঠান এবং মোগলযুগে রাজস্থানের একটা বড় অংশ যখন টুকরো-টুকরো হয়ে হিমালয়ের নানা পাহাড়ী অন্তলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আণ্ডলিক আদিবাসীদের সণ্গে হাত মিলিয়ে আপন আপন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করতে থাকে,—এই 'রাঠ' সম্প্রদায় তখন হয়ে ওঠে তাদেরই একটি ভন্নাংশ। নেপালে, কাংড়ায়, মণ্ডিতে, বিলাসপারে, কুলাতে এবং আরও অনেক অঞ্চলে রাজস্থানী রাজপতেরা উপনিবেশ গড়ে তুর্লোছল। পাঞ্জাবী হিন্দু, যাদের অনেকটা অংশ রাজপুত, এবং রাজম্থানী রাজপুত,—এই দৃইয়ের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য থেকে গেছে বৈকি। হিমাচল প্রদেশে ভ্রমণকালে যে কেউ অনুভব করবে, পাঞ্জাব অপেক্ষা বাণ্যসার আবহাওয়া ওখানে স্প্রতাক্ষ। বাণ্যসায় যেমন মনসা ও শীতলাদেবীর প্রেল চলে, চম্পাবতীতেও প্রায় তাই। শীতলা ওখানে হিংস্ল ও কঠোর ম্তিতি প্রকট; বহু অঞ্জে বাংগলার 'নাগ-পঞ্মীর' মতো ম্তির সংশ্যে সাপ জড়িয়ে সাপের প্রান্ধা দেওয়া হয়। 'নাগ' এবং 'মহানাগ' মন্দির অথবা 'দেওল' যেখানে সেখানে। জাতিতে বা সম্প্রদায়গডভাবে এক্সি 'নাগ' অথবা 'নাগা'—এমন কোনও খবর পাইনি। এরা আমাদের মত্যেই ক্রিপ স্জারী মাত্র। সাপের উৎপাতও চম্পাবতীতে প্রচুর। গোখ্রো, ব্যেক্ত শুর্থত্ত্ এবং 'রাতির' নামক সাপ থ্র দেখা যায়। চম্পাবতীর নিজ্ঞাবটি ভাষা, সেটির নাম 'চাম্বিয়ালী।' সেটি পার্বত্য, কিন্তু হিন্দ্মপানী ও পাঞ্জাবী মেশানো। একই ভাষা ঘ্রেছে অনেক দিকে এবং অনেক দ্বৈতি মাঝে মাঝে কেবল তা'র আঞ্চলিক আওয়াজটি বদলেছে।

চম্পাবতীর 'বর্মা' রাজবংশ এককালে ছিল অভিজ্ঞাত। তারা ছিল প্রবল শক্তির প্লোরী। কোনও কালে এরা কেন্দ্রীয় প্রভূষের নিকট বশাতা স্বীকার ২২৪ করেনি। এরা স্বাধীন এবং স্বতন্তা। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতের থেকে এরা নিজেদেরকে কখনও পৃথক মনে করেনি। ধর্মান্স্টানের দিক দিয়ে এরা বৃহতের সঙেগ আত্মিক যোগ কখনও হারায়নি ৷ ইউরোপের খ্ন্টান রাজনীতিতে আমরা যে অসভ্যতা দেখে আসছি একশো বছর কাল থেকে, এদেশে সেই প্রকার রাজনীতি অনেক কম। হিমালয়ে তার চেয়েও কম। পররাজ্যের প্রতি লোভ ও জ্বল্মে, পরের ঘরে অশান্তি বাধাবার ফন্দি, পরের প্রতি অসন্মান প্রদর্শন ও হ্মিকি, পরের উপরে প্রভূত্বের চেণ্টা,—এই রাজনীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধাতে সয়নি। বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে প্রথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত দেশ ভারতবর্ষ যেখানে দুই প্রকার মহাসন্মেলন আহন্তন করে মানুষের সংগ্রে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মিলনের চিরকালীন চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হোলো ধর্ম মহাসম্মেলন এবং অন্যটি হোলো 'মহাকুন্ভের মেলা'। ভারতের প্রায় সর্বত আজও সেই সন্মেলন ঋবং শত-সহস্র বার্ণসরিক 'মেলা' তা'র শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এইসব সন্মেলন এবং 'মেলা'র না আছে বিজ্ঞাপন, না বা প্রচারকার্য,—হয়ত পঞ্জিকার এক কোণে ছোটু একটি উল্লেখ আছে, এবং সেইটিই যথেন্ট। শতে, সহস্রে, লক্ষে—ছুটে আসবে নরনারী দেশ-দেশান্তর থেকে। তথন দেখি একটি মাত্র তীর্থপথে ভারতের সকল জাত এবং শ্রেণী একাকার হয়ে থাকে।

চম্পাবতীর প্রাচীন রাজধানী হোলো, দ্রামর। কেউ বলে, ব্রহাহর। চম্পানগরী থেকে ইরাবতীর তীরে তীরে পূর্বপথে অগ্রসর হ'লে আন্দার্জ পঞ্চাশ মাইল দ্বে 'ভ্রমর ।' এই নগরীর বন্য পার্বত্য শোভা অতি মনোরম। এখানে 'বমা' বংশ ছিল বহুকাল। আদিতা বমা, লক্ষ্মী বমা, শহিলা, সোম, উদয়, গণেশ, প্রতাপ সিং, বলভদ্র, পৃথনী সিং, ছত্র সিং, দ্রী সিং, গোপাল সিং, শান সিং, ভুরি সিং ইত্যাদি বহু নরপতির শাসনকাল ছিল। চম্পানগরে রাজধানী স্থানাশ্তরিত হয়েছে, তাও বহুকাল। এই উপত্যকার দুইদিকে. অর্থাৎ ধ্বলাধার ও পরিপাঞ্চালের মধ্যস্থল্পে বহু দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থস্থান আজও এখানকার শিবশক্তি উপাসনার গোঁরব বহন ক'রে চলেছে। তাদের মধো চন্দ্রশেখর, শিখর, **লছমণ, শত্তি, চাম**্বডা, ভগবতী, ৰংশীগোপাল ইত্যুক্তিপ্রধান। **हम्भावजीत मर्वश्रधान एवं कृषि छेश्मव, जामित मर्सा भरहला देवना**र्स्थित नववर्ष উৎসব একটি। এ ছাড়া পহেলা ভাদ্রে একটি উৎসব হয়, ক্রিটার নাম 'প্ররাণ সংক্রান্তি,—সেটির সংগ্য বোধ করি বর্ষার সাফলা ও স্থাক্ত করার ব্যোগ আছে। তারপর হোলো মণিমহেশের বিরাট উৎসব ও মহালাম্পেলন। এটির নাম মাশর্ব। এই মেলটি শিব-পার্বতীর নামে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকট্যু, 'কুল্বর' দশহরা উৎসবের মতো। মণিমহেশে'র এই মেলটির সমগ্র চম্পাবতীর নর্তকীরা এসে জড়ো হয় এবং তাদের আল্থাল্য ও জীবনমরণ মাতানো নাচ দেখার জনা দহ্ম দূরে দেশ থেকেও পর্যটকরা আসে। সেই নাচের নাড়া থেয়ে কমলকোরক (中**何的阿**丽一么在 २२७

র্বরপক্ষে পরিণত ইয়। জ্যোৎস্নারজনীতে পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যসভা ব'সে যায়।

'থাজিয়ার' তথা 'থাজার' এখান থেকে প্রায় আট মাইল চড়াই পথ। সেখানকার পাইনবন এবং সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে কাম্মীরের গ্লেমার্গ মনে পড়ে। অতি নিরিবিলি এবং নিভৃত নিকুঞ্জলোক। নিকটেই একটি প্রচীন দেবস্থান,—নাম 'থাজিনাগ।' সেখানকার জনবিরল ডাকবাংলার বারান্দায় ব'সে অনেক পথের অনেক পথহারানো পাখী তাদের প্রাণের প্রলাপ গ্রেলন ক'রে চ'লে যায়।

দিন দুই ঘুরে-ঘুরে আমরা বেশ পরিস্রান্ত! গত বছর মায়াদেবী ছিলেন গশ্ভীর, এবারে হুজুংগে মেতেছেন। কলরব তুলছেন পথে-ঘাটে। নাচ দেখছেন, গান শুনছেন, ফটো জোগাড় করছেন। টিলাপাহাড়ের ওপর চন্পাবতীর রাজ্ঞাসাদ,—তার মধ্যে রয়েছে চিড়িয়াখানা,—সেখানে নানা পশ্পক্ষীর মেলা। মায়াদেবী ঘুরছেন প্রাসাদপ্রাণ্গণে আর অন্তঃপ্রুরের আশে-পাশে। সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে মন্ত দেউড়ীর ভিতর দিয়ে ঢুকছেন লছমীনারায়ণের মন্দিরে, এদিকে গণেশের মন্দির, ওধারে চাম্বুডা, তারপর ভগবতী। কোথাও প্রজা দিছেন, কোরাও বা মেয়েদেরকে জড়ো করছেন। ঘুরে বেড়াছেন তিনি হাটতলার পাশ দিয়ে দোকানপাতি ছাড়িয়ে ছোট ময়দানের সামনে 'ভূরি সিং' যাদ্যুরে,—বেখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন অন্যাশ্য এবং ওংসংলক্ষ ঐতিহাসিক সামগ্রী স্রাক্ষত।

আমরা বড় শহরের মান্ব,—এখানকার কোনোটাই আমাদের কাছে নতুন নর।
এখানে সব রকমের প্রতিষ্ঠান প্রায় পাশাপাশি,—আধঘণ্টার মধ্যে দেখা শেষ হরে
বায়। প্রাসাদে আর কোনও বিশ্ময় নেই,—বিশ্ময় আছে মান্বের বৈশিন্টো
এবং সম্প্রদায়ের স্বাভন্তা পরিচয়ে। ঠেক তথ্য সংগ্রহ নয়। কিন্তু দেখতে চাচ্ছি
সেই বন্তু, যা দেখিনি কোনওদিন। জীবনের নিবিড় পরিচয়ট্রু জানতে
চাচ্ছি; যেটি রয়েছে পাহাড় পর্বতে জড়িয়ে, যেটি রয়েছে আদি অধিক্রিশীদের
ঘরকরার মধ্যে ছড়িয়ে। ধাদ্বর, হাসপাতাল, পৌরভবন, প্রস্কৃতিসদন,—
এসব দেখার জন্য আসিনি, এসেছি চম্পাবতীর প্রাণের ইডিইসে পাঠ করে
যেতে,—বেটি তার শ্রেণ্ঠ পরিচয়।

চন্পাবতীর সামন্ত নরপতি ছিলেন এই সেদ্ধি অবধি; এখন ভারত গভননেনেতের নিয়েছিত ডেপ্টি কমিশনার ব'সে রয়েছেন শাসনকার্য নিয়ে। ভারই সোজনা ও সহায়তায় আমরা জানবার প্রের্থবার স্থাবিধা পেল্ম অনেক। চন্পাবতীর পায়েছিল শৃত্বল,—আজ শৃত্থলের পরিবর্তে ন্প্র। ইরাবতীর তীরে-তীরে সেই ন্প্র 'ঝ্ম্র-ঝ্ম্র মধ্র' হয়ে বেজে চলেছে। চন্পাবতী ২২৬

আজ চোথ মেলেছে। কাজ তুলে নিয়েছে অনেক। কুটীর-শিলেপর নানাবিধ ফরমাস নিয়ে সে নতুন জীবন আরুভ করেছে। ডেপটে কমিশনার মহাশর চম্পাবতীর সমস্ত পরিচয় আমাদের কাছে বাস্ত করলেন। অনেক ক্ষেত্রে দলিল-পরও তিনি বা'র ক'রে দেখতে দিলেন।

'হরিরারের' মন্দিরের পাশ কাটিয়ে ময়দান পেরিয়ে আমরা রেণ্ট হাউসের সেই নন্দনকাননে এসে ঢ্কল্ম রাত্রের দিকে। সেই এগ্রিকাল্চারাল্
ইন্স্পেক্টর ভদ্রলোক চ'লে গিয়েছেন। অন্ধকারে থমথম করছে দ্বানা শ্না
হলঘর। মহেন্দর তাদের মহলে আছে কিনা কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাগানের
গামে বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে একটি আবছা পথ উঠে কোন্দিকে বেন
হারিয়ে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে একরার হাঁক দিল্ম মহেন্দরকে, কিন্তু সাড়া
পাওয়া গেল না। আজকে আর আলোও জনুলোন বারান্দায়।

আন্দাজে-আন্দাজে এগিয়ে ঘরের চাবি খ্লল্ম, কিন্তু হারিকেন লণ্ঠনটি খ্লে বের করার জন্য চার-পাঁচটি দেশালাইর কাঠি জ্বালাতে হোলো। হঠাৎ এককণ পরে মনে পাঁড়ে গেল, কেরোসিনের অভাবে গত রাত্রে আলোটা কখন এক সময় নিভে গিয়েছিল। লণ্ঠনটা তেমনি শ্ন্য অবস্থায়েই রয়ে গেছে। মোমবাতি কেনার কথা মনেই প্রেনি।

মারাদেবী বোধ করি আমার মুখের চেহারাটা অনুমান করেছিলেন। বললেন, মহেন্দর আসবে ঠিক সময়, ভাববেন না। শুনুন্ন, বিদেশ-বিভূ'রে এসে আর্পান যেন রাগারাগি করবেন না! আর ত' আজকের রাত্তিরটা!

পরদিন প্রভাতেই আমাদের যাতা। কাল রাতের তিরস্কার মহেন্দর ভোলেনি।
আরু প্রত্যুবে চা ও কিণ্ডিং প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে দিল। নির্দিন্ট সময়ে
ঘোড়াওয়ালারা দুটি ভদ্রগোছের ঘোড়া এনে বারান্দার নীচে হাজির করলো।
সকাল তখন সাভটা। রাপ্যা রৌদ্র স্পর্মা করেছে পাহাড়ের চ্ডায় চ্ডায়।
নীচের উপত্যকায় তখনও প্রভাত এসে পে ছিয়ন। মধ্র ঠাডায় চন্পাবতীর
চোখে তখনও স্বথের তন্দ্রা জড়ানো। মহেন্দরের পাঁওনা এবং বক্ষিক্রিমাটিরে
আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

ঘোড়াওয়ালারাই আমাদের মালপত্র সংগ্র নিল। মায়াদেক্ত্রিউকটি স্টেকেস এবং ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা উল্লেই পথে ইরাবতীর তীরে নেমে সাঁকো পার হয়ে ঘোড়ায় উঠলুম।

পাখীর কৃপ্টে প্রভাতী বন্দনা চলছিল। ক্রিমর বিদত ও পাহ্যতৃতলীর দারে ধারে আমাদের ঘোড়া দুটি চললো। আমারে আমাদের যেতে হবে সেই 'প্রেল্'নামক প্রলিশ চৌকী পর্যন্ত, সেখানে মোটরবাস পাবার কথা। গিরি-পদীটি পার হরে দুর পথে অগ্রসর হল্ম। স্থিকিরণ নেমেছে তখন ইরাবতীতে।

ধবলাধারের প্রান্তভাগেই নামছি। নীচে নেমে আবার ঘ্রের যাবো পশ্চিমে। সেই একই ইরাবতীর ধারাপথে ফিরে যাচ্ছি,—প্রেল্ থেকে 'বানীক্ষেত',—রানীক্ষেত নয়। সেই পাহাড়ের তলার তলায় ভাগ্গন, আর ধস নামা। সেই সম্কর্ট আর অপম্ভার ভয়,—সেই পাশে পাশে বন্য আর পার্বত্য ছায়াচ্ছন্নতার ভিতর দিরে লীলারিত ইরাবতী পাথরে-পাথরে আছাড় থেয়ে ছ্টেছে। কালো-কালো অতিকার পাথর পড়ে রয়েছে নদীতে এক একটি মহিষাস্বের মতো,—মহিষাদিনী ইরাবতী রগোন্যন্তা হয়ে তাদেরকে দলন করে চলেছে।

ভয় আর পাচ্ছিনে। ভয়েতেও অভাস্ত। ড্রাইভারের হাতে যদি ন্টিয়ারিং ঠিক থাকে, তবে আমাদের মৃত্যু ঘটানো শিবেরও অসাধা।, স্বতরাং আর ভয় পেতে চাইনে, ওটা হোলো মনের একটি বিশেষ অংশের পণ্যতা। মৃত্যু কাছে দীড়িয়ে দেখলে মৃত্যুভয় কমে যায়। হাসপাতালের ডাস্তার মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত। মানুষ মরছে, সহকারীদের সঙ্গে তিনি চিকিৎসা-পর্ণতি নিয়ে আলোচনা করছেন। **শ্মশানের মুর্দাফরাস চিতার আগন্নে বিভি ধরায়। যু**ণ্ধক্ষেত্রে ট্রেণ্ডে মড়া সাজিয়ে নীচের দিকে সি'ড়ি বানিয়ে সৈনারা মাথা তুলে শত্রর গতিবিধি লক্ষ্য করে। সবই এক সমর অভ্যাস হয়ে যায়। সাধ্সম্র্যাসী যথন নদী-পাহাড়ের ধারে কোথাও মারে পাড়ে থাকে, তখন আরেক সাধ্যাসেই পথ দিয়ে যাবার সময় অবল্য মৃতের ঠ্যাং ধারে নদীতে ফেলে দিয়ে যায়,—কিন্তু মৃতের শেষ সম্পত্তির সেই হয় উত্তর্রাধকারী। হয়ত সে থ'জে পায় একটি ছোটু কল্কে, এক থাবল কাঁচা তামাক, কিংবা এক ট্রকরো গাঁজার জট, আর নয়ত বা এক বড়ি অহিফেন-স্বাদ্দ চরস,—ব্যাদ। ওইখানে বসেই কল্কেটি সেজে আগনে দিয়ে দম্ভোর টানে দুই টান। চোখ রাণ্গা ক'রে ওই<sup>'</sup>পরলোকগত উলণ্গ অশ্বৈতবাদীর দিকে একবার তাকিয়ে বলে যায়,—ইয়া, বোম্ শিউয়াশঞ্কর!—মৃত্যুভয় ও শোকের সংস্কার তাকে স্পর্ণ করে না।

সবই অভ্যাস। মন আমাদের নিতাই জীর্ণ হ'তে থাকে কয়েকৃটি সংস্কারে। ভয় তার মধ্যে প্রধান,—কেননা পিতামাতার অশিক্ষাদানের যুক্তি শৈশব থেকে ভয় চেপে বসে সম্ভানের মনে। ভূতপ্রেতের ভয়, চোর-জ্বন্ধানের ভয়, সেপাই-সাদ্দ্রীর ভয়, অপথাত সম্ভাবনার ভয়,—আরও নানাপ্রকারের ভয়। তা'র সংগ্য জােটে ব্যাধি ও বেদনাবাধ, স্থাদ্ধেশ্বাধ, শােক জ্বন্ধিরের ভয়। তা'র সংগ্য জােটে ব্যাধি ও বেদনাবাধ, স্থাদ্ধেশ্বাধ, শােক জ্বন্ধিরের ভয়। তা'র সংগ্য জােটে ব্যাধি ও বেদনাবাধ, স্থাদ্ধেশ্বাধ, শােক জ্বনিবাধ, জরা-বিকার-হিংসাঘ্ণা-লাভ-কামবাধ ইতাাদি এরাও পেরে বস্থিতই সংগ্য। ফলে, মান্ধ হয়ে
ওঠে বিভিন্ন ব্তির একটা সংমিশ্রণ। এদের থেকে ম্ভিই হোলাে প্রকৃত ম্ভি।
এইটিই মান্ধের চিরকালীন ক্র্যা। সংসার পিছন থেকে টানছে এদেরই চক্রান্তে

টেনে ফেলবার, ওদিকে বেদানতবাদ টানছে অসীম আদি অন্তহারা মুক্তিচিতনার দিকে। দুইদিকের দুই টান,—মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ। এই দোটানার মধ্যে পাড়ে মানুষ গ্রুর খোঁজে, সাধ্সনতর কাছে ধর্ণা দেয়, তীর্থাপথে ছোটে, মন্দির বানায়, কীর্তানের আসরে গিয়ে বসে, কিংবা পি'পড়ের গতের্টানিন দেয়। সব পেয়েও আনন্দ নেই, এই হোলো সুখাঁ মানুষের দুঃখ; সব ছেড়েও আনন্দ পাওয়া খায়, এই হোলো জ্ঞানী মানুষের ভাষ্য। সেই কারণে সুখাঁ মানুষরা যখন আনন্দলাভের অসীম ক্ষ্বায় দুঃখ বরণ করে, সংসারী লোকরা তখন চমকে ওঠে। শাক্যাসংহের পলায়ন দেখে ভারতবর্ষ একদা তেতে উঠেছিল। নিরাসন্ত, শহছ এবং নিবিকাল আনন্দই একমাত্র বস্তু,—যেটি আপন অন্তর্যামীকে ঘিরে মধ্র ম্বার করা করে।

ছাব্দিশ মাইল পথ। ওই পর্যাটিতে পড়েছিল অমর্ত্যলোকের ছায়া। যা কিছ, দেখি,—বদ্তুমারই অভিজ্ঞতা। জীবনের পরম আম্বাদ হোলো অভিজ্ঞতায়। অনেক বই পড়েছে অনেকে, অনেক পণ্ডিত অনেক শাদ্য পাঠ করেছে। কিন্তু প্রিথবীকে সে পাঠ করেনি, জীবনের পৃষ্ঠা ওল্টার্য়নি। শাদ্র দেয় ভাষ্য আর ব্যাখ্যা, কুন্তু অভিজ্ঞতা দান করে না। অভিজ্ঞতাই জীবন। তার বৈচিত্রো অপরিসীম কৌতুক, তারই সংঘাতে আশ্চর্য নাটকীয়তা। গতি আছে বলেই গ্রহণ করতে পর্যাছ, দেখাছ ব'লেই অভিজ্ঞতালাভ করছি। ব্রান্থতে পাই, চেতনায় পাই, জ্ঞানে পাই, দাঃখ ও আনন্দে পাই, দার্যোগে-বেদনায়-ভালোবাসায় সর্ব-প্রকারে পাই। পাণিডতোর মধ্যে এই পাওয়া নেই,—সেইজন্য পাণিডতা হোলো শ্না, জ্ঞান হোলো সমুন্ধ। জ্ঞানের জন্ম অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানের প্রথাশ জীবন-সাধনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তবৈ হয়ে ডিগ্রিলাভের কালে স্নাতকরা ধখন আশীর্বাদ লাভ করে, তখন প্রথম কথাটাই হোলো—বাইরে এসে দাঁডাও জীবনের বৃহস্তর ক্ষেত্রে, ওইখানেই তোমাদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রথম আরম্ভ। তোমরা গতিলাভ করো, অভিজ্ঞতা অর্জন করো,--সেই হবে তোমাদের জ্ঞানের প্রথম সোপান ৷<del>--স্নাতকরা সেই মন্ত্র কানে নিয়ে নবজীবন রচনার কাজে</del> এগোয় ৷

সভা জগতের চেতনার মধ্যে যখন একে পোছলুম, তখন মধ্যাহ উত্তির্গ হরে গেছে। শেষের ছান্দিশ মাইল পথ একপ্রকার প্রাণিশনা ছিল। পাহাড্রী উপত্যকার বহুদরে নীচের দিকে এক আধাট কেলট-পাধরের ছার্দিওয়ালা ক্ষ্ট্রী দেখতে পেয়েছিলুম, কোথাও কোথাও এক আধ ট্রকরো আকি মিক ক্ষিলের ক্ষেত,—নৈলে সবটাই আদি প্রকৃতির বন্যভার আর পাথরের জটলাম একাকার। নীচে দিয়ে উঠে গেছে পাহাড়, দিগণতকে অবরোধ করে রেম্বের্ড্র চারিদিক থেকে। বিস্ময়ের সীমা নেই।

মায়াদেবা এবার বললেন, খাম দিয়ে জার ছাড়লো! বেপোট্ জ্ঞানগায় না গেলে বাঝি আপনার হিমালয় দেখা হয় না? হাসল্ম। বলল্ম, মেজাজটি আপনার ভালো নেই। কারণটাও ব্রেছি। আসন্ন, সেই আমাদের 'জয়হিন্দ্' হোটেল!

তিনিও তাড়না করতে ছাড়লেন না।—বটে? ক্ষিধের জন্মলায় আপনিও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন ঘণ্টা চারেক। মনে নেই?

বানীক্ষেত বাজারের সেই হোটেলওয়ালা আমাদের চিনে রেখেছে। ফর্সা পাংলা চেহারা, সামনে উন্ন জনালিয়ে সে খাবার বানাচ্ছিল। ভিতরে কয়েকখানি ময়লা বেণ্ডি ও হাতল-ভাগা চেয়ার। ঘরের দৃই ধারে খান দৃই চারপাই, তা'র খেকে ছে'ড়া দড়ি ঝ্লছে। এক কোণে একটি জলের 'টাজ্কি।' তারই উপরে কয়েকটি পিতল-দৃহতায় বানানো গেলাস। ভাত-র্টি-তরকারি এখানে মিলবে। দোকানের সামনে স্কর ও মস্ণ রাজপথ,—পাঠানকোটের দিক থেকে এসে ভালহাউসীর দিকে গেছে। হিমাচলের কোলে আবার মেঘ নেমেছে।

হোটেলের ভিতরে চাকল্ম। খাদ্যাদির সাগধ পাওয়া যাছে। অনেককাল পরে একটি নতুন ধরনের গণধ পাছি, সেটি হোলো খটি ঘিয়ের। আজ বোঝা গেল, শাদ্যবাক্য কত সত্য,—অর্থাং ঘ্রাণের শ্বারা আমরা অর্ধভোজন করে থাকি। দোকানে হিন্দা এবং মাসলমানী দা রকমেরই আহার্য থবে থবে সাজানো,—ঘৃত এবং মসলা সহযোগে তারা বর্ণাচ্য। প্রদন করলাম, কোন্টা খাবেন, বলান ? হিন্দা, না মাসলমান?

মারাদেবী আজ ফোয়ারার মতো অনগলি। উচ্ছর্নিসত কপ্টে ওদিকে চেয়ে বললেন, উভয়ের মিলনেই ত' আনন্দ!

হোটেলওয়ালার আন্ক্লা ছিল প্রচুর। চিবিয়ে, চুষে, চেটে এবং গিলে অবশেষে যে প্রকার কায়িক অবস্থা দড়িলো, তাতে আর যাই হোক—প্রমণ করা চলে না। কেউ যদি তখন বল্তো, থাক্ তোমার ডালহাউসী, চলো শেলনে চড়িয়ে তোমাকে সেই কলকাতার বাড়ীর ছাদে নামিয়ে দিয়ে আসি, বোধ হয় রাজি হয়ে যেতুম।

আহারাদির পর উদ্গার উঠলো। মায়াদেবী বললেন, জয়হিন্দ্ !

কথাটা শ্নেন হোটেলওয়ালাটি হাসলো বটে, কিন্তু আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, একটি দিনের গল্প। ১৯৪৭ খৃষ্টালৈর ১৫ই আগন্ট। কলিক্তির পথে পথে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা। চারিদিকে যানবাহন আর কলরর। স্থিদিন মদের দোকান বন্ধ ছিল কিনা জানিনে। কিন্তু পথের ধারে সেই বিপ্রুক্তিমিতার একাল্ডে বসেছিল একটি লোক এক বোতল মদ হাতে নিয়ে। কানে ক্টার জবাফ্ল গোঁজা। সেই জনতার দিকে তাকিয়ে লোকটা নিজের মনেই আনুক্তি ক'রে বলছিল, অনেক দ্বংখে স্বাধীনতা পেল্ম, বাবা!—জয় হিন্দ্!—এই বলল মদের বোতলটি ধরে সে ঢালতে লাগলো গলার মধ্যে!

হোটেল ওয়ালার কাছে শ্নলমুম, এখানে কোথায় যেন পান পাওয়া যায়। ভাবলম্ম, পান কিনে এনে মায়াদেবীকে চম্ক লাগাবো। পান আনবার জন্য বেরিয়ে ২০০ পড়ল্ম। খ্রে খ্রে এক সময় দোকানও পাওয়া গেল। কিন্চু সেই পান নিয়ে ফিরে এসে দেখি, দড়ি ছে'ড়া সেই খাটিয়াখানায় শ্রে মায়াদেবী অগাধে নিদ্রা বাছেন। অত্যন্ত ময়লা একটি তুলোবারকরা লেপ তলায় পাতা, এবং তিনি গারে তুলে নিয়েছেন সব চেয়ে নোংরা একখানা ছিন্নভিন্ন কন্বল। এটি হোট্টেল্-ওয়ালারই সংসার্থানা, এবং এইট্কুরই মধ্যে,—কিন্চু হোটেলওয়ালাও মায়াদেবীর নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে একট্ অবাক।

স্বামী-স্বী মিলে ভেবেচিন্তেই এই দ্রবস্থা ঘটিয়েছেন, স্তরাং আমার ভাববার আর কিছ্ রইলো না। থমকে একবার দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ছব স্মরণ কারে সান্ধনা পেতে হোলো,—"সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

একট্ন পরেই ভালহাউসীর গাড়ী এসে পড়লো। কিন্তু মায়াদেবীকে ডেকে ভোলবার কোনও উৎসাহই পেল্ম না। ভাকলে বোধ হয় একট্ন অবিচারই হোতো। স্তরাং মিনিট পাঁচেক নিয়মমতো দাঁড়িয়ে গাড়ী চলে গেল উত্তর-পশ্চিম পথে। আমি সেই জিনিসপর আগলে পথের ধারেই একখানা পাথর আগ্রয় করে বসে রইল্ম।

আন্দাজ মিনিট পনেরো পরেই আচমকা মায়াদেবী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। গাড়ীর সময়টি তাঁর জানা ছিল। কিল্টু গাড়ী যে চ'লে গেছে এটি তাঁকে জানাতে হোলো। তিনি মহা লন্জিত, কিল্টু মনোভাবটি চেপে রেখে তারস্বরে বললেন, আপনি এমন মুখচোরা তা ত' জানতুম না? ডাকলেন না কেন?

বলল্ম, আপনার এই 'নেপোলীয়নী' ঘ্ম জানা থাকলে ঠিকই ডাকত্ম। তবে আরেকখানা গাড়ী আছে চারটের সময়। দ্বিশ্চলতার কারণ নেই। বেশ করেছেন ঘ্নিময়ে। ওটা হোলো 'ভাত-ঘ্ম।'

মায়াদেবী উঠে এলেন। সময় হাতে ছিল দ্বেণ্টারও বেশী। তিনি বললেন, মালপর এখানে থাক, চলুন ঘুরে আসি।

ছোটু পাহাড়ী গ্রাম হোলো 'বানীক্ষেত।' মোটর চলাচলের পথটিই হোলো তার নাভিকেন্দ্র। তিন ফার্লংয়ের মধ্যেই, তার ব্যবসায় বেসাতি। এর বাইরে হোলো দ্দিকের পাহাড়তলী এবং চাষীবিস্তি,—বেড়াবার মতো জার্ম্ম্মিত তা'র কোথাও নেই। কেউ কল্বল ব্নছে, কোথাও দার্জ রু-ঘর, ফল বিক্লি রুবছে কেউ, কোনও মেয়ে কাঠের বোঝা নিয়ে চলছে, কোথাও বা বৃন্ধা বিক্লির ব'সে তা'র নাংনীকে দিয়ে মাথার উকুন বাছিয়ে নিছে। পথের ধারে গ্রামিসাইতে বসেছে এক অন্ধ বোরেগাঁ, আরেক জায়গায় পাথরের ট্করো আর ক্রিক্র হাড় দিয়ে ম্যাজিক দেখাছে একটি লোক। ঘ্রে বেড়াল্ম থানিকক্ষণ ক্রেকেই পাড়ায় পাড়ায়। চাষী মেয়ে আগাছার বান্ডিল তুলে আনছে গিরিনদ্বিশ্ল পাথর জটলার ফাঁকে,—এগ্রাল গর্ম মহিষের খাদা। এটি তরাই অণ্ডল, স্তুতরাং ফলন অনেক বেশাঁ। পাহাড়তলীর পাশে পাণে চলে গিয়েছে বনজপালের পথ ইরাবতীর পারে পারে।

শল্টনের ল্যেকেরা মাঝে মাঝে এদিকে আসে শিকারের সংগাঁ থ্রিকতে। সাপ উঠে আসে এদিকে বড় বড়। ওই যতট্রকু ঘ্রে এল্যুম ততট্রকুই পরিচয়, ততট্রকুই সতা। তার বাইরে সবই রয়ে গেল, সবট্রকুই অজানা। আমরা যান্ত্রী, আমাদের কোত্রল ক্ষণকালের,—সেকথা ওরাও জানে, আমরাও ব্রি। অভব্য কোত্রল প্রকাশ করতে গিয়ে আমরাই ছোট হই, ওরা অবাক হয়ে থাকে। ওরা চিরকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে শন্ত ভিত্তির ওপর, আমাদের মতো নোজ্গর ছেড়া অর্গাণত যান্ত্রী ওদের চোথের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত ভেসে চলেছে। কেউ ওদের প্রাণের পরিচয় নেয় না, ওরাও সম্পূর্ণ উদাসনি। কিন্তু এই পরিচয়ের অভাব এবং অন্থেসাহ থেকে ভুল ব্রুবাব্রির জন্ম ঘটে। একপক্ষের অনিছা এবং অন্পক্ষের উদাসীনা —এর থেকেই অবশেষে দেখা দেয় রাজনীতিক কুচকচি। সামাজিক জীবনে না মিললে রাজনীতিক সম্পর্ক মধ্রে হয় না, এটি ছেলেমান্ত্রেও বোঝে। উডি্যার সঙ্গের বাঙ্গলার সামাজিক জীবন চিরকাল অচ্ছেদা ব'লেই রাজনীতিক জীবনে উভয়ের মধ্যে কথনও বিবাদ বার্গেন। উভয়ের মন জানাজানি বহুকালের।

ষথাকালে গাড়ী এলো, এবং যখন ছাড়লো তখন বেলা সাড়ে চারটে। চার পাঁচ মাইল মাত্র পথ। কিন্তু তখন পাহাড়ে মেঘে রোদ্রে আকাশে অরণ্যে—শরংকালের ল্কেচ্রির আরুভ হয়ে গেছে। একদিকে বিষম মুখ, অন্যদিকে হাস্যোক্তরল। একট্ পশ্চিমে, একট্ উত্তরে আরুভ হোলো চড়াইপথ। পথ মস্ণ এবং স্কুর,—রাজপুর থেকে মুসোরীর পথের মতো। কোথাও ক্ষমা নেই, নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই,—কেবল চড়াই। গাড়ীর গতি মন্থর, কিন্তু শব্দ কানফাটা। চার মাইলে প্রায় চার হাজার ফুট চড়াই, সোজা কথা নয়। ওই ষে সেবার উঠল্ম বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে—জৈন ধর্ম শালাটার পাশ দিয়ে চড়াই আরুভ হয়েছিল। সেও চার হাজার ফুট উচ্, কিন্তু ছা মাইলে পথটা ছড়ানো,—এবং মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল কতকটা উপত্যকা। এখানে কিছের নেই, শুধু চড়াই। এ পথে ফিরবার সময় পেট্রল্ খরচ নেই। তিট্যারিং ধরে রইলো, রেক্ টিপে রইলো, গাড়ী নেমে এলো গড়গড়িয়ে। সব পাহাড়ের ড্রাইভাররাই এই সুযোগ নেয়।

দিগদত প্রসারিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। অনেক দ্র দেখতে পাছিত উঠছি উচ্তে। দক্ষিণে পাঞ্জাবের দিরাট সমতল অনেকটা যেন ক্রেলী দ্রুক্ত ধবলাধার প্রেণীর উপরে উঠে পরি পাঞ্জাল দেখতে পাছি। জন্ম; থেকে ক্রিম্মীরের পাহাড় উঠে গেছে পশ্চিম থেকে উত্তরে,—একটির পর একটি হিছিকের দানব পাশাপাশি শ্রে বেন বিপ্রাম নিছে, ওরা যেন দেবতাত্মা হিমালুক্সের মন্তে বশীভূত। এটি হিমাচল প্রদেশ,—সমতল অণ্ডলের ধার ধারে ক্রি এদিকে এমন বহু সহস্র নরনারী আছে যারা রেলপথ দ্রের কথা, চাক্সে গাড়ী কথনও দেখেনি। তা'রা হিমালুরের সম্তান, প্রিবী তাদের থেকে বাইরে প'ড়ে থাকে। সংবাদপত কেমন, তারা জানে না, সাহেবস্বরো দেখেনি এ জীবনে,—এবং সারা বছরে একবার যদি ২৩২

কখনও কোনও পাহাড়ের শীর্ষ লোকের ধার দিয়ে একটি এরোপেলনকে চকিতে পার হয়ে যেতে দেখে, তবে তা'রা পাহাড় পেরিয়ে ঘরের দিকে পালায় আতথ্ক। চল্তি যুগের ইতিহাস্ই ওরা পৌরাণিক কাহিনীর মতো শোনে।

সহসা সচেতন হল্ম। আমাদের গাড়ীতে থাত্রীর সংখ্যা মোট দশ-বারোজন।
কিন্তু অধিকাংশেরই লেগেছে ঘ্ণী,—পাহাড়ের পথে যেমন হয়। মায়াদেবীর
মাথা এরই মধ্যে হেট হয়েছে, তাঁর আর সাড়াশন্দ নেই। অন্যান্য আরোহীদের
মধ্যে স্থালোক আছে জনতিনেক। একজন দশাসই ভদ্রলোক শিবনেত্রে একেবারে
অসাড়। কেউ কেউ জানলা দিয়ে যথাসভ্তব মুখ বাড়িয়ে গলা চিরে,— ও-য়া-ক্,—
না, থাক্ দেখবো না! তার ছোঁরাচটা যেন নিজের মধ্যেও কিলবিলিয়ে ওঠে।
দেখতে পাছি গাড়ী না থামলে মায়াদেবীর আর সুস্থ হবার আশা নেই।

গাড়ী ঘ্রে-ঘ্রে কমেই উঠছে উপর দিকে। ভূজ-গভূষণের দেহ জড়িয়ে সাপ ধেমন ক্রমশ তাঁর জটার শীধে ওঠে। ঠা ভার এবার স্বাই জড়োসড়ো হচ্ছে। মেঘ নেমে বাচ্ছে ইরাবতীর দিকে; পাইনের বনে মেঘ ঢ্কছে। মেঘ ঢ্কছে আমাদের গাড়ীতে। ড্রাইভার ঝাপসা মেঘে গাড়ী চালাচ্ছে। ঠা ভা হাওয়া ঝলক দিরে বাচ্ছে। নীচেকার রৌদ্রকাশত জীবন ভূলে গেল্ম। জামার বোতাম কথ করতে হোলো এতক্ষণে। পাহাড়ে-পাহাড়ে শরতের কুস্ম সমারোহ পথের দ্যারে এসে দাঁড়িয়ে হাসিম্থে অভার্থনা জানাচ্ছে। একটি আর্ঘটি বিশ্বর দেখা পাছি।

পশ্টনের পাড়ার ধারে এসে একবার্টি গাড়ী দাঁড়ালো। আমরা শহরের প্রান্তে এসে পেণিছেছি। অসংখ্য মিলিটারী ব্যারাক, এবং তাদের আনুষ্ঠিগক উপকরণ চোথে পড়ছে। অফিসারদের আনাগোনা দেখছি। এটি বোধ করি পাঞ্জাব রেজি-মেন্টের কেন্দ্র। পাঠানকোট থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দ্বের।

গাড়ী সেখান থেকে আবার ছাড়লো এবং আঁকাবাঁক। স্কুদর পথ ধরে পাহাড়ের কোল ঘে'ষে দেখতে দেখতে শহরে এসে পে'ছিল্ম। মোটর দ্টাণেডর পাড়ায় কিছ্ কিছ্ লোকজন দেখছি বটে, কিল্তু চারিদিকেই জনবিরল। এমন কোলাহলবিহীন সভস্থতা কোনও পাহাড়ী বড় শহরে দেখিন। একট্ যেন বিসময়বোধ করল্ম।

নানা হোটেলের দালাল এসে দাঁড়ালো, কিন্তু ওদের মধ্যে আমর। 'গ্রুক্তি ভিউ-হোটেলটি' পছন্দ করলমে। নির্বাচনে তথনকার মতো ভূল ঘটলো, সৈটি পরে টের পেলমে। কিন্তু মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে বিস্তৃত্তি নেবার বিশেষ দরকার ছিল। প্রায় বারো থেকে তেরো ঘণ্টা হোলো, আমর্ম্বাস্থিয়-পথে ঘ্রছিল্ম।

ভাকষরের গা দিয়ে একটি পায়ে হাঁটা ঢাল পথ উট্টের্জিলো মসত এক হোটেল-প্রাসাদের প্রাণ্যাণে। কিন্তু এটি এত নিভ্ত অঞ্চল ক্রি একট্ যেন আড়ন্ট হল্ম। একটি গালুজরাটি পরিবার নীচের তলায় এসে জ্বিলা দা্টি ঘর আগেই নিয়েছেন। সা্তরাং উপরতলায় গিয়ে একটি বর্ড় ঘর নিতে হোলো। মসত বড় বারান্দা,— কিন্তু এপাশে ওপালে কোথাও মান্য নেই। চতুর্দিকে এত বিলাসসজ্জা এবং অপ্রয়োজনীয় ঝকঝকে আসবাবপত্র যে, চোখ ঠিক্রে যায়। এই হোটেল থেকে হিমালয়ের দ্শা সর্বাপেক্ষা স্কুলর,—ওরা বললে। কিন্তু মাথাপিছা দৈনিক শনেরো টাকা লাগবে,—এ যেন একটা বেশী। হোটেলে যাত্রীসংখ্যা যত, তা'র চেয়ে খানসামার সংখ্যা অধিক। ভিতরে লাউঞ্জের আসবাবপত্র দেখে আমরা হতচিকিত। এ হোটেলে আজকাল সাধারণ উচ্চ মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা আসে, এবং তা'র জন্য রেট্ কমিয়ে পনেরো টাকা করতে হয়েছে,—এজন্য কর্তৃপক্ষের মনে চাপা দ্বংখ রয়েছে। সাহেবস্ববোরা টাকা দিতে জানতো; তা'রা এদেশ ছেড়েচলৈ গিয়েছে,—সেজনা অনেকেই বিমর্ষ।

ঘরখানা মহত। ভালো ভালো গদিঅটা কোচ, দেওয়ালের নীচে ফায়ার শ্বেস, পরিপাটি শব্যা ব্যবহ্যা, ঘরের সংলগ্ন হনানের ঘর, মেঝের উপরে কার্পেট, মথমলের বড় বড় পর্দা, একাধিক ইলেকট্রিক আলো,—অর্থাৎ হ্বাচ্ছল্য এবং আরামের উপকরণ প্রচুর। এদিক ওদিক ঘুরে দেখে এল্ম, আমাদের ঘরটিই শ্রেষ্ঠ মনে হোলো। কিন্তু এই বিরাট এবং স্দীর্ঘ দোতলাটিতে লাউজের দরজাটি সন্ধার পর বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের এ মহল সন্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসন্গ হয়ে পড়বে। অজানা এবং অর্পরিচিত পাহাড়ের প্রান্তে যদি কোনও অভাবনীয় বিপত্তি ঘটে, বহু ভাকাভাকি সত্ত্বে কেউ ছুটে এসে দাঁড়াবে, এমন মনে হচ্ছে না। হোটেল-নির্বাচনে ভূল ঘটেছে, এই ধারণা আমাকে পেয়ে বঙ্গে-ছিল। উৎসাহের অভাব বোধ করছিল্যে।

ঠাণভাকে রেখ্ন করার জন্য চারিদিক থেকে বন্ধ। সমস্ত বারান্দায় কাঠের দেওয়াল এবং কাঁচের জানলা। সমস্ত মেঝে কাঠের, সিশিড়ও কাঠের। পাহাড়ী শহরে কাঠ ছাড়া উপায় নেই। কাঠের বাড়ী হোলো সর্বত্ত। কাঁচ না থাকলে জানলা হয় না। কাঠের মেঝে থাকার জন্য বহুদ্রে থেকে পায়ের শব্দ এবং কাঁপন অনুভব করা যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে ভালো বাড়ী মানেই ভালো এবং মোটা কাঠের বাড়ী। আরাম এবং মধ্বর উত্তাপ সৃষ্টির জন্যই এই কাঠের কাজ।

সন্ধ্যার চা এবং জলযোগাদির পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মায়াদেবী চাণগা হলেন। আমার ধারণা ছিল বিপরীত। ভাবছিল্ম রাহির মতো তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু হোটেলের ভিতরে গিয়ে নৈশভোজনের ফরমাস ক্ষিত্র এসে দেখি, তিনি বাহির হবার জনাশ্প্রস্তৃত। বললেন, চল্ল, বেরিয়ে ক্ষিতৃ। আমি সতিই বলি, চান্বার চেয়ে ভালহাউসী আমার বেশি ভালো ক্ষ্মিছি।

वनन्य, वन्त र्वांग भारवी नय कि? এकर्ट, रयन अक्कि आर्थ्यानक?

তিনি রাগ করলেন,—এ যাগের অমজল থেয়ে বাঁচাই, অথচ একণো বছরের পেছনে চেয়ে থাকবো,—এ কেমন কথা ? এবার বাঝাই সারীছ আপনার গাম্ভীর্যের আসল কারণু। চলন্ন, পথে বেরিয়ে কথা হক্ষেত্রিমার সম্পেহই ঠিক, আপনি একটা সেকেলে!

ঈষৎ দিনের আলো তথনও রাণ্গা হয়ে রয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমে। কিন্তু সেই। ২০৪ স্বাস্তকাল বে কত স্কুর, পথে বেরিয়ে ব্রুতে পারা গেল। 'সীভার' ও পাইনের বিশাল অরণ্য পাহাড়ের সীমানা ধ'রে দ্রে দ্রান্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে দিনান্তের রক্তবরণ দিগনত সর্বন্ত রক্তিম আভা প্রসারিত করেছে। বাঁ-হাতি স্কুনর পথ উঠে গেছে অন্ধকার পাহাড়ের জ্ঞান জটনার ভিতর দিয়ে। এত নিরিবিলি যে, এখন পর্যন্ত একটি মানুষেরও দেখা পাচ্ছিনে। আমরা আন্তে আন্তে চড়াই পথে উঠে যাচ্ছি। 'সীভার' ব্ক্লের পাতায় বায়, সঞ্চালনে মর্মার শব্দ হচ্ছে, মুখ তুলে দেখি পশ্চিম দিগতত সম্পূর্ণ অন্ধকার হবার আগেই প্রথম শ্রুপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র আকালপথে এসে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ প্রায়ই লতাগ্রেছড়িত এবং শৈবালাচ্ছন । পথের বাঁকে বাঁকে আলো জনলেছে। বড় বড় পাখীর ডানা ঝাপটের আওয়াজ পাচ্ছিল্ম। কিন্তু তাদের সেই পক্ষ-সন্তালনের ফলে গাছের থেকে যে গন্থের ঝলক এসে নাকে লাগবে, এটি ভার্বিন। ফ্বল নয়, গাছের গন্ধ। ফ্বলের মতো গন্ধ নয়, কিন্তু এমন একটি নিবিড় তন্দ্রাজড়ানো অপরিচিত গন্ধ, যেটি সমতলবাসীরা কখনও পার না। হ'তে পারে 'সীভারের' গন্ধ, কিন্তু এইটি ছড়ানো রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সর্বত। ম্গনাভির উগ্র গণ্ডের ঝলক দ্চারবার পেয়েছি; রাজস্থানে গিয়ে জেনেছি আসল চুয়ার গল্প কেমন; প্রাচীন বট বেখানে জরাজীর্ণ মন্দিরের দেওয়াল ভেণেগ বাইরে এসেছে—সেই মন্দিরের ভিতরকার বন্য সোদা গন্ধও জানি :—ছোটবেলায় যেদিন বড়দাদার বিয়ে হোলো, তাদের ফ্লেশয্যার পরের দিন বাসিফ্লের মাড়ানো গল্খের কথাও মনে আছে: এমন কি দিদির ধুবশ্বরবাড়ীর সেই শ্যাওলাধরা প্রাচীন পর্কুরঘাটের বাঁধানো ইমারতের ফাটলে যে-গন্ধটা পেতৃম বোবা পাকুরের কোলে,—তাও ভূলিনি। কিন্তু এ গন্ধের সঞ্চে তাদের কারো মিল নেই। এ পাওয়া যার কেবলমাত হিমালয়ে এলে। কুময়েনের উত্তর পাহাড়-পথে, নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে, উত্তর সিকিমের লা-চেন অণ্ডলে, কাম্মীরে,— এবং ওই বেটি আজ্ঞ, পশ্চিম পাকিদতানের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত,—মারী, নাথিয়া-গলি অথবা হাভেলিয়ানের পরম রমণীয় পার্বত্য অঞ্চলে। আমার ধারণা, বিনিদ্র রোগীকে ঘুম পাড়াবার মতো এমন গন্ধ আরু নেই। আমার ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রার বিহঃলতা ছিল।

অশ্বকার হয়েছে, কিন্তু ঠিক যাচিছ কোন্দিকে ঠাহর হছে हो। এখানে অন্বনার হরেছে, ক্রিন্ট তিক নাক্র ক্রেন্ট হরেছে ক্রাণ এবানে ওখানে আজালে আবভালে বাগানবাড়ী এক একটি দেখতে প্রত্তিয়া যাচ্ছে, আলো জ্বালা দেখে মান্বের অভিত্তের প্রমাণও পাছিল,—কিন্তু সমস্ভটাই নিস্ভব্ধ। পথটি কোথার গিয়ে এবং কভদ্রে উঠে শেষ হয়েছে জিক বোঝা যাচ্ছে না। মায়াদেবীর ভ্রাক্তেপমান্ত নেই। তার চলনের উৎসাহে সমস্ভ দিনমানের ক্রান্তির কিছ্মান্ত আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এখানে পা দিয়েই যেন তার কাম্মীরকে খ্রুড়ে পেয়েছেন। স্পত্তই বলেছেন, চাম্বা অর্থাৎ চম্পা নগরী তার

ভালো লাগেনি। বন্য ও দঃসাধ্য পর্বতপ্রাকারের মধ্যে বন্দিনী 'চম্পাবতী' তাঁর

প্রিয় হ'তে পারেনি। ডালহাউসীর এই আধ্যনিক স্কুস্ভ্য সাজস্জ্য তাঁর ভালো লেগেছে। আমার মনে সান্ত্রনা ছিল এই ডালহাউসী চম্পাবতীরই অন্তর্গত। নামে মাত্র পাঞ্চাবের অধীন।

আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মায়াদেবী। এবার থমকে দাঁডিয়ে ধমক দিলেন,—তখনকার কথাটা কিন্তু ভূলিনি।

আমিও দাঁড়াল্ম। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ, আপনার মধ্যে সেই প্রেনো পৈতেধারী ব্রাহার্গটি ঠিকই বে'চে আছে।

থাকলে ক্ষতি কি?

আপনার গাম্ভীর্যের কারণও ওইখানে।

এবার খবে হেসে উঠলুম সকোতকে। ধনুর্বাণ তলে তিনি সোজা আক্রমণ করেছেন। প্রেরায় বললেন, গ্রুতসাহেবের মুখে যেদিন থেকে আপনি শ্রনছেন, আমি নাচ-বাজনা-অভিনয় এসব জানি—সেদিন থেকেই আপনার মুখ ভার। ব্রুঝতে পারি, আর্পান এসব পছন্দ করেন না!

প্রাদেশিক ভাষায় একে বলে, 'বেধড়ক' আক্রমণ। হাসিমুখে শুধু বললুম, সাংঘাতিক অভিযোগ বটে। আপনার ন্বামী এখানে উপস্থিত থাকলৈ তাঁর সংশ্য ঠিক আপনার ঝগড়া হোতো!

কেন ?

আমার ওপর এই আক্রমণ তিনি সইতেন না!

মায়াদেবী আবার কিছুদের এগিয়ে চললেন। দ্রাদিকের ঘন ব্লচ্ছায়ার অন্ধকারে বিশেষ কিছা দেখা যাচ্ছে না। বহা দ্রের আলোর একটা আভা পড়েছে গাছের শীর্ষে। উপর দিকে তাকিয়ে মায়াদেবী এবার নিজেই থামলেন,—না, আর নয়—চলুন ফিরি। আছা, বলুন ত', আপনি কি সত্যিই মেয়েদের নাচ-গান পছন্দ করেন না?

উৎরাই পথ ধরলমে এবার। পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর। তাঁর কথা শনেে কিন্তু হাসতেই হোলো.—পছন্দ করি--একথা শুনলে কি আপনি ধেই ধেই করে নাচতে আরুভ করবেন ?

উচ্চ হাস্যে পথ মুর্থারত হোলোঁ। অতঃপর নীচের পথ ধ'রে হাঁট্টেইটিতে যখন 'ভালহাউসী ক্লাবেরঃ পাশ কাটিয়ে হোটেলে এসে উঠলমে, ভৃঞ্চিবেশ রাত হয়েছে। গ্রুজরাটীরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সন্ধ্যার পর থেকে শাঁত পড়েছে প্রচর।

উত্তরে বহুদ্বের চম্পাবতী উপত্যকার নিষ্ট্রিলাকে দেখা যাচ্ছে তুষারশহে 'পাষ্গা পর্ব তমালা।' সম্দুসমতা থেকে 'পাষ্গার' উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ হাজার ফুট,—চিরকাল বরফে আচ্চন্ন। তার নীচে থেকে দক্ষিণ পার্বতালোকের নাম ২৩৬

'চম্পাবতী উপত্যকা।' ভালহাউসী এই উপত্যকারই মধ্যে পড়ে। আগে চম্পাবতী ছিল একটি সামন্ত রাজ্য, এখন ডেপ্রটি কমিশনারের অধীন। এটি এখন হিমাচল প্রদেশের একটি জেলামাত। যেমন মশ্ডি, বিলাসপ্রে, শিরম্ব ইত্যাদি।

বারান্দায় এক ফালি মধ্র রোদ্র এসে পড়েছে। সন্দেহ ছিল, দিনমানে হয়ত মান্বের কলরব-কোলাহল শ্নতে পাওয়া যাবে। সন্দেহ সত্যে পরিণত হরনি। শ্না ভালহাউসী চারিদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে। সমস্ত দিন ধরে চেয়ে থাকা 'পাঙগীর' দিকে, সমস্ত দিন পাখীর ভাক শোনা,—সমস্ত দিনরাত্তি নিস্তম্প নিঃসঙগভার মধ্যে সময় অভিবাহিত করা। যদি কিছ্ বৈচিত্রা থাকে তবে সে বাইরের পথে পথে। প্রাত্রাশ সেয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়ল্ম।

ওক্ আর পাইনের বন আলোছায়ার বিলিমিলিতে ঝলমল করছে। পথ তেমনি নিরিবিলি, তেমনি বনময়। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে খদ। আমাদের বসবাসের অঞ্চল হোলো 'বাক্রোটা' পাহাড়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চার-পাঁচটি পাহাড় পরস্পর সংলক্ষ্য, এবং তাদেরকেই কেন্দ্র করে ডালহাউসী গড়ে উঠেছে। 'চম্পা' উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে উচু হোলো নিকটবতী' এই ডালহাউসী, এবং এখান থেকে নেমে অরণ্যপথ ধরে আন্দাজ কুড়ি মাইল গেলে 'চম্পানগর।' কিন্দু এর চ্যারিপাশের অরণ্য অত্যন্ত গহন গভীর,—হিংস্ল জানোয়ারদের অবাধ বিচরণক্ষের। ওদিকে অস্বনাগিনী চাম্ব্রা দমপ্রহরণ ধারণ করে আছেন, এদিকে পাশব রাজ্যের পদ্পিতিনাথ তাঁর বিরটে পশ্মালা স্থিত করে রেখে ধ্যানিহিতমিত নেত্রে ব'সে রয়েছেন। সমগ্র চম্পাবতী অরণ্যের জনা প্রসিদ্ধ।

আমরা 'নিন্দ-বাক্রোটা' থেকে উঠতে উঠতে 'শীর্ষ'-বাক্রোটার' দিকে চলল্ম। অন্য পাহাড়গর্নলর নাম হোলো 'ভান্জার, পট্রাইন, তেহরা, কাঠলাগ' ইত্যাদি। রানীক্ষেত, মুসৌরী, নৈনীতাল সন্বন্ধে সাধারণত যে ধারণা হয়, এখানেও তাই। হিমালেয়ের প্রায় প্রত্যেকটি স্কুদর শহর ইংরেজের গ্রীষ্মাবাসের কল্পনায় তৈরী। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব—ৄ৽ই দ্ইয়ের সন্ধিপথলে ইংরাজ দেখতে পেয়েছিল 'চান্বা' উপত্যকা। এই উপত্যকার সামন্তরাজের হাত থেকে একশো বছর আগে প্রেভি পাহাড়গর্হাল আদায় করে নেন্' কর্নেল চার্লস্থিকিয়ার। তখন ছিলেন বড়লাট লর্ড ভালহাউসী,—সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক ফ্রেন্সি। তখনও ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল চলছে। তারপের নগর নিম্পাঞ্জিরতে তিন বছর লাগে। আমরা এখানে দৈবাং এসে পড়েছি ঠিক এক্সেন্সিকর প্রেণের কালে। সম্প্রতি কিছ্বদিন আগে 'ডালহাউসী' প্রতিষ্ঠার শতব্যক্ষিকী উৎসবকালে পশ্চিত নেহর এখানে এসেছিলেন। তাঁর আগমন-সমান্ত্রিহের ধান্ধা এখনও এখানকার আধিবাসীরা কাটিয়ে ওঠেনি। বাজারে এখনজ্ব উত্তাপ রয়েছে।

চড়াই ভাষ্ণাতে ভাষ্ণাতে উঠছি উপর দিকে। গাছপালার ফাঁকে, পাহাড়ের কোলে, ঝোপজধ্মলের আড়ালে,—এক একটি বাংলো রয়েছে ল্যুকিয়ে। কিল্তু প্রত্যেক্টিতে মান্বের সংখ্যা কম। কোনও বাংলো একেবারে শ্ন্য, কোনটি মালী অথবা রক্ষীর তত্ত্বিধানে, কোনটিতে বা বাইরের দ্'একটি লোক। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব হচ্ছে, পাঁচশোখানা বাংলোর মধ্যে চারশোখানারও বেশী শ্ন্য প'ড়ে রয়েছে। এই ডালহাউসী মান্বের সোরগোলে গমগম করেছে দশ বছর আগে,—ভারত যথন স্বাধীন হরনি। স্থানীয় 'বাল্ন' গোরা ছাউনীতে ছিল ইংরেজ সামরিক অফিসারদের প্রবল কর্মতংপরতা; পাহাড়ে-পাহাড়ে সাহেব-স্বোদের বাংলো,—তাদেরই ছেলেমেয়েদের ইস্কুল পাঠশালা; মিশনারীদের কন্ভেণ্ট্ আর গির্জার প্রার্থনা-সমারেছে। এই একমার পাহাড়ী শহর যেখানে নোংরা বিস্ত চোখে পড়ে না, দারিদ্র যেখানে সর্বাপেক্ষা কম, যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিচ্ছল্লতা। প্রত্যেকটি বাংলোর সম্ভান্ত এবং অভিজাত পরিবারের বস্বাস ছিল, এটি দ্র্ভিমারই ধারণা হয়। স্কটল্যাম্ড দেখিনি, দক্ষিণ কানাডাও দেখিনি,—কিন্তু তাদের ছবির সংখ্য ভালহাউসী হ্বহ্ মিলে যায়। বনে, কাননে, উদ্যানে, গিরিনিক্রির, ওক্-পাইনের বীথিকায়, ছায়ানিবিড় নিভ্ত নিকুঞ্জলোকে— ভালহাউসী শহর মুসোরীকে পদে পদে হার মানায়।

'বাক্রোটা' পাহাড়ের শীর্ষে উঠে এল্ম। দিগণত বিশ্তৃত হয়েছে। খন রোদ্র, কিন্তু দ্নিগধ হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিছে। এখান থেকে পথ নানাশাখায় গেছে নানা দিকে। এ অঞ্চলটি দার্জিলিংয়ের 'অবসারভেটরীর' পাড়ার মতো চারিদিকে প্রসারিত,—অনেকটা যেন মালর্ড্মি। খাদাসামগ্রীর বাজার একট্ নীচের দিকে। উপর্যাদকের মাল্-এর বাজারটি কলকাতার চৌরগ্যীর অপদ্রংশ। কাজকারবার বড় ছিল, কিন্তু এখন লোকজন অতি কম। মায়াদেবীর ভালো লেগেছে এই জনবিরলতা। তিনি ডালহাউসীর গণগানে মন্থর হয়ে উঠেছেন। চারিদিকের পাখীসমাজে বোধ করি এই ধারণাটি বংধম্লে হয়েছে যে, ডালহাউসী বোধ করি এমনি জনবিরল থেকে খাবে চির্নিদন! তারা গাছে-গাছে আদিবাসীর মতো দল পাকিয়ে সম্ভবত তারন্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করছে,—তোমরা সভ্যতা আর সংক্ষতির ধনজাধারী'নহতে পারো, কিন্তু তোমরা পরদেশী,—তোমরা এসেছ বাইরের থেকে। বন্তুত, কোনও পাহাড়ে এত বিচিত্রবর্ণের পাখী-সমাবেশ দেখিন।

'পাণগার' বিশাল শ্ত্রে পর্ব তশ্রেণী দেখছি উত্তরে। চোখ চিন্দ্রির যার—এত শাদা। প্রত্যেকটি চ্ড়া পাশাপাশি সাজানো,—প্রত্যেকটি বলমল করছে রোদ্র। উত্তর পর্বতের নীচে দিরে প্রবাহিত হয়েছে চ্প্রক্রিগা, ডালহাউসীর ঠিক নীচে দিরে গেছে ইরাবতী, এবং দ্র দক্ষিণ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সমতল ভূডাগে চন্দ্রিরে এসেছে বন্য বিপাশা। বিপাশা ক্রিকে কয়েক মাইল দক্ষিণে গেলেই মানস সরোবরের সন্তান মহানদ শতদ্র হিট্যের দাঁড়িয়ে কাছেই দেখা বাছেছ জন্মরে গিরিশ্রেণী,—পার পাঞ্জালের দক্ষিণ প্রান্ত। 'উধমপ্রে' ও 'চিনেনি' অঞ্চলে চন্দ্রভাগার একপারে ধবলাধার, অন্যপারে পার পাঞ্জাল,—এবং এটি কেবল-২৩৮

মাত্র ভালহাউসী থেকেই সন্প্রতাক্ষ। পন্ই গিরিপ্রেণীর মধ্যে সেতু রচনা করেছে চন্পাবতী।

দেশতে পাওয়া য়াচ্ছে ভালহাউসীর চতুদিক হোলো 'চান্বা ভ্যালীর' ন্বারা পরিবেশিত। কিন্তু লর্ড ভালহাউসী এই শহরকে সংখ্র করে গেছেন পাঞ্চাবের সপো। ভালহাউসী পৌছতে গেলে চান্বাই অতিক্রম করতে হয়, এবং চান্বার সপো। ভালহাউসী পৌছতে গেলে চান্বাই অতিক্রম করতে হয়, এবং চান্বার সপো। ভালহাউসী কর্বারাই হওয়া সন্ভব। পাঞ্চাবের সপো ভালহাউসী শহরের এই অসংগত সন্পর্ককে আজও লালন করছেন ভারত গভর্নমেন্ট সন্ভবত এই কারণে য়ে, সমগ্র ভালহাউসী শহর এবং 'বাল্ন' গোরা ছাউনীটি নির্মিত হয়েছিল 'চান্বার' সামন্ত নরপতির টাকায় নয়,—ভারত গভর্নমেন্টেরই অর্থে। বিতর্কটা আজও চলেছে। কিন্তু হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেন্ট বোধ করি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে বিরত করতে কুন্টা বোধ করেন। ফলে, পাঞ্চাব এবং হিমাচলের রাজ্যসীমানা অদ্যাবিধ অনেকটা জটিল হয়ে ররেছে।

নানাকথা নিয়ে আমরা ঘ্রতে ঘ্রতে এসেছি অনেকদ্র। কয়েকটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে ভালহাউসীর সংগ্র—সেগ্লিল স্মরণ করে আমাদের মনে ছিল রোমাণ্ড কৌতুক। বহুকাল প্রে—সেও প্রায় চুরাণ্ণী বছর পেরিয়ে গেল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন তার কিলোরপ্র রবীন্দ্রনাথকে সংগ্রেনিয়ে। এখানে তার একটি সাধনার স্থল ছিল। সকালের দিকের শীতে রবীন্দ্রনাথ এখানে ঠান্ডা জলে স্নান করতেন,—সেটি অতিমানবিক ধৈর্য ব'লে আজও মনে করি। ১৯২৫ খুন্টাব্দে এসেছিলেন প্রিডত মোতিলাল নেহর,—সেটি লার্ড রেডিংরের স্বেছাচারের কাল,—দেশকথ্য চিন্তর্জানের তিরোধানের বছর,—সেই সময় মোতিলালের সংগ্রাছলেন প্রত্ত জন্মাহরলাল—ভাবী ভারতরাম্মের কর্ণধার। এখানে তারা অনেকদিন কাটিয়েছিলেন।

থমকে এসে দাঁড়াল্ম দুইটি পথের একটি সংযোগস্থলে। একজন বৃন্ধ ঘোড়াওয়ালা সেখান থেকে নির্দেশ করে দেখিরে দিল, অদ্রে ডাঃ ধর্মবীরের বাড়ী। এই বাগানবাড়ীতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভাবী নেতাজী সদ্য-কারাম্ব স্কাষ্ট্রন্থ দেহে ধর্মবীর এবং তাঁর বিদেশিনী স্থারি স্থাতিথা নিরে বাস করেছিলেন অনেকদিন। এই বাড়ীটির সংশ্যে আমার রিজের মনের সামান্য যোগ ছিল এই, ওখান থেকে স্ভাষ্ট্রন্থ সেদিন খানুহেই স্মরণীয় প্র আমাকে লিখেছিলেন! কিন্তু এখানে আমার সহসা স্থাকে দাঁড়াবার হেতু বারন্থার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মায়াদেবীকে সন্তোল্ভানক জ্বাব দিতে পারা গেল না।

সেই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পর ডালহাউসীর জুর্নিনের উপর দিয়ে গেল আরও করেক বছর। দ্বিতীয় বিশ্বষ্ম্ম শেষ হোলো, ভারতের স্বাধীনতা আসম হয়ে এলো। পূর্ব পাঞ্চাব ররে যাচ্ছে ভারতের মধ্যে। অতঃপর কাশ্মীর ঘোষণা করলো ভারতের অন্তর্ভুদ্ধি। ক্রমে সাম্প্রদায়িক সর্বনাশের আগন্ন জন্বলৈ উঠলো পাঞ্জাবে। ইংরেজ চ'লে গেল দেশ ছেড়ে। কিন্তু এই ডালহাউসীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ছিল সম্প্রান্ত এবং অভিজাত মনুসলমান পরিবারগণের দখলে। পাহাড়ের এই চ্ড়ায় চারিদিক থেকে অবর্থ অবস্থায় তাঁরা বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর উপর আবার উপজাতীয়দের ম্বারা কাম্মীর আক্রান্ত হোলো ১৯৪৭ খ্ছাম্পের অক্টোবর মাসে। ফলে, ন্থানীয় মনুসলমান এবং হিন্দ্র উভয় সম্প্রদায়ই আতন্দ্রান্ত হয়ে 'চাম্বার' এই অঞ্চল ছেড়ে, দিগ্বিদিকে চ'লে যেতে লাগলো।— মনুসলমানরা গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে শিয়ালকোট অভিমুখে। সমস্ত চলাচল ব্যক্ত্থা, ব্যবসা বাণিজা, বাজার হাট এবং গভর্নমেণ্ট পরিচালিত নানা জনকল্যাণ প্রতিত্ঠান ও শাসনম্বন্ত—সমস্তই ভেশ্যে পড়লো। ডালহাউসীর সেই থেকে দ্ববস্থা আরম্ভ। অসংখ্য ভূসম্পত্তি অনাদরে পড়ে রয়েছে,—কিন্তু ভোগ করার মানুষও নেই, এবং ভোগের অধিকারও বিশেষ কেউ পার্যান।

বিশ্রাম নিয়ে এক সময় মায়াদেবী গাতোখান করলেন। বললেন, চল্কন।

মন টিকছে না কোথাও, এত জনবিরল। হোটেলের ওই প্রকাণ্ড অট্রালিকার সর্বাচ যেন সকর্ণ শ্নাতা জড়ানো। অরণো, প্রান্তরে, মর্ভ্যে, দ্মতর পর্বতের কোথাও,—কেউ মান্যের কলরব আশা করে না। কিন্তু একটি জনকোলাহলমুখরিত নগর এবং তার শত শত অট্রালিকা যদি সহসা জনপ্রাণিশ্ন্য হয়ে
যায়, তবে তার আনাচে কানাচে ঘ্রতেও ভয় করে। পরিত্যক্ত ডালহাউসী,
কিন্তু অনাদ্ত নয়। সাজানো প্রেপাদ্যান সর্বাচ রয়েছে পরিচ্ছল্ল, প্রায় প্রতি
বাংলোর ভিতরে প্রচুর আসবাবপত্ত, বিলাসের পর্যাণ্ড উপকরণ, আরাম ও
শ্বাচ্ছন্দোর নির্মণ্থ আয়োজন,—শ্ব্যু মান্য নেই! যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে
তিনভাগের একভাগ ম্লো এক একটি সম্পত্তি কিনতে পারে, তার জন্য একটি
প্রতিষ্ঠানও কাজ করছে,—কিন্তু কেনবার ক্লোর ক্লা। ভারতের অন্যতম শ্রেণ্ঠ
একটি পার্বাত্য শহরের এই দ্র্গতি ও অভিশণ্ড জীবন দেখে আমাদের দিন
কাটছে।

ষিনি সংগ্য রয়েছেন তাঁর মনোভাবটি কিন্তু বিপরীত। ত্রিনি একপ্রকার আনন্দ পাছেন এই জনশ্ন্যতায়। পথেবি কলরব তাঁর শ্নুত্রে শ্নতে লেগে যায়, ঘণ্টাখানেক। শ্ন্য বাংলোর আশেপাশে গিয়ে তার্ক্তিহাসটি ঠাওরাতে লেগে যায় বহ্দুক্র। বনজ্ঞালের ছমছমে পথ তাঁকে ক্রেনিয়ে যায় অনেকদ্র। তাঁর আনন্দ ভিন্ন রক্ষের।

'কলোপাইড়' এখান থেকে মার পাঁচ মাইল ক্রিপিছ। অনেকে বলে, 'কালাটপ।' এখন শরংকাল, ছায়ালোকের বাঁকে বাঁকে এখনও গিরিনিঝ'রের নিম'ল সমুশীতল জল ঝরঝরিয়ে নামছে নীচেকার খদে। ছোট ছোট বিস্তির গায়ে গায়ে সামান্য ২৪০ ফর্সলের খামার পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে দেখা যায়। এই অণ্ডল থেকে পাইনবনের আরম্ভ। এই পথ চ'লে গেছে আরও অনেক দ্র—'দইনকুণ্ড' ছাড়িয়ে।' এখানকরে অধিবাসীরা অতি স্থাী রাজপ্ত এবং ধর্মভীর্। এরা সকলেই 'চাম্বা' উপত্যকার লোক বলেই নিজেদেরকে জানে; ডালহাউসী অথবা পাঞ্জাবকে তা'রা স্বীকার করে না। 'দইনকুণ্ডে' কতকটা সমতল পাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের চ্ডায় উঠলে হিমালয়ের দ্র্লভি দৃশ্য অব্যবিত ভাবে চোখে পড়ে। ঠাণ্ডা প্রচ্ব। কিন্তু 'পাজ্গী' পর্বভশ্রেণীর আশ্চর্য শোভা সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক ক'রে তোলে। মায়াদেবী অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠেছেন ডালহাউসীর, স্ত্রাং তিনি সবিস্তারে জানালেন, যোড়ায় চ'ড়ে সমস্ত দিন ঘ্রলেও তাঁর ক্লান্তি আসবে না।

'থাজিয়ারের' স্কর শোভা এখান থেকে দেখা যায়। সীভার আর পাইনের ঘন অরণাবেণ্টিত 'থাজিয়ার'-এর দুর্বাদলশ্যাম মালভূমি অনেকটা নীচে। মাঝখানে একটি মদত সরোবর, এবং সেই সরোবরে একটি ভাসমান ক্ষ্র দ্বীপ। চারিদিকের ঢাল্ মালভূমির জল ধীরে ধীরে 'থাজিয়ার'কে প্র্ণ ক'রে ভোলে। পাইনসমাকীর্ণ পাহাড়ের ঠিক নীচে একটি ভাকবাংলাে। থাজিয়ারে এসে দাঁড়ালে চম্পানগরীর দ্বত্ব আর থাকে মাত্র নয় মাইল। 'দইনকুদেন্তর' উচ্চ ভূখণেন্ড দাঁড়ালে দ্বে পর্বতের তলায় তলায় পাঞ্চাবের প্রেণিঙ্ক চারিটি নদীর ধারা চোখের উপরে ঝলমল করে রৌদ্রকিরণে। ভূম্বর্গ দেখেছি অনেকবার, অনেকবারু মর্ত্যের সংগ্র নদ্দনলাকের সেতু রচনা করেছি। কিম্তু সেদিনকার কুস্মিত কাননের বন্য প্রকৃতি হতবিদ্ময় এনেছিল চোখে। ফিরবার পথে সেদিন মায়াদেবী বললেন, অনেক পাহাড়ে ঘ্রলন্ম আপনার সংগ্য ওবছরে আর এবছরে,—কিম্তু ভালহাউদী ভালো লেগেছে সব চেয়ে বেশি। একে ছেড়ে গিয়ে অনেকদিন পর্যান্ত মন বসবে না ঘরকল্লায়।

সেদিন রারে হোটেলের সেই স্বিস্কৃত ডিনার হল্-এর টেবিলে ব'সে তিনি একটি হাসির কথা তুলতেও ছাড়লেন না । কথা উঠেছিল হিমালের দ্রমণ নিয়ে। বিগত ট্রশ-বিচশ বছরের হিমালের দ্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব লিখতে বসেছি 'দেশ' পত্রিকার, এবং দ্রমণের শেষ পর্বে এসে পেশছেছি এতদিনে এই ক্রান্থা' উপত্যকার,—এই সব আলোচনার কালে তিনি একসময়ে বললেন, স্কান্ধার অহঙ্কার কিন্তু আর বোধ হয় রইলো না। কাশ্মীর থেকে আপন্ধ্র সাংগ বেরিয়ে ভেবেছিল্ম, লেখক মান্বটি কেমন তাই দেখবো,—আমুর্কি নামীন্দ্রী কথনও লেখক দেখিনি। কিন্তু আপনাকে দেখবার সময়ই ক্রেট্ম না। হিমালয়ের আড়াল পড়ে গেল। এক বছর এমনি করেই আসুরি আমাকে ঠকালেন!

প্রকাপ্ত হলের মধ্যে উচ্চ হাসির আওরাজ কৈছুক্ষণ ধারে বিরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু আহারাদির পরেও ওই বিতর্কটা সেদিন দীর্ঘরাচি পর্যন্ত চললো, এবং তাঁর স্তীক্ষ্য বাক্যবাণে আমি জর্জবিত হ'তে লাগলমে।

(M1/0PQT—56 285

'বাক্রোটার' উপরে দাঁড়িয়ে স্থেরি আলোয় দেখেছিল্ম, উত্তর পীর-পাঞ্জালের পর্ব তশ্রেণী, এবং আকাশ ঘনবর্ষার মেঘে মালন। কিন্তু তা'র ফলাফল পরে ভোগ করতে হবে, সেকথা ভাবিনি।

সেদিন মধ্যাহের পর আমরা ডালহাউসী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল্ম। পাখীডাকা পাহাড়ের বনলোক প'ড়ে রইলো পিছনে, আমরা গোরাছাউনী পেরিয়ে মধ্র শ্লিত্থতার দেশ ছাড়িয়ে নেমে চললমে সেই পরেনো পথ দিয়ে। বিদায় সম্ভাষণ জানালো চম্পাবতীর কুস্মবল্লরীর দল। সেই জ্য়হিন্দু হোটেল, সেই ডার্নাদকে চম্পানগরীর সংকটসংকুল গিরিসংকট হাতছানি দিল। অপরাহের দিকে 'ডুনেরা য় এসে পাওয়া গেল প্রচুর জনসমারোহ,—যেন ভিন্ন গ্রহলোকের অপরিচিত প্রাণী-সমাজে এসে পে'ছিল্ম। কিছ্ চিনতে পারছিনে। জীবনের একটা ছোট ট্কেরো নির্দ্দেশ পাহাড়ের মধ্যে মি*লি*য়ে রইলো।

র্ঘাটি পাহারার অবরোধ ছাড়িয়ে আরও প্রায় কুড়ি মাইল পেরিয়ে 'চারি' ঘাঁটিতে এসে একবার গাড়ী থামলো। এখনে থেকে অন্য একটি পথ গেছে কাংড়ার দিকে—যেটি আমাদের দ্বন্ধনেরই অতি পরিচিত। কাংড়া, জ্বালাম্খী, বৈজনাথ, মণ্ডি, কুল্—সমুস্তই জানা পুথ। ওপুথে গত বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দুইজনেরই মনে।

পাঠানকোটে এসে গাড়ী যখন থামলো, বেলা তখনও পাঁচটা বার্জেন। দিল্লীর গাড়ী এনে দাঁড়িয়েছে। কাম্মীর-দিল্লী মেল। ঠান্ডা থেকে নেমে এনে গরমে কন্ট পাছিল<sub>ম</sub>ে।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গেল, প্রবল বৃষ্টি নেমেছে কাম্মীরে, এবং গত তিনদিন অবধি কাশ্মীর-পাঠানকোটের পথ সম্পূর্ণ কথ ছিল। আজ এথম সেই পথ দিয়ে যাত্রী নেমে এসেছে। ভেটশন এবং তার পারিপাদির্বক অণ্ডল লোকে লোকারণ্য,—রেল কর্তৃপক্ষ দিশাহারা। আমরা বিপল্লভাবে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল্ম। হিমালয় ভ্রমণের আনন্দ মাথায় উঠে গেল। এ গাডী না ধরতে পারলে কোনমতেই চলবে না।

ট্রেনে ইতিমধ্যেই তিলধারণের ঠাই নেই। সবাই যাচ্ছে দিল্লী, আর নয়ত ল,িধয়ানা জলন্ধর, অথবা ওই কাছাকাছি। ফার্ন্টে ক্লাস অথবা সেক্ষেক্রিকাসের টিকিট কোনোমতেই পাওয়া গেল না। প্রত্যেকটি 'বোগী' পুঞ্জি, র্ণ,—এবং তালাচাবি লাগানো। আগে থেকে আমরা ব্যবস্থা করিনি, স্থেতি আমাদের মুস্ত তালাচাবি লাগানো। আগে থেকে আমরা ব্যবস্থা করিনি, স্থেতি আমাদের মুস্ত তালি। কাশ্মীর থেকে নেমেছে জলের বদলে মানুষের ক্লোছোত। আমাদের অবস্থাটা একেবারে নির্পায়। গাড়ীর পাদানে প্যক্তি মানুষ ঝুলছে। আমার এক বন্ধ বলেন, যৌবনকাল হোলে ক্লিবনের রাজবেশ! কথাটার প্রমাণ আজ প্রথম পাওয়া গেল। মেয়েদের ক্লিটা থেকে দুর্টি পাঞ্চাবী মহিলা

মায়াদেবীকে ইশারার ডাকলেন,—তাঁদের গাড়ীতে একজন মাত্র মহিলার মাথা গোঁজবার মতো জায়গা মিলতে পারে। এতেই আমন্তা কতার্থ,—কেননা আগে থেকে মিঃ গ্ৰুশ্তকে জানানো আছে, আগামীকাল প্ৰভাতে তিনি দিল্লী ভৌশনে এসে দাঁড়াবেন স্মীর প্রতীক্ষায়। স্মীকে যদি দেখতে না পান্ তাহ'লে হয়ত তিনি ভাববেন, মায়াদেবী নাচ-গান ফেলে তপস্বিনী হয়ে গেছেন হিমালয়ে! দ্বতরাং সর্বাগ্রে দেবীকে গাড়ীতে তুলতে হোলো বহু সংগ্রামের পর। আমার কপালে এই পাদানি! ঝুলতে ঝুলতেই যেতে হবে সারারাত!

ঘুরে বেড়াচ্ছিল্ম সমস্ত শ্লাটফরমে মরিয়ার মতো। কোনো পাদানিতেও পা রাখার জায়গা নেই। একজন শিখ ভদ্রলোকের পায়ের ভিতর দিয়ে পা গলাবার চেণ্টা করল্ম,—তিনি ল্যাং দিয়েই আমার পা সরিয়ে দিলেন। ঠ্যাং ভাগেনি এই রক্ষে!

আশ্চর্য, বিপদের সমস্ত আয়োজন হনিয়ে আসা সত্ত্বেও আমার বিপদ সচরাচর ঘটে না। কয়েকমাস আগে কলকাতার প্রসিম্ধ ভান্তার নলিনীরজন সেনগণ্টে মহাশয় বলেছিলেন, আপনার হাটের ব্যামো! পাহাড়ে আর কখনও যাবেন না, গেলে নির্ঘাত মৃত্যু!—কিন্তু পাহাড়ে না গেলে বে হাটের ব্যামো বাড়ে,—এটি তাঁকে বলা হয়ান! যাই হোক, হঠাং চোখে পড়লো গ্লাটফরমে আমাদের এক প্রমো বন্ধ্ব দাঁড়িয়ে। তিনি শ্রীষ্ত্র অন্বিনীকুমার গণ্ডে, একজন বিশিষ্ট কৃতী সাংবাদিক। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি গিয়েছিলেন শ্রীনগরে সপরিবারে। তিনি দিল্লীর 'হিন্দ্রস্থান ফ্যান্ডাডেরে' স্পোলাল অফিসার। ফিয়ে যাছেন দিল্লীতে। দেখেই তিনি প্রসম্ন হাসি হাসলেন।

—কোনু গাড়ীতে উঠেছেন?

হেসে বলল্ম, চেণ্টা আছে ওঠবার, তবে এখনও উঠতে পারিনি।

বেশ ত, আসন্ন না আমার গাড়ীতে,—আমার জন্য সম্পূর্ণ কামরা রিসার্ভ করা আছে !—অধিবনীবাব, তাঁর সহ্দয় প্রস্তাব জানালেন।

তাঁর•দ্বীর সঞ্চে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সংগ্রে তিনচারটি তাঁদের পত্ত-কন্যা। তাঁদের সেদিনকার উদার ও দ্বেহশীল আচরণ সত্যই স্মরণীয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমি সেই সন্ধ্যায় যেন হাতে ন্বর্গ,—না থাক্, নিবিঘ্যে আগে টিকেট-চেকারের চোখে ধ্লো দিয়ে টেন ছাড়্ক, তারপর ধারে স্কেথ একটা সিগারেট ধরিয়ে ঈশ্বরকে স্ববিধামতো ধন্যবাদ্ধ দেওয়া যাবে!

মায়াদেবী ও তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে অম্বিনীবাব্র সংগ্য কথা উট্টলো। জানা গেল, ওঁরা অম্বিনীবাব্র যেন কি প্রকার কূট্মব হন্।

গাড়ী ছেড়ে দিল যথাসময়ে। মায়াদেবী জানতেও পুরিটেলন না, আমি পরম স্বাচ্ছল্যে গদির উপরে পা ছড়িয়ে শ্রের বাঁচল্ম। ক্রিমে কেন্ট মারে কে!

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় গাড়ী এসে পেশছলো দিল্লীতে। একট্ মুখ ফেরাতেই দেখা গেল, হাস্যমুখে শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র স্থার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। প্রবল জনতার ভিতর থেকে দ্বজনে নামল্ম দৃই কামরা থেকে।, , এর পর আধক বাহ্বা । প্রীমান্ আমাকে সহাস্যে জড়িয়ে ধরলেন।

ওদিকে আমাকে তাঁদের পাহাড়গঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য এসেলে প্রিয়দর্শন তর্ণ বন্ধ, শ্রীমান্ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য।

অশ্বিনীবার্ত্তর বদানাতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ তোলা রইলো।



গাড়োয়ালের ভিতর দিয়ে আবার অগ্রসর হচ্ছিল্ম। হেমন্তের হাওয়া নেমেছে তরাইয়ের বনে বনে। কোটশ্বারের মধ্যে প্রবেশ করেছি। সেই আত্মতাড়না আবার ছ্র্টিয়ে এনেছে এদিকে। সেই নতুনের টান, বিচিত্রের সেই ঘরছাড়ানো আকর্ষণ। আমি আসিনি, আমাকে এনেছে কেউ। আমি যাচ্ছিনে, যাচ্ছে অন্য কেউ আমার পায়ে পায়ে। সেই দেখছে, সেই দেখছে, জানাছে সেই,—আমার অন্তিম্ব তারই চেতনায়। আমি আছি চর্মচক্ষ্র মেলে,—দেখছে সে।

কোটম্বারের পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছিল্ম ৷—

হিমালয় পরিক্রমা শেষ হয়ে এলো বৈকি। ভায়েরীও প্রায় শ্ন্য হ'তে চলেছে। এই ঝ্লি সম্প্রণ শ্ন্য করে ষেতে চাই এই যালায়। কিন্তু দক্ষিণ গাড়োয়ালের হ্ষিকেশে না পৌছতে পারলে সর্বস্বান্ত হবার পরম আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই পরিক্রমা শেষ হোক হ্ষিকেশে। তেলিশ বছরের হিসাব নিকাশ ব্রিষয়ে শ্ন্য ঝ্লিটি ফেলে দিরে যাবো নীলধারায়। ওইটি আমার শেষকৃত্য।

\* \*

'কালদন্ড' পর্বতের চ্ড়ায় উঠেছি। আধ্নিক মার্নাচ**রে 'কালদন্ড'র উল্লেখ** নেই কোথাও, তা'র স্থলে বসানো হয়েছে 'লাম্সডাউন।' কোটন্বার থেকে লান্সডাউন প'চিশ মাইল পার্বতা ও উপত্যকাপথ। গাড়ী যায়।

সাদ্রে সমতল ভারত দক্ষিণে, এবং উত্তরে তুষার গিরিশ্রেণীর কয়েকটি পরিচিত শিখর,—এই দাই দ্পোর সন্ধিস্থল হোলো 'কালদণ্ড' পর্বত। এদিকে চোখ ফেরাও, ওদিকে মাখ ঘোরাও—দৈখে নাও বিরাটের আনন্দস্বর্প! মহাকালের অতন্দ্র প্রহরী।

তব্ স্বীকার করবো, কোনও আমল্রণ নেই লাস্সডাউনে। কেউ ডাকে না,—
এসে পড়লে কেউ জায়গা দিতেও নারাজ। সেইজন্য লাস্সডাউ থাকে অনেকটা
যেন লোকলোচনের বাইরে। সন্দেহ নেই, এককালে কত্ প্রকৃত এটি চেয়েছিল।
এটি 'গায়োড়াল রেজিমেণ্টের' প্রধান কেন্দ্র। এই রেজিমেণ্টের সংগে বাইরের
অন্যান্য পার্ব তা অধিবাসী অথবা সমতলবাসীর রেজিমেণ্টের সমাজ থেকে বিভিন্ন
উদ্দেশ্য। ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ আমক্রে ভারতীয় সমাজ থেকে বিভিন্ন
ছিল।

ছোট্ট এই শহর্রটি দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের চ্ড়ায়; ব্রুড়তে পারা যায় এই

অর্সমতল মালভূমিটি প্রস্তৃত করতে এককালে সময় লেগেছিল। সর্ সর্ পথ এখানে ওখানে পাহাড়ী বস্তির গা ঘে'ষে নীচের দিকে নেমে গেছে। ক্ষ্রে এক পাহাড়ী শহরের দোকান বাজার যতট্বকু হওয়া সম্ভব—এখানেও তাই। অভাব এবং দারিদ্র চারিদিকেই প্রকট। ওদেরই আনাচে কানাচে আর্বাশ্যক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার নিয়ে ব'সে গেছে মাড়োয়ারির দোকান,—দরিদ্র এবং স্বক্পবিত্ত পল্লীবাসীর মাঝখানেই নাকি খ্রুচরা ব্যবসায়ের উল্লতি ঘটে কিছ্ব দ্বুতগতিতে।

মালভূমিটি প্রশস্ত, কিন্তু এর বাইরে সমতল বলতে আর বিশেষ কিছ, নেই। এর পাশেই গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট-এর সূর্বিস্তৃত গোরাছাউনী। লান্সডাউনের ওটাই সকলের বড় পরিচয়। কাঁটাতারের বেড়া-দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে, ভিতরে ভিতরে পাকা বাংলো অসংখ্য,—ওদেরই মধ্যে কুচকাওয়াজের ময়দান, অস্তশালা আর দণ্তর। বোধ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে একমাত্র গাড়োয়াল রেজিমেন্ট,—যার সৈনাদল পাহাড়পর্বতের বাইরে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বসবাস করতে চায় না। নেপালী গর্মারাও বরং উত্তাপ সইতে শিখেছে, কিন্তু গরমের দেশের কথা উঠলে গাড়োয়ালীরা আতাষ্কত হয়। এই রেজিমেণ্ট-এর চিরস্থায়ী বসবাস এবং হিসাব নিকাশের দশ্তর হোলো এই লান্সডাউন,—এবং হিমালয়ের ভিতরে ভিতরে বহু অণ্ডলে এরা পাহারা দেয়। কঠিন পরিশ্রম, কঠোর জীবন-যাত্রা, অনন্যসাধারণ নিভরিয়োগ্যতা ও নিয়মান্বতিতা—ইত্যাদি গ্লোবলী এদেরকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। মনে পড়ে গেল একটি ঘটনার কথা। বোধ হয় ১৯৩০ খৃন্টাব্দ। সেটি আইন অমান্যের যুগ, এবং গ্রুখীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত পাঠান খোদা-ই-খিংমদগারগণের সীমান্তব্যাপী আন্দোলন। বোধ করি পেশাওয়ার রেল স্টেশনের নিকট নাঁড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি গাড়োয়ালী সেনাদলের উপর হ্রকুম দিলেন, শোভাষাত্রাকারী নিরন্দ্র এবং অহিংস পাঠানদের উপর গ্লী চালাও! সম্ভবত সেই প্রথম গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট বে'কে বসলো, কারণ অহিংস ও নিরন্ধ পাঠানদেরকে তা'রা হত্যা করতে প্রস্তৃত নয়!

সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপাড়িত হৃদয় চাপাকণ্ঠে এই গাড়োয়ালী রেজিমেণ্টকে আশীর্বাদ করেছিল। কিন্তু এই 'অবাধ্যতার' জন্য সেতিবিশেষ গাড়োয়ালী সেনাদলটি পরবতী সতেরো বংসরকাল অবিধি নিঃমান্ত্রে ইংরাজের হাতের শাস্তি বহন করেছে, তা'র কঠোরতা আমাদের অক্টেকরই অগোচরেছিল।

আগেই বলেছি লাম্সডাউনের প্রাচীন নাম 'ক্রেন্সডি' পর্বত, এবং এই 'কালদণ্ডের' ঠিক নীচেই ছিল দুটি প্রাচীন তীথু ক্রিন্সর—কুমারী শাক্ষভরী ও কালেশ্বর মহাদেব,—যার উল্লেখ পাওয়া যায় বিশারখণ্ডে। এককালে অরণ্যে আকীর্ণ ছিল পাহাড়ের নীচের দিক,—জন্তুজানোয়ার বছরের অধিকাংশকাল এখানে অবাধে রাজ্যপাট চালাতো। তথন বছরের বিশেষ-বিশেষ পর্বে ২৪৬

গাড়োয়ালীরা এসে পাহাড়ের তলায় এই দুটি মন্দিরে কেবল প্রে দিয়ে যেতা। এমনি ক'রে গেছে বহুকাল। কেউ বলে পাঁচশো বছর, কেউ বা বলে আরও বেশী। আধুনিক কালে এসে দেখি, ঠান্ডা পাহাড়ের নিরিবিলি অণ্ডল খ্রুজতে বেরিয়েছে ইংরেজ। ডালহাউসী, মুসোরী, নৈনীতাল, শিমলা, রানীক্ষেত—এরা একে একে গ'ড়ে উঠেছে দুটি শ্রেণীর জন্য। একটি হোলো শাসক ইংরেজ, অন্যটি রক্ষক ইংরেজ। শাসক হোলো বড়লাট, রক্ষক হোলো জংগীলাট। ১৮৬৫ খ্টান্দে 'কালদন্ড' নামটি অপসারিত ক'রে তা'র স্থলে তদানীক্তন বড়লাট লর্ড লান্সডাউনের নামে এই পর্বতিচ্ডাটির উপরে গাড়োয়াল রেজিমেন্টকে বসিয়ে ক্ষ্যে একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। লান্সডাউন থেকে প'চিশ মাইল পথ নীচে নেমে গেলে কোটন্বারের ক্ষ্যে রেলন্টেশন। ইদানীং এই কোটন্বার থেকে বদরিনাথ যাবার জন্য মোটরবাস চলাচল করছে। এ গাড়ী কর্ণপ্রয়াগ ও চামোলী হয়ে পিপলকুঠি পর্যন্ত যাচেছ, সেখান থেকে বদরিনাথ আর মাত্র বাকি থাকে আটারশ মাইল। হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য পথ প্রতিনিয়তই সুগম ও সহজসাধ্য হচ্ছে।

কালেশ্বর মহাদেবের নিভ্ত বনময় মান্দরতির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছ। বনে বনে পাখীর কুজনগ্রন ছাড়া আর কোনও প্রকার কলবব নেই। সামনে রয়েছে বলীবর্দ মৃতি: একটি ঘণ্টা দৃল্ছে—ওটার মৃদ্ গশ্ভীর রবে গাড়োয়ালীরা মাঝে মাঝে এসে কালেশ্বরের যোগতন্দ্রা ভাগগাবার চেণ্টা পার। এখানে ওখানে ছায়ানিরিবিলি দৃতিনটি পাকা ঘর, একটি অঞ্চন,—এর বাইরে পাহাড়ের তলায়-তলায় চ'লে গেল বনপথ। এদের নিয়েই থাকেন প্রারী,— তিনি অতি ভদ্র একটি আত্মভোলা মান্ষ। মান্দরটির কোনও চাকচিকা নেই ব'লেই সহজে শ্রন্থা আসে। হয়ত এর বয়স বছর ঘাট সন্তরের বেশী নয়। কিন্তু বিসময়ের কথা এই, কেদারখণেড উল্লিখিত ঠিক এই স্থলেই পঞ্চাশ বছর আগে ওই কালেশ্বরের লিংগম্টির খ্রে পাওয়া যায় বনের মধ্যে,—সেই লিংগই পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সতা মিধ্যার সমস্ত দায়িম্ব রয়ে গেল স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে,—যাদের শ্রন্ধায়, সেবায়, প্রায়, ভালোবাসায় কালেশ্বর জাগ্রত। দেবতার অস্তিত্ব হোলো বিশ্বাসে,—বাইরে কিছ্ নেই।

বিদায় নিচ্ছিল্ম শাকশ্ভরী মন্দিরের কার্ছে—লাশ্সডাউন বাঁজুরির নীচের দিকে মন্দির। পাশ দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ী বিশ্তর পথ। ক্রেথাও কোথাও সপরিবারে থাকে কয়েকজন গাড়োয়ালী সৈনিক, যারা ক্রেই পক্ষের অনুমতি পায়। রেজিমেণ্ট আছে বলেই শহর আছে, প্রাপ্তর্থার সংখ্যাও কম ক্রিং কালক্রমে গাড়োয়ালীর মধ্যে নানা শ্রেণী মিশে গেছে।

যথেজন লান্সডাউনের শিথরলোক—চারিদিকে এর অন্তহীন অবকাশ। হঠাং চ্জাটি ষেন দাঁড়িয়ে উঠেছে হাজার ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতার উপরে,—যেন দলছাড়া। ফলে, দক্ষিণে দেখা যার জননত অরণ্যসমাকীর্ণ তরাই, এবং উত্তরে তুষারমোলী হিমালয়। যে-দৃশাটি রানীক্ষেত এবং কোসানী থেকেও প্রেরাপ্নরি দেখা যায় না,—এখানে তারা অধিকতর প্রত্যক্ষ। সেটি হোলো কেদারনাথ এবং বদরিনাথের পাশাপাশি দ্টি ন্বেতচ্ড়া। ওরা হোলো গাড়োয়ালের আদি দেবতা,—ওরা নিত্যপ্রা।

কালদন্তের কাছে বিদায় নিয়ে পাকদন্তী পথে ঘ্রে ঘ্রে নামছিল্ম। স্কর ও মস্ণ প্রশস্ত পথ চারিদিকের দিন্বলয়কে যেন চোখের সামনে ঘোরাছে। এমন নির্জান বনময় পথও যেমন সহসা চোখে পড়ে না, তেমনি এই অলপসংখ্যক মাইলের মধ্যে এমন চড়াইও সচরাচর দেখা যায় না। এর বাইরে দেখা যাছে লালসডাউনে দুল্টব্য আর কিছ্ নেই,—কিছ্ রাখাও হর্যান। কেউ যেন লালসডাউনের আকর্ষণ খ্রে না পায়, এই ছিল লক্ষা। সেই কারণে যদিও একটি সামান্য ও শ্রেখলাহীন ক্ষুদ্র হোটেল আবিষ্কার করা যায়, ভদ্র বাসম্থান কোনও মতেই খ্রেজ পাওয়া যায় না। বাইরের লোকের অভ্যর্থনা এখানে কোথাও নেই।

অবকাশ সংকীর্ণ হয়ে এলো, ঘ্রে-ঘ্রে তলিয়ে নেমে থাছি চীড়বনের ভিতর দিয়ে নেমে থাছি দ্বান্ডার দিকে। একদিকে পার্বভা অরণা, অনাদিকে বিস্তৃত অতিকায় পাহাড় তার অতিপ্রাকৃত মহিমা নিয়ে স্তস্থ হয়ে গাঁড়িয়ে। ছায়াছমছমে পথ কিল্লিম্খরিত। পথের পাশে পাশে গভীর খদ, নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে 'খো' নদী। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যেন ঘ্ম জড়িয়ে রয়েছে গ্রোয় গহরুরে পাথরে,—সেই ঘুম হাজার হাজার বছরের। চারিদিকের আকণ্ঠ স্তস্থাভার মধ্যে কোথাও যেন ল্কিয়ে রয়েছে অম্তের পরম আস্বাদ,—সেটি খুজে পাবার জনা উৎস্ক অধীর মন যেন ছোক ছোক করে। এবারের মতো বিদায় নিথে যাছিছ হিমালয়ের কাছে।

'উমরাওখান' নামক একটি ঘাঁটি পহোরা পার হল্ম, এ পথ দিরে যাবার সময় একবার সেলাম ঠুকে 'বোল আনা' প্রবেশম্ল্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এটি পাহাড়ী ছোট্ট বিদ্তি, চতুদিকে অরণ্য। গাড়ী কিছ্মকণ থামে ব'লেই এখানে একটি চায়ের দোকান পাওয়া যায়। পাশে পাশে 'খো' নদী বয়ে চলেছে। তা'র ধারা কখনও বাঁ দিকে, কখনও বা দক্ষিণে। এখান থেকে 'দ্বাছ্য' প্রেটুছবার মাইল দুই আগে একটি শাখাপথ চলে গেছে বদরিনাথের দিকে এটি বহুদ্রে অর্বাধ পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে সংযুক্ত ইয়েছে।

অবধি পাহাড়ের চড়াই-উংরাই পেরিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে সংযুক্ত রৈছে।

'দ্বান্ডায়' এসে পেশিছল্ম। 'খো' নদীর উপরেই ক্রিটি জনবহাল ছোট
প্রাচীন শহর। এই শহরের দ্বিকে খদ ব'লেই ক্রিট এর নাম দ্বান্ডা।
বেটি বাজার অঞ্চল সেটির নাম 'গান্ধী চৌক ্রিশিত, নালা, ঘিজি এবং
দারিদ্রা,—সমস্ত মিলিয়ে যেন হতন্ত্রী। এটি ক্রিপত্যেকা, এবং চাষবাস আছে।
অদ্রের পাহাড়ে দৈখা যাছে একটি দেবতবর্ণ শিব্দন্দির, এবং 'খো' নদার ধারে
একটি মসজিদ। 'দ্বান্ডা' থেকে একটি পথ বে'কে চ'লে গেছে গাড়োয়ালের
২৪৮

প্রধান কেন্দ্র 'পৌঢ়ী'র দিকে। 'পৌঢ়ী' এখান থেকে চল্লিশ মাইল, এবং কোটশ্বার দক্ষিণে দশ মাইল মান্ত। 'খো' নদীর ধার দিয়ে-দিয়েই আমাদের মোটরবাস
কোটশ্বার শহরের দ্বমাইল দ্রে এসে পেছিলো। এই পথটির নাম দেওয়া
হয়েছে 'অশোক মার্গ', এবং আমরা যে প্রশাসত রাজপথটি ধ'রে 'গান্ধীভবন'
নামক হোটেলে এসে পেছিল্ম, সেটির নাম 'রবীন্দ্র মার্গ।' বস্তুত, গত
পনেরো বছরের মধ্যে চারজন ব্যক্তির নামে ভারতের সংখ্যাতীত শহরে এবং
হিমালয়ের নানা অন্তলে অনেকগ্রলি রাজপথ উৎসর্গ করা হয়েছে,—তাঁরা হলেন
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, স্কভাষচন্দ্র এবং পশ্ডিত নেহর্ব।'

অরণ্যের সীমানায় হোলো কোটশ্বার। ছেট্রে রেলত্টেশন—তা'ও যেন অনেকটা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শহর্রাট যেন মোটরবাসেরই একটি প্রধান আন্তা! বদরিনাথের যান্ত্রীর কলরবে ইদানীং এই শহর গ্রীষ্মকালে মুর্থারত থাকে। অধিকাংশ যান্ত্রী পায়ে হাঁটা তীর্থ পরিক্রমা এখন ত্যাগ করেছে, তা'রা গাড়ীতে যায় 'চামোলী' ছাড়িয়ে। ফলে, মধ্যপথে যে সকল যান্ত্রীশালা ও 'চটি' ছিল, যাত্রীদের মুখ চেয়ে স্কুর পাহাড়ী অঞ্চলে যারা অমসংস্থান করতো, তা'রা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। মাঝপথের গ্রাম, বিস্ত, মন্দির, চটি—এদের দুর্গতি বেড়ে উঠছে যেমন দিন-দিন, তেমনি যান্ত্রীদের পক্ষে এখন পথের দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রমও কমছে। তীর্থপথ অপেক্ষা তীর্থক্ষেই এখন তীর্থযান্ত্রীদের প্রধান লক্ষ্য।

অরণ্যের সীমানা দিরে কোটস্থার থেকে একটি পাকা রাস্ত. চলৈ গেছে হরিস্বারের দিকে। পার্যাক্রশ মাইল পথ, এবং এপথে মোটর বাস চলে। কিন্তু অস্ববিধা এই, বর্ষার ভাগানে এ পথটি অগমা হয়ে ওঠে, সেই কারণে নবেস্ভরের মাঝামাঝির আগে এটি ব্যবহার করা নিষিম্ধ। এটি অরণ্যপথ, এবং পাহাড়ের তলায়-তলায় এটি একে-বেকে গণগার ম্লেধারার দিকে চলে গেছে। পথেছোট বড় অনেকগর্লো গিরিনদী পার হয়ে যেতে হয়।



হিমালয় শত পাকে বে'ধে রেখেছিল বহুকাল। সেই বাঁধন কাটতেও লেগে গৈল অনেকদিন। ক্লান্ত দুই পা এবার বিশ্রাম চাইছে সেইখানে, যেখানে তেরিশ বছর আগে একদা যাত্রা সূর্ব হয়েছিল। অতএব আবার সেদিন হরিন্বার ছাড়িয়ে এসে পোঁছল্ম হ্রিকশো। এই হ্রিকেশেরই উত্তর প্রান্তের বিশ্বক্ষ চন্দ্রভাগার নর্ড়ি তুলে একদা কপালে ঘবে' মনে-মনে স্থির করেছিল্ম, হিমালয় পরিক্রমা এখান থেকেই সূর্ব হোক। কিন্তু ঠিক এইখানে এসে সেই পরিক্রমার পরিক্রমাণিত ঘটবে, তর্ব বয়সে এ কথাটা সেদিন মনে হয়নি। জীবনের অপরাত্রকাল ঘনিয়ে এসেছে, বেলা আর বাকি নেই, চ্ড়ায় চ্ড়ায় রাণ্গারোদ্র দেখা যাছে। স্কুর্ব অধ্বলরের দিকে তাকিয়ে বিহণের ডানায় এসেছে ক্লান্ত। সোরবিশ্বব্যোমের অননত নিদ্রা তা'র সামনে এসে দাঁড়াছে ক্ষণে ক্ষণে। এবার বিদায় নেবো।

ঝোলাঝাল নিয়ে দাঁড়াল্ম পথে। কর্কণ পাধার-কাঁকরের র্ক্করোদ্রপথ, কিন্তু এর টান হোলো জীবনক্ষেড়া। কতবার এসেছি এখানে, সংখ্যা গণনা করিন। যতবার গান গেয়েছি, সব শেষে সমে এসে ঠেকছি এই হ্রিকেশে। দ্বংখে অপমানে আঘাতে নরকযন্ত্রণায় কতবার অভিশপত প্রিবীকে ফেলে পালিয়ে এসোছ এখানে,—সহসা পরম বিস্ময় যেন তা'র রহস্য তোরণন্বার খ্লেভিত্রে ডেকে নিয়েছে। ঝোলাঝ্লিকেও মনে হয়েছে বাধা, ফেলে চ'লে গোছি বার বার,—কিন্তু একবারও হারায়নি, এই দ্বংখ। এখানে আজ দেখতে দেখতে পাকাবাড়ী উঠে গেল অনেকগ্রিল, আধ্নিকের অনেক ছাঁচ এসে পেশছে গেল, সেতু বাঁধা হোলো চন্দ্রভাগায়, রাস্তা পাকা হোলো নানাম্থলে, দোকানপাট আর বাজার ব'সে গেল যেখানে সেখানে, রেলপথ এসে পেশছলো 'রাড়েওয়ালা' থেকে, মোটরবাস হাঁসফাঁস ক'রে ছ্টে এলো নানাদিক থেকে। এখানেও কালের চাকার সঞ্চের কলেরন্চাকা ঘ্রলো। সেই হ্রিকেশকে আজকে যেন আর চিক্টের্স পারা যায় না।

'কালীকন্বলীবাবার' বিরাট ইমারতের পূর্বপাশ দিয়ে অতিপরিচিত পথটি গৈছে ঘাটের দিকে, এরই উপর একটি ছবির দোকানের পিছনে থাকতেন সেই আংমানন্দ, কে যেন তাঁকে এনে দিত 'সদারত' থেকে খান চারেক রুটি আর একট্ব ডাল,— ওই খেয়ে তিনি রইলেন ছবছর তির দেশ ছিল মধ্যভারতে এবং দ্বানা হৈছা কন্বল ছিল ভরসা। সম্প্রের পরে একটি মোম্বাতি-নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। সেই মোমবাতির আলোয় জবলজবলে দ্টো চোথ নিয়ে আংমানন্দ উঠে বসতেন। তথন রাচির নীলধারার ঝ্ম্ব-ব্যুব্র আওয়াজ আসতো ঘরের পাথ্রে দেওয়ালের ফাটলে-ফাটলে, আর ছবির দোকান থেকে লছমণের ব্রিড় পিসি দোলাই গায়ে জড়িয়ে গ্র্নিট গ্র্নিট এগিয়ে আসতো গরম কল্কেটি হাতে নিয়ে,—আংমানন্দ তথন আরুভ করতেন প্রাণায়াম আর যোগসাধনার কথা। একে একে আসতো দেহতত্ত্ব আর অধ্যাত্মবাদ,—ব্রিড়র চক্ষ্ম বেয়ে জল নামতো, আমিও মৃত্ধমনে ব'সে থাকত্ম। মোমবাতিটি নিভে যেতো অনেক রাতে। মাঝে মাঝে কোথাও বেজে উঠতো ঘণ্টা, কোথাও বা উদার গদভীর কণ্ঠে শোনা যেতো, বোম শংকর, জয় শদভা!

কিছ্মকাল পরে একবার গিয়ে শ্নিন, ব্ড়ি আর আংমানন্দ্ দ্জনেই মারা গেছে, এবং ছবির দোকান তুলে দিয়ে লছমণ গিয়ে কাজ নিয়েছে কোন্ শ্টেশনে। ওখানে বসেছে এখন ছোট ছেলের খেল্নার দোকান।

হিশ বছর আগে যথন একবার আসি হ্রিকেশে—বোধ হয় সেটি তৃতীয়বার— তখন 'কালীকদ্বলীর' সদারতে ঢ্কতে গা ছমছম করতো। ব্পসি ঘর নিঃসণগ, ভাগ্গা ভাগ্গা দালান, প্রেনো পাঁচিল, কালো কালো দরজা জানলা,—এ বাড়ীর কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ, খোঁজ পাওয়া যেতো না। সেই কালের ওই এক অন্ধকার খুপ্রি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল এক অতি সূত্রী ধনবান যুবক। আমারই সমবয়সী, কিছু বড় হ'তে পারে। নাম কিশোর জৈন, বাড়ী তার আওরংগবাদে। অবাক করে দিল সে আমাকে, যখন ছাটে এসে জড়িয়ে ধরলো। নাবালক বয়সে বাড়ীর লোকের সপেগ আমি কবে গিয়েছিল্ম একবার তারকনাথে, কিশোর জৈন নাকি সেই প্রায় বারো বছর আগে আমাকে দেখেছিল তারকনাথে,—সেখানে সে বাপের অস্থের জন্য ধর্ণা দিতে গির্মেছিল। আমার মনে নেই, কিম্তু কিশোর ভোলেনি। সে-যাত্রায় তিনদিন ধর্ণা দিয়ে 'ওষ্ধ' সে পেরেছিল, সেই ওম্ধের জন্যই নাকি তার বাবা বে'চেছিল পরবতী পাঁচ বছর। কিশোর আমাকে কিছ্ম ভারতে দিল না, এখানে ভা'র আসার উদ্দেশ্য কি জানতে দিল না, কেবল দিনআন্টেক ধরে ঘ্ণীবাত্যায় আমাকে টান মেরে উড়িয়ে নিয়ে ঘ্রলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে, ঘ্রলো নীলধারার ভীরে তীরে, সাধ্বদের আশ্রমের আনাচে কাদ্যচে। নিয়ে গেল সেই কনখলের আশ্রমে আর গ্রেক্লে; নিয়ে গেল দক্ষযাটে, আর ওই তা'র দক্ষিণ দিকে 'স্ভীন্তমাধি-আর স্বর্ক,লে; নিরে গেল দক্ষযাটে, আর ওহ তার দাক্ষণ দিকে স্প্রাপ্তমানিক্তি, নিরে গেল দক্ষযাটে, আর ওহ তার দাক্ষণ দিকে স্প্রাপ্তমানিক্তি, নিরে গেল তেল্প্রে আলো-জনলা হরিন্দ্রারের অন্ধকরে পথে পথে। রাত্রিবাস করতে লাগলো ক্রিকোনও ধর্ম শালায়। পনে আর জর্দা থাছে সে প্রচ্ব, পানের রস গড়াছে তার পারদের জামায়, ধ্লোয় আর মালিন্যে ওই পরম স্কুন্দর র্প জন্ল ক্রিড়ে যাছে। টাকা প্রসাথরচ করছে অজস্ত্র, প্রয়েজনের বহু অতিরিক্তি তার হাহিতে আর প্রাণের প্রাচ্থে পথঘাট মুর্থারত। আমি নাকি প্রথবীতে তার একমাত্র বন্ধ্য। মোতি-বাজারের কোণে এক পানের দোকানে তার নাম হয়ে গেল, পানুয়া শেঠ।

সত্যি বলতে কি, অত পান খাওয়া সে-বয়স অবধি আমি দেখিনি। তা'র হাত থেকে মাজি পেয়েছিলমে তিন সম্তাহ পর। কিশোর তা'র উচ্ছ্ত্থলতার জন্য আমার মনে গভীর রেখা টেনেছিল।

পর-পর দ্বার আবার গেল্ম হ্রিকেশে,—কিশোর জৈনকৈ পাওয়া গেল না। ওর মনের মধ্যে আত্মনশের বীজ ছিল জানত্ম। একথাও মনে হোতো, ওর একটা পরম ম্ল্যবান কথা আমার কাছে যেন চেপে রাখলো। আমার অনেকদিনের অনেক প্রশ্ন কিশোর এড়িয়ে গেছে। আমার ধারণা, ওর কোনও একটা পারিবারিক কলঙ্ক ছিল। কিল্ডু শিক্ষিত যুবক ব'লেই সেটি আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

কিল্ডু সেইটি শেষ নয়। ডায়েরীতে দেখছি, ১৯৩০ খ্টাব্দের নবেশ্বরে ওর সংগ্য শেষবার দেখা। ওই পথে 'সত্যনারায়ণের' মন্দিরে গাছপালার ছায়ায় ব'সে যে-ব্যক্তি ভাগ্যা গলায় ভজন গান করছিল, সহস্য সবিস্ময়ে লক্ষ্য ক'রে দেখি, সে-ব্যক্তি ক্রিশোর জৈনের প্রেডম্বিত'! বয়স লিশ হ'তে তথনও অনেক বাকি, কিল্ডু দেখে মনে হচ্ছে ষাট হ'তে দেরি নেই। এক ম্থ দাড়ি গোঁফ, ময়লা তামার প্রসার মতো গায়ের রং, দার্গিকায় চেহারা, রাশিক্ত ময়লা চূল ঝ্লে পড়েছে মাথার চারিদিক থেকে। সেই পদ্মপলাশ চক্ষ্য আজ দেখলে ভয় করে,—যেন গিল্তে আসছে! যাত্রীদের কাছে বোধ হয় কিছ্ব ভিক্ষার আশায় ছিল। আমার ধারণা, আমাকে সে লক্ষ্য করেনি। আমি আত্মগোপন ক'রে ছিল্মে।

দ্বারজন ভিক্ষা অবশ্য দিল। কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে একজন হঠাং ওর দিকে একট্রখান মন্যোনবেশ করে তাকাতেই ও যেন আগনে হরে উঠে দাঁড়ালো। হঠাং একটা বিশ্রী গালি দিয়ে চে'চিয়ে উঠলো। কিন্তু হটুগোল বাধবার আগেই মন্দিরের চম্বর থেকে ছাটে এলো একজন সেবক। উভয়ের মাঝখানে প'ড়ে থামিয়ে দিয়ে সে কিশোরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পথে বার ক'রে দিয়ে এলো। তারপর সেই ভদ্রলোকটিকে বললে, উনকো দেমাক ঠিক নহি হ্যায়, শেঠজি। বেহাস আদ্মি হা।

পা দ্বানা পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিশোর জৈন বার দ্ব ক্তি ফরে আপনদ্ভিতে তাকালো। তার সেই খুনে চেহারা লক্ষ্য ক'রে কেট্টু কিউ আড়ুড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেবকটির কাছে খবর নিয়ে জানলম্ভ হোলো এক বোরেগী, এই অণ্ডলেই থাকে। তবে ওর মাথার কিছ্ দুর্গের আছে। লোকটা ক্ষররোগে ভূগছে, এবং রাস্তাঘাটে প'ড়ে থাকে। এই কুর মধোই কিশোর জৈনের সমস্ত জীবনের পরিচয় ধরা রয়েছে।

কিশোর জৈরের জন্য কাঁদবার কেউ থাক স্কিইসিদন আমিও কাঁদতৃম, বৈকি।

भौनर्वााश्नी भ्रष्त्रात नीलधाता शियानस्यत कृष्टिन कृष्टेवन्धन श्राटन हास्टे स्नस्य এসেছেন হ্যিকেশে,—প্রথম মর্ত্যলোকে নেমেছেন জাহুবী। যত গণ্গা আছে উত্তরে,—সকলকে ধারণ করেছেন তিনি আপন নীলধারায়। যদি কেউ বলে এটি স্বর্গ আর মর্ত্যের সন্ধিস্থল,—বিশ্বাস ক'রে নেবো। এই নীলধারার ঘাটে ব'সে অনেকদিনের বেলা গিয়েছে কেটে.—অনেক সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে রাতে। এই হ্রিকেশের ঘাটে নেমে অবগাহন করেছে ভারতের সকল সম্প্রদায়,—মারাঠী, মাদ্রাজী, গ্রেজরাটী, বিহারী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, উত্তরপ্রদেশী,—সবাই। কিন্তু স্থানীয় লোকরা বলে, হৃষিকেশের সর্বাপেক্ষা ভক্ত হোলো বাংগালী। বাংগালীর আল্লম, বাণ্গালীর প্রতিষ্ঠান, বাণ্গালীর সেবা ও শিক্ষাদান,—এ অঞ্চলে স্বিদিত। হ্রিকেশ এবং সছমনঝূলা অণ্ডলে বাংগালীর একাধিক ভূসম্পত্তি আজও রয়েছে, এবং লছমনঝ্লার নিকটবতী সর্বাপেক্ষা মনোরম অঞ্চলে পাহাড়ের কিনারায় দ্বর্খান বাণ্গালীর বাড়ী আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঔষধ বিতরগের কেন্দ্রটির কথা কে না জানে! ম্বর্গাপ্রমের পথে বহু বাধ্যালী সাধ্য এবং শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মপরিচয় গোপন করে অধ্যাত্ম তপস্যায় রত আছেন,—একথা কারো অবিদিত নেই। তাঁরা ভিন্ন ভাষা এবং অবাপ্গালী পরিচ্ছদের অন্তরালে নির্জন পাহাড়ের আশে পাশে কুটীর বানিয়ে থেকে গেছেন অনেককাল। বছর পনেরো যোল আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক প্রোটা বাংগালী গুলিগী এই অন্তলে খান্সতে খানতে এসে তার গ্হতাগ্রী স্বামীকে সাধ্র বেশে সহসা এক কুটীরে নাকি দেখতে পান্। স্বামী তখন যোগসাধনায় নিমীলিভনেত ছিলেন। কিন্তু চোখ খুলে তিনি তাঁর গ্রহিণীকে সহসা সামনে দেখেই আংকে ওঠেন, এবং উঠে দাঁড়িয়ে ভানকণ্ঠে চেচান, 'তুমি এখানেও ধাওয়া করেছ ?'—এই ব'লে তিনি পাগলের মতো একদিকে ছ্বটতে থাকেন। স্থা এবং কর্তার শালেক অনেক ছুটোছুটি করে বুঝি প্রালিশের সাহাব্যে তাঁকে প্রেশ্তার ক'রে নিয়ে যাবার চেণ্টা করেন : কিল্টু দু, দিন পরে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ গণগার জলে খুজে পাওয়া যায়। দু'তিনখানা বড় বড় পাথরের খাঁজে লাসটি আটাকে ছিল। <sup>ও</sup>

'কালীকন্বলীর' নীচের তলাকার ওই পশ্চিমের এ'দো ঘরখান্তি একদা এনে উঠেছিলেন কাশীর পাঁড়ে-হাউলীর প্রুপদিদিরা। বিধ্বা স্কুর্পদিদির সংগ ছিল তাঁতীবোঁ আরু দ্নেহলতা। দ্নেহলতার চোখ ছিল কটা, পরণে থাকতো খন্দরের থান, মানুষটা ছিল ক্ষণমন্ত্রী এবং একপ্রের। শাসন মানতো না দ্নেহলতা, এবং সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ওই পাল্বারার তুহিন ঠান্ডা জলে সাঁতার দেবার চেন্টা পেতো। নিজের ব্যুক্তি এবং বৈধব্য সন্তব্যথ সেসন্পূর্ণ অচেতন ছিল। কায়ন্থর মেয়ে ছিল ক্ষ্যি স্ত্রাং প্রুপদিদির শাশ্ড়ী

একদিন তা'কে ইণিগতে মানা করেন, ব্রাহ্মণের রাম্না জিনিষ ছ;তে নেই! সেই স্থাপমানে দ্নেহলতা পাশের ঘরে গিয়ে উপক্রে হয়ে কাঁদতে থাকে সারাদিন। সন্ধ্যার সময়ও দেখি, সে একা ঘরে প'ড়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। সান্থনা দিতে গেল্ম, সে ধমক দিয়ে উঠলো। কিন্তু এক সময় নিজেই সে উঠে বসলো। সারাদিন কে'দে-কে'দে মাখখানা ফালেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মাছে বললে. তীর্থে সে আর্সেনি, তীর্থের বয়স তার হয়নি--সে জানে। সে এসেছে তার স্বামীর সন্ধান পাবার জনা।

চৌকাঠের বাইরে বারান্দার ভামাক সাজতে বর্সেছিল্ম। ঠক্ ক'রে আগ্ননটা পড়ে গেল হাত থেকে। অবাক হয়ে দ্নেহলতার দিকে তাকাল্ম। আগেই জানতুম কতকগুলো কথাবার্তা বলবার জন্য সে দিনতিনেক থেকে উসখুস কর্রছিল। আজ অনেকটা যেন নিজ মন,ষ্যত্বের উপর আঘাত থেয়ে বেদনাবোধটা তার ফেনায়িত হয়ে উঠেছে । সহসা উত্তপত উচ্ছন্তাসে সে একপ্রকার চেণ্টিয়ে উঠলো, এবং আমাকে নিকট-সম্ভাষণ ক'রে তিরস্কার করলো,--তমি যদি বিশ্বাস না করো, আমার কিচ্ছ, যায় আসে না। ফের বলছি আমিও বিশ্বাস করিনে! প্রিবীস খ লোক বললেও বিশ্বাস করব না।

ফরিদপুরের সেই মেয়ে তার কটা-কটা কামাভারাত্র চোথ তবে সবাইকে শ্রনিয়ে চে'চিয়ে ফুপিয়ে আবার বলতে লাগলো, না, আমি বিশ্বাস করিনে—সে মরেছে। সে মরেনি, সে মরতে পারে না, তার মরবার কথা নয়। এই তার ব্যকের ছাতি, এই ডাকাব,কো চেহারা, রূপ যেন ঠিক্রে পড়ছে,—সে অর্মান মরলেই হোলো? কথনই না, কিছুতেই না,—আমি তাকে যেখানে পাই খ'জে বা'র করবো! তা রই জন্যে ঘুরছি আজ এক বছর। তা র ওপর রাগ করে বাপের বাড়ী গিছলুম, তারই শোধ সে নিচ্ছে। যাও, আমি কারো কথা শ্নবো না!

ন্দোহলতা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তাকে সান্দনা দিতে যাওয়া, তাকে খাবার জন্য অনুরোধ করা, তা'র এই ব্রন্তিহীন অর্থহীন ছুটোছুটি,— কোনও কথা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া সম্পূর্ণ ব্থা। সেদিন তাঁতীবোকে আড়ালে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলমে, ঠিক ব্যাপারটা কি বলনে ত?

্ৰক্ত তাই নন দুই পড়ে-পড়ে জ! আসুক্ত মেয়েটা কিন্তু তাঁতীবো হাসিম্থে বললে, মরবার সময় স্বামীকে দেখতে পুঞ্জি তাই সকলের ওপর আক্রোশ। একবার যথন রোখ্ চেপেছে, দিন দুই পড়-পড়ে কদিবে, মুখে অন্নজল দেবে না,—ভয়ানক রক্তের তেজ! ভাবি সরল ৷

**म**त्रव, ना **र**ाका?

তাই হবে।—তাঁতীবোঁ চ'লে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধ্রুরে চামচিকারা ছ্টেছ্টি স্কুছিল নিয়ে বাইরে চ'লে গেলুম।

এরই বছর তিনেক পরে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে স্নেহলতাকে হঠাং 208

দেখেছিল্ম কলকাতায় হাজার হাজার নরনারীর ভীড়ের মধ্যে। পরণে ময়লা খন্দরের থান, ধ্লোয় ভরা দ্ই পা, কালিবর্ণ গায়ের রং, খড়ের আটির মতো মাথার চূল, কোমরে একটি ছোটু প্টেলী, শীর্ণকায় চেহারা,—স্নেহলতা একা যেন কোন্দিকে চলেছে হনহানিয়ে। ভীড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

ওর এই কাহিনীটি নিয়ে কবে কোথায় যেন একটি ছোটু লেখা লিখেছিল্ম,— সেই লেখাটা আর খ্ৰেজেও পাইনি।

এই 'কালীকম্বলীর' সদারতের রান্নামহলটি দেখলে আজও অবাক হই। বিশাল এক চুল্লি, ভয়াবহ তা'র ডালের কড়াই আর বিস্তৃত তা'র আটা শানবার পাত্র, বিপলে পরিমাণ খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা। আয়োজনের ব্যাপারটা আগাগোড়া সমস্তই বৃহং। বৈরাগী, সম্ন্যাসী, সাধক,—এরা বিনাম্লো খেতে পায়। কেউ বসে খায়, কেউ নিয়ে যায়, কেউ বা রসদ নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে প্রস্তৃত ক'রে খার। যতদ্রে যাও গাড়োয়ালে, কালীকম্বলীর 'সদারত' যেখানে সেখানে। নেড়িকুকুরের দল ছোঁক ছোঁক ক'রে ভিতরে আসে, আসে বেপরোয়া পাহাড়ী বানরের পাল,—আনে পরিচয়হীন সর্বহারা অজ্ঞানা দেশের দুর্বোধ্য ভাষাভাষী মান্ত্র,—অনেকেই এসে তাদের অস্থায়ী বাসা বাঁধে এই বিশালায়তন প্রাচীন ইমারতের গ্রেয়ে-গ্রেয়। কখনও কখনও ঘরে খ্রাজে পাওয়া যায় একখানা ছে'ড়া কম্বল বা চাটাই, কোথাও একখানা গেরুয়া লেংটি কিংবা টিনের কোটা, হয়ত কোনও নির্দেশ বৈরাগীর পরিত্যক্ত পটেলী, কোনও তীর্থযাতীর উন্নের পোড়া কাঠ কিংবা ভাষ্গা মাটির ঘট ৷ এরই একটা ঘরে মারে পড়েছিল পণ্ডিত শীংলাপ্রসাদ,—তা র ছে'ড়া কম্বল, গামছা আর রবারের জ্বতোজোড়াটা নিয়ে গা ঢাকা দিল এক বৈরাগী। আবার এখানকারই ওই নোংরা চাতালে এক আমাশয়গ্রহত বৃষ্ধ বেণীনন্দনকে ফেলে পালিমেছিল তার সহযানীরা। ওরই পাশের ঘরখানায় এসে উঠেছিলেন কলকাতার এক 'রায়বাহাদ্বর' তাঁর জন পাঁচেক চাকরদাসী নিয়ে। সেদিন তাঁর প্রতাপে এই প্রাচীন ইমারত কে'পে উঠেছিল। এসেছিল উদাসী আখডার সন্ত বামাদাস-একথানা ছবি টাণ্গিয়ে ভা'র দিকে চেয়ে সে হাসতো আর কাঁদতো। আর এর্ধ্সিছলেন নাগপরে থেকে আম্মল বাঈ— তাঁর সংখ্য ছিলেন চারজন জামাই, নয়টি সাবালক প্রেকন্যা, এবং প্রেক্তিদেখে-ছিল্ম, চৌন্দটি নাতিনাংনী। তাঁদের দেখে স্থানীয় একটি লোক পুরুষ্ট্রিবি তাড়া-তাড়ি একটি পর্নর আর ভরকারির দোকান বানালো। ওরা সবুইট্রিদীদ্বড়ে থেয়েছে যত, তার চেয়ে বেশি বানর তাড়িয়েছে। তারপর সবাই ফৌন চলে গেল, দেখা গেল সমস্ত বিপেসি ঘরখানার দেওয়ালগ্রিলতে কাঠকয়ন্ত্রী অসংখ্য আঁচড়ে ওদের বৃহৎ গোষ্ঠী ও বংশাবলীর নাম লেখা। অংগারের সেই পাঞ্চিলিপ হয়ত আজও মোছেনি।

সন্ন্যাসীর কোনও জাত নেই,—ওরা সমস্ত মুছে দিয়ে হ্রিকেশে চ'লে এসেছে। ৃওরা আছে চারিদিকে ছড়িয়ে—পাহাড়ের পাশে, নদীর বাঁকে, পাহাড়- ভলীর গ্রায়, ম্নি-কি-রেতির তপোবনে, বাঁধা নিয়মের আশ্রমে, মন্দিরের চাতালে,—এবং লোকলোচন ও জনকোলাহলের বাইরে। মাঝে মাঝে কোনও পর্ব উপলক্ষাে ওদেরকে দেখতে পাওয়া য়য়। দশহরায়, অক্ষয়তৃতীয়য়, মাঘী অমাবসায়, রামনবমীতে, জন্মান্টমীতে, শিবরারিতে ইত্যাদি তিথিতে ওরা শতে শতে বেরিয়ে আসে। ওদের ওই গেরয়য়র বর্ণে আর চেহারায় সমগ্র হরিংবর্ণ পাহাড়তলী আর নীলধারার নয়নবিমোহন সৌন্দর্য—সব মিলে দ্রের থেকে মনে হয়, চার পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাসে যেন পিছিয়ে গাছি,—যথন আর্যরা নেমে আসছে নদীপথের স্তুর ধারে ভারত সভ্যতার প্রথম উল্বোধন করতে। সমগ্র পাহাড়ের জ্যোড়ভূমিগ্রিল, নদীতীর, মন্দির ও আশ্রমঅংগন,—সব যেন রম্ভবরণে ভারে ওঠে। তারপর আবার আসে কুল্ডমেলার সময়। তথন বিশাল ভারতের সকল অগুল থেকে সহস্র সহস্র সাধ্ব এসে পোঁছয় এই 'গংগাবতরণ' অগুলে,—তথন হ্রিকেশ, কনথল আর হরিন্বার সব একাকার। ওঞ্কারধর্যন ওঠে তথন হাজার কপেট।

এই হ্রিকেশের প্রবেশপথে একদা এসে পেশিছেছিলেন গান্ধীজীর অন্গতা শিষ্যা ইংরেজ নারী শ্রীমতী মীরাবেন। তিনি কর্মযোগিনী, তাই গুরুর নির্দেশ পালন করতে এসেছিলেন এতদুরে। তিনি এখানে একটি গোশালা গড়ে ভোলেন গণ্যার একটি প্রান্তপ্রাণ্যাণ,—সেটি আজও এ অণ্যলে প্রসিন্ধ। তিনি নাকি অপর একটি গোলালার উন্বোধন করেছেন হিমালয়ের আর একটি গহন অঞ্চলে গিয়ে, শুনতে পাই। এটি তাঁর সাধনারই একটি অংগ,—সমস্ত পরিচয় মুছে দিয়ে সর্বপ্রকার খ্যাতির বাইরে গিয়ে একটি কর্মজীবনের পরম সার্থকতার পথ বেছে নেওয়া,-বিদেশিনীর পক্ষে বিচিত্ত বৈকি। তব্ তিনি একা নন্,--ইংরেজ, জর্মান, ফরাসী, মার্কিন, ইতালীয়, হাপোরীয়,—অনেক দেশ থেকে এসেছে জ্ঞানপিপাস্, সম্জন, দার্শনিক, সাধ্যু,—তারা ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে, তাদের অনেকেই রয়ে গেছে হ্রিকেশের এখানে ওখানে। মোটর-বাদের ধালো, পর্যটকের কোত্তলী চক্ষা, বাদ্তব জীবনের লাভ-ক্ষাতি-টানাটানির কোলাহল,—এরা তাদের আশ্রম পর্যান্ট পেশিছয় না! আম্বিন থেকে অগ্রহারণ অবধি বহা সাধ্যক্ষ্যাসীর ক্রুটীরম্বার রুম্ধ থাকে। অনেকে স'রেুঞ্জি দ্রে পাহাড়ের দিকে,—কারণ এই সময়টায় থাকে বায়,বিলাসী ও সুবঞ্জীতেবষীর জনতা,—তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নরনারী নোংরা কোত্হল প্রক্রিস্থানাদপ্রবৃত্তি নিয়ে ওদের আনাচে কানাচে ঘুরে ওদেরকে অস্থির করে ক্রিন্তালে। তথাকথিত সভ্য আর শিক্ষিতকে দেখলে ওরা চহত হয়। ওরা থাকে জীবনজোড়া জিজ্ঞাসার্ নিয়ে,—অহিতদের তত্ত্বান্সন্ধানে ওদের দিন কাট্টে জিলের প্রাণটেতন্য আকাশের তারায় তারায় শিবিড় অহিথর পিপাসাবিন্দরে মন্তেট্টানত্য ঘ্রে বেড়ায়,— তোমার-আমার ক্ষ্মদ্র কোত্র্হল পিপীলিকার দংশনের মতেঁ। ওদের নিকট বিরম্ভিকর।

নীলক-ঠ পর্বতের নীচে দুই বিশলে পাহাড়ের বক্ষ বিদ্যীর্ণ ক'রে

দিশিবজ্যিনী নীলবর্ণা গণ্যা ছুটে এসেছেন মত্যে তার নাচের ঝঞ্চার তুলে,— সেই ঝ॰কার-ঝনকে হাষিকেশ নিত্যকাল ধারে মুখরিত। হিমালয়ের প্রস্তর- **র** চক্রান্ত হার মেনেছে তাঁর কাছে। অতিকায় পাথরের অন্তরায়, উত্তরণ উচ্চতার বাধা—এরা তাঁর দারুত রণরগেগর কাছে চূর্ণবিচার্ণ হয়ে গেছে, একে একে িলি বহুমূলোক দেবলোক তপোলোক পেরিয়ে ছাটে এসেছেন মতেরি মানবসংশ্রবর্ধ দিকে। কিন্তু শ্ন্য হলেত তিনি নেমে আমেননি। ওই অম্ভরসধ্যরাও সঞ্জে এনেছেন ভারতের মহান্ধীবনের প্রাণ, এনেছেন বেদ-বেদান্ত-দর্শান-উপনিষ্ৎ, এনেছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলমন্ত। হাষিকেশ হোলো সেই প্রথম মর্তাভূমি---যেখানে গণ্যার ঝণ্কারে শোনা যায় ভাগীরখার প্রথম প্রতিক্তার ভাষা,—তিনি প্রাণের স্বারা স্বাবিত করবেন আর্যসভ্যতাকে, কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যহের জীবনকে তিনি সঞ্জীবিত করবেন, তিনি আনবেন শাচিতা, স্বাস্থ্য, আয়া, আনন্দ ও কল্যাণ। জাহুবীধারার দুই প্রান্তে জন্ম নিয়েছে নগরসভাতা, স্থাপতা, ভাশ্কর্য, বিবিধ শিশ্পকলা, সাহিতা ও মহাকাবা। গুণ্গার মূল্ধারা ও তার भाशानमी উপনদी প্रभाशानमीत कृत्व-कृत्म हित्रकाम अन्य नित्यरह अिक्यानत, সাধক, শিল্পী, মহাকবি, দার্শনিক ও তত্ত্বিদ্ । সেই গণগার প্রথম অবতরণকের হোলো এই ব্রহ্মপরে। গাড়োয়ালের ভূম্বর্গপ্রান্ত হ্রিকেশে।

ওই হ্রিকেশের ঘাটে চন্দ্রপক্ষ কেটে গেছে কতবার। ওই নীলধারার আক্রিবিকৃলির মধ্যে বিগলিত চন্দ্র কে'দে কে'দে বয়ে গেছে তেরিশ বছর। পাথরের আসনে ব'সে দেহতত্ত্বর গান গেয়ে উঠে গেছে জীবনবৈরীগী, রাভজাগা। কোন্ অন্পির পাখী হিমালয়ের অনন্ত আনন্দ-মহিমার সংবাদ বিতরণ করেছে আমার কানে কানে। বটের ঝ্রির নীচে সম্ম্যাসী তা'র ধ্নি জন্মলিয়ে ব'সে তন্দ্রজড়ানো কপ্টে শিবশান্ভোর' উদ্দেশে ডাক দিছে, দ্রে কোনও দেবালয়ে বেজে যাছে মৃদ্ উদান্ত ঘণ্টারব। তথন ওই জ্যোৎস্নার নীচে প্রতি ছায়াচারীকে মনে হয়েছে দেবতার প্রতীক্, প্রতি সম্ম্যাসীকে মনে ব্য়েছে অজর অমর মহর্ষি বেদব্যাস, প্রতি পাথর হয়েছে শিবলিপ্য, প্রতিটি ধ্নিকে মনে হয়েছে তপোবনের হোমাণিন আভা।

স্বর্ণ লংকার রাজা বারণ ছিলেন গ্রিভুবনবিজয়ী; তাঁকে সমাত্রিলতে বাধে না।
তিনি ছিলেন বর্ণপ্রেণ্ঠ রাহারণ, এবং আন্রুণ্ঠানক। দশ পিক্র তাঁর সজাগ দৃষ্টি
ছিল, ভাই তিনি দশমর্শ্ড। তিনি সাধক, পশ্ডিত, প্লেইছিল ও ব্রশ্বিমান ছিলেন।
শক্তি ও সাধ্যে তিনি ছিলেন অজৈয়, তাঁর বীর্ষবিজ্ঞানীকলাস্বর্ণতের প্রাণ্ড ছেল। ব্যক্তিমে, বিজ্ঞানীক প্রতিগঠান, অননাসাধারণ
শগ্রেণীশলো তংকালে তাঁর জর্ড়ি থ্রজে পাওয়া ছিল কঠিন। আত্মশন্তির প্রতি
শবি বিশ্বাস জেল অট্টে। কিন্তু শক্তি তাঁর আস্ক্রিক, দৈব নয়,—ওইখানেই
শবিধ্যা হব

ছিল বিতর্ক। তাঁর রাজনীতির ম্ল আদশটো দাঁড়িয়েছিল দৈবরাচার হিংসার উপরে, সেটি উদারনীতির শ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না। সম্ভবত আর্যজাতির মণেগ তাঁর বিরোধের মূল কারণ এইখানে। আর্যরা চেয়েছিল সর্বভারতীয় ঐক্য, তিনি চেয়েছিলেন অস্বরশন্তির প্রভুষ। স্ভরাং রাম-রাষণের যে সংগ্রাম সেটি নর এবং বানরের গদায়েশ্বের কৌতুকের মধ্যে শেষ হর্মান, সেটি সকল দেশের চিরকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের ন্যায়নীতি ও আদশের বিশাল পরীক্ষার ক্ষেত্র। ভারত সংস্কৃতির এই মূল ভাষাটি বিবতিত হয়ে এসেছে কল্পে ও কল্পান্তে। প্রেরাণে, ইতিহাসে, আধ্ননিকে এরই প্নরাবৃত্তি। প্রাক্রিবিদক যুগে সম্ভ্রমন্থনে মহাদেবকে যে হলাহল পান করতে হয়েছিল, একালে এসে গান্ধীজীকেও প্রায় সেই প্রকার বিষ গলাধ্যকরণ করতে দেখি। হিটলার এবং দ্টালিনের মধ্যে রাজা রাবণের ছায়াও অনেকটা প্রেছিল বৈকি।

রক্ষকুলপতিকে সংহার ক'রে আর্যজাতির নেতা সদলবলে এসেছিলেন্
হ্রিকেশে। এই হ্রিকেশে পেণছে রাজা রামচন্দ্র শিবের তপস্যা করেছিলেন,—
দেবাস্রের সংগ্রামকালে যিনি হলাহল পান ক'রে হয়েছিলেন নীলক'ঠ। সদভবত
নীলক'ঠই রামচন্দ্রকে এই নির্দেশ দেন্, রাহ্মণকে তুমি হত্যা করেছ. সেজন্য
তোমার প্রায়ণ্চিত্তের প্রয়োজন। রামচন্দ্র হ্রিকেশ থেকে কিছ্ম্ন্র অগ্রসর হয়ে
তপোলোকের' প্রান্তে গিয়ে দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হন্ এবং গণ্গা ও অলকানন্দার
সংগমক্ষেত্রে পিতৃপ্রেষের উদ্দেশে পিশ্ডদানকালে বোধকরি রহ্মহত্যারও
প্রায়ণিচত্ত করেন। রহ্মপ্রার পথে এই হ্রিকেশ অন্ধলে দেখতে পাওয়া যায়
ভরতজ্ঞীর মন্দির, লছমনঝ্লার সাকোর পালেই লক্ষ্মণের মন্দির, ম্নি তথা
'মৌনি-কি-রেতির' তপোবনে শত্রেছাক্লীর মন্দির, এবং দেবপ্রয়াগে রয়েছে রামচন্দ্রের
মন্দির।

পরবর্তী যুগে মহর্ষি বেদব্যাস এসে হ্রিকেশে আসন নিয়েছিলেন। তিনি এখানে দুটি প্রধান কর্ম সম্পাদন করেন। প্রথমটি হোলো বেদবিভত্তি। বেদকে তিনি এখানে ব'সে চার ভাগে ভাগ করেন। তার দ্বিতীয় কর্ম হোলো কেদারখন্ড' রচনা। সম্ভবত কেদারখন্ডের দ্বিতীয় নাম শিবপ্রাণ। কিন্তু এই রচনায় শিবস্কাতই প্রধান নয়, এটি হোলো সমগ্র ব্রহ্মপূরা তথা গ্রেক্টেয়ালের একটি প্রামাণা এবং পরোক্ষ মানচিত। পোরাণিক কালের কাহিনী এই ভূগোলের এমন সার্থাক পরিচয় বোধহয় অপর কোনও গ্রন্থে নেই। সেই ক্রিণে মহাভারতের পাশে দাড়িয়েও এই 'কেদারখন্ড' আপন স্বাতন্তা এবং বিশেতী এতকাল ধ'রে বন্ধার রেখে এসেছে। জনৈক পশ্ডিত এই গ্রন্থখানির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানি গাড়োয়ালের সর্বপ্রেষ্ঠ 'গেক্টেয়র ।' গাড়োয়ালের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন তীর্থপথ এবং দেবস্থান 'কেন্ট্রেখন্ডে' উল্লিখিত রয়েছে।

হৃষিকেশ ছাড়িয়ে উত্তর দিকে পা বাড়ালেই চন্দ্রভাগার ধারা। এই গিরি-নদীটির আর কোনও পৃথক নাম আছে কিনা আমি শ্রনিনি। বংসরের ২৫৮

অধিকাংশকাল এই ধারাটি প্রায় শত্রুক এবং পাথরের প্রচুর জটলায় আকীর্ণ থাকে, কিন্তু বর্ষায় এই নদীতে ঢল নামে। সম্প্রতি কয়েক বছর হোলো এর উপরে সাকো নির্মাণ করা হয়েছে, এবং এখান দিয়ে মোটরবাস নরেন্দ্রনগর হয়ে দেবপ্রস্নাগের দিকে বায়। এই মোটরপথে বিগত করেক বছরে করেকটি অপ্যাতও হরে গেছে। বাই হোক, এই সাঁকো পেরিয়ে আন্দান্ত মাইল দেড়েক পাহাড়ের ভিতরে এগিরে গেলে এক সময় ডান দিকে লছমণঝলার পথ, এবং বাঁদিকে চ'লে বায় আরেকটি পথ কোটম্বারের দিকে। এই পথের বাঁ দিকে সম্প্রতি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ওঠার জন্য একটি সোপানশ্রেণী নিমিতি হয়েছে, এবং মন্দিরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে গণ্গার ওপারে স্বর্গাগ্রমের মন্দিরটিকে বড় সন্দের মনে হয়। মান্বের মহৎ ভাবনাকে পারিপর্মধর্বক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকাল ধরে কত সহায়তা করে এসেছে, এই অঞ্চট্টকুতে আনাগোন্য করলে ডা'র প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। হ্যিকেশের প্রায় প্রত্যেক্যাতী এই অণ্ডলে লছমণঝ্লার সাঁকো পেরিরে ডানপথে সাধকদের আশ্রম দেখতে দেখতে স্বর্গাপ্তমের প্রশৃত্ত মন্দির-প্রাণ্গণে নানা প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হন্, অতঃপর বিনাম্ল্যে নৌকাষোগে নদী পার হয়ে আবার হৃষিকেশে ফেরেন। এই পরিক্রমাটি খ্বই আনন্দদারত।

পর্থাট কেবল যে মনোরম তাই নয়। হাষিকেশ থেকেই যেন আধানিক ভারত সহসা র**্পান্তরিত হয় প্রচৌন ভারতে।** একটি অনাদিঅন্তহ**ীন কালের হাও**য়া লাগে গায়ে। নির্জন পাহাড়ের মধ্যে পাথীর ডাকে, উদাস হাওয়ীয় এবং নদীর কলধন্নিতে—এমন একটি মধ্যুর অবসাদের ক্লান্ত স্থার মনের মধ্যে কাদতে থাকে, র্যেটি অনির্বাচনীয়। হিমালয়ের হাজার হাজার বর্গমাইলের মধ্যে এইপ্রকার পর্বত-রহস্যানগতি নদীপ্রাকৃতের শোভা আছে শত শত,—কিন্তু তারা এখানকার মতো এমন অধ্যাত্ম আনন্দের মহিমা ধারণ করে না। বহু, পার্বত্যভূভাগ আছে যেগর্নি পরম বিক্ষয়ের ক্ষেত্র, বেখানকার অপাথিবি রূপ দেখলে রূপ্দেবাস হতে হয়। এমন অগণ্য উপত্যকাপথ আছে,—যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চক্ষ্ম অপলক হয়, এবং পর্যটক হর হতবাক,--কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত কথা। এটি যেন অধ্যাত্ত ভারতের প্রথম প্রবেশপথ ৷ এখানে পদার্পণ করামাত্র অনুভব করা শ্রম্থি অতি পরিচিত বাস্তব জীবনের সর্বপ্রকার অভাস্ত সংস্কারের থেকে ্রিটিছল হয়ে এসেছি। এসে দাঁড়িয়েছি নরলোক এবং তপোলোকের সন্দ্রিক। যে কেউ একটিবারের জন্য এ অঞ্চলে এলেই হোলো,—সমস্ত ব্যক্তি জীবনের মধ্যে এর স্মৃতি ক্ষ্মার মতো ঘ্রের বেড়ার। অনেককাল আগে এই অণ্ডলে এক অধ্যাপকের সংশ্যে আলাপ হয়। তাঁর নাম শিউদং বিপাঠী প্রতান একসময় কিছ্কালের জন্য লাহোরের কলেজে পড়াতেন। শ্ব-ডিড, স্রৌসক, কিন্তু ভয়্রনক নাস্তিক। কোনও বিষরে তর্ক করতেন না, কিন্তু দ্বার কথায় তাঁর কঠোর নাস্তিকভা প্রকাশ পেতো। একদা স্বর্গাশ্রমের একটি গাছের ছায়ার নীচে ব'সে তিনি

বললেন, আমাদের মন হোলো আধ্নিক। বিজ্ঞানের বাইরে কিছ্ন ভাবিনে, কারণ ভাবতে জানিনে। এখানে এলে মনোবিকলন কেন ঘটে, এর সপত কৈফিয়ৎ শারীর বিজ্ঞানে পাই, মনের যোগও তারই সংগ্য। তব্ এখানে এলে বস্তৃতল্য-বাদকে অর্চিকর লাগে কেন—আমি বলতে পারবো না। বিজ্ঞানের বাইরে এসে নির্পায় মন যেন অহেতৃক কাল্লা কাদতে চায়,—আশ্চর্য, এর কিন্তু কোনও কৈফিয়ৎ নেই। সমসত পাবার পরেও মান্ধের তৃত্তি নেই, এখানে একথা বিশ্বাস করি। জীবনের বাইরে কোনও পরমার্থ নেই, এখানে এসে সেটি ভাবতে ভয় পাই। নিয়ল্ডণ কর্রছি, কিংবা নিয়ল্ডিত হচ্ছি, এ প্রশ্ন এখানে ওঠে। এতকাল ধারে যে-বিশ্বাসটি পোষণ কারে এসেছি,—এখানে এলে সেই বিশ্বাসের ভিত কালে।

১৯৩৬ খৃন্টান্দের কোন্ এক সময় পণ্ডিত শিউদং গ্রিপাঠী হ্যিকেশ অঞ্চলে একটি আশ্রম নির্মাণ করে দেখান থেকে নাস্তিকারাদ প্রচার করতে থাকেন। ওই নেশা তাঁকে পেয়ে বসে, এবং তিনি নাকি ওরই জনা সর্বস্ব খোয়ান্। তাঁকে থিরে ওদিকে একটি মসত দল গড়ে ওঠে। অতঃপর তিনি দলীয় লোককেই একসময় গালাগালি দিতে আরুভ করেন এবং সেই গালির চোটে কৌতুকজনক অবস্থার স্থিট হয়। আমি গিয়ে তাঁকে প্নরায় আবিষ্কার করেছিল্ম,—কিন্তু তাঁর ছিম্মভিম ও সর্বহারা চেহারা দেখে তাঁকে চেনবার উপায় ছিল না। তিনিও আমাকে চিনতে পারেননি। এর পর হঠাং তিনি একদিন আশ্রম ছেড়ে কোঝায় নির্দেশ হয়ে গেলেন, আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কেউ বলে এক ভৈরবী গেছেন তাঁর সংগ্য।

আবার এই মায় কিছ্কোল আগেকার ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে। শশাৎক সংশাছিলেন। হরিন্দার থেকে হ্যিকেশের দিকে যাবার সময় শ্নলম্ম, একটি বাংগালী মেয়ে একাকিনী রহসাজনকভাবে লছমণঝ্লার ওদিকে সম্প্রতি ঘ্রে বেড়াছেন নির্ম্পিন্টভাবে। মেয়েটি বি-এ পাস করা, এবং চমংকার ইংরেজিতে আলাপ করেন। অতিশয় ব্রিধমভী, এবং মিন্টভাষিণী। তিনি সম্নাস নিতে চান্ কিনা বলা কঠিন, তবে মনে হয় নিজের জীবনে কোনও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে-আঘাত পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। বয়স কম্প্রিক্ত করি অবিবাহিত। অমরা কৌত্রলী হয়ে উঠলমে।

লছমণঝ্লার ওথানে এসে জানা গেল অনেকেই মেয়েটির জিবাদ রাখে এবং এ নিয়ে একটা চাপা আলোচনাও রয়েছে। সেই মহিলুকৈ আমরা আবিষ্কার করলম লছমণঝ্লার সাঁকো পেরিয়ে ডানহাতি বাঁকের মুখে একটি চালা ঘরে। জনদ্ব 'বাবাজি' তাঁকে থিরে রয়েছেন। একজুরি বাংগালী শামানন্দ,—পান খাছেন তিন্দি প্রচুর: অন্যজন সিলেটী বেজিগা,—ব'সে ব'সে গ্রিজকাসেবন কর্মছলেন। মহিলা ঈষং গোরবর্গা ও স্বাস্থ্যবতী। বয়স প'চিশের বেশী। কিন্তু তাঁর পরণে একখানি শতছিয় ধ্রতি ও সেমিজ, মাথার চুল 'বব'-করার ২৬০ মৃত্যে ছাঁটা,—চোখ দ্টি শাল্ত। আমাদের দেখে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। কোনও ভদ্র এবং সম্প্রান্ত নারী এমন ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদে বাইরে এসে দাঁড়ার, এটি বিসময়কর। ফলে, মৃথ তুলে কথা বলা কঠিন ছিল। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য এবং অবিস্থিতির কারণ জানতে চাইল্ম, তিনি সল্তোষজনক কারণ দিতে পারলেন না। বললেন, পথঘাট সবই খোলা, কোথাও যাবার বাধা নেই। প্রায় সণতাহ তিনেক এখানে আছি, এখান থেকে ফিরবো না!—তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জানতে চাইল্ম, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলতে প্রস্তুত নন্। বাবাজি দ্কেন বললেন, মা আমাদের এখানে কোথাও একটি আশ্রম করতে চান্, আমরা সেখানে ওঁকে রেখে ওঁর চরণসেবা করবো। মা আমাদের জগদ্বা, জগদ্ধারী জননী। আহা, মৃখ তুলে চাও, মা। সাক্ষাং ভগবতীর আবিভাব।

একটা সংক্ষেপেই কাহিনীটাক বলি। এখানে এভাবে তার থাকাটা বিসদৃশ, এটি জানাল্য ৷ এবার তিনি বিশান্ধ এবং শ্রুতিমধ্যে ইংরেজি ভাষায় আলাপ করতে আরম্ভ কর**লে**ন। তিনি আমাদের নিকট কোনও প্রকার <mark>সাহায্য নি</mark>তে চানু না,—তথ্যপি আমরা কিছু টাকা ও বিশেষ করে কাপড চোপড় এনে দিতে চাইলুম। কোনও দান তিনি গ্রহণ করবেন না। তার আত্মসম্মানবোধ এবং আত্মরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আছে কিনা, অথবা এখানে আর' ও আশ্রয়ের জন্য তাঁকে হীনতা স্বীকার করতে হচ্ছে কিনা—এ সকল প্রশের উত্তরে তিনি জানালেন, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, এবং অল্ল না জ্বটলে তিনি উপবাস করবেন ও আশ্রয় না পেলে তিনি পথে পাড়ে **থাক্**মেন। বর্তামানে তিনি লছমণজীর মন্দিরে পাণ্ডার বৃদ্ধা জননীর নিকট বাস করছেন। পরিচয়াদি দিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ, এবং নিজ নামটিও তিনি বলতে প্রস্তুত নন্। এভাবে জীবনযাপন করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা অধিকতরো শ্রেয়,—আমার এই প্রদতাব শ্বনে তিনি এক সময় সহসা হাউ হাউ ক'রে কে'দে উঠলেন, এবং আমার কণ্ঠদ্বরে তিনি তাঁর সহোদর জোষ্ঠদ্রাভার কথা স্মরণ করে আমাকে ভেকে নিয়ে ওই চালাটার উত্তর পাশে একটি **পাথরের আসনে এসে বসলেন**। অদুরে ঘাটের ধারে শশাওকবাব, অপেক্ষা করে আইলেন।

খর মধ্যাহ্নকাল। ঈরং কঠেরে ভাষায় তাঁকে ভিরুক্ষার করা ভিরুক্ষিত্রান্তর ছিল না। মহিলা অভি ভদ্র, কিন্তু কঠোরপ্রতিজ্ঞা। তিনি বিষুদ্ধিত, এবং নয় বছরের একটি কন্যার জননী। তাঁর এই অজ্ঞাতবাদের সংখ্যা ন্বামী অথবা পিতামাতা যদি কেউ পান, তবে ভারা এই মহাতে ছাটে কিনবেন, একথা তিনি বললেন। তাঁর এই পলায়নের পিছনে কোনও প্রকার মার্মাজিক অথবা নৈতিক কলক নেই—স্পত্টই জানালেন। এক সময়ে তির্মিষ্টিলনে, তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করা আর কোনমতেই সম্ভবগর হচ্ছে নি, কারণ ভিত্রতা তাঁর প্রতি মহাতেই পাচ যাছে,—'am constantly rotting within myself'. ব্রুক্তে পাছি আমাকে সেজন্য স্বাই সারিয়ে দিতে চাইছে।—এই কথা

বলতে বলতে তিনি তাঁর rotting অবস্থাটা জানাবার জন্য শরীরের একটি বিশেষ্ স্থাংশের কাপড় সরিয়ে দেখালেন—যেটি কোনও যুবতী নারীর পক্ষে সহসা সম্ভব নয়। তাঁর সর্বাগেগ অস্ক্র্যুতার কোনও চিহ্ন নেই, কেবল পায়ের নীচের দিকে একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল মার। কিন্তু আত্মহত্যা করার প্রস্তাবটি তিনি সোংসাহে গ্রহণ ক'রেছিলেন, এবং আমার একটি হাত ধ'রে তিনি এ বিষরে সাহায্য চাইলেন। আমার প্রস্তাব ছিল, পাহাড়ের উপর থেকে খদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া, অথবা একখানা পাথর কোমরে বে'ধে নীলধারার মধ্যে তলিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ দুটিই যাল্যাদায়ক ব'লে তৃতীয় একটি উপায় তিনি জানতে চাইলেন। মুন্স্কিল এই, মহিলা কাঁদছিলেন ফ্রিমের ফ্রিমের। অবশেষে তাঁকে বখন জানালম্ম, চিরকালের জন্য ঘ্রমিয়ে পড়ার মতো দ্'একটি 'ড্রাগ' আমার জানা আছে, এবং তা'তে কিছ্মান্ত যাল্যাবাধ নেই, তখন তিনি অত্যন্ত উৎসাহে আমার পায়ে ধরার জন্য চেন্টা পেলেন। আমি বাধা দিলমে।

দর্শনিশান্তে মহিলার অনার্স ছিল,—সংগতিবিদ্যায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁর অপমৃত্যু আমার কাম্য ছিল না। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিরে আত্মীয়ন্বজন ও সংতানের কাছে পেণছে দেওয়াই আমার কাম্য ছিল। বিকাল প্রায় চারটে পর্যন্ত তাঁর পরিচয় নেবার চেণ্টা পেল্মে, এবং একসময় যখন তিনি সন্দেহ করলেন, বিষ দেবার নাম ক'রে ডিল্ল উন্দেশ্যে তাঁকে হরিন্বারে ফিরিয়ের নিয়ে যেতে চাই, তখন তিনি বে'কে বসলেন। বললেন, মিথ্যে চেণ্টা! All your efforts will be fruitless.

তিনি বিদায় নেবার আগে-কেবল আমাদের অন্রোধে নিকটবড়ী একটি ছোট্র দোকানে এক পেয়ালা চা খেলেন, এবং যাবার সময় অগ্রসঞ্জল চক্ষে মৃদ্ধ গলায় ব'লে গেলেন, স্থানীয় অস্বৈতবাদী এবং নারীবিশ্বেষী সম্যাসীর দল তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। যদি তা'রা আমাকে অতর্কিতে হত্যা করে সেই আমার আনন্দ!

চোখের জল মুছে তিনি লছমণঝুলার সাঁকো অতিক্রম ক'রে চললেন। শশাব্দ সতস্থবাক। আমি রুপ্ধবাস। ঘণ্টা চরিরকের চেন্টার কেবলমান্ত দুটি কথা তাঁর মুখ থেকে পাওয়া গিরেছিল। প্রথমটি হোলো, তিনি একসমর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বস্কু মহাশয়ের ছাত্রী ছিলেন: এবং দ্বিতীয়টি, তাঁর পদবী হোলো, ভিটাচার্য।'

সেবার কলকাতায় ফিরে একদিন 'আনন্দবাজার নিতিনা' আপিসে বন্ধবর ভবেশ নগে মহাশরের নিকট গদপছেলে এই কাহিনীটি ফে'দেছিল,ম। তিনি একটা অন্যমনন্দকভাবেই বললেন, তাঁর এক বন্ধ্কিন্যা কিছ্বদিন আগে নির্দ্দেশ হন্, এবং তাঁর বৃদ্ধ পিতাও অবশ্য 'ভট্টাচার্য।' ভবেশবাব্র নিকট থেকে তংক্ষণাং ঠিকানা নিয়ে আমি আশ্তেষ মুখ্যিজ রোডের এক বাসায় যাই সেই সন্ধ্যায়ই। আমার বর্ণনার সংগে সেই বাড়ীর বৃদ্ধ পিতামাতার কন্যায় চেহারার ২৬২

সন্ধ্যে মিলে যায়, এবং তাঁয়া একখানি অতি স্ক্রী ফটো আমাকে দেখান্। কলিকাতা প্রিলেশের জনৈক এসিন্ট্যাণ্ট্র কমিশনার সেই রাত্রে হরিন্বারে বেতার-বার্তা পাঠান্, এবং পরের দিন প্রীমতী ভট্টাচার্যের বাবা ও ছোটভাই রওনা হন্। কিন্তু কাহিনীটি ততদিনে জটিল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে হোলো এই, প্রীমতী ভট্টাচার্যকে নিয়ে ইতিমধ্যে জনৈক নাগা সম্ম্যাসী দ্রে পর্বতের দিকে কোথায় মেন পলায়ন করে, এবং নির্জন নদীগর্ভের দিকে এক গ্রায় তাঁকে ল্রিক্সে রাথে। অতঃপর কোটনার প্রিলশ এ বিষয়ে দায়িস্ব নেন্ এবং স্থানীয় প্রায় একশত লোকের 'প্রবল বিরোধিতার' ভিতর থেকে একদিন সেই মহিলাকে উন্ধার করা সন্ভব হয়। এই সব ঘটনাচক্তে পড়ে ঠান্ডা লোগে কয়েকদিনের মধ্যে ছোট ভাইটি অস্ক্রেথ পড়ে, এবং সন্তাহ দ্রেকের মধ্যেই তা'র মৃত্যু ঘটে। প্রসংগক্তমে বলা চলে, শ্রীমতী ভট্টাচার্য হলেন বাংগলার এক স্ব্রাসন্থা অভিনেত্রীর শেষপক্ষের স্বামীয় একমান্ত সহোদরা।

কিন্তু সংক্ষিণত হলেও গলপটি এখানে শেষ নয়। তাঁর বৃশ্ধ পিতার অনুরোধে একবার কাশী গিয়ে কেদারনাথের গাঁলর এক বাড়ীতে দেখি, গের্য়া পরিছিতা শ্রীমতী ভট্টাচার্য,—চেহারাটি তখন তাঁর আরও স্থী,—বংস আছেন একটি অন্ধকার ঘরে একরাশি মূন্যয় দেবম্তির মাঝখানে। তিনি কলকাতায় ফিরতে চাননি, কাশীতেই বসবাস করছেন। আশ্চর্য, জীবন-বৈচিক্রোর অনন্ত আধার হোলো কাশীধাম! আমাকে দেখে বৃশ্ধ পিতা অভার্থনা করলেন, এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর হাতের জন্মত কাঁচি সিগারেট ল্বিক্যে এক মন্ত গাঁদাফ্লের মালা তুলে আমার গলায় ঝ্লিয়ে প্রণাম করে বললেন,— Ah, you, my saviour! Never you are fruitless! Thy will is done!

এই প্রথম জানল্ম, তাঁর মহিতক্ষের বিকার। মাঝে অনেকদিন তিনি ছিলেন পূর্ব কলকাতার 'ল, ম্বিনী পার্কে।' এখন কতকটা বৃথি সক্ষ,—
পিল্লাল্যে বাস করছেন। বালিকা কন্যাটি সঞ্চেই আছে!

. .

ভারতের মহাজনতার আকার হোলো বিপ্ল। -তারা ছড়িয়ে রয়ের ভারতের বিশাল সমতলে। কিন্তু হিমালয়ের গিরিসংকটে, সংকীর্ণ পথের রাকে, বিরাট পটভূমির তলায়-তলায় এই মহাজনতার ভংনাংশের দেখা মেন্তে তারা আপন আপন ইতিহাস নিয়ে যায় সংগে। তখন তাদেরকে একল্টি ক'রে দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তখন হয়ে উঠে স্নিট-বৈচিত্রের আশ্চর্য অতিব্যক্তি। জনতার মধ্যে বারা হারিয়ে থাকে, বহুর মধ্য বারা মিলিয়ে অনুভা হয়ে থাকে, ওখানে গিয়ে তা'রা পেয়ে যায় অননাসাধারণ বৈশিন্টা। কেন্দ্রি দিন যার কোনও পরিচয় নেই, সে পেয়ে যায় একটি অনিব'চনীয় ব্যক্তিনতাঃ।

কিন্দু এই অন্তহীন জীবনবৈচিত্ত্যের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় আপন

সালে মিলে যার, এবং তাঁরা একখানি অতি সূপ্রী ফটো আমাকে দেখান্। কলিকাতা প্রলিশের জনৈক এসিপটাণ্ট কমিশনার সেই রাত্রে হরিন্দারে বেতার্র-বার্তা পাঠান্, এবং পরের দিন প্রীমতী ভট্টাচার্যের বাবা ও ছোটভাই রওনা হন্। কিন্তু কাহিনীটি তর্তদিনে জটিল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে হোলো এই, গ্রীমতী ভট্টাচার্যকে নিয়ে ইতিমধ্যে জনৈক নাগা সম্যাসী দ্রে পর্বতের দিকে কোথায় যেন পলারন করে, এবং নিজন নদীগর্ভের দিকে এক গ্রহার তাঁকে ল্যুকিয়ে রাখে। অতঃপর কোটলার প্রলিশ এ বিষয়ে দায়িত্ব নেন্ এবং স্থানীয় প্রায় একশত লোকের 'প্রবল বিরোধিতার' ভিতর থেকে একদিন সেই মহিলাকে উম্থার করা সম্ভব হয়। এই সব ঘটনাচক্রে প'ড়ে ঠান্ডা লেগে কয়েকদিনের মধ্যে ছোট ভাইটি অস্থে পড়ে, এবং সন্তাহ দ্রেকের মধ্যেই তা'র মৃত্যু ঘটে। প্রসাক্রমে বলা চলে, গ্রীমতী ভট্টাচার্য হলেন বাংগলার এক স্ব্রেসিম্থা অভিনেত্রীর শেষপক্ষের স্বামীর একম্যা সহোদরা।

কিন্দু সংক্ষিণত হলেও গলপটি এখানে শেষ নয়! তাঁর বৃদ্ধ পিতার অনুরোধে একবার কাশী গিয়ে কেদারনাথের গাঁলর এক বাড়ীতে দেখি, গের্য়া পরিহিতা শ্রীমতী ভট্টাচার্য,—চেহারাটি তখন তাঁর আরও স্থী,—বাসে আছেন একটি অন্ধকার ঘরে একরাশি মূন্যয় দেবম্তির মাঝখানে। তিনি কলকাতায় ফিরতে চার্নিন, কাশীতেই বসবাস করছেন। আশ্চর্য, জীবন-বৈচিদ্রোর অনন্ত আধার হোলো কাশীধাম! আমাকে দেখে বৃষ্ধ পিতা অভ্যর্থনা করলেন, এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর হাতের জন্লন্ত কাঁচি সিগারেট ল্যুকিয়ে এক মন্ত গাঁদাফ্লের মালা তুলে আমার গলায় ঝুলিয়ে প্রণাম কারে বললেন,— Ah, you, my saviour! Never you are fruitless! Thy will is done!

এই প্রথম জানল্ম, তাঁর মহিতন্তের বিকার। মাঝে অনেকদিন ডিনি ছিলেন পূর্ব কলকাতার 'ল্নিবনী পার্কে'।' এখন কতকটা ব্রিথ স্ক্র্---পিন্নালয়ে বাস করছেন। বালিকা কন্যাটি সঙ্গেই আছে!

ভারতের মহাজনতার আকার হোলো বিপলে। তারা ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের বিশাল সমতলে। কিন্তু হিমালয়ের গিরিস্পকটে, সংকীর্ণ পথের বাঁকে বিরাট পটভূমির তলায়-তলায় ওই মহাজনতার ভংলাংশের দেখা মেলে। ভারা আপন আপন ইতিহাস নিয়ে যায় সপে। তখন তাদেরকে একান্ত করে দেখা যায়। প্রত্যেক বালি তখন হয়ে উঠে স্কিট-বৈচিত্যের আন্চর্য অভিনতি। জনতার মধ্যে যায়া হারিয়ে থাকে, বহরে মধ্য যায়া মিলিয়ে অদ্শা হয়ে থাকে, ওখানে গিয়ে তা'য়া পেয়ে যায় অনন্যসাধারণ বৈশিন্টা। কোনও দিন্দ্রীর কোনও পরিচয় নেই, সে পেয়ে যায় একটি অনিব্রিনীয় ব্যক্তিনতাত্ত্ত

কিন্দু এই অন্তহীন জীবনবৈচিত্ত্যের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় আপন

বিপন্ন প্রাণসম্ভরে নিয়ে। আনন্দ, সোন্দর্য, পরমার্থ, অন্রাগ, উল্লাস, উল্লাপনা—
এরা রয়েছে একদিকে; এদেরই সপো রয়েছে দৃঃখ, দৃর্থোগ, সন্কট, আভন্ক,
বল্লা। এই দৃই পরিচরের ভিতর দিরেই ভাক এসে পেশছর হিমালরের
প্রাণলোক থেকে। ভাক দের উত্ত্পা চ্ডা, গিরিসম্কটগামী কব্দুদলের মন্ধরগতি,
হিমবাহর আকর্ষণ, রোমাঞ্চর ধবলল্পা, গিরিসম্কটগামী কব্দুদলের মন্ধরগতি,
তীর্থবালীদলের দীর্ঘবিলন্দিত সমারোহ,—এদেরই দৃর্বার টান উন্দির করে
তোলে। এরা চাঞ্জা আনে মান্বের মনে চিরকাল। এরা ঘর ছাড়ার, পথ
ভোলার, দৃর্গমে ভাসার, বল্লার কদিরে! আনন্দের অপরিসীম আকর্ষণ
মান্বকে ছ্টিরে নিরে বেড়ার হিমালরের পথে পথে।

তেরিশ বছরের অংশস্বাদ্ধ ভারেরী এখানেই শেব হচ্ছে, কিন্দু হিমালারের বিশাল পরিক্রমা এখনও সাংগ হরান। ছ্রেছি-ফিরছি আন্ধও ওর আনাচে-কানাচে। অনেক কাহিনী অসমাণত রয়ে গেল, বহু জীবনের ছোট ছোট পরিচয় প্রকাশ করা গেল না। অনাস্বাদিত রহস্যপথ, অনাবিস্কৃত পর্বত, অপরিচিত নদীপথ,—এদের টান অক্ষো। নির্বাচ্ছমান কণ্ঠেই বলি, জেনেছি অতি সামান্য, উপলব্ধি হয়ত তার চেরেও কম। শুধু দেখবার চেন্টা পেরেছি হিমালারকে। সেইটিই ছিল প্রধান লক্ষ্য। হিন্দুকুশের সীমানা থেকে আসামের সীমানা—আমার আলিকানের মধ্যে ধারণ করবো, এই দ্রোলা বাসা বে'ধেছিল এক তর্গ মনে,—বাকে ফেলে এসেছি তেরিশ বছর আগে।

হৃষিকেশের দিকেই আবার যাছি, আবার চিহরী গাড়োয়ালের দিকে। কেননা সেই পরিক্রমা যাদ আবার আরুভ হয় হোক,—জানার পথটা অবারিত থাক্, আবার রক্তরূপ হয়ে চলুক। এটি আনন্দের পথ। কারা পেলেও আনন্দ, কারণ আমি তার্থাগামী। অতৃশ্তি আর অসন্তোষ থাক্ জীবনজোড়া, থাক্ নিবিড় নৈরাশা আর অসীম কালের বিরহ্বেদনা, থাক্ অনন্তলাভের প্রবল ব্যাকুলতা,—এরা তাঁর্থাযার পাথেয়। কোথায় পেশিছবো, সঠিক জানা নেই। কিন্তু আপন চিন্তের অল্লান্ড গতি কামনা করি। বে-গতি গণগার, বে-গতি স্ভিলোকের, সেই গতিই জীবনের। একথাটি জেনেছি, গতিহীনতাই অপমৃত্যু!

হ্রিকেশের পথেই ব্যক্তি, ওটাই দেবতাম্বার সিংহম্বার!

